# 

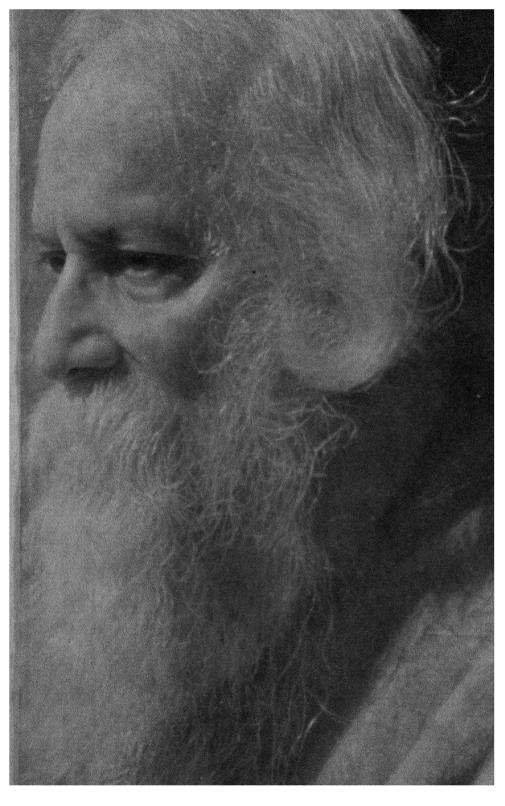

### গল্পগুচ্ছ

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বিশ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা বিশ্বভারতী-সংস্করণ গলপগ্রেছ

তিন খণ্ডে প্রকাশ : ১৩৩৩ বঙ্গাস্থ

সাম্প্রতিক প্রবর্মান্তব : ১৩৬০-১৩৬৪ বংগাব্দ

একর প্রচার · ফাল্যান ১৩৬৪ : ১৮৭৯ শকাব্

মার ১০৭৭ : ১৪৪১ একার্ম

বতমান গ্রন্থে বাংলা ১২৯১ কাতিকি হইটে ১০১০ কাতিকৈর মধ্যে প্রকাশিত রবীদূনাথের গাঁচত সকল গ্রন্থই একর সংকলিত। পরবতীকালে বাংলা ১০১৬ ৪৭। মে তিনটি গ্রন্থের সাম্যক পত্রে প্রকাশ, সেগালি বিন সংগালি গ্রন্থে স্তেখ্য যাইবে

প্রকাশক জীপ্রিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী। ৬ তি, প্রারকানাথ ঠাকুর কোন ক্লিকাচা এ

ম্টক শ্রীপ্রভাতস্থ রায় শ্রীগোরাপা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫, চিশ্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-১

### বৰ্ণান্ত্ৰিফক

### স্চীপত্র

|   | অভিথি                          | •••   | ०२४          |
|---|--------------------------------|-------|--------------|
|   | <b>ম</b> ধ্যাপক                | • • • | 692          |
|   | অন্ধিকার প্রবেশ                | • • • | <b>२२</b> ১  |
|   | অপরিচিতা                       | • • • | 909          |
|   | অসম্ভব কথা                     | • • • | 590          |
|   | আপ্দ                           | • • • | ২৭০          |
|   | ইচ্ছ:প্রণ                      | • • • | 083          |
|   | উম্পর                          | •••   | 829          |
|   | উল, ৭ ড়েব বিপদ                | •••   | 889          |
| 1 | একটা ভাষাড়ে গলপ               | •••   | >0           |
|   | একটি ক্ষুত্ৰ প্ৰত্য <b>গলপ</b> | • • • | >>>          |
|   | একব <sup>্</sup> ত             | •••   | 88           |
|   | न्द्रा कन्द्रा " केर्          | •••   | පිට          |
|   | #### # #                       | • • • | <b>७</b> ५२  |
|   | व र्विश्यकः                    | • • • | 5=5          |
|   | কা,সিটে পাস্প                  | • • • | 628          |
|   | £                              | •••   | 229          |
|   | কোকালক,ক প্রচাক্তনি            | • • • | 85           |
|   | Taring.                        | •••   | ₹8           |
| 7 | 41 4 9 4 4                     | •••   | <b>6</b> 90  |
|   | মাটের কথা                      | • • • | >            |
|   | <b>िट</b> क्द                  | • • • | 992          |
|   | 15 व है। हत                    | •••   | 999          |
|   | 4.53                           | • • • | <b>\$0</b> & |
|   | क्यभूद्र क्रम                  | • • • | 525          |
|   | क्षीत्र ७ मात                  | • • • | 2A           |
|   | रेक्टर <sup>-</sup>            | •••   | 422          |
|   | \$3:3¢, '65                    | • • • | <b>06</b> 2  |
|   | ভূপান্দ্ৰী                     | • • • | 955          |
| 3 | ভারাপ্রসায়ে কর্নীর্ত্র        | •••   | C &          |
|   | ভাগ                            | •••   | 98           |
|   | দশহরণ                          | • • • | 829          |
|   |                                |       |              |

| দানপ্রতিদা <b>ন</b>      | •••   | >48            |
|--------------------------|-------|----------------|
| <b>मान्ति</b> या         | •••   | 66             |
| मिषि                     | •••   | २४२            |
| দ্রাশা                   | •••   | 089            |
| দ্বর্ণিধ                 | • • • | 800            |
| <b>म</b> ृष्ठिमान        | •••   | 809            |
| দেনাপাও <b>না</b>        | •••   | ১৩             |
| <b>দ নন্টনী</b> ড়       | •••   | 860            |
| নামগুরু <b>গল্প</b>      | •••   | 968            |
| নিশীথে                   | •••   | ২৬৩            |
| পণরক্ষা                  | •••   | ৬১৩            |
| পয়লা নম্বর              | •••   | 922            |
| পাত্র ও পাত্রী           | •••   | 98\$           |
| প্রযজ্ঞ                  | •••   | 004            |
| পোস্মাস্টার              | •••   | 22             |
| প্রতিবেশিনী              | •••   | 883            |
| প্রতিহিংসা               | •••   | <b>0</b> 09    |
| 5 প্রায়শ্চিত্ত          | •••   | 283            |
| ফেল                      | •••   | 858            |
| বলাই                     | •••   | १५४            |
| বিচারক                   | •••   | २७१            |
| বোষ্টমী                  | •••   | ৬৫৮            |
| ব্যবধান                  | •••   | 0,2            |
| ভাইফোঁটা                 | •••   | 642            |
| ম <b>ি</b> ণহারা         | •••   | <b>0</b> 28    |
| মধ্যব <u>ি</u> ত্নী      | •••   | <b>&gt;</b> 98 |
| মহামায়া                 | •••   | 28A            |
| b মানভঞ্জন               | •••   | 222            |
| <u>মাল্যদান</u>          | •••   | ৫০৫            |
| মাস্টার <b>মশা</b> য়    | •••   | <b>68</b> 9    |
| ম্বিক্তর উপায়           | •••   | <b>9</b> 0     |
| মেঘ ও রৌদ্র              | •••   | २२७            |
| যভ্যেশ্বরের <b>ম</b> জ্ঞ | •••   | 88২            |
| রাজটিকা                  | •••   | <b>o</b> 48    |
| রাজপথের কথা              | •••   | 2              |
|                          |       |                |

| রামকানাইয়ের নিব্বিশ্বতা | • • • | ২৭          |
|--------------------------|-------|-------------|
| রাসমণির ছেলে             | •••   | GAS         |
| <b>া</b> রীতিমত নভেল     | •••   | 229         |
| ' শাহিত                  | •••   | 245         |
| শ্ভদ্থি                  | •••   | 809         |
| শেষের রাত্রি             | •••   | ৬৯৪         |
| সংস্কার                  | •••   | 988         |
| সদর ও অন্দর              | • • • | 8\$8        |
| সমস্যাপ্রণ               | •••   | <b>২১</b> ০ |
| স্মাণিত                  | •••   | <b>5</b> 28 |
| সম্পত্তি-সম্পূৰ্ণ        | •••   | 88          |
| সম্পাদক                  | •••   | ১৬০         |
| % স্ভা                   | • • • | ১৪২         |
| <b>শ্চ</b> ীর পত্ত       | •••   | ৬৬৯         |
| <u>ধ্বণ'ম্গ</u>          | • • • | 208         |
| হালদারগোষ্ঠী             | •••   | ৬৩০         |
| ৪৭ হৈম•তী                | •••   | <b>৬</b> 89 |

#### ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অন্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপালে সোপালে পাঠ করিতে পারিতে। প্রোতন কথা যদি শ্নিতে চাও তবে আমার এই থাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শ্নিতে পাইবে।

আমার আর-এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইবুপ দিন। আম্বন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলার আঁত ঈবং মধ্রে নবীন শাঁতের বাতাস নিদ্রোগিতের দেহে ন্তন প্রাণ আনিরা দিতুতছে। তর্পক্ষব অম্নি একটা একটা শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গণ্যা। আমার চারিটিমার ধাপ জলের উপরে জাগিরা আছে। জলের সংশ্বা প্রলের সংগ্বা ফেন গলাগলি। তারে আফ্রনানের নীচে বেখানে কচুবন জন্মিরছে সেখান প্রবাণত গণ্যার জল গিরাছে। নদার ওই বাকেব কাছে তিনটে প্রাতন ই'টের পাঁড়া চারি দিকে জলের মধ্যে জাগিরা রহিরাছে। জেলেদের বে নৌকচার্লিল ভাঙার বাংলাগাছের গাঁড়ির সংশ্বা বাঁখা ছিল সেগা্লি প্রভাতে জােরারের জলে ভাসিরা উঠিরা টলমল করিতেছে— দ্রুকত বাবিন জােরারের জল রুপ্য করিরা তাহাদের দুই পালে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিরা মধ্রে পরিহাসে নাড়া দিরা বাইতেছে।

ভরা গণ্যার উপরে শরংপ্রভাতের যে রোদ্র পড়িরাছে তাহার কাঁচা সোনার মতে। বঙ, চাঁপা ফ্লের মতো রঙ। রোদ্রের এমন রঙ আর কোনো সমরে দেখা যার না। চডার উপরে কাশবনের উপরে রোদ্র পড়িরাছে। এখনও কাশফ্ল সব ফ্টে নাই, ফ্টিতে আরম্ভ করিয়াছে মার।

রাম রাম বালিরা মাধিরা নৌকা খ্লিরা দিল। পাখিরা বেমন আলোতে পাখা মেলিরা আনদেদ নীল আকাশে উড়িরাছে, ছোটো ছোটো নৌকাপ্লি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফ্লাইরা স্যাকিরণে বাহির হইরাছে। তাহাদের পাখি বলিরা মনে হর; তাহারা রাজহাসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনদেদ পাখা দ্টি আকাশে ছড়াইরা দিয়াছে।

ভট্টাচার্যমহাশর ঠিক নির্মায়ত সমরে কোশাকৃশি শইরা দ্বান করিতে আসিরাছে। মেয়েরা দ্ই-একজন করিয়া জল লইতে আসিরাছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। ভোমাদের অনেক দিন বলিরা মনে হইতে পারে। কিশ্তু আমার মনে হইতেছে, এই দেদিনের কথা। আমার দিনপুলি কিনা গণার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিরা বার, বহুকাল ধরিরা শিরভাবে ভাসাই দেখিতেছি— এইজনা সময় বড়ো দীর্ঘ বিলয় মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাতের ছারা প্রতিদিন গণার উপরে পড়ে, আবার প্রতিদিন গণার উপর হইতে ম্বাছরা বার—কোখাও ভাহাদের ছবি রাখিরা বার না। সেইজনা, বদিও আমাকে ব্শের মতো দেখিতে হইরাছে, আমার হৃদর চিরকাল নবীন। বহুক্সেরের স্মৃতির শৈবালভারে

আছেল হইয়া আমার স্থাকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাং একটা ছিল্ল শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পেণ্ডায় না সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে বলতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে তাহারাই আমার প্রোতনের সাক্ষী, ভাহারাই প্রোতন কালকে দেনহপাশে বাধিয়া চির্নাদন শ্যামল মধ্র, চির্নাদন ন্তন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া প্রোতন হইতেছি।

চক্রবতীদের বাড়ির ওই-যে বৃন্ধা দ্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাপিতে কাপিতে, মালা জাপিতে জাপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন, উহার মাতামহা তথন এওট্,কুছিল। আমার মনে আছে, তাহার এক খেলাছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘ্তকুমারীর পাতা গণার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণধাহার কাছে একটা পাকের মতোছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাণত ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাড়াইয়া ভাহাই দেখিত। যথন দেখিলাম, কিছ্বিদন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ভাগর হইয়া উঠিয়া ভাহার নিজের একটি মেয়ে সপো লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়া হইল, বালিকারা জল ছাড়িয়া দ্রেলতপন। করিলে তিনিও আবার ভাহানিগকে শাসনকরিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘ্তকুমারীর নৌকাভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কেভিক বোধ হইত।

ষে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোত্ত আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘ্তকুমারীর নৌকাগালিব মতো পাকে পড়িয়া আবিপ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী ভাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কখন্ ভোগে কখন্ ভোগে। পাতাট্কুরই মতো সে অতি ছোটো, ভাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। ভাহাকে ছবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পালে বেখানে ওই গোঁসাইদের গোযালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সংতাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তথনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমন্ডপ পড়িয়াছে ওইখানে একটা গোলপাতার ছার্ডীন ছিল মাত্র।

এই-যে অশথগাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহ্ প্রসারণ করিয়া স্থিকট স্দৃশীর্ষ কঠিন অপ্যালিজালের ন্যায় শিক্ডগ্রিলর প্রারা আমার বিদ্ধার্ণ পাষাণ-প্রাণ মঠো করিয়া রাখিরাছে, এ তখন এতট্কু একট্খানি চারা ছিল মার। কচি কচি পাতা-গ্রিল লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতছিল। রোদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগ্রিল আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিক্ডগ্রিল শিশ্ব অপ্যালিয় নায় আমার ব্বের কাছে কিল্বিল্ করিত। কেই ইহার একটি পাতা ছিণ্ডিলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বরস অনেক হইরাছিল তন্ তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ বেমন মের্দেন্ড ভাঙিরা অন্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া-চুরিরা গিরাছি, গভীর চিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গার ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশেবর ভেক তাহাদের শতিকালের স্দৃদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তথন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহার বাহিরের দিকে দৃইখানি ই'টের অভাব ছিল, সেই গর্ভটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিরাছিল। ভোরের বেলার বখন সে উস্খ্স্ করিয়া জাগিরা উঠিত, মংসাপ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপ্ছে দৃই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া লিস দিরা আকাশে উড়িয়া ধাইত, তথন জানিতাম কুস্মের ঘটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেরেটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেরেরা তাহাকে কুস্ম বলিরা ভাকিত। বাধ করি কুস্মই তাহার নাম হইবে। ভলের উপরে ধধন কুস্মের ছোটো ছারাটি পড়িত তথন আমার সাধ ধাইত, সে ছারাটি ধনি ধরিরা রাখিতে পারি, সে ছারাটি ধনি ধরিরা রাখিতে পারি, সে ছারাটি ধনি আমার পাষাণে বাধিয়া রাখিতে পারি— এমনি তাহার একটি মাধ্রী ছিল। সে যথন আমার পাষাণের উপর পা ফেলিত, ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তথন আমার শৈবালগ্লেমগ্লি যেন প্লকিত হইরা উঠিত। কুস্ম যে খ্র বেশি খেলা করিত বা গলপ করিত বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্ম এই, তাহার মত সালানী এমন আর কাহারও নর। যত দ্রুলত মেরেদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুস্ম, কেহ তাহাকে বলিত থালি, কেহ তাহাকে বলিত রাজ্মি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুস্মি। যখন-তখন দেখিতাম, কুস্ম ভলের ধারে বসিয়া আছে। ভলের সপো তাহার হ্দরের সপো বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে ভল ভারি ভালোবাসিত।

কিছাদিন পরে কুস্মকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর দবর্গ ঘাটে আসিরা কাদিত। শ্নিলাম, তাহাদের কুসি-খ্লি-রাজ্মিকে শবশ্রেবাড়ি লইয়া গিরাছে। শ্নিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে সেখানে নাকি গুণাা নাই। সেখানে আবার কারা সব ন্তন লোক, ন্তন ঘরবাড়ি, ন্তন পথঘাট। জলের পৃথ্িতিক কে কেন ডাঙাল বোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুস্নের কথা একরকম ভূলিরা গেছি। এক বংসর হইরা গেছে। ঘাটের মোযেরা কুস্নের গলপও বড়ো করে না। একদিন সংখ্যার সমরে বহুকালের পরিচিত পায়ের সপলো সহসা বেন চমক লাগিল। মনে হইল বেন কুস্নের পা। তাহাই বটে, কিণ্ডু সে পারে আর মল বাজিতেছে না। সে পারের সে সংগতি নাই। কুস্নের পারের সপশা ও মালের শব্দ চিরকাল একট অনুভব করিয়া আসিতেছি— আজ সহসা সেই মালের শব্দীটি না শ্নিতে পাইয়া সংখ্যাবেলাকার জলের কলেন ক্মন বিষয় শ্নাইতে লাগিল, আয়বনের মধ্যে পাতা কর্কর্ করিয়া বাতাস ক্মন হা-হা করিয়া উঠিল।

কুস্ম বিধবা হইরাছে। শ্নিলাম, তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দ্ইএকদিন ছাড়া প্রামীর সহিত সাক্ষাংই হয় নাই। প্রবেশে বৈধবেরে সংবাদ পাইরা,
আট বংসর বয়সে মাধার সিশির মুছিয়া, গায়ের গহনা ফেলিয়া, আবার তাহার দেশে
সেই গণগার ধারে ফিরিয়া অচিরয়ছে। কিন্তু তাহার সিপালীদেরও বড়ো কেহ নাই।
ভূবন প্রণা অমলা শ্বশ্রাঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরং আছে, কিন্তু শ্নিতেছি
অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া বাইবে। কুস্ম নিতানত একলা পড়িয়ছে।
কিন্তু, সে বখন দুটি হটিরে উপর মাধা রাখিয়া চুপ করিয়া জামার ধাপে বসিয়া থাকিছ
তখন আমার মনে হইত, যেন নদীর চেউগালে স্বাই মিলিয়া হাত ভূলিয়া ভাহাকে

কুসি-খুশি-রাজ্বসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরন্ডে গঙ্গা বেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুস্ম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ভাহার মালন বসন, কর্ণ মুখ, শানত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়ময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন, সে বিকশিত র্প সাধারণের চোখে পড়িত না। কুস্ম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুস্মকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনও দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শ্নিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বংসর কখন কাটিয়া গেল, গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন ভানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বংসরেও ভারমাসের শেষাশেষি এমন এক দিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রণিতামহারা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধ্ব স্থেকি আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যথন এতথানি ঘোমটা টানিয়া কলসাঁ তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গালপ করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনেব এক পাশের্ব উদিত হইত না। তোমবা যেমন ঠিক মনে কবিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সতাসতাই এক দিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সতা, যেমন জাবিশত, সে দিনও ঠিক তেমনি সতা ছিল, তোমাদের মতো তর্ণ হাদয়খানি লইয়া স্থেখ দ্বেখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দ্বিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন— তাঁহারা-হানি, তাঁহাদের স্থেদ্বংখের-স্মৃতিলেশমাত-হান আজিকার এই শরতের স্থাকরোম্বল আনশক্ষিতি— তাঁহাদের কলপনার নিকটে তলপেকাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর ইইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অলপ অলপ করিয়া বহিতে আরক্ত করিয়া ফ্টেন্ত বাবলা ফ্লগর্মলি আমার উপরে এক-আধ্যা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার পাষালের উপরে একট্ একট্ শিশিরের রেখা পাড়রাছিল। সেইদিন সকালে কোথা ইইতে গৌরতন্ সোম্যোল্ভনলম্খছনি দীর্ঘকির এক নবীন সম্মাসী আসিয়া আমাব সম্ম্যুখন্থ ওই শিব্যালিবে আশ্রয় লইলেন। সম্মাসীর আগ্র্যনবার্তা প্রামে রাম্ম ইইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাধিয়া বাবাঠাকুরকে প্রশাম করিবার জন্য মলিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সম্যাসী, তাহাতে অনুপম রুপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইনা বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকরার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অলপকালের মধ্যেই গুহার অতাশত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে প্রুষ্থ বিশ্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবশগীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মান্দরে বসিরা নানা শাশ্য লইরা আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেই উপদেশ লইতে আসিত। কেই মন্য লইতে আসিত। কেই রোগের ভ্রম্ব জানিতে আসিত। মেরেরা ছাটে আসিরা বলাবলি করিত— আহা, কী রুপ। মনে হয় যেন মহাদেব স্প্রীরে তাঁহার মন্দিরে আসিরা অধিষ্ঠিত হইরাছেন।

ষধন সম্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুবে স্বেণিয়ের প্রে শ্কতারাকে সম্মুখে রাখিরা গলার জলে নিমণন হইয়া ধারগম্ভারদ্বরে সন্ধাবন্দনা করিতেন তথন আমি জলের কল্লোল শ্নিতে পাইতাম না। তাহার সেই কণ্ঠন্বর শ্নিতে শ্নিতে প্রতিদিন গণার প্র'ভপক্লের আকাশ রক্তবর্গ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অর্প রঞ্জের রেখা পড়িত, অথকার যেন বিকাশোন্ম্য কুণ্ডির আবরণপ্টের মতো ফাটিরা চারি দিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশসরোবরে উষাকুস্মের লাল আভা অলপ অলপ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপ্র্যু গণার জলে দাঁড়াইয়া প্রের দিকে চাহিয়া যে-এক মহামশ্য পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশালিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, স্ব্ প্রাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবা। মনান করিয়া যথন সম্যাসী হোমশিখার নায়ে তাহার দাঘা শ্ত প্ণাতন্ত্ লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাহার জটাজ্ট হইতে জল করিয়া পড়িত, তথন নবান স্বাকিরণ তাহার স্বাপেগ পড়িয়া প্রতিফালত হইতে থাকিত।

এমন আরও করেক মাস কাটিয়া গেল। চৈনোসে স্বাগ্রহণের সময় বিশতর লোক গল্যাননানে আসিল। বাবলাতেলায় মশত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সম্নাসীকৈ দেখিবার জনাও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুস্মের শ্বশ্রবাড়ি সেখনে হইতেও অনেকগ্লি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিরা সয়াসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেরে আর-একজনের গা চিপিরা বলিরা উঠিল, "ওলো, এ বে আমাদের কুস্মের স্বামাী!"

আর একজন দুই আঙ্কে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "এনা, ভাই তো গা, এ যে আমাদের চাটাজেলদের বাভির ছোটোলাবাবা!"

আর-একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না; সে কহিল, "আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখা!"

আর-একজন সংযাসীর দিকে মনোধোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা, সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুস্মের কি তেমনি কপাল।"

তথন কেহ কহিল, "ভার এত দাড়ি ছিল না।"

কেহ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ কহিল, "সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এইর্পে এ কথাটার একর্প নিম্পত্তি হইরা গেল, আর উঠিতে পাইল না। গ্রামের আর সকলেই সল্লাদীকে দেখিবাছিল, কেবল কুস্ম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুস্ম আনার কাছে আসা একেবারে পরিতাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধানবেলা প্রিমাতিথিতে চাদ উঠিতে দেখিরা ব্বি আমাদের প্রতন সন্ধাতন সাধ্যাতিথিতে চাদ উঠিতে দেখিরা ব্বি আমাদের প্রতন সন্ধাতন পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। বিশ্বি পোকা বিশ্বিশ করিতেছিল। মন্দিরের কাসর ঘণ্টা বাজা এই কিছ্মুক্তণ হইল শেষ হইরা গেল, তাহার শেষ শব্দতরক্ষ ক্ষীণতর হইরা পরপারের ছারামর বনপ্রেণীর মধ্যে ছারার মতো মিলাইরা গেছে। পরিপ্রণ জ্যোৎসনা। জ্যোরের জল ছল্ ছল্ করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুস্ম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুস্মের সম্মুখে গুপার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎসনা— কুস্মের পশ্চাতে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছে-পালায়, মণ্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, প্রক্রিণীর ধারে, তালবনে, অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া, মৃথে মৃড়ি, দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদ্ড় ঝ্লিতেছে। মন্দিরের চ্ড়ায় বসিয়া পেচক কাদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শ্গালের উধ্ব্চিংকারধর্নন উঠিল ও থাময়া গেল।

সম্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিযা যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কুস্ম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। উধামাখ ফাটনত ফালের উপরে যেমন জ্যোৎদনা পড়ে, মাখ তুলিতেই কুসামের মাখের উপর তেমনি জ্যোৎদনা পড়িল। সেই মাহাতেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন প্রেজ্ঞার পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চালয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আশ্বসম্বরণ করিয়া কুস্ম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিযা সয়য়সীর পাসের কাছে ল্টাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ম্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।" কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুস্মের ঘব খাব কাছেই ছিল কুস্মে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সমান্ত্রমী অনেকক্ষণ পর্যানত আমার সোপানে বসিষা ছিলেন। অবশেষে যখন প্রের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সমান্ত্রীর পশ্চাতের ছারা সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর্যদন হইতে আমি দেখিতাম কুস্ম প্রতাহ অসিষা সন্নাদীর পদধ্লি লইয়া যাইত। সন্নাদী থখন শাস্ত্রনাথা করিতেন তখন দে এক ধারে দাঁডাইয়া শ্নিত। সন্নাদী প্রতিপ্রকার সমাপন করিয়া কুস্মকে ডাকিয়া শহাকৈ ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা দে কি ব্রিতে পারিত। কিন্তু অতাশত মনোগোগের সভিত দে চুপ করিয়া বসিয়া শ্নিত; সন্যাদী তাহাকে মেনন উপদেশ করিতেন দে অধিকল ভাহাই পালন করিত। প্রতাহ সে মন্দিরের কাজ করিত, দেবসেবায় আলস্য করিত না, প্রার ফ্ল ভুলিত, গণ্যা হইতে জল ভুলিয়া মন্দির ধেতি করিত।

সম্মাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃশ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদ্দ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা দ্নিতে লাগিল। তাহার প্রশানত মুখে যে একটি স্নান ছায়া ছিল তাহা দ্ব হইয়া গেল। সে যথন ভাইভরে প্রভাতে সম্মাসীর পায়ের কাছে ল্টাইয়া পড়িত তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসগীকৃত শিশিরধীত পাজার ফ্লের মতো দেখাইত। একটি স্বিমল প্রজ্বতা তাহার সর্বশ্বীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান-সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধাা-

বেলার সহসা দক্ষিণ হইতে বসণেতর বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দ্র হইরা যায়— অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাঞ্জিয়া উঠে, গানের শব্দ শ্নিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্লোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখাত্বরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রতুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইর্প আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হ্দরের মধ্যে অসেপ অন্ধে কোকনের স্থাব হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নববৌবনোচ্ছনাস আকর্ষণ করিরাই যেন আমার লতাগ্লমগ্লি দেখিতে দেখিতে ফ্লে ফ্লে একেবারে বিকশিত হইরা উঠিতেছে। এ সময়ে কুস্মকে আর দেখিতে পাই না। কিছ্দিন হইতে সে আর গেন্দরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সহ্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা বার না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছাই জানিতে পারি নাই। কিছাকাল পরে একদিন সংখ্যাবেলায় আমারই সোপানে সহয়াসীর সহিত কুস্মের সাক্ষাং হইল।

্দুস্ম মুখ নত করিয়া কহিল, "প্রভূ, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইরছেন।"

"হাঁ, তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবার তোমার এত <mark>অবহেলা।</mark> কেন।"

কুসমে চুপ করিয়া রহিল।

্রামার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুস্ম ঈষং মা্থ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভু, আমি পাপীয়সী, সেইজনাই <mark>এই</mark> অব্যেলা।"

সংগ্রাসী অভণত ফেনংপ্র কারে বলিলেন, "কুস্ম, তোমার হাুদরে <mark>অশানিত</mark> উপ্স্থিত হইষাড়ে, আমি ভালা বাুকিতে পারিয়াছি*।*"

কুস্ম যেন চমকিয়া উঠিল – সে হয়তো মনে করিল, স্ল্যাসী কত**া না জানি** ব্রিব্যাহন। তাহার চোথ অদেপ অদেপ জলে ছরিয়া আসিল সে সেইখানে বসিরা পড়িল: মুখে হচিলত কিয়া সোপানে স্ল্যাসীর পারের কাছে বসিয়া কাদিতে লাগিল।

সম্যাসী কিছা দারে সবিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অব্যাদিতর কথা আময়কে সমসত বাস্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শাদিতর পথ দেখাইয়া দিব।"

কুস্ম অটল ভরির দবরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেল করেন তা অবলা বলিব। তবে, আমি ভালো করিরা বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতাব মতো ভরি করিতাম, আমি তাঁহাকে প্রভা করিতাম, সেই অলাদের আমার হাদ্যে পরিপ্রা হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে দবন্দে দেখিলাম, যেন তিনি আমার হাদ্যের দবামী, কোখায় বেন একটি বকুলবনে বাসরা ভাঁহার বামহাদত আমার দক্ষিণাসত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমাব কিছাই অসম্ভব, কিছাই আশ্চর্য মনে হইল না। দব্দন ভাঙিয়া লৈল, তব্দানের ঘার ভাঙিল না। তাহার পরদিন বখন ভাঁহাকে দেখিলাম, আর প্রের মতো দেখিলাম না। মনে সেই দবন্দের ছবিই উদর হইতে লাজিল। ভয়ে দ্রে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঞ্জেন সংগ্র বহিল। সেই অবধি আমার হ্দরের অশান্তি আর দ্রে হয় না; আমার সমন্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।"

বখন কুস্ম অল্ মনুছিয়া মনুছিয়া এই কথাগালি বলিভেছিল তখন আমি অনুভ্ৰ করিতেছিলাম, সম্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাবাণ চাপিয়া ছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বণ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুসুম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "তোমার মণালের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে ১পট করিয়া বলো।"

কুস্ম সবলে নিজের কোমল হাত দ্বি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বালল, "নিতাশ্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ, বলিতেই হইবে।"

কুস্ম তংক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি।"

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পেণছিল অমনি সে ম্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সম্যাসী প্রস্তরের ম্তির মতো দীড়াইয়া রহিলেন।

ষথন মূছা ভাঙিয়া কুস্ম উঠিয়া বসিল তথন সম্যোসী ধাঁরে ধাঁরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর-একটি কথা বলিব, পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম; আমার সপো তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো, এই সাধনা করিবে।"

কুস্ম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সল্ল্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর পরে কহিল, "প্রভূ, ভাহাই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুসমুম আর কিছা না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধালা মাধার তুলিয়া লইল। সম্র্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসমুম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন ভাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিষা ধীরে ধীরে গঞার জলে নামিল।

এতটাকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, প্রাণিতর সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অঙ্গুলেল, রাত্রি ঘোর অধ্যকার হইল। জলের শব্দ শানিতে পাইলাম, আর কিছা বাজিত পারিলাম না। অধ্যকারে বাতাস হাহা করিতে লাগিল; পাছে তিলামান্ত কিছা দেখা ষায় বিলিয়া সে যেন কা দিয়া আকাশের তারাগালিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে বে থেলা করিত সে আক্ত তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্তিক ১২১১

#### রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহলা। ধেমন মুনির শাপে পাবাণ হইরা পড়িরা ছিল, আমিও বেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত স্পৌর্য অঞ্জার সর্পের নাার অর্ণাপর্বতের মধা দিরা বক্ষাপ্রণীর ছায়া দিয়া, স্মবিষ্ঠার্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন ক্রিয়া বহু দিন ধরিয়া জড়শয়নে শ্রান রহিরাছি। অসীম থৈবের সহিত থলার লটোইয়া শাপাতকালের জনা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চির্রাদন স্পির অবিচল, চিব্রদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিল্ড তব্ ও আমার এক মাহাতের জনাও বিভ্রম নাই। এতট্টক বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুদ্রুক শ্বার উপরে একটিমার কচি চিনাধ শ্যামল থাস উঠাইতে পারি: এতটকে সময় নাই বে, আমার শিরবের কাছে অতি कृत वकी भौनवार्गत वस्मान मामेरिङ भाति। कथा कीराङ भाति मा अथह सम्ध-ভাবে স্কলই অনুভব ক্রিভেছি। রার্চিদন প্রশ্ব। কেবলই প্রশ্ব। আমার এই গ্ভীর ভড়নিদার মধ্যে লক লক চরণের শব্দ অহনিশি দুঃস্বংশের নাার আবতিতি হইতেছে। আমি চরণের স্পশে হাদর পাঠ করিতে পারি। আমি ব্রবিতে পারি কে গাহে যাইতেছে, কৈ বিদেশে যাইতেছে, কে কাভে যাইতেছে, কে বিশ্ৰামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার স্কাধের সংসার আছে, দ্নেহের ছারা আছে সে প্রতি পদক্ষেপে সাথের ছবি অবিষয় অবিষয় চলে: সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বাঁজ রোপিয়া রোপিয়া যায়: মনে হয়, বেখানে বেখানে ভাহার পা পজিয়াছে, সেধানে যেন মুহাতের মধ্যে এক-একটি করিয়া লভা অঞ্চরিত প্রতিপত হইয়া উঠিবে। যাহার গ্রে নাই, আশ্রন্থ নাই, ভাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, অর্থ নাই: তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই: তাহার চরণ বেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন, থামিই বা কেন'-- তাহার পদক্ষেপে আমার শক্তে ধালি যেন আরও ग्रकारेया यासः

প্রিবার কোনো কাহিনী আমি সংপ্রাধ্নিতে পাই না। আজ শত শত বংসর ধরিয়া আমি কত লক লোকের কত হাসি, কত গান, কত কথা শ্নিরা আসিতেছি; কিন্তু কেবল থানিকটামার শ্নিতে পাই। বাকিট্কু শ্নিবার জন্য বখন আমি কাল পাতিয়া থাকি তখন দেখি, সে লোক আর নাই। এমন কত বংসরের কত ভাঙা কথা, ভাঙা গান আমার ধ্লির সহিত ধ্লি হইরা গাছে, আমার ধ্লির সহিত উজিয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়। এই শ্ন, একজন গাহিল, "তারে বলি-বলি আর বলা হল না।"— আহা, একট্ দাঁড়াও, গানটা শেব করিয়া বাও, সব কথাটা শ্নি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেবটা শোনা গেল না। ঐ একটিমার পদ অর্থাক রাত্রি ধরিয়া আমার কানে ধ্যনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। বে কথাটা বলা হইল না ভাহাই কি আবার বলিতে বাইতেছে। এবার যথন পথে আবার দেখা ছইবে, সে যখন মুখ ভূলিয়া ইহার ম্থের দিকে চাহিবে, তখন বলি-বলি করিয়া আবার বদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া, মুখ ফিরাইয়া, অতি ধবীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার বদি গায় 'তারে বলি-বলি আর বলা হল না'।

সমাণিত ও স্থায়িত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পাড়িতেছে, আবার ন্তন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মাছিয়া যাইতেছে। যে চালয়া যায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পাড়য়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধালতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের প্রাণত্পের মধ্য হইতে এমন-সকল অমর বীজ পাড়য়া গেছে যাহা ধালিতে পাড়য়া অব্দুরিত ও বিধিত হইয়া আমার পাশের্ব স্থায়ীর্পে বিরাজ কবিতেছে এবং ন্তন পথিকদিগকেছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মাট। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক— আমাতে কেই চরণ রাঝেনা, আমার উপরে কেই দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ স্দৃরে অবিদ্যুত ভাহারা আমাকেই অভিশাপ দের, আমি যে পরম থৈখে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যাক্ত পোঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিবাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সাখসন্মিলন, আর আমার উপরে কেবল প্রাণিতর ভার, কেবল আনিছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি স্দৃর্ব হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে, মধ্রে হাস্যলহরী পাথা তুলিয়া স্থালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে অফিবা মাত সচলিতে শ্রেনা মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একট্থানি পাইব না।

কখনো কখনো তাহাও পাই। বালক-বালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব কবিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহেব আনন্দ ভাহারা পথে লইমা আসে। তাহাদের পিতাব আশবিদি, মাতার দেনহ, গৃহ হইতে বাহির হইষা পথের মধ্যে আসিষাও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধ্লিতে তাহারা দেনহ দিয়া যায়। আমার ধ্লিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগ্লি দিয়া সেই সত্পকে মৃদ্ মৃদ্ আঘাত করিয়া পরম দেনহে ঘ্ম পাড়াইতে চায়। বিমল হাদ্য লইয়া বিসয়া বাসয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত দেনহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগালি যথন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায় তথন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয়, উহাদেব পালে বাজিতেছে। কুস**্**মেব দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

> यौंटा यौंटा अज्ञूष-চরণ চলি याटा তौंटा তौंटा ধরণী হইএ अब्यू গাতা।

অর্ণ-চরণগ্রিল এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত তবে বোধ করি কোথাও শামল তল জন্মিত না।

প্রতিদিন বাহারা নির্মিত আমার উপরে চলে তাহাদিগকে আমি বিশেষর্পে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জনা আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মাতি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহাদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাত্রে বহাদ্র হইতে আসিত—ছোটো দুটি ন্পরে র্নাক্নন্ করিয়া তাহার পারে কাদিয়া কাদিয়া বাজিত। ব্রি তাহার পোরে

দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সম্পার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। বেখানে ওই বাঁধানো বটগাছের বার্মাদকে আমার একটি শাখা লোকালরের দিকে চলিয়া গেছে সেখানে সে প্রালতদেরে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইরা থাকিত। আর-একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অনামনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া বাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁড়াইত না— হয়তো-বা আকালের ভাষার দিকে চাহিত, তাহার গড়ের স্বারে গিয়া পরেবী গান সমাশত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা প্রাণতপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে: সন্ধাার অন্ধকার-হিম্পূৰ্ণ সৰ্বাপে অনুভ্ৰ কৰিতে পাৰিতাম। তখন গোধ্বির কাকের ভাক একেবারে থামিয়া যাইত, পাথকেরা আর কেছ বড়ো চলিত না। সম্ধার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ধর্পরা ধর্পরা শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কার্টাদন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত, ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্যনে মাসের শেষার্লেই অপরাহে বখন বিশ্বর অস্ত্রমার্কলের কেশর বাভাসে থবিয়া পড়িভাছে— ভখন অর-একজন যে আসে দে আরু আঠিল না। দেশিন আনক রাতে বালিকা বাজিতে ফিরিয়া গেল। ফোন মারে মারে গাছ হইতে শাস্ক পাতা করিয়া পভিতেছিল তেমনি মাঝে মাঝে দুই-এক ফেটা। অন্ত্রেল আমার নীরস তকত ধ্রির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার প্রতিন অপরাহে ব্যালকা সেইখানে সেই ভর্তেলে আসিয়া দুড়িটেল, কিল্ড সেদিনও আব-একজন অসিল না। আবার রাতে সে ধীরে ধীরে বাড়িমাধে ফিরিল। কিছা দারে গিয়া আরু সে চলিতে পাবিল না। আমার উপরে, ধ্রলির উপরে ল্টোইয়া পচিল। পুট বাহাতে মাৰ চাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গা মা। আজি এই বিজন রাপ্র অমার বাঞ্চও কি কের আশ্রর লইতে আসে। তুই বাহাব কাছ রইতে ফিরিরা অসিলি সে কি আমাৰ চেষেও কঠিন। তুই ৰাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মুকে। তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেরেও অস্থ।

বালিকা উঠিল, দীড়াইল চোৰ মাছিল—পথ ছাড়িয়া পাদ্বাবতী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো দে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও দে প্রতিদিন লাগতমূৰে গৃহের কাঞ্চ করে । হয়তো দে কাল্যকেও কোনো দৃঃখের কথা বলে না: কেবল এক-একদিন সম্বাধেলায় গৃহের অপানে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিষা থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যার। কিন্তু তাহার প্রদিন হইতে আজ প্রস্কৃত আমি আব তাহার চরক্ষপ্রশ্ব অনুভ্র কবি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইষা গেছে, আমি কি এত মনে করিরা রাখিতে পারি। কেবল সেই পারের কর্ণ ন্প্রেধন্নি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদন্ড শোক কবিবার অবসর আছে। শোক কাহার জনা কবিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রথর রৌদ্র। উত্তর্হা । এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি, আর তপত ধ্লা স্নৌল আকাশ ধ্সর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, স্থা দরিখী, করা হৌকন, হাসি কালা, জন্ম মৃত্যু, সমধ্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধ্লির স্লোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এইজনা পথের হাসিও নাই, কলাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তামানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তামান নিমেষের শতসহস্র নৃতন অভ্যাগতকে লইয়াই বাদত। এমন স্থানে নিজের পদগোরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদপে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘাশ্বাস ফোলয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গোলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নৃতন অতিথিদের চক্ষে অগ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বৃথা চেন্টা। আমি কিছ্ই পড়িয়া থাকিতে দিই না— হাসিও না, কায়াও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

অগ্রহায়ণ ১২৯১

#### प्रनाशाउना

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জামিল তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নির্পমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপ্রে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামই প্রচলিত ছিল— গণেশ কার্তিক পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নির্পমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামস্পর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মসত এক রার-বাহাদ্রের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উত্ত রার-বাহাদ্রের পৈতৃক বিষয়-আন্ম বদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামস্বদর কিছুমাত বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত কোনো-মতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছাতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিরা, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেন্টাতেও হাজার ছয-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতাশত অতিরিক্ত স্থান একজন বাকি টকোটা ধার দিতে স্বীকার করিরাছিল, কিশ্তু সমরকালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুম্বল গোলবোগ বাধিয়া গেল। রামস্থ্র আমাদের রায়বাহাদ্রের হাতে-পায়ে ধরিয়া বিলিলেন, "শ্ভকার্য সম্পন্ন হইয়া বাক, আমি নিশ্চর টাকাটা লোধ কবিয়া দিব।" রায়বাহাদ্রের বিলিলেন, "টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"

এই দ্যটিনার অলতঃপ্রে একটা কালা পড়িরা গোল। এই গ্রেতর বিপদের বে ম্ল কারণ সে চোল পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চল্দন লেপিরা চুপ করিয়া বসিরা আছে। ভাবী শ্বশ্রকূলের প্রতি যে তাহার খ্ব-একটা ভব্তি কিন্বা অন্রাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা বার না।

ইতিমধ্যে একটা স্বিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইরা উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি ব্রি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া বাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশর, আজকালকার ছেলেদের বাবহার?" দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্তশিকা নীতিশিকা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষমর ফল নিজের সদতানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রারবাহাদ্র হতোদাম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষয় নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইরা গেল।

শ্বশরেবাড়ি বাইবার সময় নির্পমাকে ব্কে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোধের জল গাখিতে পারিলেন না। নির্জিক্সাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামস্বদর বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।"

রামস্বদর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিণ্ডু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগ্লো পর্যান্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অণ্ডঃপ্রের বাহিরে একটা স্বতন্দ্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুট্-বগ্হে এমন করিয়া আর অপমান তো সহা যায় না। রামস্কর স্পির করিলেন যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সামলানো দ্বংসাধা। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে এবং পাওনাদারদের দ্বিশ্বপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারপে হীন কোশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শ্বশ্রবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগ্রের নিশ্ল শ্রনিয়া ঘরে শ্বার দিয়া অশ্রবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশ্বিজর আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, "আহা, কী শ্রী। বউরের ম্থখনি দেখিলে চোথ জ্বাড়াইরা যায়।" শাশ্বিজ কংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘবের মেয়ে তেমনি শ্রী।"

এমনকি, বউরের খাওযাপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দ্যাপবতক প্রতিরেশিনী কোনো রুটির উল্লেখ করে, শাশর্ডি বলে, "ওই ঢের হয়েছে।" অর্থাং, বাপ যদি পর্বাদাম দিত তো মেয়ে প্রা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধ্র এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয়, কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপেব কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসংদর অবশেষে বসত্বাড়ি বিক্রেব চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইযা বাস করিবেন: এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মাত্যুব প্রের্থ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো-বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গ্রেত্র হইয়া দাঁড়াইল, বাড়িবিক্য স্থগিত হইল।

তথন রামস্কের নানা স্থান হইতে বিস্তব স্কে অলপ অলপ করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নির, বাপের মুখ দেখিয়া সব ব্রিকতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ক কেশে শাদক মুখে এবং সদাসংকৃতিত ভাবে দৈনা এবং দুশিচনতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যথন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধেব অন্তাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামস্কর বখন বেহাইবাড়ির অনুমতিকমে কণকালেব জন্য কন্যার সাক্ষাংলাভ করিতেন তখন বাপের বৃক্ক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহ্দরকে সাম্বনা দিবার উম্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি ষাইবার জন্য নির্নিতাশত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্বান মুখ দেখিয়া সে আর দ্রে থাকিতে পারে না। একদিন রামস্বদরকে কহিল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইরা যাও।" রামস্বদর বাললেন, "আছো।"

কিন্তু তাঁহার কোনো জাের নাই— নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক আধকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বশ্বক রাখিতে হইয়ছে। এমনাক, কন্যার দশন সেও অতি সসংকাচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে শ্বিতায় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিপ্তু মেয়ে আপান বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বশ্ধে দরখাসত পেশ করিবার পূর্বে রামস্কর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষাত স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোট-কথানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামস্বদর বেহাইরের নিকট গিয়া বিসিলেন। প্রথমে হাস্যম্বে পাড়ার থবর পাড়িলেন। হরেকুক্ষের বাড়িতে একটা মুল্ড চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপালত বিবরণ বালিলেন; নবাঁনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাব্দিষ ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবাঁনমাধবের নিশ্দা করিলেন; শহরে একটা ন্তুন ব্যামো আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন; অবশেষে হুকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, বাছ্ছি আর্মান হাতে করে কিছু নিয়ে যাই, কিল্ডু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।" এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্চরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট বেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদের অটুহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "থাক্", বেহাই, ওতে আমার কান্ধ নেই।" একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেরেকে বাড়ি আনিবার প্রশতাব কাহারও মুখে আসে না— কেবল রামস্বদর ভাবিলেন, 'সে-সকল কূট্মিবতার সংকোচ আমাকে আর লোভা পার না।' মমাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে ম্দুম্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদ্র কোনো কারণমাত উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "সে এখন হচ্ছে না।" এই বলিয়া কর্মোপলকে স্থানাত্রে চলিয়া গেলেন।

রামস্কর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিত হলেত করেকখানি নোট চাদরের প্রাণেত বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গোলেন। মান মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিষা দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহাদিন গেল। নির্পমা লোকের উপর লোক পাঠার কিন্তু বাপের দেখা পার না। মবশেবে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল— তখন রামস্বদরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তব্ গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামস্পর বলিলেন, 'এবার প্রার সমর মাকে ছরে আনিবই, নহিলে আমি---'। খ্ব একটা শন্তরকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি বন্ধীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গ্রিকতক নোট বাধিরা রামস্ক্রের

ষাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বংসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, "দাদা, আমার জনে। গাঁড়ি কিনতে যাচ্ছিস?" বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শশ হইয়াছে, কিল্ডু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বংসরের এক নাতিনি আসিয়া সরোদনে কহিল, প্জার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামস্বদর তাহা জানিতেন, এবং সে সম্বন্ধে তামাক থাইতে থাইতে বৃষ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদ্রের বাড়ি যখন প্জার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাহার বধ্গণকে অতি যংসামান্য অলংকারে অন্ত্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা সমরণ করিয়া তিনি অনেক দীঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাহার ললাটের বার্ধকারেখা গভারতর অভিকত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈনাপীড়িত গ্রের ক্রন্দনধর্নি কানে লইয়া বৃন্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই: ন্বাররক্ষী এবং ভূতাদেব মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দ্র হইষা গিয়াছে, যেন আপনাব গ্রে প্রবেশ করিলেন। শ্নিলেন, রায়বাহাদ্র ঘরে নাই, কিছ্ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উক্ষাস সন্বরণ করিতে না পারিয়া রামস্কর কনার সহিত সাক্ষাং করিলেন। আনক্রে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছ্ক্ষণ গেল। তাব পরে রামস্কের কহিলেন, "এবার তোকে নিয়ে যাছি, মা। আর কোনো গোল নাই।"

এমন সময়ে রামস্করের জ্যোষ্ঠপতে হরমোহন তাঁহার দ্টি ছোটো ছেলে সংশ্যে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমানের তবে এবার পথে ভাসালে?"

রামস্বদর সহসা অণ্নম্তি হইয়া বলিলেন, "তোদেব জনা কি আমি নরকগামী হব! আমাকে তোরা আমার সতা পালন করতে দিবি নে?" রামস্বদর বাড়ি বিজর করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছ্তে না জানিতে পায় তাহার অনেক ব্যক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তব্ তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাং অতাশত র্ম্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাট্যু সবলে জড়াইয়া ধরিষা মুখ তুলিষা কহিল, "দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না ?"

নতশির রামস্ক্রের কাছে বালক কোনো উত্তব না পাইয়া নির্ব কাছে গিয়া বিলল, "পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?"

নির্পমা সমস্ত ব্যাপার ব্রিকতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক প্রসা আমার শ্বশ্রকে দাও তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছাঁরে বললুম।"

রামস্বদর বলিলেন, "ছি মা. অমন কথা বলতে নেই। আর. এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোর বাপের অপমান, আর তোরও অপমান।"

নির্কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেরের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিরে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী टा व ठोका ठान ना।"

রামস্বের কহিলেন, "তা হলে তোমাকে বেতে দেবে না, মা।"

নির্পনা কহিল, "না দের তোঁ কী করবে বলো। তুমিও আর নিরে বেতে চেরো না।"

রামস্বন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁথে তুলিরা আবার চোরের মতো সকলের দুখি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামস্বদর এই-যে টাকা আনিরাছিলেন এবং কন্যার নিবেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকোত্হলী স্বার-লগনকর্ণ দাসী নির্ব শাশ্ডিকে এই খবর দিল। শ্নিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সাঁমা রহিল না।

নির্পমার পক্ষে তাহার শ্বশ্রবাড়ি শরশবা৷ হইরা উঠিল। এ দিকে তাহার প্রামী বিবাহের অলপদিন পরেই ডেপ্টি ম্যাজিন্টেট হইরা দেশান্তরে চালরা গিরাছে, এবং পাছে সংসর্গদোবে হানতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আল্লীরদের স্থিতি নির্বর সাক্ষাংকার সম্প্রণ নিষিক্ষ হইরাছে।

এই সময়ে নির্ব একটা গ্রেত্র পাঁড়া হইল। কিন্তু সেজনা তাহার শাশ্ভিকে সংপ্রা দেওরা যার না। শরীরের প্রতি সে অভানত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমসত রাত মাথার দরজা খোলা, শাঁতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিরম নাই। দাসারা যখন মাঝে মাঝে খাঝার আনিতে ভূলিয়া যাইত তখন যে তাহাদের একবার মাখ খ্লিয়া শারণ করাইয়া দেওরা, তাহাও সে করিত না। সে-যে প্রের ঘরের দাসদাসাঁ এবং কর্তাগ্হিণাদের অন্তহের উপর নিভার করিয়া বাস করিছেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বস্থমল্ হইতেছিল। কিন্তু এর্প ভারটাও শাশ্ডির সহা হইত না। যদি আহারের প্রতি বধ্র কোনো অবহেলা দেখিতেন তবে শাশ্ডির বিলতেন, "নবাবের বাড়ির মেবে কিনা! গরিবের ঘরের আম ওর মাধে রোচেনা।" কথনো-বা বিলতেন, "দেখো-না একবার, ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে ফেন প্রেড়াকাঠ হয়ে যাছে।"

রোগ যখন গ্রেতর হইষা উঠিল তখন লাল্ডি বলিলেন, "ওঁর সমস্ত নাাকামি।" অবংশবে একদিন নির্মাবনয়ে লাল্ডিকে বলিল, "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবের দেখব, মা।"

माम्द्रीफ र्यानातन, "क्यन यारभद र्याफ राहेवात इन।"

কেই বলিলে বিশ্বাস করিবে না - বেলিন সম্ব্যার সময় নির্বুর শ্বাস উপস্থিত ইইল সেইদিন প্রথম ডাভার দেখিল, এবং সেই দিন ডাভারের দেখা শেব হইল।

বাড়ির বড়ো বউ মরিয়াছে, খান ধাম করিয়া অল্ডোখিটিররা সম্পন্ন হইল। প্রতিমাবিস্কানের সমারোহ সন্বাদের জেলার মধো রায়চৌধারীদের বেমন লোকবিখাতে প্রতিপত্তি
আছে, বড়োবউয়ের সংকার সন্বাদের রায়বাহাদায়দের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল—
এমন চন্দনকার্টের চিতা এ মালুকে কেছ কখনও দেখে নাই। এমন ছটা করিয়া প্রান্ধও
কেলে রায়বাহাদায়দের বাড়িতেই সম্ভব, এবং শানা বার, ইহাতে তহিলের কিভিং
খণ হইয়াছিল।

রামস্বদরকে সাম্থনা দিবার সময়, তাহার মেয়ের যে কির্পে মহাসমারোহে মৃত্যু ইইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপন্টি ম্যাজিস্টেটের চিঠি আসিল, "আমি এখানে সমসত বন্দোবদত করিরা লইরাছি, অতএব অবিলন্দেব আমার দ্বীকে এখানে পাঠাইবে।" রায়বাহাদন্রের মহিষী লিখিলেন, "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলন্দেব ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

24283

#### পোস্মাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপ্র গ্রামে পোন্ট্মান্টারকে আসিতে হর। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই ন্তন পোন্ট্আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোপ্ট্মান্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ভাঙার তুলিলে বেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোন্ট্মান্টারেরও সেই দশা উপন্থিত হইয়ছে। একখানি অধ্বকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদ্রে একটি পানাপ্রের এবং তাহার চারি পাড়ে জপাল। কুঠির গোমন্তা প্রভৃতি বে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফ্রেসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপবৃত্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জ্ঞানে না। অপরিচিত স্থানে চোলে, হয় উন্থত নয় অপ্রতিভ হয়য় থাকে। এই কায়লে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হয়য়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কথনো কথনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেন্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব বাল্ল করিয়াছেন বে, সমস্ত দিন তর্পল্লবের কন্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈতা আসিয়া এক য়াতের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালকা আকাশের মেঘকে দুন্্তিপথ হইতে রুখ্য করিয়া য়াখে, তাহা হইলে এই আধ্যেরা ভ্রসন্তরাটি প্রশত্ত নবজাইন লাভ করিতে পারে।

পোল্ট্মান্টারের বেতন অতি সামানা। নিজে রাধিয়া খাইতে হর এবং প্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাঞ্চকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা বার না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধ্ম কুণ্ডলারিত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দ্রে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উকৈঃন্বরে গান জ্বড়িয়া দিত— যখন অন্থকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কন্পন দেখিলে কবিহ্দয়েও ঈষং হ্ংকন্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ-শিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোন্ট্মান্টার ডাকিতেন— "রতন।" রতন ন্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেকা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, "কী গা বাব্, কেন ডাকছ।"

পোন্ট্মান্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে—হে'শেলের—

পোস্ট্মাস্টার। তোর হে'শেলের কাঞ্জ পরে হবে এখন— একবার ভামাক্টা সেঞ্জে দে তো।

অনতিবিলদেব দ্টি গাল ফ্লাইয়া কলিকায় ফ্লাদিতে দিতে রতনের প্রবেশ।
হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোন্ট্মান্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আজ্ঞা রতন.
তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না।

মারের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অলপ অলপ মনে আছে।
পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাং দ্টিএকটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিব্লার ছবির মতো অভিকত আছে। এই কথা হইতে
হইতে ক্রমে রতন পোস্ট্মান্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বিসয়া পাড়ত। মনে
পাড়ত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল— বহু প্রেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা
ডোবার ধারে দ্ইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা
খেলা করিয়াছিল— অনেক গ্রেত্র ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি
উদয় হইত। এইর্প কথাপ্রসপ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলসাক্রমে পোস্ট্মান্টারের আর রাধিতে ইছা করিত না। সকালের বাসি বাজন থাকিত এবং
রতন ভাড়াতাড়ি উন্ন ধরাইয়া খানকয়েক র্টি সেকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের
য়াত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালায় কোলে আপিসের কাঠের চৌকর উপর বসিয়া পোস্ট্মাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। বে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে বাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি আশিক্ষিতা ক্ষ্ম বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছ্মাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকখন-কালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের নাায় উল্লেখ করিত। এমনকি, তাহার ক্ষ্ম হ্দয়পটে বালিকা তাঁহাদের কালপনিক ম্তিও চিতিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘম্র দ্বিপ্রহরে ঈষং-তশ্ত স্কোমল বাতাস দিতেছিল; রোদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্দ উথিত ইইতেছিল; মনে হইতেছিল, মেন ক্লান্ত ধরণীর উন্ধ নিশ্বাস গামের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা স্রের নালিশ সমস্ত দ্প্রবেলা প্রকৃতির দরবারে অতানত কর্ণন্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্ট্মাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃদ্টিখেতি মস্প চিক্লা তর্পারারের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভানাবিশিট্ট রৌদ্রশ্ত্র সত্পাকার মেঘ্রুতর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্ট্মান্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতানত আপনার লোক থাকিত— হাদরের সহিত একান্ত-সংলোন একটি ন্নেহপত্তিল মানবম্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বালতেছে এবং এই জনহীন তর্ছায়ানিমণ্ন মধ্যাক্রের পল্লবমর্মরের অর্থাও কতকটা ওইর্প। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জ্ঞানতেও পার না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্ট্মান্টারের মনে গভীর নিস্তম্ম মধ্যাকে।

পোন্ট্মান্টার একটা দীর্ঘনিম্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "রতন।" রতন তথন পেরারাতলার পা ছড়াইরা দিরা কাঁচা পেরারা খাইতেছিল; প্রভূর কণ্ঠত্বর শ্রনিরা অবিলম্বে ছ্টিরা আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বালিল, "দাদাবাব্, ডাকছ?" পোন্ট্-মান্টার বালিলেন, "ভোকে আমি একট্র একট্র করে পড়তে শেখাব।" বালিরা সমস্ত দ্বপ্রবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইর্পে অস্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিরা উঠিল। অহনিশি ভেকের ডাক এবং বৃশ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তার চলাচল প্রার একপ্রকার কথ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খ্ব বাদলা করিরছে। পোদ্মাদ্যারের ছার্টটি অনেককণ দ্বারের কাছে অপেকা করিয়া বসিরা ছিল, কিন্তু অন্যাদনের মতো বধাসাধ্য নিয়মিত ডাক শ্নিতে না পাইরা আপনি খ্লিগপ্থি লইরা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রেশ করিল। দেখিল, পোদ্যুমাদ্যার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে প্রশ্চ ঘর হইতে বাহিরে বাইবার উপরুষ করিল। সহসা শ্নিল—রতনা। তাড়াতাড়ি ফিরিরা গিয়া বলিল, "দাদাবাব, খ্মোছিলে?" পোদ্যুমাদ্যার কাতরুদ্বরে বলিলেন, "শ্রীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখাতো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতাহত নিঃসপা প্রবাসে ঘনবর্ষার রোগকাতর শরীরে একট্খানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের সপর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগফালার ক্রেইমরী নারী-রূপে জননী ও দিদি পালে বসিরা আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ বার্থা হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই ম্হুতেই সে জননীর পদ আধকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, বধাসমারে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথা রাধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিল্লাসা করিল, শহাগো দাদবাব, একট্খানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহাদিন পরে পোপট্মাপটার ক্ষীণ শরীরে রোগশয়া ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে পিথর করিলেন, আর নয়, এখান হইছে কোনোমতে বর্দাল হইতে হইবে। প্রানীর অস্বাদেধার উল্লেখ করিয়া তংক্ষণাং কলিকাতার কত্পক্ষদের নিকট বর্দাল হইবার জনা দরখাসত করিলেন।

রোগসেরা হইতে নিক্তৃতি পাইয়া রতন ব্যারের বাহিরে আবার তাহার দক্ষান অধিকার করিল। কিন্তু প্রবিং আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মারে মারে উদিক মারিয়া দেখে, পোপট্মাপটার অভানত অনামনন্দকভাবে চোকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ার শ্ইয়া আছেন। রতন যখন আহলেন প্রচালা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীর-চিত্রে তাহার দরখাপেতর উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা ম্যারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার প্রানো পড়া পড়িল। পাছে বেলিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার বৃত্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া বার, এই তাহার একটা আলক্ষা ছিল। অবশ্যের সপ্তাহখনেক পরে একদিন সংখ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উল্বেলিভহ্দরে রতন গ্রের মধ্যে প্রবেল করিয়া বিলল, "দাদাবাব্, আমারে ডাকছিলে?"

পোস্ট্মান্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি বাজি।"

রতন। কোথার বাজ, দাদাবাব,।

পোল্ট্মাল্টার। বাড়ি বাজি।

রতন। আবার করে আসবে।

পোস্ট্রাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্ট্মাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামজ্বর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্মিট্ করিয়া প্রদীপ জনলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটেপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছ্কেণ পরে রতন আন্তে আতে উঠিয়া রায়াঘরে রুটি গাড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চট্পট্ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাধায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্ট্মাস্টারের আহার সমাত্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাব, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোল্ট্মান্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা ব্যালিকাকে ব্ঝানো আবশ্যক বেধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বশ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোদ্ট্মান্টারের হাস্যধর্নির কণ্ঠন্বর বাজিতে লাগিল— 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্মাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; ফলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি বাতা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজনা রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গতে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভূব মুখের দিকে চাহিল। প্রভূকহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যয় করবেন; আমি যাচছি বলে তোকে কিছ্ ভাবতে হার না।" এই কথাগালি যে অতালত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হাদয় হইতে উবিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহাদয় কে ব্রিবে। রতন অনেকদিন প্রভূর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্রিসত হাদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছ্ বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোন্ট্মান্টার রতনের এর্প ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

ন্তন পোন্ট্যান্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্চ্চা ব্ঝাইয়া দিয়া প্রাতন পোন্ট্যান্টার গমনোন্ম হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনও কিছ্ দিতে পারি নি। আজ ধাবার সময় তোকে কিছ্ দিয়ে গোল্ম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।"

কিছ্ পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইরাছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধ্লায় পাঁড়রা তাঁহার পা রুড়াইরা ধরিরা কহিল, "দাদাবাব, তোমার দ্টি পায়ে পাঁড়, তোমার দ্টি পায়ে পাঁড়, আমার কন্য কাউকে কিছ্ ভাবতে হবে না"—বিলয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্ট্মান্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইরা, কাঁশে ছাতা লইরা, মুটের মাধার নীল ও শ্বেত রেখার চিত্রিত টিনের পেটেরা তুলিয়া ধাঁরে ধাঁরে নৌকাভিম্থে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অপ্র্রাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অতাত একটা বেদনা অন্ভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার কর্ণ ম্খছিবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মাব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতাতে ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাধিনীকৈ সংশা করিয়া লইয়া আসি'— কিল্ডু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত ধরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীক্লের শমশান দেখা দিয়াছে— এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। প্রথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বে উদর হইল না। সে সেই পোন্ট্আপিস গ্রের চারি দিকে কেবল অগ্রন্ধলে ভাসিয়া ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগতেছিল, দাদাবাব্ যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছ্তেই দ্রে যাইতে পারিতেছিল না। হায় ব্রন্থিহীন মানবহ্দয়! জান্তি কিছ্তেই ঘোচে না, ব্রিশান্তের বিধান বহু বিলন্দের মাধায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিধ্যা আশাকে দুই বাহ্পালে ব্রিয়া ব্রের ভিতরে প্রাশপদে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হ্দয়ের রম্ভ শ্বিয়া সেপলায়ন করে, তথন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় জান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

75783

#### গিরি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নীচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হুম্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকাইরা যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা বায়, বাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পশ্ভিতমহাশয়ের দুই একতে ছিল। এ দিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলব্দির মতো অজস্ত বর্ষিত হইত, ও দিকে তাঁর বাকাজনালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, প্রোকালের মতো গ্রেশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই; ছাত্রেরা গ্রেকে আর দেবতার মতো ভব্তি করে না। এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মুস্তকে স্বেগে নিক্ষেপ করিতেন, এবং মাঝে মাঝে হংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বক্তুনাদের র্পান্তর বলিয়া কাহারও শ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বক্তুনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষান্ত বাঙালিম্তি কি ধরা পাড় না।

যাহা হউক, আমাদের ক্লের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বর্ণ অথবা কাতিকি বলিয়া কাহারও দ্রম হইত না; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁর নাম যম; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উদ্ধ দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ ব্ঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নাই। স্বেলোক-বাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফ্ল পাড়িয়া দিলে খ্লি হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশি, এবং আমাদের তিলমান্ত বুটি হইলে চক্ষ্দ্টো রম্ভবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পণীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথ পশ্চিতের একটি অস্ত্র ছিল, সোট শ্নিতে বংসামান্য কিবতু প্রকৃতপক্ষে অত্যান্ত নিদার্ণ। তিনি ছেলেদের ন্তন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছ্ই নয়, কিব্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালোবাসে; নিজের নাম রাখ্য করিবার জন্য লোকে কী কন্টই না স্বীকার করে, এমনকি নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুন্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রির মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেরে প্রিরতর স্থানে আঘাত করা হয়। এমনকি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকালত বলিলে তাহার অসহা বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওরা যার, মান্য বস্তুর চেরে অবস্তুকে বেশি ম্ল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেরে বানি, প্রাপের চেরে মান এবং আপনার চেরে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে। মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তানিহিত নিগ্রে নিয়মবশত পশ্ভিতমহাশর বধন শশীশোধরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নির্রতশর কাতর হইরা পড়িল। বিশেষভ উত্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হইতেছে জানিরা তাহার মর্মায়ন্দা আরও দ্বিগ্রে বাড়িরা উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চূপ করিয়া বাসিয়া থাকিতে হইল।

আশ্র নাম ছিল গিলি, কিন্তু তাহার সপো একট্ ইতিহাস জড়িত আছে।
আশ্র লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভালোমান্য ছিল। কাহাকেও কিছ্ বলিত
না, বড়ো লাজ্ক; বোধ হর বরসে সকলের চেরে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদ্
মৃদ্ হাসিত; বেশ পড়া করিত; ন্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সপো ভাব করিবার
জনা উন্মৃথ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সপো খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবামান্তই মৃহ্তে বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া বাইত।

পরপ্টে গ্রিকতক মিণ্টার এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সমর বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশ্ সেজনা বড়ো অপ্রতিত; দাসীটা কোনেমতে বাড়ি ফিরিলে সে ফেন বাঁচে। সে-বে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছ্ এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছক। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সপ্যীদের কাছে কোনেমতে প্রকাশ না হর, এই ভাহার একাশ্ত চেন্টা।

পড়াশনো সন্বধ্যে তাহার আর-কোনো গ্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলম্প হইত এবং শিবনাথপান্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেকোনো সদ্বের দিতে পারিত না। সেজনা মাঝে মাঝে তাহার লাছনার সামা থাকিও না। পশ্ডিত তাহাকে হটিরে উপর হাত দিয়া, পিঠ নিচু করিয়া, দালানের সিন্ধির কাছে দাড় করাইয়া রাখিতেন; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লম্ভাকাতর হতভাগ্য বালককে এইর্প অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছাটি ছিল। তাহার পরাদন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পশিত্যহাশর পারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শেলট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পড়িবার বইগালি জড়াইয়া লইয়া অন্য দিনের চেয়ে সংকৃচিতভাবে আশা ক্লানে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপ-িডভ শ্বকহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-বে, গিল্লি আসছে।"

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছ্টির প্রে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া। বলিলেন, "শোন্, তোরা সব শোন্।"

প্থিবীর সমদত মাধ্যাকর্ষণদন্তি সবলে বালককে নীচের দিকে টানিতে লাগিল; কিন্তু ক্ল আলা সেই বেভির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ক্লাইরা রাসের সকল বালকের লক্ষাম্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আলার অনেক বরস হইয়া থাকিবে, এবং তাহার জীবনে অনেক গ্রেভর স্থেদ্যথলক্ষার দিন আসিয়াছে সদেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহ্দরের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দ্ই কথার শেষ হইয়া যায়। আশ্রে একটি ছোটো বোন আছে; তাহার সমবরনক সন্ধিনী কিন্বা ভাগনী আর-কেহ নাই, স্বতরাং আশ্বর সংগ্রেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশ্বদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খ্ব বৃষ্টি ইইতেছিল। জ্বতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দ্ই-চারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছ্টিতে, গাড়িবারান্দার সিণ্ডিতে বসিয়া আশ্ব তাহার বোনের সপ্পে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পতুলের বিরে। তাহারই আয়োজন সম্বদ্ধে অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে বাসত হইয়া আশ্র তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তক উঠিল, কাহাকে প্রোহিত করা ষায়। বালিকা চট্ করিয়া ছ্টিরা একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের প্রতিঠাকুর হবে?"

আশ্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপি তিত ভিজা ছাতা মুডিয়া অর্ধসিক অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃদ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়ছেন। বালিকা তাঁহাকে প্তৃলের পৌরেছিতো নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পশ্ডিতমশারকে দেখিয়াই আশ্ব তাহার খেলা এবং ভাগিনী সমস্ত ফেলিয়া এক-দৌড়ে গ্রের মধ্যে অব্তহিত হইল। তাহার ছাটিব দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পর্যাদন শিবনাথপাণ্ডত যথন শৃক্ত উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বর্পে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশ্রে গিল্লি' নামকবণ করিলেন তখন, প্রথমে সে ষেমন সকল কথাতেই মৃদ্যভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া, চারি দিকের কৌতুকহাস্যে ঈষং যোগ দিতে চেন্টা করিল: এমনসময় একটার ঘণ্টা ব্যক্তিল, অন্যাদকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দৃটি নিন্টায় ও ঝক্ঝকে কাসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া স্বারের কাছে দৃড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ কান টক্টকে লাল হইয়া উঠিল, বাখিত কপালের শিরা ফ্লিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অল্লুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণিডত বিশ্রামগ্রে জলবোগ করিরা নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন—ছেলেরা পরমাহ্যাদে আশুকে ঘিরিরা 'গিলি গিলি' করিরা চীংকার করিতে লাগিল। সেই ছ্টির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লম্জাজনক শ্রম বিলিরা আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, প্রথবীর লোক কোনো কালেও যে সে দিনের কথা ভূলিরা যাইবে, এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

# রামকানাইয়ের নিব্রিষ্ধতা

যাহারা বলে, গ্রেক্রণের মৃত্যুকালে তাঁহার ন্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপ্রের বিসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দ্রক, তাহারা তিলকে তাল করিরা তোলে। আসলে গ্রিণী তখন এক পারের উপর বাসিয়া ন্বিতীয় পারের হাট্ট চিব্রক পর্যাণ্ড উখিত করিয়া কাঁচা তে'তুল, কাঁচা লংকা এবং চিংড়িমাছের ঝাল-চচ্চড়ি দিরা অত্যান্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে বখন ভাক পড়িল তখন সত্পাকৃতি চবিত ডাঁটা এবং নিঃশোষত অল্পান্টি ফেলিয়া গন্তীর-ম্থে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া বার না।"

এ দিকে ভারার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গ্রেচরণের ভাই রামকানাই রোগাঁর পাদেব বিসিয়া ধাঁরে ধাঁরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।" গ্রেচরণ কাঁণদ্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গ্রেচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমসত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপিছা শ্রীমতা বরদাস্থদরাকৈ দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন, কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আদা ছিল তাঁহার একমাত প্র নবন্বাপ অপ্তক জাঠামহালয়ের সমসত বিষয়সম্পতির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে প্রগাল ছিলেন তথাপি এই আশার নবন্বাপের মা নবন্বাপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই, এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রে মুখে ভঙ্মা নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিচ্ছাল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গ্রেচরণ নিজাবি হদেত যাহা সই করিলেন তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্তরেখা কি তাঁহার নাম, ব্রুষা দুঃসাধা।

পাশ্তাভাত খাইরা যখন শতী আসিলেন তখন গ্রেচ্রণের বাক্রোধ হইরাছে দেখিরা শতী কাদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল মায়াকায়া। কিশ্তু সেটা বিশ্বাস্বোগা নহে।

উইলের ব্রালত শ্নিরা নবশ্বীপের মা ছ্টিরা আসিরা বিষম গোল বাধাইরা দিল; বলিল, "মর্থকালে ব্রিখনাল হয়। এমন সোনার-চাদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই বদিও স্থাকৈ অভান্ত প্রস্থা করিতেন—এত অধিক বে তাহাকে ভাষান্তরে ভর বলা বাইতে পারে— কিন্তু তিনি থাকিতে পারিকেন না, ছ্টিরা আসিরা বিশকেন, "মেকোবউ, ভোমার তো ব্স্থিনাশের সমর হয় নাই, তবে ভোমার এমন বাবহার কেন। দাদা গেকেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, ভোমার বা-কিছ্ বছবা আছে অবসরমত আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবন্দ্বীপ সংবাদ পাইয়া ধখন আসিল তখন তাহার জাঠামহালরের কাল হইয়াছে।
নবন্দ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে লাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখান্দি কে করে—এবং প্রান্দ্রনাদিত
বিদ করি তো আমার নাম নবন্দ্বীপ নর।" গ্রেচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে
ডফ্-সাহেবের ছার্ট ছিল। লাক্যমতে বেটা সর্বাপেকা অখাল সেইটাতে তার বিশেষ
পরিভূপিত ছিল। লোকে বদি তাহাকে ক্রিক্টনে বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, "রাম্

আমি যদি ক্লিণ্টান হই তো গোমাংস খাই।" জ্বীবিত অবন্ধায় বাহার এই দশা, সদাম্ত অবন্ধায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশুকায় কিছুমান্ত বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবন্দ্বীপ একটা সান্ধনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতিদন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক স্ববিধা আছে।

রামকানাই বরদাস্বদরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিণ্দ্কে যরপূর্ব ক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘ পদ রচনা করিয়া উচ্চঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুইচারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুইচারিটা নুতন শব্দ যোজনাপ্র্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দুর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখন্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও প্রাপরে যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মত অসংলান আকার ধারণ করিল।

"ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বৃঝি ? ওগো, তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মৃখ তুলে চাইবে গো।— তোরা একট্বকু থাম্, মেলা চে'চাস নে, কথাটা শ্নতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেল্ম না গো— আমি কেন বে'চে রইল্ম।" রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সে আমাদের কপালের দোষ।

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই-গাড়ি-সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গা্তা খাইয়াও অনেকক্ষণ বেমন নির্পায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন— অবশেধে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবন্দবীপের মা ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো তালো মান্ব, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন, 'লেখো', ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সমরকালে ওই কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্পোড়ারম্খী ডাইনীকে ঘরে আনবে—'আর আমার সোনার-চান নবন্দবীপকে পাধারে ভাসাবে। কিন্তু সেজনো ভেবো না, আমি শিগ্গির মরছি নে।"

এইর্পে রামকানাইরের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গ্হিণী উত্তরেত্তর অধিকতর অসহিন্ধ হইরা উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চর জানিতেন, বদি এইসকল উৎকট কালপনিক আশুকা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমান্ত প্রতিবাদ করেন তবে হিছে বিপরীত হইবে। এই ভরে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন—হেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, যেন তিনি সোনার নবন্দ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্জিত করিয়া ভাঁহার ভাবী ন্দ্রভীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বাসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বৃদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমসত ভন্তুল হইয়া ষাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বৃদ্ধিস্থিয় প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমান্ত শ্রুমা ছিল না; স্তুরাং কথাটা তাঁরও বৃদ্ধিয় মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মানাশা বাবা একটা বেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রেষ লইলেন।

অন্ধাদনের মধ্যে বরদাসন্ন্দরী এবং নবন্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবন্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নামসহি দেখিলে গ্রেচরণের হসতাক্ষর স্পন্ট প্রমাণ হয়; উইলের দ্ই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসন্দ্রীর পক্ষে নবন্বীপের বাপ একমাত সাক্ষী, এবং সহি কারও ব্ঝিবার সাধ্য নাই। তাহার গ্রেপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল; সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরও সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবন্দীপের মা নবন্দীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদুলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসমারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমনকি, কিঞিং রসালাপ করিবারও চেন্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজিয়, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গ্রিণী মাধা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রণ্য করতে হবে না। এতাদন ছাতো করে কাশীতে কাটিরে এলেন, এক দিনের তরে তো মনে পড়ে নি।" ইতাদি।

এইর্পে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন—অবশেষে নালিল বান্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌছিল—নব্দীপের মা প্রে্ষের ভালোবাসার সহিত ম্সলমানের ম্রগি-বাংসলোর তুলনা করিলেন। নব্দবীপের বাপ বাঁললেন, 'রমণীর ম্থে মধ্, হ্দরে ক্র'— যদিও এই মৌখিক মধ্রতার পরিচয় নব্দবীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শন্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন।
অবাক হইয়া বখন তাহার মর্মাগ্রহণের চেন্টা করিতেছেন তখন নবন্দীপের মা আসিরা
কাদিরা ভাসাইরা দিলেন। বলিলেন, হাড়জনালানী ডাকিনী কেবল বে বাছা নবন্দীপকে
তাহার দ্নেহশীল জাঠার নাাষা উত্তর্যাধিকার হইতে বন্ধিত করিতে চার ভাহা নহে,
আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আরোজন করিতেছে!

অবশেবে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অন্মান করিরা লইরা রামকানাইরের চক্ষ্স্পির হইরা গোল। উচ্চৈঃস্বরে বলিরা উঠিলেন, "তোরা এ কী সর্বনাশ করিরাছিস্।"
গ্রিণী ক্রমে নিজম্তি ধারণ করিরা বিললেন, "কেন, এতে নবস্বীপের দোব হরেছে
কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথার ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষ্যদিকা, ভর্তার পরমার্হন্দ্রী, অন্টকুন্তির প্তা উড়িয়া আসিয়া জ্ঞান্তার বিসবে, ইহা কোন্ সংক্লপ্রদীপ কনকচন্দ্র সভান সহা করিতে পারে! যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্টগ্রেণ কোনো-এক ম্ট্মতি জ্যেন্তাতের ব্নিশ্রম হইরা থাকে, তবে স্বর্গমর ভাতৃত্পত্র সে ভ্রম নিজহুন্তে সংশোধন করিরা

লইলে এমনি কী অন্যায় কার্য হয়!

হতবৃদ্ধি রামকানাই বখন দেখিলেন, তাঁহার স্থাী পা্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জানগর্জান কখনো-বা অপ্রাবসর্জান করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন— আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যস্ত স্পূর্ণ করিলেন না।

এইর্প দ্বৈ দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকন্দমার দিন উপদ্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবন্বীপ বরদাস্বদরীর মামাতো ভাইটিকে ভর প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবন্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাস্বদরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে তখন রাম-কানাইকে ডাক পডিল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শৃক্তওন্ঠ শৃক্তরসনা বৃষ্ধ কম্পিত শীর্ণ অপ্রান্তিল দিয়া সাক্ষামণ্ডের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরুভ করিলেন— বহুদ্র হইতে আরুভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্তগতিতে প্রসপ্গের নিকটবতী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হদেত কহিলেন, "হ্জুর, আমি বৃন্ধ, অত্যন্ত দ্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থা নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপ বলিয়া লই। আমার দাদা স্বগাঁর গ্রেচরণ চক্রবতাঁ মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পদ্দী শ্রীমতী বরদাস্কুরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজ্বস্থে তাঁহার পদ্দী শ্রীমতী বরদাস্কুরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজ্বস্থে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহদেত স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার প্র নক্ষীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিধ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে ম্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতূকে পার্শ্ববিতী আটেনিকে বাললেন, "বাই জ্বোন্ত! লোকটাকে কেমন ঠোসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছ্বিটয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "ব্ড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল— আমার সাক্ষ্যে মকন্দ্রমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি ব্যড়াকে ভালো বলে জানতুম।"

কারাবর্ম্থ নবম্বীপের ব্নিথমান বন্ধ্রা অনেক ভাবিরা স্থির করিল, নিশ্চরাই বৃষ্থ ভরে এই কাজ করিরা ফেলিরাছে; সাক্ষীর বাব্দের মধ্যে উঠিয়া ব্ডা ব্নিথ ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আম্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খ্রিজনে মিলে না।

গ্রে ফিরিরা আসিরা রামকানাইরের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে প্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ, সর্বকর্মপি-ডকারী, নবন্দ্বীপের অনাবশ্যক বাপ প্থিবী হইতে অপস্ত হইরা গেল; আস্থারিদের মধ্যে কেহ কেহ কহিল 'আর কিছ্বিদন প্রের্ব গেলেই ভালো হইত'— কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

#### ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশ্নালী উভরে মামাতো পিসত্তো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিম্তু ইহাদের দ্বই পরিবার বহ্বাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজনা ইহাদের সম্পর্ক নিতাম্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশ্র চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশ্র যখন দল্ড এবং বাকা -স্ফ্রিতি হয় নাই তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কায়া খামাইয়াছে, ঘ্ম পাড়াইয়াছে; এবং শিশ্রে মনোরঞ্জন করিবার জনা পরিণতবৃদ্ধি বয়দ্ক লোকদিগকে সরেগে শিরণচালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সান্চিত চাপলা এবং উৎকট উদাম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে হাটি করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দ্রসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খ্র একটি দ্রলভ দ্রশ্লা লতার মতো বনমালী হ্দয়ের সমসত স্নেহসিন্তন করিরা পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমসত অন্তর-বাহিরকে আছের করিরা লতাইয়া উঠিতে লাগিল তখন বনমালী আপনাকে ধনা জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা বার না, কিবতু এক-একটি স্বভাব আছে বে, একটি ছেটো থেয়াল কিব্বা একটি ছোটো শিশ্ব কিব্বা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধ্র নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্প্রণ বিসজন করে; এই বিপ্লে প্থিবীতে একটিমান্ত ছোটো দেনহের কারবারে জীবনের সমস্ত ম্লেধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তার পরে হরতো সামানা উপস্বত্বে পরম সন্তোবে জীবন কাটাইয়া দের কিব্বা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশ্রের বয়স যখন আর-একট্ বাড়িল তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিশতর তারতম্য-সত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধবৃষ্ণের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছ্ব ছিল না।

এইর্প হইবার একট্ কারণও ছিল। হিমাংশ্ লেখাপড়া করিত এবং স্বভারতই তাহার জ্ঞানস্প্রা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, চারি দিকেই ভাহার ননের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একট্ শ্রন্থার সহিত তাহার কথা শ্নিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মান্র করা গিয়াছে, বয়সকালে বদি সে ব্লিখ জ্ঞান এবং উমত স্বভাবের জন্য শ্রন্থার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমাশ্রর বন্তু প্থিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশ্র ছিল। কিন্তু এ বিবরে দুই বন্ধ্র মধ্যে প্রভেদ ছিল। বন্মালীর ছিল হ্দরের শখ, হিমাংশ্রে ছিল ব্নিধর শখ। পৃথিবীর এই কোমল

গাছপালাগন্লি, এই অচেতন জীবনরাশি, বাহারা বঙ্গের কোনো লালসা রাখে না অথচ বন্ধ পাইলে ঘরের ছেলেগন্লির মতো বাড়িয়া উঠে, যাহারা মান্বের শিশ্র চেরেও শিশ্র, তাহাদিগকে স্বত্ধে মান্ব করিয়া তুলিবার জন্য বন্মালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশ্র গাছপালার প্রতি একটি কোত্হলদ্খিট ছিল। অব্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুণ্ড় ধরে, ফ্ল ফ্টিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজ্ঞ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশ্রে মাথার বিবিধ পরামশের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখন্ডট্কু লইয়া আহৃতিপ্রকৃতির ষতপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

ম্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফোঁলয়া, গ্রুড়ার্মিড় লাইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বাসত। কোনো বাধ্বাধ্ব নাই, হাতে একখানি বই কিম্বা খবরের কাগজ নাই। বাসিয়া বাসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দ্ভিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গ্রুড়ার্মির বালপকুডলীর মতো ধাঁরে খাঁরে অতানত লাঘ্ভাবে উড়িয়া বাইত, ভাঙিয়া বাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যথন হিমাংশ্ম স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া, হাত মুখ ধ্ইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গ্ড়গম্ডির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পাড়ত। তখনই তাহার আগ্রহ দেখিয়া ব্ঝা ষাইত, এতক্ষণ ধৈষাসহকারে সে কাহার প্রতাশায় বাসয়াছিল।

তাহার পরে দ্রৈজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দ্রেজনে বেণ্ডের উপর বসিত— দক্ষিণের বাতাস গাছের পাত। মর্মারিত করিয়া বহিয়া বাইত; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না. গাছপালাগ্রিল ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগ্রিল জ্বিলতে থাকিত।

হিমাংশ্ কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শ্নিত। যাহা ব্বিত না তাহাও তাহার তালো লাগিত, যে-সকল কথা আর-কাহারও নিকট হইতে অতাশত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশ্র মুখে বড়ো কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রুখানান বরুক্ত শ্রোতা পাইরা হিমাংশ্র বঙ্গুতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিত্তিত লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত কতক-বা উপস্থিতমত তাহার মাথার জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহারতায় জ্যানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বৈঠিক কথাও বলিত, কিল্ডু বনমালী গম্ভীরভাবে শ্নিত, মাঝে মাঝে দ্টো-একটা কথা বলিত, হিমাংশ্ ভাহার প্রতিবাদ করিয়া বাহা ব্রাইত তাহাই ব্রিত, এবং ভাহার প্রদিন ছারায় বসিয়া গ্রুখাড়ি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেক্ষণ ধরিয়া বিশ্বরের সহিত চিল্ডা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশ্বের বাড়ির মাঝখানে জল বাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জারগার একটি পাতিনেব্র গাছ জলিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেন্টা করে এবং হিমাংশ্বের চাকর তাহা নিবারণ করে, এবং উভর পক্ষে বে গালাগালি ববিতি হয় তাহাতে যদি কিছুমান বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইরা যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশ্মালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে চাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগালি মহারথী ছিল সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলন্দ্র করিয়া স্দীর্ঘ বাক্ষ্ম আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইসা গেল ভাচের প্লাবনেও উদ্ধানলা দিয়া এত জল কখনও বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের ভিত হইল; প্রমাণ হইরা গেল, নালা তাহারই এবং পাতি-নেবৃতে আর-কাহারও কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল, কিন্তু নালা এবং প্রতিনেব্য হরচন্দ্রেই রহিল।

যতিদন মকদনমা চলিতেছিল, দুই ভাইযের কথাছের কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই।
এননকি, পাছে বিবাদের ছায়া প্রস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশক্ষার কাতর হইয়।
বন্নালী দ্বিগ্লে ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশ্কে হাদয়ের কাছে আক্ষা করিয়া রাখিতে চেন্টা
কবিত, এবং হিমাংশ্ভে লেশমান্ত বিমাংশ্ভাব প্রকাশ করিত না।

য়েদিন আদালতে হরচদ্দের জিত হইল সেদিন বাড়িতে বিশেষত অপতঃপ্রে পরম উল্লাস পড়িয়া গৈল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘ্যারহিল না। তাহার প্রদিন অপরাত্তে দে এমন স্লানমাখে সেই বাগানের বেদিতে গিরা বসিল, বেন প্রিবীতে আর-কাহারও বিহ, হয় নাই, কেবল তাহারই একটা মণ্ড হার হইরা গেছে।

সেদিন সমর উত্তীপ হইষা গেল, ছয়টা বাজিষা গেল, কিন্তু হিমাংশ্ আসিল না। বন্দালী একটা গভীর দীর্ঘানিন্দাস ফোলিরা হিমাংশ্দের বাড়ির দিকে চাহিরা দিখিল। খোলা জানালার ভিতর দিরা দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশ্রে ফুলের ছাড়া-কাপড় ক্লিভেছে: অনেকগ্লি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইরা দেখিল—বিমাংশ, বাড়িতে আছে। গ্রুগ্রিড়ের নল ফেলিরা দিয়া বিষয়মূখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশ, বাগ্রনে আসিল না।

সন্ধার আলে। জর্লিলে কনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর ব্যক্তিতে গেল।

গোকুলচন্দ্র স্বারের কাছে বসিয়া তশত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিনা শকেও।শ

্বন্মালী চমকিরা উঠিল। বেন সে চুরি করিতে আসিরা ধরা পঞ্চিরছে। ব্যাপ্তকাঠে সঞ্চিল, শুমামা, আমি।"

মামা ব্লিলেন "কাহাকে খ্ৰিভতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।"

<sup>বন্</sup>মালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিরা চুপ করিরা বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল, হিমাংশ্নের বাড়ির **জানলাগ্**লি **একে একে** <sup>বিধ</sup> হ<sup>ই</sup>রা গেল; দরজার ফাঁক দিয়া যে দীপালোকরেখা দেখা বা**ইভেছিল তাহাও জু**মে ক্রমে অনেকগর্নল নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশ্বদের বাড়ির সম্বদয় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবিরে তাহার পরিদিন বাগানে আসিয়া বিসল; মনে করিল, আন্ধ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত সে যে একদিনও আসিবে না. এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনও মনে করে নাই এ বংধন কিছুতেই ছি'ড়িবে; এমন নিশ্চিন্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত স্থেদঃখ কখন সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আন্ধ সহসা জানিল, সেই বন্ধন ছি'ড়িয়াছে; কিন্তু এক মৃহুত্তে যে তাহার সব'নাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্তমে আসে। কিণ্তু এমন দ্রভাগা, যাহা নিয়মক্তমে প্রত্যহ ঘটিত তাহা দৈবক্তমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবার দিনে ভাবিল, প্র'নিয়মমত আজও হিমাংশ্ব সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়; কিন্তু তব্ আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তথন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিলেই আসিবে।' ঘুম কথন ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশ্দের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগ্যলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবাব পর্যানত সংতাতের সাতটা দিনই যথন দ্বেদ্রুট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জনা যথন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশ্বের র্ম্পেবার অট্টালকার দিকে তাহাব অশ্রপূর্ণ দ্টি কাতর চক্ষ্ব বড়ো-একটা মর্মাভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমুদ্ত বেদনাকে একটিমান আত্দিরেরর মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দরামরা!'

>>> ?

## তারাপ্রসম্রের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসম কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিরা কলম চালাইয়া তাহার দ্ভিশন্তি ক্ষাণ, পিঠ একট্ কুজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অলপ। লোকিকতার বাধি বোল-সকল সহজে তাহার মুখে আসিত না, এইজনা গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজবুক-রকমের মনে করিত, এবং লোকেরও দোব দেওরা বায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছবিসত কণ্ঠে তারাপ্রসম্মকে বলিলেন, 'মহাশয়ের সহিত সাক্ষাং হয়ে যে কী পর্যক্ত আনন্দ লাভ করা গেল তা একম্থে বলতে পারি নে'— তারাপ্রসম্ম নির্ভর হইরা নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপ্রক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাং সে নীরবতার অর্থ এইর্প মনে হয়, 'তা তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খ্ব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার যে আনন্দ হয়েছে এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভার্বছি।'

মধ্যাহভোজে নিমশ্যণ করিরা লক্ষপতি গৃহস্বামী ধখন সায়াহ্রে প্রাঞ্জালে পরিবেশন করিতে আরুদ্ভ করেন এবং মধ্যে মধ্যে বিনীত কাকৃতি-সহকারে ভোজা-সামগ্রীর অকিঞ্চিংকরত্ব সম্বশ্ধে তারাপ্রসমকে সম্বোধনপূর্বক বিলতে থাকেন 'এ কিছ্ই না। অতি বংসামানা। দরিদ্রের খ্দকুড়া, বিদ্রের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলই কণ্ট দেওয়া'— তারাপ্রসম চুপ করিরা থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে মধ্যে এমনও হয়, কোনো স্শীল বারি যখন তারাপ্রসম্লকে সংবাদ দেন বে, তাঁহার মতো অগাধ পাণ্ডিতা বর্তমানকালে দ্র্লাভ এবং সরুস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপ্র্কি তারাপ্রসম্লের কণ্ঠাগ্রে বাসম্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসম্ল তাহার তিলমান্ত প্রতিবাদ করেন না, বেন সতাসতাই সরুস্বতী তাঁহার কণ্ঠরেম করিয়া বাসিয়া আছেন। তারাপ্রসায়ের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আর্থানিশ্নায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যান্ত করিয়া থাকে— অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অম্লানবদান গ্রহণ করে, তবে বন্ধা আপ্রনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষুদ্ধ হয়। এইর্প ম্থলে লোকে নিজের কথা মিখ্যা প্রতিপ্রম হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসারের ভাব জনার্প: এমনকি, তাঁহার নিজের দ্যাঁ দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথার অটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথার কথার বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানল্ম। আমার এখন জন্য কাজ আছে।" বাগ্যুল্খ স্থাকৈ আশ্বমন্থে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসালের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাব্যিশ্ব-ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমত্সা কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুন্ঠিত হইতেন না; শ্রনিয়া তারাপ্রসম্ম বালিতেন, "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।" শ্রনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না— স্বামীর সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেন্টা নাই। তারাপ্রসম যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে দ্বামীর লেখা শ্নিতেন, ষতই না ব্রিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া ষাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকৎকণ-চন্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শ্নিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো ব্রা ষায়, এমনকি নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে ব্রিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দ্বের্বাধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপ্রের্বেধেথাও দেখেন নাই।

তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যথন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর ব্যাঝিতে পারিবে না, তখন দেশসমুখ্য লোক বিক্ষয়ে কির্প অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বালতেন, "এ-সব লেখা ছাপাও।"

স্বামী বলিতেন, "বই ছাপানো সম্বন্ধে ভগবান মন্ স্বয়ং বলে গেছেন: প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তারাপ্রসদের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন, সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীব অতানত অযোগ্য দ্বী মনে করিতেন। যে স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দ্রহ্ গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহার দ্বীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, দ্বীব পক্ষে এমন অপট্ভার পরিচয় আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাজিয়া উঠিল তখন তারাপ্রসদের নিশ্চিনতভাব ঘ্রিচয়া গেল। তখন তাঁহার দমরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে এবং সেজন্য বিদ্তর অর্থের প্রয়োজন। গ্রিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত-মুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একট্খানি মন দাও তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসম কিণ্ডিং ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সতা নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শ্না নির্দ্বিণনভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চলো, তোমার বইগ্লো ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জান্ক— তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কি না।"

ন্দ্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসমও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যের হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া বসিয়া যত লিথিয়াছেন তাহাতে পাড়াসম্প্র লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় ষাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নির পায় নিঃসহায় সফরপালিত স্বামীটিকে কিছ,তেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিতানৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ বামীও অপরিচিত বিদেশে স্থাকন্যা সপ্যে করিয়া লইয়া বাইতে অত্যন্ত ভাঁত ও অসন্মত। অবংশবে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিব্রুভ করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাধার দিব্য ও অনেক মাদ্বিল-তাগার আছেনে করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাদিতে লাগিলেন।

কলিকাতার আসিয়া তারাপ্রসম তাঁহার চতুর সংগাঁর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বংধক রাখিয়া যে টাকা ক'টি পাইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্তরের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো-বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্যোগে গৃহিণীকেও এক-খানা বই রেজেন্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশম্কা ছিল, পাছে ডাক্ওয়ালারা পঞ্জের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইরের উপরের পৃষ্ঠার ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃদ্বরে বলিলেন, "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলের রেখেছে। অল্লদা, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অল্লদা পাড়িতে জানে। বইটা কুলাপার উপর তুলিয়া রাখিলেন।

ম্হাত পরেই একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন— তার পরে নিজের বাড়ামেয়েকে সাশ্বাধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে ব্রিং তা নেনা মা, পড়া না। ভাতে লম্জা কী।" বাবার বহির প্রতি শশীর কিছ্মার আগ্রহছিল না।

কিছাক্ষণ পরেই তাহাকে ভংসিনা করিয়া বলিলেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নন্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ওই আলমারির মাধার তুলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমাত চেতনা থাকিত তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদাদেতর প্রাদাদতপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগন্ধে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিলী বাহা ঠাহরাইয়াছিলেন তাহা অনেকটা সতা হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর ব্রিত্তে না পারিয়া
দেশস্থ সমালোচক একেবারে বিহঃল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিল,
"এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপ্রের্থ প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্ড্স্-এর লণ্ডন-রহসেরে বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই সপর্শ করিতে পারে না তাহারা অতানত উৎসাহের সহিত লিখিল, "দেশের বড়ি ক্ডি নাটক-নবেটার পরিবর্তে যদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হর তবে বঙাসাহিতা বাস্তবিকই পাঠা হয়।"

বে ব্যক্তি প্রেবান্কমে বেদান্তের নাম কখনও শানে নাই সেই কেবল লিখিল, "তারাপ্রসল্লবাব্র সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হর নাই— স্থানাভাব-বশত এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে ক্রাথকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।" কথাটা যদি সতা হইত তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থথানি প্রভাইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইরেরি ছিল এবং ছিল না তাহার সম্পাদকগণ মন্ত্রার পরিবর্তে মন্ত্রান্তিকত পত্রে তারাপ্রসঙ্গের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, 'আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থ দেশের একটি মহৎ অভাব দ্রে হইয়াছে।' চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক ব্রিকতে পারিলেন না, কিন্তু প্লাকিতচিত্তে ঘর হইতে মাসন্ল দিয়া প্রত্যেক লাইরেরিতে 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন।

এইর্পে অজস্ত্র স্তৃতিবাক্যে তারাপ্রসম্ম যখন অতিমাত্র উংফ্রেল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন, দাক্ষায়ণীর পঞ্চমস্তান-সম্ভাবনা অতি নিকটবতী ইইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সপ্যে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাকো বলিল, একথানি বইও বিক্রম হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শ্রনিলেন, মফদবল হইতে কে-একজন তাঁহাব এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যালনুপেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেবত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাসন্ল দন্ড দিতে হইয়াছে, সেইজনা সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তথনই তাঁহাকে প্রত্যুপণি কবিতে উদাত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই ব্রিথা উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশাল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা কবিলেন ততই অধিকতর উদ্বিশন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে কয়েকটি টাকা অবশিদ্ধ ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গ্রেভিম্বেথ যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসম গ্হিণীর নিকট আসিয়া অত্যান্ত আড়ান্বরের সহিত প্রফাল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শত্ত সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তথন তারাপ্রসম একথানি 'গোড়বার্তাবহ' আনিয়া গৃহিণাঁব ক্রোড়ে মেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে সম্পাদকেব অক্ষয় ধনপূত কামনা করিলেন, এবং তাঁহার লেখনীর মথে মানসিক প্রপচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মথের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তথন 'নবপ্রভাত' আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্নলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিশ্বনেত উত্থাপিত করিলেন।

তথন তারাপ্রসম্ম একখণ্ড 'য্গান্তর' বাহির করিলেন। তাহার পর? তাহার পর 'ভারতভাগ্যচক্র'। তাহার পর? তাহার পর 'শৃভুজাগরণ'। তাহার পর 'মর্ণালোক'। তাহার পর 'সংবাদতরঙ্গভঙ্গ'। তাহার পর— আশা, আগমনী, উচ্ছন্সে, পৃভুপমঞ্চরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, ক্রুছহল্যালাইরেরি-প্রকাশিকা, লালত-সমাচার, কোটাল, বিশ্ব-বিচারক, লাবণ্যলতিকা। হাসিতে হাসিতে গ্রহিণীর আনন্দাশ্র পড়িতে লাগিল।

চোথ ম্ছিয়া আর-একবার স্বামীর কীতিরিন্মসম্ভল্ল ম্থের দিকে চাহিলেন; স্বামী বলিলেন, "এথনও অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।" ভারাপ্রসম বলিলেন, "এবার কলিকাভায় গিয়া শ্নিয়া আসিলাম, লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "আহা, ও-সব কথা নর— আর কী আনলে বলো-না।" তারাপ্রসম বলিলেন, "কতকগুলো চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পদ্ট করিয়া বলিলেন, "টাকা কত আনলে।"

তারাপ্রসায় বলিলেন, "বিধ্যুভ্রবণের কাছে পাঁচ টাক। হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যথন সমসত বৃত্তানত শ্নিলেন তখন প্থিবীর সাধ্তা সম্বধ্যে তাঁহার সমসত বিশ্বাস বিপর্যসত হইয়া গেল। নিশ্চর দোকানদারের। তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমসত ক্রেতা যড়বশ্য করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবংশ্যে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া দ্বামীর সহিত পাঠাইয়ছিলেন সেই বিধ্ভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে— এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার ব্রিতে পারিলেন, ও-পাড়ার বিশ্বস্ভর চাট্জো তাহার দ্বামীর পরম শর্, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাহারই চক্তান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাহার দ্বামী কলিকাতায় যালা করেন তাহার দ্ই দিন পরেই বিশ্বস্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বস্ভর মাঝে মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবাতা কয় না কি, এইজনা তথন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো ব্রেমা যাইতেছে।

এ দিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দৃ্তাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থা-সংগ্রহের এই একমান্ত সহজ্ঞ উপায় নিচ্ছল হইল তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাষ তাঁহাকে চতুর্গ্ণ দাধ করিতে লাগিল। বিশ্বস্ভর বিধ্ভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের স্কশ্ধে তুলিয়া লইতে হইল, কেবল বে-মেফেরা জন্মিয়াছে এবং জনিবে ভাহাদিগকেও কিঞ্ছিং কিঞ্ছিং অংশ দিলেন। অহোরাত মৃহ্তেরি জন্য তাঁহার মনে খার শাহিত বহিল না।

আসমপ্রস্বকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলেব বিশেষ আশম্পার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নির্পার তারাপ্রসম পাগালের মতো হইরা বিশ্বস্তারের কাছে গিয়া বলিল, "দাদা আমাব এই খানপঞ্জাশেক বই বাঁধা রাখিরা যদি কিছা টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।"

বিশ্বশ্ভর বলিল, "ভাই, সেজনা ভাবনা নাই, টাকা বাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।" এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞিং টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধ্ভূষণ স্বরং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিরা কলিকাতা হইতে ধাহা আনিল।

দাক্ষারণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইযা আনিজেন এবং মাধার দিবা দিয়া বলিলেন, "যথনই তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বন্দলন্থ ঔষধটা খাইতে ভূলিয়ো না। আর. সেই সম্যাসীর মাদ্রলিটা কখনোই খ্রলিয়া রাখিয়ো না।" আর. এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দ্বিট হাতে ধরিয়া অপানীকার করাইরা লইলেন। আর বলিলেন, বিধ্ভূবণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর

সর্বনাশ করিয়াছে, নতুবা ঔষধ মাদ্বলি এবং মাথার দিবা -সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তার পরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে প্থিবীর নির্মাম কুটিলব্দিখ চক্রান্তকারীদের সম্বদ্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষ চুপিচুপি বলিলেন, "দেখো, আমার যে মেয়েটি হইবে সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো 'বেদান্তপ্রভা', তার পরে তাহাকে শ্বে প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।"

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধ্বলা মাথায় লইলেন। মনে মনে কহিলেন, 'কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবাব বােধ হয় সে আপদ ঘ্রিল।'

ধাত্রী যখন বালিল "মা, একবার দেখো, মেয়েটি কী স্ফার হয়েছে" – মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদ্ফারে বালিলেন 'বেদান্তপ্রভা'। তার পরে ইং-সংসারে আর একটি কথা বালিবারও অবসর পাইলেন না।

25243

# খোকাবাব্র প্রত্যাবর্তন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

র।ইচরণ যখন বাব্দের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তথন তাহার বরস বারো।
যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্রণ ছিপ্ছিপে বালক।
জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভূরাও কায়স্থ। বাব্দের এক-বংসর-বর্ষক একটি শিশ্রে
রক্ষণ ও পালন -কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশ্বটি কালক্তমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবংশ্যে কলেজ ছাড়িয়া মুলেসফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনও তাঁহার ভূতা।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; স্তরাং অন্ক্লবাব্র উপর রাইচরণের প্রে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই ন্তন কর্বীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্নী যেমন রাইচরণের প্রাধিকার কতকটা হ্রাস করিরা লইরাছেন তেমনি একটি ন্তন অধিকার দিরা অনেকটা প্রণ করিয়া দিয়ছেন। অন্ক্লের একটি প্রসণতান অন্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে— এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেন্টা ও অধাবসায়ে তাহাকে সন্প্রবৃপে আয়ন্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপ্পতার সহিত তাহাকে দ্ই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিণত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরণচালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহান অসংগত প্রদান স্বর করিয়া শিশ্র প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকোলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে প্রাকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগাড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রত্বেগে নিরাপদ স্থানে লাকাইতে চেন্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাত্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমংকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জলা হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

প্রথিবীতে আর-কোনো মানবস্টান বে এই বয়সে চৌকাঠ-লন্মন প্রভৃতি অসম্ভব চাত্রের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধাানের অগমা, কেবল ভবিবাং জ্ঞাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্ব নহে।

অবশেষে শিশ্বখন টল্মল্ করিরা চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্ব ব্যাপার, এবং বখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চম্ম বলিরা সম্ভাবণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রতায়াতীত সংবাদ বাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেরে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্ডু আমাকে বলে চন্ন।' বাস্তবিক, শিশরে মাধার এ বৃদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এর্প অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাণ্ডিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছ্বিদন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশ্ব সহিত কুদিত করিতে হইত— আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিশ্লব বাধিত।

এই সময়ে অন্ক্ল পদ্মাতীরবতী এক জিলায় বর্দাল হইলেন। অন্ক্ল তাঁহার শিশ্ব জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির ট্রিপ, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দ্ইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষ্মিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্ত্রেক্ত এক-এক গ্রাসে মুখে প্রিতে লাগিল। বাল্কাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ছুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখ্রিত হইযা উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া ছুলিল।

অপরাহে মেঘ করিয়াছিল, কিল্তু বৃন্দির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষ্দ্র প্রভু কিছ্তেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বিসল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রে প্রাক্তে নদীব তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— নেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বাল্কাতীরে শব্দহীন দীশ্ত সমারোহের সহিত স্থাম্ভের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশ্ব সহসা এক দিকে অজ্যুলি নির্দেশ করিয়া বিলল, "চয়, য়ৄ।"

অনতিদ্রে সজল পণ্ডিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদ্দব্যক্ষেব উচ্চশাখায় গৃত্টিকতক কদ্দবহৃল ফৃটিয়ছিল, সেই দিকে শিশ্র লান্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়ছিল। দৃই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিশ্ব করিয়া তাহাকে কদ্দবহৃলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বেধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই: ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উয়ীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফ্ল তুলিতে যাইতে চলর প্রবৃত্তি চইল না — তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অপ্র্যাল নির্দেশ করিয়া বালল, "দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি, ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি, আয় আয়।" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্ত কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষাতে জল হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এর্প সামান্য উপারে ভূলাইবার প্রত্যাশা করা ব্যা— বিশেষত চারি দিকে দ্ভি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পুর্ণিথ লইয়া অধিকক্ষণ কাল্ল চলে না।

বাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফুলে তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে বেযো না।" বলিয়া হাট্রে উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববুক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ওই-বে জলের ধারে বাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে লিশ্র মন কদন্বফুল হইতে প্রত্যাব্ত হইরা সেই মুহুতেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্খল্ ছল্ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুন্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশ্ব-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিশ্ধ স্থানাভিম্থে দুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধ্ দৃষ্টান্ডে মানবশিশ্ব চিন্ত চণ্ডল হইরা উঠিল। গাড়ি হইতে আন্তে আন্তে নামিরা জলের ধারে গেল— একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইরা লইরা তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝ্কিয়া মাছ ধরিতে লাগিল— দ্বুলত জলরাশি অস্ফন্ট কলভাষায় শিশ্বকে বার বার আপনাদের খেলাখরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদন্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাসাম্থে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মৃহতের রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইরা গেল। সমসত জ্বগৎসংসার মিলন বিবর্গ ধোঁরার মতো হইরা আসিল। ভাঙা ব্কের মধ্য হইতে একবার প্রাণপদ চীংকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—ধোকাবাবু—লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার!"

কিন্তু চল বলিয়া কেই উত্তর দিল না, দুখ্টামি করিয়া কোনো শিশ্বে কণ্ঠ হাসিরা উঠিল না; কেবল পদ্মা প্র'বং ছল্ছল্ খল্খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছাই জানে না, এবং প্থিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনার মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মাহাত সময় নাই।

সংখ্যা হইয়া আসিলে উৎকণিঠত জননী চার দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লাঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমসত ক্ষেত্রময় "বাব্—খোকাবাব্ আমার" বলিয়া ভানকাঠে চীংকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়ামা করিয়া মাঠাকর্নেব পারের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিল্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানি নে, মা।"

বদিও সকলেই মনে মনে ব্ৰিক পদারেই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রাণ্ড বে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সংক্ষেহ দ্র হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সংক্ষেই উপন্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে: এমনকি
তাহাকে ডাকিয়া অভ্যন্ত অনুনয়প্রক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিবে এনে
দে- তুই বত টাকা চাস তোকে দেব।" শ্নিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত
করিল। গ্রিণী তাহাকে দ্রে করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুক্লবাব্ তাঁহার শতীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দ্র করিবার চেন্টা করিয়াছিলেন; জিল্লাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন ভ্রমন কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গ্রিণী বলিলেন, "কেন। তাহার গাবে সোনার গহনা ছিল।"

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বংসর না যাইতেই তাহার দ্বী অধিকবয়সে একটি প্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সন্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশ্বটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিশ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাব্র স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে প্রসূথ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভানী যদি না থাকিত তবে এ শিশ্বটি প্থিবীর বায়্ব বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরুত্ত করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লগ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমনকি, ইহার কণ্ঠত্বর হাস্যক্রশনধর্নি অনেকটা সেই শিশ্বরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কালা শ্নিত, রাইচরণের ব্রকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত; মনে হইত, দাদাবাব্ব রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্না— রাইচরণের ভানী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ভাকিল। সেই পরিচিত ভাক শ্নিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে তো খোকাবাব্ আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অন্ক্লে কতকগ্লি অকাট্য যুদ্ধি ছিল, প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলদ্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার দ্বীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই দ্বীর নিজগ্লে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগ্রাড়িদেয়, টল্মল্ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জল্প হইবার কথা তাহার অনেকগ্লি ইহাতে বৃতিষ্যাছে।

তখন মাঠাকর,নের সেই দার,ণ সন্দেহের কথা হঠাং মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিরাছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিরাছে।' তখন, এতদিন শিশ্কে যে অয়ত্ব কবিরাছে সেজনা বড়ো অন্তাপ উপস্থিত হইল। শিশ্ব কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মান্ম করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির ট্পি আনিল। মৃত প্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাগ্রিদন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সপ্রী হইল। পাড়ার ছেলেরা স্থোগ পাইলে তাহাকে নবাবপ্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইর্প উন্মন্তবং আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্নার বখন বিদ্যাভ্যাসের বরস হইল তখন রাইচরণ নিজের জ্যোতজ্ঞমা সমস্ত বিক্রম করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতার লইয়া গেল। সেখানে বহুক্ষেট একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে এন্টি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বংস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া বে তোমার কোনো অবস্থ হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বংসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতেশুনিতেও বেশ, হ্ল্টপ্ল্ট উল্জন্তল শ্যামবর্ণ— কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি,
মেজাজ কিছু স্থা এবং শোখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত
না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভ্তা ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ
ছিল— সে যে ফেল্নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা
কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত
না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বংসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো
ভালোবাসিত; এবং ফেল্নাও ভালোবাসিত, কিন্তু প্রেই বলিয়াছি, ঠিক বাপের
মতো নহে, তাহাতে কিঞিং অন্ত্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বাদাই দোষ ধরে। বাদতবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না. কেবলই ভূলিয়া যায়— কিন্তু যে ব্যক্তি প্রো বেতন দের বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বাদা খংখং করিতে আরুদ্ধ করিয়াছে।

### ততীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাং কমে জবাব দিল এবং ফেল্নাকে কিছু টাকা দিরা বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে বাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুক্লবাব তখন সেখানে মুসেফ ছিলেন।

অনুক্লের আর দ্বিতীয় সণ্ডান হয় নাই, গ্হিণী এখনো সেই প্রশোক বক্ষের মধো লালন করিতেছিলেন।

একদিন সম্ধার সময় বাব্ কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্টী একটি সল্যাসীর নিকট হইতে সম্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিক্ত ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন— এমন সময়ে প্রাশাণে শব্দ উঠিল, "জয় হোক, মা।"

বাব, জিজাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃশ্ধকে দেখিরা অন্ক্লের হৃদের আর্ন্র হইরা উঠিল। ভাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রদন এবং আবার ভাহাকে কর্মে নিরোগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ স্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকরনেকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অন্ক্ল তাহাকে সংশা করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গোলন। মাঠাকর্ন রাইচরণকে তেমন প্রসমভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তংপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হন্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইরাছিলাম। পদ্মাও নর, আর কেহও নয়, কৃত্যা অধ্য এই আমি—"

অনুক্ল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কীরে। কোথার সে।" "আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সোদন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্বাপিরেষ দ্ইজনে উম্বভাবে পথ চাহিয়া বাসয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুক্লের দ্ব্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে দ্পর্শ করিয়া, তাহার আদ্রাণ লইয়া, অতৃশ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকৃল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভ্ষা আকারপ্রকারে দারিদ্রোর কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যুক্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলক্ষ্ণ ভাব। দেখিয়া অনুক্লের হৃদয়েও সহসা দেনহ উচ্ছের্নিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, প্রথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুক্ল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার দারী যের্প আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেন্টা করা সূত্রিক্ত নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভূতা তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশ্কোল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভূত্যের ভাব ছিল।

অনুক্ল মন হইতে সংশহ দ্র করিয়া বলিলেন, "কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাডাইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃষ্ধবয়সে কোথায় যাইব।"
কর্মী বলিলেন, "আহা, থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ
করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অন্কৃল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।" রাইচরণ অন্কৃলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের ফ্কন্থে চাপাইবার চেণ্টা দেখিয়া অনুক্ল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তবা নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয়, প্রভূ।" "তবে কে।"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু এর্প কৈফিরতে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না। রাইচরণ বলিল, "প্রথবীতে আমার আর কেহ নাই।"

ফেল্না যখন দেখিল, সে ম্ফেসফের সম্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরান্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার প্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া প্থিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অন্ক্ল যখন তাহার দেশের ঠিকানার কিঞিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

व्यवहाराण ১২৯৮

## সম্পত্তি-সমপ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা কুন্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, "আমি এখনই চলিলাম।"

বাপ ষজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, "বেটা অভূতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে প্রাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেন্ধ দেখো-না।"

ষজ্ঞনাথের ঘরে যের্প অশনবসনের প্রথা, তাহাতে খ্ব যে বেশি বায় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীনকালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছন সম্বন্ধে অসম্ভব অলপ খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত, বেশভূষা-আহারবিহাবে তাহারও সেইর্প অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ কবিতে পাবেন নাই, সেকতকটা আধ্নিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতক-গ্রিল অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে ষত্যিন অবিবাহিত ছিল সহিসাছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাও্যা-পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশ্বন্ধ আদশের সহিত ছেলের আদশের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল, ছেলের আদশ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীজ্ম-ক্ষ্মাত্কা-কাতর পার্থিব সমাজের অন্করণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃদাবনের দ্বীর গ্রুত্র পাঁড়াকালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের বাবস্থা করাতে, যজ্জনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইযা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃদাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে দ্বীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, "কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই বদি বাঁচিত তবে রাজাবাদশারা মরে কোন্ দ্বংখে। ষেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধ্যা করিয়া মরিবে।"

বাদতবিক, যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃশ্দাবন দ্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত. তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ধনা পাইত। তাহাব মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইর্প সনাতন প্রথা। কিন্তু আধ্বনিক লোকেরা প্রচনীন নিরমে মরিতেও চায না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরাজের ন্তন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার-সেকালের লোক তখনকার-একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবান্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার-নব্য বৃন্দাবন তখনকার-প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, "আমি চলিলাম।"

বাপ তাহাকে তংক্ষণাং বাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃদ্দাবনকৈ বাদ তিনি কখনো এক পরসা দেন তবে তাহা গোরস্তপাতের সহিত গণা হইবে। বৃদ্দাবনও সর্বসমক্ষে বজ্ঞনাথের ধনগ্রহণ মাত্রস্তপাতের তুলা পাতক বালিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শাশ্তির পরে এইর্প একটি ছোটোখাটো বিশ্ববে গ্রামের লোক বেশ একট্ প্রফাল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত যজ্জনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্জনাথের দঃসহ প্রতিক্ছেদদঃখ দ্ব করিবার চেন্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউল্লের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খ্ব একটা ব্রি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অনতি-বিলদ্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা ষায়, কিন্তু বাপ গেলে ন্বিতীয় বাপ মাধা খ্রিড়লেও পাওয়া যায় না। ব্রিছ খ্ব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ব্ন্দাবনের মতো ছেলে এ ব্রিছ শ্নিলে অন্তেশ্ত না হইয়া বরং কথানিং আশ্বন্ত হইত।

বৃদাবনের বিনায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মন:কণ্ট পাইরাছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃদাবন যাওয়াতে এক তো বায়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজনাথের একটা মহা ভয় দ্রে হইল। বৃদাবন কখন তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে, এই আশক্ষা তাঁহার সর্বাদাই ছিল। যে অভ্যান্ধ আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বাদাই লিশ্ত হইয়া থাকিত। বধ্র মৃত্যুর পরে এ আশক্ষা কিণ্ডিং কমিয়াছিল, এবং প্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিশ্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিষাছিল। বজনাথের চারি-বংসর-বর্দক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃশ্যবন সংশা লইয়া গিরাছিল। গোকুলের থাওয়াপরার থরচ অপেক্ষাকৃত কম, স্তরাং তাহার প্রতি বজনাথের দেনহ অনেকটা নিদকণ্টক ছিল। তথাপি বৃশ্যবন যথন তাহাকে নিতাশতই লইয়া গেল তথন অকৃতিম শোকের মধ্যেও বজনাথের মনে ম্হৃত্তের জন্য একটা জমাথবচের হিসাব উদর হইয়াছিল— উভরে চলিয়া গেলে মাসে কতটা থরচ কমে এবং বংসরে কতটা দাঁড়াব, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার স্মৃ।

কিন্তু তব্ শ্না গ্হে গোকুলচন্দের উপদূব না থাকাতে গ্হে বাস করা কঠিন হইষা উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাখের এমনি ম্শকিল হইয়াছে, প্জার সমরে কেহ বাাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইষা পালার এমন উপবৃত্ধ লোক কেহ নাই। নির্পদূবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইর্প উৎপাতহীন শ্নাতা লাভ করে; বিশেষত বিছানার কাঁখার তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদ্রে উক্ত শিলপীঅভিকত মসীচিক্ত দেখিরা তাঁহার হৃদর আরও অশাশত হইরা উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দ্ই বংসরের মধোই পরিবার ধৃতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিরাছিল বালিয়া পিতামহের নিকট বিশ্তর তিরস্কার সহা করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার শরনাহে সেই শতগুলিয়বিশিন্ট মলিন পরিতাক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ত্ ছল্ছল্
করিয়া আসিল; সেটি পলিতা-প্রস্তুত-করণ কিন্বা জন্য কোনো গাহ্স্থা ব্যবহারে না লাগাইয়া বন্ধপ্রক সিন্দ্রেকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমনকি বংসরে একখানি করিয়া ধ্তিও নন্ট করে

তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন প্রোপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র ব্যাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

ষজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এননিক, মধ্যাহ্নে যথন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্ত নিদ্রাস্থ লাভ করে যজ্ঞনাথ হ'কা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় প্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্লমণের সময় পথের ছেলেরা থেলা পরিত্যাগপ্রক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িত। সম্বন্ধে স্থানীয় কবি -রচিত বিবিধ ছন্দোবন্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদন্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেই সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার ন্তন নামকরণ করিত। ব্ড়োরা তাঁহাকে স্ক্রনাশ বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে চামচিকে বলিয়া ডাকিত তাহার স্পন্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীণ চমের সহিত উক্ত থেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেন

একদিন এইর্পে আমতর্চ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহে বেড়াইতিছিলেন; দেখিলেন, একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সদার হইয়া উঠিয়া একটা সম্প্র্ণ ন্তন উপদ্রবের পদ্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেবা ভাহার চরিতের বল এবং কম্পনার ন্তন্ত্বে অভিভূত হইয়া কায়্মনে ভাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যের্প খেলায় ভগা দিত, এ তাহা না করিষা চট্ করিয়া আসিয়া যজ্জনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমান্ত গির্গিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিষা অর্গ্যাভিম্থে প্রলামন করিল—আকস্মিক তাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কন্টকিত হইয়া উঠিল। ছেপেদেব মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছ্ম দাব যাইতে না যাইতে যজ্জানাথের স্কন্ধ হইতে হঠাং তাঁহার গামছা অদ্ধ্য হইয়া অপ্রিচিত বালকটির মাথায় পার্গাড়র আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এইপ্রকার ন্তন প্রণালীর শিশ্টাচার প্রাণত হইরা যজ্ঞনাথ ভারি সন্তৃষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এর্প অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিদ্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্জনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

সে र्वानन, "निजारे भान।"

"বাড়ি কোথার।"

"বালব না।"

"বাপের নাম কী।"

"र्वामय ना।"

"क्न विनय ना।"

"আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।"

"কেন।"

"আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চার।"

এর প ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিম্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়-ব্লিখহনিতার পরিচয়, তাহা তংক্ষণাং যজনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?"

বালকটি কোনো আপাত্ত না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রাণ্ডবতী তর্তল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া-পরা সম্বংশ এমনই অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়ন মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল, যেন প্রায়েই তাহার প্রো দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ কিম্তু পরের ছেলের কাছে বজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের খরে নিতাই পালের এই অভাবনীর সমাদর দেখিরা গ্রামের লোক আশ্চর্য হইরা গেল। ব্রুঝিল, বৃশ্ধ আর বেশিদিন বাঁচিবে না এবং কোধাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল, এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃষ্ধ তাহাকে ব্যকের পজিরের মতো ঢাকিয়া বেডাইত।

ছেলেটা মাঝে-মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, "ভাই, তোকে আমি আমার সমসত বিষয়-আশায় দিয়া যাইব।" বালকের বয়স অলপ কিম্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ ব্রেঝতে পারিত।

তথন গ্রামের লোকের। বালকের বাপের সম্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, "আহা, বাপ-মার মনে না-জানি কত কণ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিণ্ট কম নয়।"

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথা উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়ব্দির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বাথেরি গান্তদাহ বেশি মন্ত্র হইত।

বৃন্ধ একদিন এক পাধকের কাছে শ্নিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক বারি তাহার নির্কিন্ট প্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের মতিম্থেই আসিতেছে। নিতাই এই সংবাদ শ্নিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয়-আশ্যু সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্লায়নোদাত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারম্বার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তোমাকে আমি এমন স্থানে লাকাইরা রাখিব বে, কেছই খ্লিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।"

বালকের ভারি কোত্হল হইল: কহিল, "কোখার দেখাইরা দাও-না।" যজনাথ কহিলেন, "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইরা পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।" নিতাই এই ন্তন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফল্প হইরা উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইরা চলিয়া গেলেই বালকদের সংগ্য বাজি রাখিয়া একটা ল্কোচুরি খেলিতে হইবে, এইর্প মনে মনে সংকম্প করিল। কেহ খ্লিয়া পাইবে না। ভারি মন্ধা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খ্লিয়া কোথাও তাহার সংধান পাইবে না, সেও খ্বে কৌতুক।

মধ্যাহে যজ্জনাথ বালককে গ্রে রুখ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, "চলো।"

যজ্ঞনাথ বালিলেন, "এখনো রাত্রি হয় নাই।"

নিতাই আবার কহিল, "রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।"

ষজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখনো পাড়ার লোক ঘ্রুয়ায় নাই।"

নিতাই মুহুতে অপেক্ষা করিয়াই কহিল, "এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।"

রাতি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহু কটে নিদ্রাসম্বরণের প্রাণপণ চেন্টা করিয়াও বাসিয়া চ্লিতে আরম্ভ করিল। রাত্র দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অংধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ভাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দুরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে-মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে হম্ত হইয়া ঝট্পট্ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দুঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জপালের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মদিনরে উভরে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্ছিৎ ক্ষয়েণবার কহিল, "এইখানে?"

ধের্প মনে করিয়াছিল সের্প কিছ্ই নর। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগ্হ-ত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাচিষাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও ল্কোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তক্ এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতানত অসম্ভব নহে।

বজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাধর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল, নিন্দেন একটা ঘরের মতো, এবং সেখানে প্রদীপ জন্লিতেছে। দেখিয়া অতাদ্ত বিশমর এবং কৌত্হল হইল, সেইসংগা ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া বজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল, চারি দিকে পিতলের কলস; মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সি'দ্বে, চন্দন, ফ্লের মালা. প্ভার উপকরণ। বালক কৌত্হলনিব্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘডায় কেবল টাকা এবং মোহর।

বজ্ঞনাথ কহিলেন, "নিতাই, আমি বলিরাছিলাম, আমার সমসত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছ, নাই, সবে এই-কটিমাত ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।"

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "সমস্তই ? ইহার একটি টাকাও ভূমি লইবে না?" "যদি লই তবে আমার হাতে বেন কৃষ্ঠ হয়। কিষ্তু, একটা কথা আছে। যদি কথনো আমার নির্দেশন নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তাহার ছেলে কিম্বা তাহার পৌত কিন্বা তাহা<mark>র প্রপৌত কিন্বা তাহার বংশের কেত আনে তবে তাহার কিন্</mark>বা তাহাদের হাতে এই সমুস্ত টাকা গনিয়া বিতে হুইবে।"

বালক মনে করিল, যজ্জনাথ পাগল হইরাছে। তংক্ষণাং স্বীকার করিল, "আছো।" যজ্জনাথ কহিলেন, "তবে এই আসনে বইস।"

"(李司 !"

"एशमात भूका इहेरव।"

"[44]"

"এইর্প নিয়ম।"

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ ভাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিদ্রের টিপ নিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড়া বিড়া করিয়া মন্ত পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্দ্র শর্নিতে নিতাইয়ের ভর করিতে লাগিল; ডাকিল, "দাদা!" যজনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্দ্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কন্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন "যুর্যিন্টির কুন্ডের পত্ত গলাধর কুন্ড তস্য পত্ত প্রাণকৃষ্ণ কুন্ড তস্য পত্ত পরমানন্দ কুন্ড তস্য পত্ত যজ্ঞনাথ কুন্ড তস্য পত্ত ব্নদাবন কুন্ড তস্য পত্ত গোক্লচন্দ্র কুন্ডকে কিন্বা তাহার পত্ত অথবা পোত্ত অথবা প্রস্থিতিক কিন্বা তাহার বংশের ন্যায় উত্তর্যাধকারীকে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।"

এইর্প বারবার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবৃদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্যা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। ধধন অনুষ্ঠান সমাণত হইয়া গেল তখন দীপের ধ্ম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়্তে সেই ক্ষুদ্র গহার বাপ্পাচ্ছয় হইয়া আসিল। বালকের তাল্ শৃদ্ধ হইয়া গেল, হাত-পা জয়াল। করিতে লাগিল, শ্বাসরোধ হইবার উপরুম হইল।

প্রদীপ স্থান ইইয়া হঠাং নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অন্ভব করিল, যজনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

বাাকুল হইয়া কহিল, "দাদা, কোথায় যাও।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্— তোকে আর কেহই খ্জিরা পাইবে না। কিল্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথেব পোঁচ ব্দাবনের প্ত গোকুলচন্দু।"

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুম্ধানাস কণ্ঠ হইতে বহু
কন্টে বলিল, "দাসা, আমি বাবার কাছে ধাব।"

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমূথে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শ্র্নিলেন নিতাই আর-একবার রুম্থকণ্ঠে ডাকিল, "বাব!"

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইর্পে যক্ষের হস্তে ধন সম্পাণ করিয়া সেই প্রস্তরখন্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙা মদ্দিরের ইণ্ট বালি স্তৃপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গ্ল্ম রোপণ করিলেন। রাতি প্রার শেষ হইরা আসিল কিন্তু কিছ্তেই সে স্থান হইতে নাড়তে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শ্নিতে লাগিলেন। মনে হইতে

লাগিল, যেন অনেক দ্বে হইতে, প্থিবীর অতলদ্পর্শ হইতে, একটা ক্রন্থননি উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপ্র্ণ হইরা উঠিতেছে, প্থিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শ্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃন্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে প্থিবীর মূখ চাপা দিতে চাহে। ওই কে ডাকে "বাবা"।

বৃষ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, "চুপ কর্। সবাই শ্নিতে পাইবে।"

আবার কে ডাকে "বাবা"।

দেখিল রোদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। সেখানেও কে ডাকিল, "বাবা।"

যজ্ঞনাথ সচ্চিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, "বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লকাইরা। আছে। তাহাকে দাও।"

বৃশ্ধ চোখমুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝু কিয়া পড়িয়া বলিল, "তোর ছেল ?" ব্নদাবন কহিল, "হাঁ, গোকুল— এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বাহই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আম্রা লম্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি: নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।"

বৃন্ধ দশ অপ্যালি দ্বারা আকাশ হাংড়াইতে হাংড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেলেন। কহিলেন, "কামা শুনিতে পাইতেছ?"

वुम्नावन कीश्ल, "ना।"

"কান পাতিয়া শোনো দেখি, 'বাবা' বলিয়া কেহ ভাকিতেছে?"

বৃন্দাবন কহিল, "না।"

বৃষ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিল্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, "কালা শ্ননিতে পাইতেছ?" পাগলামির কথা শ্নিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বংসর-চারেক পরে বৃষ্ণের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোথের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুখ্পপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাংড়াইয়া মুম্র্ কহিল, "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।"

সেই বায়্হীন আলোকহীন মহাগহার হইতে উঠিবার মই খ্রিজয়া না পাইয়া আবার সে ধ্প্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের ল্কোচুরি খেলায় বেখানে কাহাকেও খ্রিজয়া পাওয়া বায় না সেইখানে অতহিতি হইল।

পৌৰ ১২৯৮

# **मा** जिया

## ভূমিকা

পরাজিত শা স্কা ঔরঞ্জীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথা গ্রহণ করেন। সংশা তিন স্কারী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপ্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা স্কা নিতাশত অসন্তোব প্রকাশ করাতে, একাদন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নোকাযোগে নদামধ্যে লইয়া নোকা ভ্রাইয়া দিবার চেণ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা দ্বয়ং নদামধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যোষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং স্কার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জ্বলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালার, এবং স্কা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্তমে অনতিবি**লপে এক ধীবরের জালে** উন্ধাত হয় এবং তাহারই গ্রে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

र्वे ठमर्या तृष्य ताकाव माजा दरेगाए, अवः यावताक तारका व्यक्तियन दरेताएन।

#### প্রথম পরিক্রেদ

একদিন সকালে বৃশ্ধ ধাঁবর আসিয়া আমিনাকে ভংগিনা করিয়া কহিল, "তিয়ি।" ধাঁবৰ আরাকান ভাষায় আমিনার নৃত্ন নামকরণ করিয়াছিল। "তিয়ি, আজ সকালে তোর হইল কাঁ। কাজকর্মে যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নেকৈন- "

আমিনা ধবিবের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, "ব্ঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আভ ছাটি।"

"তোর আবার দিদি কে রে, তিলি !"

জালিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "আমি।"

বৃশ্ব অবাক হইয়া গেল। তার পর **জ**্লিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাজ-কাম কিছ্ জানিস?"

আমিনা কহিল, "ব্ঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাঞ্জ কবিয়া দিব। দিদি কাঞ্জ করিতে পারিবে না।"

বৃষ্ধ কিয়ংক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই থাকিবি কোষায়।"

জ্বলিখা বলিল, "আমিনার কাছে।"

तृष्य छारिन, ७७ ट्रा विषय विभाग किसाना कविन, "धारेवि की।"

জর্লিখা বলিল, "তাহার উপায় আছে।" বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্গমনুদা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইরা ধীবরের হাতে তুলিরা দিরা চুপিচুপি কহিল, "ব্ঢ়া, অর কোনো কথা কহিস না, তুই কাল্লে যা। বেলা হইরাছে।" জনুলিখা ছম্মবেশে নানা ম্থানে দ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সম্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছম্মনামে অরোকান-রাজসভায় কাজ করিতেছে।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল, এবং প্রথম গ্রীজ্মের শীতল প্রভাতবায়তে কৈল, গাছের রম্ভবর্ণ পূত্পমঞ্জরী হইতে ফুল করিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জ্বলিখা আমিনাকে কহিল, "ঈশ্বর যে আমাদের দ্বৈ জ্বাকৈ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর তো কোনো কারণ খ্রাজয়া পাই না।"

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দ্রেবতী, সর্বাপেক্ষা ছাযাময়, বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে, ভাই। আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো প্র্যুষগ্লো কাটাকাটি করিয়া মর্ক গে, আমার এখানে কোনো দৃঃখ নাই।"

জ্বলিথা বলিল, "ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদাব ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কৃটির।"

আমিনা হাসিয়া কহিল, "দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমাব ব্ঢ়াব এই কুটির এবং এই কৈল্ গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে, তাহাতে দিল্লির সিংহাসন একবিন্দ্ অশুপাত করিবে না।"

জ্বলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, "তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতালত ছোটো ছিলি। কিল্তু একবার ভাবিয়া দেখ্, পিতা তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহদেত জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদন্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান কবিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দ্রে চাহিয়া রহিল, কিন্তু বেশ ব্ঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নব্যেবিন এবং কী একটা স্থেম্মতি ভাহাকে নিমন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছ্কেণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, তুমি একট্র অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাধিয়া দিলে ব্যুচা খাইতে পাইবে না।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ত্রিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্য হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধ্পু করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জনুসিখার চোখ টিপিয়া ধরিল। জুলিখা চুম্ত হইয়া কহিল, "কেও!"

স্বর শ্নিয়া য্বক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুথে আসিয়া দাঁড়াইল; জ্লিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্পানবদনে কহিল, "তুমি তো তিল্লি নও।" বেন জ্লিখা বরাবর আপনাকে 'তিলি' বলিয়া চালাইবার চেন্টা করিতেছিল, কেবল ব্বকের অসামান্য তীক্ষ্ব্িথ্র কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জর্লিথা বসন সম্বরণ করিয়া দৃশ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইরা দুই চক্ষে আন্নবাশ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি।"

যুবক কহিল, "তুমি আমাকে চেন না। তিমি জানে। তিমি কোথায়।"

তিলি গোলযোগ শ্নিয়া বাহির হইয়া আসিল। জ্লিখার রোষ এবং ব্রকের হতবৃদ্ধি বিস্মিত্ম,খ দেখিয়া আমিনা উচ্চঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, "দিদি, ওর কথা তুমি কিছ্মনে করিয়ো না। ও কি মান্ষ। ও একটা বনের ম্গ। যদি কিছ্ম বেয়াদবি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব দিলিয়া, তমি কী করিয়াছিলে।"

য্বক তংক্ষণাং কহিল, "চোথ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিলি। কিন্তু ও তো তিলি নয়।"

তিলি সহসা দ্বংসহ ক্রোধ প্রকাশ করিরা উঠিয়া কহিল, "ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিলির চোধ চিপিরাছ। তোমার তো সাহস কম নর।"

যুবক কহিল, "চোখ টিপিতে তো খ্ব বেশি সাহসের দরকার করে না; বিশেষত প্রের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সতা বলিতেছি তিলি, আন্ত একট্ব ভর পাইয়া গিফাছিলাম।"

বলিয়া গোপনে জ্বলিখার প্রতি অপ্যালি নির্দেশ করিয়া আমিনার ম্থের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, "না, তুমি অতি বর্বর। শাহাঞাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার ষোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশাক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।"

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জিরত তন্ত্তা আতি মধ্রে ভশাতৈ নত করিয়া জালিখাকে সেলাম করিল। য্বক বহা কাটে তাহার নিতাশত অসম্পা্র্ণ অন্করণ করিল।

বলিল, "এমনি করিয়া তিন পা পিছ্ হঠিয়া আইস।" <mark>ব্বক পিছ্ হঠিয়া</mark> আসিল।

"আবার সেলাম করে।" আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছা হঠাইরা, সেলাম করাইয়া, আমিনা ধাবককে কুটিরের স্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল, "ঘরে প্রবেশ করো।" যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুম্ধ করিয়া দিরা কহিল, "একট্র ঘরের কাজ করো। আগনেটা জনলাইয়া রাখো।" বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, "দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মান্যগা্লো এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।"

কিন্তু আমিনার মূথে কিন্বা ব্রহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না।

বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মান্ধের প্রতি তাহার কিছ্ অন্যায় পক্ষপাত দেখা যার। জনুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বৃাস্তবিক আমিনা, তাের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তােকে স্পর্শ করিতে পারে এতবড়ো তাহার সাহস!"

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, "দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিম্বা নবাবের ছেলে এমন বাবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দ্র করিয়া দিতাম।"

জ্বলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না— হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সত। করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি প্থিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে. সে কি ওই বর্বর যুবকটার জনা।"

আমিনা কহিল, "তা, সতা কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফ্লেটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাছ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেন্টা ব্ধা। বদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, 'দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুব্ট হইয়াছি'—দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কোতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ কবি এইরকম: দ্বা মারিলে ভারি খুশি হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ওই দেখ্না, ঘরে প্রিয়াছি— বড়ো আনেনে আছে শ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষ্ব লাল করিয়া মনের স্থে আগ্রেম ফ্লিটেছ। ইহাকে লইয়া কী করি বলা তো বোন। আমি তো আর পাবিয়া উঠি না।"

জালিখা কহিল, "আমি চেন্টা দেখিতে পারি।"

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "তোর দুটি পাবে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।"

এমন করিয়া বলিল, যেন ওই য্বকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দ্ব হয় নাই—পাছে অন্য কোনো মান্য দেখিলে ভয় পাইয়া নির্দেদশ হয়, এমন আশজ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, "আভ দালিয়া আসে নাই, তিলি ?" "আসিয়াছে।"

"কোথায় গেল।"

"সে বড়ো উপদূব করিতেছিল, তাই তাহাকে ওই ঘরে পরিষা রাখিয়াছি।"

বৃশ্ধ কিছ্ চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, "যদি বিরক্ত করে সহিষা থাকিস। অলপ বয়সে অমন সকলেই দ্রুনত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থল্ক দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।"

আমিনা কহিল, "ভাবনা নাই বঢ়ো; আজ আমি তাহার কাছে দুই থলা আদার করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।"

বৃন্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অলপ বয়সে এমন চাত্রী এবং বিষয়ব্দিধ দেখিরা পরম প্রীত হইয়া তাহার মাধার সন্দেহে হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা-যাওয়া সম্বন্থে জ্বিশার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর ষেমন এক দিকে স্লোত এবং আর-এক দিকে ক্ল, রমণীর সেইর্প হ্দয়াবেগ এবং লোকলন্জা। কিন্তু, সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রাশ্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তর্ম্পারিত হইতেছে এবং সম্মুখে নীলা নদী বর্ষায় ফাটত, শরতে স্বছে এবং গ্রীত্মে ফাল হইতেছে; পাথির উচ্ছাসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়্মাঝে-মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গ্রাঞ্জনধ্যান বহিয়া আনে, কিল্ডু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে বেমন অরণ্য ক্রমে, এখানে কিছ্মিন থাকিলে সেইর্প প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবানিমিতি দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলফিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুদিকৈ প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমসত একাকার হইয়া আসে। দ্টি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদ্শ্য দেখিতে রমণীর যেমন স্ক্রমলগে এমন আর কিছ্ নয়। এত রহস্য, এত স্থে, এত অতলস্পর্শ কৌত্রলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছ্ই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বর কুটিরের মধ্যে নিজনি দারিদ্রের ছায়ায় যখন জ্বলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যানার ভাব আপনিই শিধিল হইয়া আসিল তখন প্রিপত কৈল্তর্জ্বায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর ধেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনক্র হইত।

বোধ করি তাহারও তর্ণ হ্দরের একটা অপরিতৃত্য আকাশ্কা জাগিরা উঠিত এবং তাহাকে ম্থে দৃথেখ চণ্ডল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদন য্বকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকাঠিত হইয়া থাকিত জ্বলিখাও তেমনি আগ্ররে সহিত প্রতীক্ষা করিত; এবং উভয়ে একত হইলে, চিত্তকর নিজের সনসমাত ছবি ঈষৎ দ্রে হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সন্দেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিষা ভংগিনা করিত, আমিনাকে গ্রেহ রুখ্য করিয়া য্ককের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সমাট এবং আরণের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভরে স্বাধীন, উভরেই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারও নিয়ম মানিষা চলিতে হয় না। উভরের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, বাহারা দিনরাচি লোকশাস্তের অক্ষর মিলাইয়া ক্লীবন যাপন করে, ভাহারাই কিছ্ স্বতল্য গোছের হয়। তাহাবাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিভাল্ড কিংকতবার্বিমত্ত হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্লাজীর উচ্ছ্ত্থল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও ভাহাকে সম্কৃত্ক লোক বালিয়া চিনিতে পারিত। সহাসা, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নিভানিক, অসংকৃচিত ভাহার চরিত্রে দারিদ্রার কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার **জ**্বলিখার হৃদরটা হায়-হায় করিয়া উঠিত, ভাবিত--- সম্লাটপ্রেরীর জীবনের এই কি পরিগাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত জ্লিখা তাহার হাড চাপিয়া কহিল, "দালিয়া,

এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"পারি। কেন বলো দেখি।"

"আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি।"

প্রথমে দালিয়া কিছ্ আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জ্বলিখার হিংসাপ্রথর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমনত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপ্রে কখনো শোনে নাই। যদি পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপ্রেরি উপযুত্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই. প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধ্যানা একটা জীবনত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে, এইর্প অত্যন্ত অন্তর্ক্ষ ব্যবহারে রাজাটা হঠাং কির্প অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাণত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাসে পরিণত হইতে লাগিল।

#### পণ্ডম পরিছেদ

তাহার পরিদিনই রহমত শেখ জ্বলিখাকে গে,পনে পত্র লিখিল যে, 'আরাকানের ন্তন রাজা ধাঁবরের কুটিরে দুই ভানার সন্ধান পাইযাছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুক্থ হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহাথে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুক্রর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।'

তথন জ্বলিখা দ্চভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, "ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পণ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তবা পালন করিবার সময় আসিয়াছে, এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।"

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহাব মথের দিকে চাহিল; দেখিল, সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মমাহত হইয়া কহিল, "জান দালিয়া, আমি রাজবধ্য হইতে যাইতেছি।"

দালিয়া বলিল, "সে তো বেশিক্ষণের জন্য নয়।"

আমিনা প্রীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল, "বাস্তবিকট এ বনের মাুগ, এর সংশ্যে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারট পাগলামি।"

আমিনা দালিয়াকে আর-একট্ সচেতন করিয়া তুলিবাব জন কচিল "রাঞাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।"

मानिया कथा**ठा সংগত खान क**दिया कीइन, "एकवा कीठेन दाउँ।"

আমিনার সমস্ত অশ্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জ্বলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, আনি প্রুতত আছি।"

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিশ্ব অন্তরে পরিহাসের ভান কবিষা কহিল, "রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে বড়বলে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর বাহা করিতে হয় করিব।"

শর্নিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্মে পরিণত হইলে ভাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

### যথ্ঠ পরিক্রেদ

অশ্বারোহী, পদাতিক, নিশান, হস্তী, বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর দ্রার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জ্বিলখার হাত হইতে ছ্রিখানি লইল। তাহার হিস্তদন্তনিমিতি কার্কার্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনম্কুলের ব্তেতর কাছে ছ্রিটি একবার দপ্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে প্রিয়া বসনের মধ্যে ল্কাইয়া রাখিল।

একাণত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাতার প্রে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়; কিশ্তু কাল হইতে সে নির্দেশ। দালিয়া সেই যে হাসিতেছিল, তাহার ভিতরে কি অভিমানের জালা প্রক্লব ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বালাকালের আগ্রয়টি অগ্র্ভুলের ভিতর হৈতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরেব নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাপের্শ্ব কশ্পিত শরে কহিল, "ব্য়া, তবে চলিলাম। তিলি গোলে তেরে ঘরকলা কে দেখিবে।"

व. । এ करारव वालरकत्र भट्टा करिया छेठिल।

আমিনা কহিল, "বুঢ়া, যদি দালিষা আর এখানে আসে, তাহাকে এই আঙটি দিয়ে। বলিয়ো, তিলি যাইবার সময় দিয়া গোছে।"

এই বলিয়াই দ্রাত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈল্যতর্যতল অধ্ধকার নিশ্তব্য জনশ্যন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাশ্বয় ভোরণশ্বার অভিক্রম করিয়া অল্ডঃপ্রে প্রবেশ করিল। দুই ভানী শিবিকা ভাগে করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মাখে হাসি নাই, চোখেও অল্ডিক নাই। জ্লিখার মাখ বিবর্ণ। কর্তাব্য বখন দ্বে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তাঁব্রতা ছিল— এখন সে কম্পিত-হাদরে ব্যক্তে স্নেহে আমিনাকে আলিখান করিয়া ধরিল। মনে মান কহিল, নব প্রেমের বৃদ্ত হইতে ছিল করিয়া এই ফা্টেণ্ড ফা্লিটিকে কোনা রক্তারাতে ভাসাইতে যাইতেছি।

কিবতু, তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের ব্বারা নীত হইয়া শত-সহস্র প্রদীপের অনিমেব তীর দৃষ্টির মধ্য দিয়া দৃই ভাগনী ব্বকাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের ব্বারের কাছে মৃহ্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, 'দিদি।'

জ্লিখা আমিনাকে গাঢ় আলিপানে বাঁধিয়া চুব্বন করিল।

উভয়ে ধারে ধারে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাঞ্চবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শ্বারে উপর রাজা বসিরা আছেন। আমিনা সসংকোচে শ্বারের অনতিদ্ধের দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্বলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবতী হইরা দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন। জ্বলিখা বলিয়া উঠিল, "দালিয়া!" আমিনা মুছিত হইয়া পাড়ল।
দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শযায়
লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া ব্বের মধ্য হইতে ছ্রিটি বাহির করিয়া দিদির
ম্থের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার ম্থের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাসাম্থে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছ্রিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একট্খানি মুখ
বাহির করিয়া এই রুগ দেখিয়া ঝিক্মিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঘ ১২৯৮

#### কঙকাল

আমরা তিন বাল্যসংগী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আদত নরকংকাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গ্লো খট্খট্ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তথন পশ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যান্সেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল, আমাদিগকে সহসা স্ববিদ্যায় পারদশী করিয়া তুলিবেন। তাহার অভিপ্রায় কতদ্রে সফল হইয়াছে যাহারা আমাদিগকে জানেন তাহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহ্ল্য এবং যাহারা জানেন না তাহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কংকাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানাণ্ডরিত হইয়াছে, অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অলপদিন হইল, একদিন রাদ্রে কোনো কারণে অন্যন্ত স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভাসবশত ঘ্ম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গিজার ঘাড়তে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জন্মলিতেছিল, সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া থাবি থাইতে থাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপ্রেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল, এই-যে রাহি দুই প্রহরে একটি দাঁপশিখা চিরাম্বকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আব মান্বের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কথনো গিনে কথনো রাহে হঠাং নিবিয়া বিসমৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

কমে সেই কঞালের কথা মনে পড়িল। তাহার জাঁবিতকালের বিষয় কলপনা করিতে কবিতে সহসা মনে হইল, একটি চেতন পদার্থ অধ্যকারে ঘরের দেরাল হাংড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শ্লা ষাইতেছে। সে যেন কী খ্রিতিছে, পাইতেছে না, এবং দ্রতের বেগে ঘরমর প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় ব্রিতি পাবিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উক মসিতকের কলপনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ করিয়া বে বন্ধ ছ্টিতিছে তাহাই দ্রত পদশব্দের মতো শ্নাইতেছে। কিংতু তব্ গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভর ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, "কেও!" পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শ্নিতে পাইলাম, "আমি। আমার সেই কংকালটা কোথার গেছে তাই খ্রিতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কালপনিক স্থিত। কাছে ভর দেখানো কিছ্ নর— পাশ-বালিলটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ স্বের বলিলাম, "এই দ্পর রাত্রে বেশ কান্ধটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কম্কালে এখন আর তোমার আবশাক ?"

অন্ধকারে মশারির অভ্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, "বল কী। আমার ব্রকের

হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছান্বিশ বংসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল— একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

আমি তংক্ষণাং বলিলাম, "হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে ধাও। আমি একটা ঘুমাইবার চেন্টা করি।"

সে বলিল, "তুমি একলা আছ ব্রিথ? তবে একট্র বসি। একট্র গলপ করা যাক। পরিগ্রন্থ বংসর প্রের্থ আমিও মান্বের কাছে বসিয়া মান্বের সংগ্যা গলপ করিতাম। এই পর্যাগ্রন্থ বংসর আমি কেবল শমশানের বাতাসে হ্হ্মশন্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মান্বের মতো করিয়া গলপ করি।"

অন্তব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নির্পায় দেখিয়া আমি বেশ-একট্ উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো।"

সে বলিল, "সবচেয়ে মজার কথা যদি শর্নিতে চাও তো আমাব জীবনের কথা বলি।"

গিজার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

"যথন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তথন এক ব্যক্তিকে যমেব মতো তয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বাড়িশি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইর্প মনে হইত। অর্থাৎ কোন্-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বাড়িশিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিম্ধাভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিকাণ নাই। বিবাহেব দুই মাস পরেই আমার স্বামীব মৃত্যু হইল এবং আমার আর্থাফসজ্জনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশ্র অনেকগ্লি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশ্ডিকে কহিলেন, 'শাস্তে যাহাকে বলে বিষক্নায় এ মের্যেটি তাই।' সে কথা আমার স্পান্ট মনে আছে।— শ্রনিতেছ? কেমন লাগিতেছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ। গলেপব আরুম্ভটি বেশু মজার।"

"তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রাম বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে ল্কাইতে চেণ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম, আমার মতো র্পসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না — তোমার কী মনে হয়।"

"খ্ব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।"

"দেখো নাই! কেন। আমার সেই কজাল। হি হি হি হি আমি ঠাট্টা করিছেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব বে, সেই দুটো শ্না চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মুদু ছাসিট্রক মাধানো ছিল এখনকার অনাবৃত দল্তসার বিকট হাসেরে সপ্যে তার কোনো তুলনাই হয় না; এবং সেই কয়খানা দাঁঘ শুদ্দ অভিশ্বখণেডর উপর এত লালিতা এত লাবণা, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপ্রেণিতা প্রতিদিন প্রস্ফৃটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অভিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ভাষারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ভাষার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধরে কাছে

আমাকে কনকচাপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, প্রথিবীর আর-সকল মন্ব্রই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমিই সৌন্দর্যর পী ফ্লের মতো ছিলাম। কনকচাপার মধ্যে কি একটা কণ্কাল আছে।

"আমি যখন চলিতাম তখন আপনি ব্ৰিতে পারিতাম বৈ, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে বেমন আলো কক্মক্ করিয়া উঠে আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্বের ভণিগ নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দ্খানি নিজে দেখিতাম— প্থিবীর সমস্ত উম্বত পোর্বের ম্থে রাশ লাগাইয়া মধ্রভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দ্ইখানি হাত। স্ভদ্রা যখন অর্ক্রেকে লইয়া দৃশ্ত ভণিতে আপনার বিজয়রপ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইর্প দ্খানি অস্থ্ল স্ভোল বাহ্, আরম্ভ করতল এবং লাবণ্যাশিখার মতে। অপারি ছিল।

"কিণ্ডু আমার সেই নিল'ল্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃন্ধ কল্লাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নির্পায় নির্ভর ছিলাম। এইজন্য প্থিবীর সবচেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইছা করে, আমার সেই ষোলো বংসরের জাবিশ্ত, যৌবনতাপে উত্তশ্ত আরন্তিম র্পেখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দৃই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অপ্থিবিদ্যাকে অপ্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"

আমি বলিলাম, "তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছাইয়া বলিতাম, সে বিদার লেশমাত আমার মাথায় নাই। আর, তোমার সেই ভূবনমোহন প্রণাবীবনের রূপ রঞ্জনীর অধ্যকারপটের উপরে জাজনোমান হইয়া ফ্টিয়া উঠিয়াছে। আর অধ্যক বলিতে হইবে না।"

"আমার কেই সপিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন, বিবাহ করিকেন না। অদতঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলার আমি একা বসিরা ভাবিতাম, সমস্ত প্রিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিরা বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিরা চলিরা বাইতেছে এবং বে তৃণাসনে পা দ্টি মেলিরা বসিরা আছি তাহার বদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বার আচতন হইরা বাইত। প্রিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ওই তৃণপুঞ্জরুপে দল বাঁধিরা নিস্তব্ধে আমার চরণবতী হইরা দীড়াইরাছে, এইরুপ আমি কল্পনা করিতাম: হৃদরে অকারণে কেমন বেদনা অন্তব্ধ হইত।

"দাদার বন্ধ্ শশিশেশ্বর বধন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইরা আসিলেন তথন তিনিই আমাদের বাড়ির ভান্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে প্রে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিরাছি। দাদা অত্যন্ত অন্তৃত লোক ছিলেন— প্রিবটীটাকে বেন ভালো করিয়া চোখ মেলিরা দেখিতেন না। সংসারটা বেন তাঁহার পক্ষে বংগণ্ট ফাঁকা নর— এইজনা সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিরা আগ্রর লইরাছেন।

"তাঁহার বন্দরে মধ্যে এক শশিশেশর। এইজনা বাহিরের ব্যক্ষের মধ্যে আমি এই শশিশেশরকেই সর্বাদা দেখিতাম, এবং বখন আমি সন্ধাাকালে প্তশতর্তলে সমাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন প্থিবীর সমস্ত প্র্যুক্তাতি শশিশেশরের

মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।— শূর্নিতেছ? কী মনে হইতেছে।" আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, "মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।"

"जाल भवते स्थाता।

"একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

"আমি জানলার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুংন মুখের বিবর্ণতা বাহাতে দুর হয়। ডাক্তার বখন ঘরে চুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, তখন আমি মনে-মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষ্ণক্রিষ্ট কুস্মপেলব মুখ: অসংযমিত চূর্ণকুণ্ডল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লক্ষায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পঞ্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

"ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, 'একবার হাতটা দেখিতে হইবে।'

"আমি গান্তাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সংগোল হাতথানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরও বেশ মানাইত। রোগার হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতদতত ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অপর্নালতে নাড়ী দেখিলেন, তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ ব্রিফলেন, আমিও তাহার অত্তরের নাড়ী কিরুপে চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম।— বিশ্বাস হইতেছে না?"

আমি বলিলাম, "অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না—মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।"

"কালক্রমে আরও দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় প্রিথবীর কোটি কোটি প্রের্থ-সংখ্যা অভাশ্ত হাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার প্রথিবী প্রায় জনশ্না হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্টার এবং একটি রোগ**ী অবশিষ্ট র**িংল।

"আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাধার একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইডাম, একটি আরুনা হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

"কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃণিত হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্টার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুখে হইতাম এবং ভালো-বাসিতাম এবং আদর করিতাম অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সম্ধাা-বাতাসের মতো হ.হ. করিয়া উঠিত।

"সেই হইতে আমি অর একলা ছিলাম না। বখন চলিতাম নতনেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অধ্যালিগালি প্রথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নৃত্ন-পরীক্ষোম্ভীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে। भवारक काननात वारितत वौ-वौ कीत्रछ, काषाछ माज़ानक नाहे, भारब-भारब এक-একটা চিল অভিদুরে আকালে শব্দ করিয়া উডিয়া বাইত: এবং আমাদের উদ্যান-द्याघीरतब वाहिरत स्थलना धवाना भूत धीतता 'हाहे स्थलना हाहे, हुष्कि हाहे' कतिता ভাকিয়া যাইত; আমি একখানি ধব্ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম; একখানি অনাব্ত বাহ্ কোমল বিছানার উপরে বেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভালিতে কে বেন দেখিতে পাইল, কে বেন দ্ইখানি হাত দিয়া ভূলিয়া লইল, কে বেন ইহার আরম্ভ করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।— মনে করে। এইখানেই গলপটা যদি শেষ হয় ভাহা হইলে কেমন হয়।"

আমি বলিলাম, "মন্দ হয় না। একটা অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটাকু আপন মনে প্রেণ করিয়া লইতে বাকি রাতটাকু বেশ কাটিয়া বায়।"

"কিম্তু তাহা হইলে গল্পটা বে বড়ো গল্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসট্রকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কংকালটা তাহার সমস্ত দাঁত-ক'টি মেলিয়া দেখা দের কই।

"তার পরে শোনো। একট্থানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলার ভাতার তাঁহার ডান্তারথানা খ্লিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কাঁ করিলে মান্য সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডান্তারির কথার ডান্তারের মুখ খ্লিয়া যাইত। শ্লিয়া শ্লিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দ্টোকেই প্থিবীময় দেখিলাম।

"আমার গলপ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বড়ো বাকি নাই।" আমি মুদ্দেরে বলিলাম, "রাচিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।"

"কিছ্বিদন হইতে দেখিলাম, ডান্তারবাব্ বড়ো অনামনস্ক, এবং আমার কাছে বেন ভারি অপ্রতিত। একদিন দেখিলাম, তিনি কিছ্ব বেশিরকম সাজসংজা করিয়া দাদার কাছে তাহার জ্বড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন।

"আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিরা নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁ দাদা, ডাক্তারবাব, আজ জড়ি লইরা কোথার বাইতেছেন।'

"সংক্রেপে দাদা বাললেন, <mark>'মরিতে।'</mark>

"আমি বলিলাম, 'না, সতা করিয়া বলো-না।'

"তিনি প্রাপেক্ষা কিঞ্চিং খোলসা করিয়া বলিলেন, 'বিবাহ করিতে।'

"यामि विननाम, 'त्राठा नाकि।'- विनन्ना खत्नक शत्रित् नानिनाम।

"यरम्भ अरम्भ मानिमाम, अहे विवादश छात्रात वाद्या शास्त्रात प्रोका भारेरका

"কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করির। আমাকে অপমান করিবার তাংপর্য কী। আমি কি তাঁহার পারে ধরিরা বালরাছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বৃক্ ফাটিয়া মরিব। প্রেক্সের বিশ্বাস করিবার জো নাই। প্থিবীতে আমি একটিমাচ প্রেব দেখিরাছি এবং এক মৃহুতে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিরাছি।

"ভারার রোগাী দেখিরা সন্ধার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'কী ভারার-মহাশর, আঞ্চু নাকি আপনার বিবাহ।'

"আমার প্রফল্লতা দেখিরা ভালার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্থ হটবা গোলেন।

"बिखामा करिकाम, 'वाकना-वामा किन्द्र नाई खः'

"শহনিয়া তিনি ঈষং একট্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।'

"শর্নিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কথনো শর্নি নাই। আমি বলিলাম, 'সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।'

"দাদাকে এমনি বাসত করিয়া তুলিলাম ধে, দাদা তখনই রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবাত্ত হইলেন।

"আমি কেবলই গম্প করিতে লাগিলাম, বধ্ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আছে। ডাক্টার-মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেডাইবেন।'

"হি হি হি হি! যদিও মানুষের বিশেষত পুরুষের মনটা দ্ভিগৈচের নয়, তব্ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ভান্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

"অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্কার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ থাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসট্কু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

"আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাচ, 'ডাক্তার-মশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। ৰাতার যে সময় হইয়াছে।'

"এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ভাস্তার-খানায় গিয়া খানিকটা গাঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গাঁড়াব কিয়দংশ স্বিধামত অলক্ষিতে ভাস্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন্ গাঁড়া খাইলে মানুষ মরে ভাস্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

"ভাস্তার এক চুমুকে 'লাসটি শেষ করিরা কিঞিং আর্র গদ্গদ কঠে আমার মুখের দিকে মুমাণিতক দ্ভিপাত করিয়া বলিলেন, 'তবে চলিলাম।'

"বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারনেসী শাডি পরিলাম; যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিশিহতে বড়ো করিয়া সিশ্র দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

"বড়ো স্কার রাত্র। ফ্ট্ফ্টে জ্যোৎসনা। স্কাত জগতের ক্লাণ্ড হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জ্বই আর বেল ফ্লের গণ্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

"বাশির শব্দ যখন কমে দূরে চলিয়া গেল, চ্চ্যোৎস্না যখন অথবলর হইয়া আসিতে লাগিল, এই তর্পল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘরদ্যার লইয়া প্থিবী বখন আমার চারি দিক হইতে মারার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমি নেত নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

"ইচ্ছা ছিল, যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিট্কু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল, যখন আমার অনস্তরাহির বাসর-ঘরে ধাঁরে ধাঁরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিট্কু এখান চইতেই মুখে করিয়া লইয়া বাইব। কোথায় বাসর-ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথার! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিথিতেছে! বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুকৃধুকু করিত এবং যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফাটিত হইত, সেইখানে বেছ নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর, সেই বে অন্তিম হাসিট্কু ওন্টের কাছে ফ্টাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়া-ছিলে কি।...

"গলপটা কেমন লাগিল।" আমি বলিলাম, "গলপটি বেশ প্রফালকর।"

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনো আছ কি।" কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

काल्यान ১२১४

# ম্বির উপায়

ফাঁকরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গশ্ভীরপ্রকৃতি। বৃশ্বসমাঞ্চে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জ্বল, হিম এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গশ্ভীর, তাহাতে বংসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উচ্চদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, আতি অন্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডন্থল প্রচুর গোঁফদ্যাড়িতে আছেল হওরাতে সমন্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের ন্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্থাী হৈমবতীর বয়স অলপ এবং তাহার মন পাথিব বিষয়ে সম্প্রণ নিবিন্छ। সে বিশ্কমবাব্র নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে প্রা করিয়া তাহার ত্পিত হয় না। সে একট্ঝানি হাসিখ্লি ভালোবাসে; এবং বিকচোলম্থ প্রুপ ষেমন বায়রুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য বাাকুল হয়, সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সম্ধা বেলায় ভগবদ্গীতা শ্নায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উমতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও গ্রুটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশেব নীচে হইতে ক্ষকান্তের উইল' বাহির হয় সেদিন উক্ত লচ্মপ্রকৃতি য্বতীকে সমসত রাফ্রি অগ্রাপাত্ত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়। একে নভেল পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অন্দেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দন্ডনীতির লবায়া অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং বৌবনের আবেগ একেবারে নিন্দ্র্যণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পার্ণ কুত্রবার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসন্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিষয়। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেরে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন ব্যাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গদভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মেব উমেদারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জ্বটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গোল না।

তথন সে মনে করিল, 'বৃষ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিরা। একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

Ş

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলন্দের সম্ভানাদি না হওয়াতে পিতার অন্রোধে এবং ন্তনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করে। এই বিবাহের পর হইতে বধাক্তমে তাহার উভর স্থীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি প্রে জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতাস্ত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গ্রেতর

কর্তব্যের ম্বারা আবদ্ধ হইতে নিতানত নারাজ। একে তো ছেলেপ্রেলর ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝি'কা মারিতে লাগিল, তখন নিতানত অসহঃ হইয়া সেও একদিন গভার রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শুনা যার, এক বিবাহে কির্প সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিরা গোপনে আর-একটি বিবাহ করিরাছে; শুনা যার, হতভাগ্য কথিওৎ শান্তি লাভ করিরাছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হর, ধরা পড়িবার ভরে আসিতে পারে না।

0

কিছুদিন ঘ্রিতে ঘ্রিতে উদাসীন ফকিরচাদ নবগ্রামে আসিরা উপস্থিত। পথ-পাশ্ববিতা এক বটব্ক্ষতলে বাসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বালল, "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। দারাপ্ত ধনজন কেউ কারও নয়। কা তব কাশ্তা ক্ষেত প্তঃ।" বালিয়া এক গান জ্বাড়িয়া দিল।—

"শোন্রে শোন্, অবোধ মন।
শোন্ সাধরে উদ্ধি, কিসে মৃদ্ধি
সেই স্বৃদ্ধি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুদ্ধি ভেঙে মৃদ্ধি-মৃদ্ধা কর্ অন্বেষণ।
ভবের ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।"

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বাবা দেখছি! সন্ধান পেয়েছেন ব্ৰিং তবে তো সৰ্বনাশ। স্বাবার তো সংসারের অন্ধক্পে টেনে নিয়ে বাবেন। পালাতে হল।"

8

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবতী এক গ্রে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গ্রুস্বামী চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে চ্বিকতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তমি।"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃষ্ধ। সমাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিরা আলোতে টানিরা লইরা ফাকিরের মুখের 'পরে ঝাকিরা ব্ডামান্ব বহু কন্টে বেমন করিরা পাঁথি পড়ে তেমনি করিরা ফাকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিরা বিড়বিড়া করিরা বাকিতে লাগিল—

"এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আছল করে ফেলেছে।"

বলিয়া বৃশ্ব সন্দেহে ফকিরের শমশ্রল মুখে দুই-একবার হাত ব্লাইয়া লইল, এবং প্রকালের কহিল, "বাবা মাধন!"

वला वाद्रमा वृत्यत नाम क्छीहत्व।

ফ্রকির। (স্বিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নর। পূর্বে আমার নাম বাই থাক, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো প্রমানন্দও বলতে পার।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চি'ড়েই বল্ আর পরমান্নই বল্, তুই ষে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভূলতে পারব না। বাবা, তুই কোন্ দৃঃখে সংসার ছেড়ে গোল। তোর কিসের অভাব। দৃই দ্বী; বড়োটিকে না ভালোবাসিস ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দৃঃখও নেই। শনুর মৃথে ছাই দিয়ে সাতটি কনো, একটি ছেলে। আর, আমি বৃড়ো বাপ, কদিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁথকিয়া উঠিয়া কহিল, "কী সর্বনাশ। শ্নেলেও যে ভয় হয়।" এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, "নন্দ কী, দিন-দুই ব্শেধর প্রভাবেই এখানে ল্কাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে প্লায়ন করিব।"

ফকিরকে নির্ভর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেন্টা চাকরকে 
ডাকিয়া বলিল, "ওরে ও কেন্টা, তুই সকলকে থবর দিয়ে আয় গে, আমার মাধন ফিরে 
এসেছে।"

Ć

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণা। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জনাই লোকে এত বাগ্র যে সন্দিশ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্চাপ্র্বক কেবল রসভঙ্গা করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌন্দ অক্ষরের পরাবকে সতেরো অক্ষর করিয়া বাসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তার পাড়াসন্দ্ধ লোক আরাম পায়। তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না; আশ্চর্য গলপ শ্রনিয়া যখন সকলের তাক লাগিয়া গিনাছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু 'গুত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বৃড়া বাপের হাবা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতাশত হৃদরহীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাডনা থাইয়া সংশ্বীর দল প্রামিয়া গেল।

ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীরের প্রতি দ্র্কেপমাত না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ক্ষি হয়েছেন, তপিম্বী হয়েছেন— চিরটা কাল ইয়াকি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহাম্বনি জামদিশি হয়ে বসেছেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিব্পায়ে সহা করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিল্ঞাসা কবিল, "ওরে মাখন, তুই কুচ্কুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্শা কর্বলি কী করে।"

কবির উত্তর দিল, "যোগ অভ্যাস করে।" সকলেই বলিল, "যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।" একজন উত্তর করিল, "আশ্চর্য আর কী। শাস্তে আছে, ভীম বখন হন্মানের লেজ ধরে তুলতে গোলেন কিছ্তেই তুলতে পারলেন না। সে কী করে হল। সে তো যোগবলে।"

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষণ্ঠীচরণ আসিয়া ফাঁকরকে বালিল, "বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে বেতে হচ্চে।"

এ সম্ভাবনাটা ফাঁকরের মাথার উদর হর নাই—হঠাৎ বঞ্জাঘাতের মতো মাঁসতন্দের প্রবেশ করিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যার পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, "বাবা, আমি সন্ন্যাসী হর্মেছি, আমি অস্তঃপর্রে ঢ্রকতে পারব না।"

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তারা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, 'এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি।' কিন্তু বাদতায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুঞ্জের মতো তাহার পন্চাতে ছ্রিব, ইহাই কন্পনা কবিয়া তাহাকে নিদতশ্বভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল, ফাকির অমনি নতাশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি তোমাদের সণতান।"

অমনি ফাঁকরের নাকের সম্মাধে একটা বালা-পরা হাত হঙ্গের মতো হেলিরা গেল এবং একটি কাংস্যাবিনিশিত কন্ঠে ব্যক্তিয়া উঠিল, "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বললি কাকে।"

অর্মান আর-একটি ক'ঠ আরও দুই সূত্র উচ্চে পাড়া কাঁপাইরা ঝংকার দিরা উঠিল, "চোখের মাধা খেয়ে বর্মোছস। তোর মবণ হয় না!"

নিজের স্থাীর নিকট হইতে এর্প চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, স্তেরাং একাশ্ত কাতর হইয়া ফ্কির জোড়হস্তে কহিল, "আপনারা ভূল ব্রছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াজি, আমাকে একটা ঠাউরে দেখনে।"

প্রথমা ও ম্বিতীয়া পরে পরে কহিল, "তের দেখেছি। দেখে লেখে চোখ করে গৈছে। তুমি কচি খোকা নও, আচ্চ ন্তন জন্মাও নি। তোমার দ্ধের দাঁত অনেক দিন তেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাধর আছে। তোমার বম ভূলেছে বলৈ কি আমরা ভূলব।"

এর্প একতরফা দাম্পতা আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা বার না— কারণ, ফাঁকর একেবারে বাক্শক্তিরহিত চইরা নতাশিরে দাঁড়াইরা ছিল। এমন সমর অভ্যন্ত কোলাহল শ্নিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিরা বন্দীচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল, "এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে ট্রালন্স ছিল না। আজ্ঞা মনে হচ্ছে বটে, আমার মাধন ফিরে এসেছে।"

ফকির কবজোড়ে কহিল, "মশার, আপনার প্তবধ্দের হাত থেকে আমাকে রক্ষে কর্ন।"

যন্ত্ৰী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একট্র অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা. মা. তোমরা এখন যাও। বাবা মাধন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাম্বর বিদার হইলে ফকির ষষ্ঠীচরণকে বলিল, "মশার, আপনার পুত্র কেন ষে সংসার ত্যাগ করে গেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশার, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।"

বৃন্ধ এমনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফ্রিকরকে জ্ঞানাইয়া দিল, এমন ভন্ডতপ্স্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালো-মান্বের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, "ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।"

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুংসিত কথা কখনো শ্নিতে হয় নাই। ষাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায়, পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফাকির দেখিল এমান কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বাসয়া গান গাহিতে লাগিল—

> শোন্সাধ্র উত্তি, কিসে মর্ত্তি সেই স্বর্ত্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহ্বল্য গানটার আধ্যান্থিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু, মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্বীর সম্পর্কের একঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফদাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল— তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গোঁফদাড়ি নয়, ছন্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জ্বভিরা আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবতী গ্রুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের নাার অত্যক্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দ্বুম্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল—প্রথমত মলিয়া, ন্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া বাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফাঁকরকে তাহারা এমন-সকল গান ফরমাশ করিতে লাগিল আধ্নিক বড়ো বড়ো ন্তন পাশ্ডিতেরা যাহার কোনোর্প আধ্যাত্মিক বাাধ্যা করিতে হার মানেন। আবার, নিদ্রাকালে তাহারা ফাঁকরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাধাইরা দিল; আহারকালে কেস্বেরর পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হ্কার জল, দ্ধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিশ্ডার নীচে স্পারি রাখিরা ভাহাকে আছাড় খাওরাইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপারে ফাঁকরের অশ্রভেদী গাম্ভীব ভূমিসাং করিরা দিল।

ফকির রাগিরা ফ্রানিরা-ফাঁপিরা ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদূবকারীদের মনে ভাঁতির সন্ধার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অশ্তরাল হইতে একটি মিন্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন ন্বিগ্রে অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইট্কু বলিলেই বথেন্ট হইবে বে, বন্দীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশন্ত্র ম্বারা নিতানত নিপাঁড়িত হইরা পিত্মাত্হীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুট্ম্বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকোত্কাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তংকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঞ্গপ্রিয়তার সঞ্জে প্রতিহংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্তক্তর পশ্তিতেরা স্থির করিবেন; আমরা বালতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পকীর লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু চনাহের সম্পকীর লোকদের হাত হইতে পরিবাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের চনাহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্রণ নিয়ন্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভরেরই চেন্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানাদিগকে সর্বদাই উর্ত্তোজ্ঞত কবিতে লাগিল— দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল চনাহবাছিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেন্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহনো, ফাঁকর লোকটা অতানত নিলি শ্তিশ্বভাব, নহিলে নিছের সন্তানদের অকাতরে ফোঁলরা আসিতে পারিত না। শিশ্রো ভাঁর করিতে জানে না, তাহারা সাধ্দেব নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজনা ফাঁকর শিশ্রলাভির প্রতি তিলমার অন্বর ছিলেম না; তাহাদিগকে তিনি কটিপতগোর ন্যায় দেহ হইতে দ্রে বাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশ্-পঞ্চাপালে আচ্চন হইরা বক্তিস অক্ষরের ছোটোবড়ে। নোটের শ্বরা আদ্যোপানত সমাকীণ ঐতিহাসিক প্রবাধ্বে ন্যার শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিশ্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাহার সহিত বয়ংপ্রাণ্ড সভাজনোচিত ব্যবহার করিত না: শৃন্ধশৃত্তি ফ্রিকরের চক্ষে অনেক সময় অপ্রর সঞ্চাব হইত এবং তাহা আনন্দাপ্ত্য নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সূরে তাঁহাকে বাবা বাবা করিয়া ভাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একাল্ত ইচ্ছা হইত, কিল্তু ভরে পারিতেন না। মুখ চক্ষ্যিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিরা থাকিতেন।

9

অবংশবে ফকির মহা চেটামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।"

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিরা উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, "জানেন আপনার দুই স্তী?"

ফকির। আজে, এখানে এসে প্রথম জানল্ম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহ-যোগ্যা।

ফকির। আজে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন, দেখতে পাচ্ছ।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন, তবে আপনার অনাথিনী দৃই দ্বী আদালতের আগ্রয় গ্রহণ করবেন, প্রের্ব হতে বলে রাখলুম।

ফ্রিকর সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপ্রের্ষিদগের মানমর্যাদা-গাম্ভীর্যকে থাতির করে না, প্রকাশ্যে অপমান করে, এবং থবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট্ বাহির হয়। ফ্রিকর অশুনিক্ত লোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেণ্টা করিল— উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবর্শির, তাহার মিথ্যা গলপ রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভ্য়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শ্রনিয়া ফ্রিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে প্নেশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজ্ঞ গালি দিল, এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহাব উপর যখন আটজন বালকবালিকা গাঢ় দেনহে তাহাকে চারি দিকে আলিঙ্গান করিয়া ধরিয়া তাহার \*বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমুস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাব, আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দুখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহাবা তাহার সহস্ত অকাটা প্রমাণ প্রয়োগ করিল— এমনকি, যে ধালী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই ব্যক্তিক আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফ্রিরের চিব্রুক তুলিয়া ধরিয়া মূখ নিরীক্ষণ করিষা তাহার দাভির উপরে দ্রবিগলিত ধারায় অশ্রপাত করিতে লাগিল।

ষথন দেখিল তাহাতেও ফাঁকর রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিষা দুই স্ক্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশবাসত হইয়া ঘরের বাহিরে চাঁলয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফাঁকর এবং শিশ্রো ঘরে রহিল।

দুইে দ্বাী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজাসা করিল, "কোন্ চুলোয়, ষশ্লের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

ফকির তাহা নির্দিষ্ট কবিয়া বলিতে পারিল না, স্তরাং নির্ভর হইয়া রছিল।
কিন্তু ভাবে বের্প প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বাবের প্রতি তাহার
বে বিশেষ পক্ষপাত আছে এর্প বোধ হইল না; আপাতত বে-কেন্না একটা দ্বার
পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীম্তি গ্রে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল। ফকির প্রথমে অবাক, ভাহার পরে আনন্দে উৎফ্লে হইয়া উঠিয়া বলিল, "এ বে হৈমবতী!" নিজের অথবা পরের স্থাকৈ দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মুর্তিমতী মুদ্ধি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক ম্থের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল।
তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিত্ত দেখিরা
সে এতক্ষণ পরম সুখান্তব করিতেছিল; অবশেবে হৈমবতীকে উপপিথত দেখিরা
ব্বিতে পারিল, উন্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভণ্নীপতি; তখন দরাপরতন্ত
হইয়া ঘরে ঢ্কিয়া বলিল, "না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।"
দুই স্থীর প্রতি অপ্তালি নির্দেশ করিয়া কহিল, "এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।"
মাখনলালের এই অসাধারণ মহন্ত ও বীরক্বে পাডার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

क्रब २३२४

#### ত্যাগ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

ফাল্যনের প্রথম প্রণিমায় আমুম্কুলের গণ্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। প্রকরিণীতীরের একটি প্রাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অপ্রান্ত পাপিয়ার গান ম্খনেজদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগ্রের মধ্য গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চণ্ডলভাবে কথনো তার স্থার একগ্রেছ চুল খোপা হইতে বিশ্লিট করিয়া লইয়া আঙ্বলে জড়াইতেছে, কথনো তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠ্বং ঠ্বং শব্দ করিতেছে, কখনো তাহার মাথার ফ্রলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার ম্বথের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সম্ধাবেলাকার নিস্তব্ধ ফ্রলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস বেমন একবার এ পাশ হইতে একট্ব-আধট্ব নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমান্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু, ক্স্ম সম্মুখের চন্দ্রালোক লাবিত অসীম শ্নোর মধ্যে দ্ই নেতকে নিমান করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বিসয়া আছে। স্বামীর চাওলা তাহাকে স্পর্শা করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিবিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমানত কিছা অধীরতাবে কুস্মের দ্ই হাত নাড়া দিয়া বিলল, "কুস্ম, তুমি আছ কোথাষ। তোমাকে যেন একটা মাত দ্রবীন ক্ষিয়া বিস্তব ঠাহর করিয়া বিন্দ্মার দেখা যাইবে, এমনি দ্রে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটা কাছাকাছি এসো। দেখা দেখি, কেমন চমংকার রাতি।"

কুসাম শ্না হইতে মাখ ফিরাইয়া লইষা স্বামীর মাথেব দিকে রাখিয়া কহিল, "এই জ্যোৎস্নারাহি, এই বসন্তকাল, সমস্ত এই মাহাতে মিথা হইয়া ভাঙিয়া বাইতে পারে এমন একটা মল্য আমি জানি।"

হেমনত বলিল, "র্যাদ জান তো সেটা উচ্চারণ কবিয়া কান্ত নাই। বরং এমন বাদি কোনো মন্ত্র জানা থাকে বাহাতে সপতাহের মধ্যে তিনটে চারটে বনিবাব আসে কিম্বারাতিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্যক্ত টি'কিয়া বায় তো তাহা শ্বনিতে রাজি আছি।" বলিয়া কৃস্মকে আর-একট্ব টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কৃস্ম সে আলিঞ্চানপাশে ধরা না দিয়া কহিল, "আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিষ মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে, তুমি আমাকে যত শাহিত দাও-না কেন, আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শেলাক আওড়াইয়া হেমানত একটা রাসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুম্ম চাটজতার চটাচট্ শব্দ নিকটবতী হইতেছে। হেমানেতর পিতা হরিহর মৃথ্নেজ্র পরিচিত পদশব্দ। হেমানত শশবাস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর স্বারের নিকটে আসিষা জুম্ধ গর্জনে কহিল, "হেমদত, বউকে এখনি বাড়ি হইতে দ্রে করিয়া দাও।"

হেমনত স্ত্রীর মূখের দিকে চাহিল; স্ত্রী কিছুই বিসার প্রকাশ করিল না, কেবল

49

দ্বই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইরা আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিরা আপনাকে যেন লুক্ত করিরা দিতে চেন্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিরার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারেও কানে গোল না। প্থিবী এমন অসীম স্কুদর, অথচ এত সহজ্ঞেই সমস্ত বিকল হইরা যার।

ত্যাগ

### ন্বিতীয় পরিকেদ

হেমনত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্তাকৈ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কি।"

দ্বী কহিল, "সতা।"

"এতদিন বল নাই কেন।"

"অনেকবার বলিতে চেম্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আমি বড়ো পাপিষ্ঠা।" "তবে আজু সমুসত খুলিয়া বলো।"

কুস্ম গশ্ভীর দৃঢ় স্বরে সমস্ত বলিয়া গেল— বেন অটলচরণে ধীরগাততে আগ্নের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতথানি দৃশ্ধ হইতেছিল কেহ ব্রিত্ত পারিল না। সমস্ত শ্রনিয়া হেমুক্ত উঠিয়া গেল।

কুস্ম ব্রুকিল, যে প্রামী চলিয়া গেল সে প্রামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য মনে হইল না: এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মতো অভাশ্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল, মনের মধ্যে এমন একটা শুক্ত অসাডভার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল, প্ৰিবীকে এবং ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শ্না বলিয়া মনে হইল। এমনকি, হেমদেওর সমুদ্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মর্প করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা ধরধার নিষ্ঠার ছারির মতো তাহার মনের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যশত একটি দাগ রাখিষা দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালোবাসাকে এতথানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা— বাহার তিলমাত বিচ্ছেদ এমন মুমানিতক, বাহার মুহুতুমাত মিলন এমন নিবিভানন্দ্মর, बाहारक अभीभ अनग्छ वीनवा भर्त हत्र, छन्मछन्माग्डदान वाहात अवमान कन्भना कता বায় না-- সেই ভালোবাসা এই । এইটাকুর উপর নির্ভার ! সমান্ত বেমনি একটা আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চ্র্ল হইরা একম্মি ধ্লি হইরা গেল! হেমন্ড কম্পিতস্বরে এই কিছু পরের্ব কানের কাছে বালিতেছিল, "চমংকার রাতি!" সে রাতি তো এখনো শেব হর নাই: এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মুলার कीशारेया वारेएएक, अवर स्क्रारम्ना माथलाग्ड माग्ड माग्नवीत माठा वाजाननवडी পালন্ফের এক প্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিখা। ভালোবাসা আন্তর অপেকাও মিধ্যাবাদিনী, মিধ্যাচারিলী।

## তৃতীর পরিছেদ

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশম্ক হেমণ্ড পাগলের মতো হইরা প্যারিশংকর ঘোষালের বাড়িতে গিরা উপস্থিত হইল। প্যারিশংকর জিজাসা করিল, "কী হে বাপ্, কী শবর।" হেমনত মসত একটা আগন্নের মতো যেন দাউদাউ করিয়া জনলিতে জনলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বালল, "তুমি আমাদের জাতি নত্ট করিয়াছ, সর্বনাশ করিয়াছ—তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"— বালতে বালতে তাহার কণ্ঠ রুম্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশংকর ঈষং হাসিয়া কহিল, "আর. তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ, আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত ব্লাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড়ো যত্ন, বড়ো ভালোবাসা!"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মৃহ্তেই প্যারিশংকরকে ব্রহাতেজে ভশ্ম করিরা দিতে, কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জর্বালতে লাগিল, প্যারিশংকর দিব্য স্ম্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমনত ভানকপ্টে বলিল, "আমি তোমার কী করিয়াছিলাম।"

প্যারিশংকর কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমার কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কী অপরাধ করিয়াছিল। তুমি তখন ছোটো ছিলে, তুমি হয়তো জ্ঞান না--ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোনো। বাস্ত হইয়ো না বাপর, ইহার মধ্যে অনেক কৌতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুবি করিয়া যখন **পালাই**য়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশ্ব ছিলে। তাহার পর পাঁচ বংসর বাদে সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিন্বা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তথন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন 'মেয়েকে যদি স্বামীগ্রহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘবে লইতে পারিবে না।' আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বাললাম, 'দাদা, এ যাতা তামি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও।' তোমার বাপ কিছতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জ্ঞাত ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া, কলিকাতার আসিরা ঘর করিলাম। এখানে আসিরাও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতৃত্পত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি, তোমার বাপ কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহমণের ছেলে নহি ৷-- এইবার কতকটা ব্রবিতে পারিরাছ— কিন্তু আর-একট্ন সব্রুর করো— সমস্ত ঘটনাটি শ্রনিলে খ্রাল চইবে— देशत्र मस्या এकरे, तम আছে।

"তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাট্নেজ্ঞর বাড়িছল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাট্নেজ-মহাশায়ের বাড়িতে কুস্ম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড়ো স্কুদরী— ব্ড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দ্ভিপথ হইতে তাহাকে সন্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছন দ্শিকতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ব্ড়োমান্যকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছন্ই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শ্কাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখ্যুথ হইত না। প্রস্পরের ছাত

হইতে তোমাদের কোনোর প কথাবার্তা হইত কি না সে তোমরাই জ্বান, কিন্তু মেরেটির ভাব-গতিক দেখিয়া ব্রভার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ কাজকর্মে তাহার ক্রমিক ভূল হইতে দেখা গেল এবং তপদ্বিনী গোরীর মতো দিন দিন সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলার সে ব্রভার সম্মুখেই অকারণে অন্ত্র্ব সম্বরণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বৃড়া আবিষ্কার করিল, ছাতে তোমাদের মধ্যে সমরে অসমরে নীরব দেখাসাক্ষাং চলিয়া থাকে— এমনকি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বাসিয়া থাকিতে; নির্দ্ধন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, 'খুড়ো, তুমি তো অনেক দিন হইতে কাশী বাইবার মানস করিয়াছ— মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি।'

"বিপ্রদাস তাঁথে গেল। আমি মেরেটিকে শ্রীপতি চাট্রেন্জর বাসার রাখিরা তাহাকেই মেরের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড়ো আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গলেপর মতো। ইচ্ছা আছে, সমসত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শ্নিতছি একট্র-আর্থট্র লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু, তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেথে ভালো হয়, কারণ গলেপর উপসংহারটি আমার ভালো করিয়া জানা নাই।"

হেমনত প্যারিশংকরের এই শেষ কথাগ্রিলতে বড়ো-একটা কান ন। দিয়া কহি**ল,** "কুসমে এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই?"

পারিশংকর কহিল, "আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শন্ত । জান তো বাপ্ত, মেরেমান্ধের মন-- যথন 'না' বলে তথন 'হা' ব্ঝিতে হয় । প্রথমে তো দিনকতক ন্তন বাড়িতে আসিরা তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল । ভূমিও দেখিলাম, কোখা হইতে সন্ধান পাইয়াছ : প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাতা কবিয়া তোমার পথ ভূল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কী যেন খাজিয়া বেড়াইতে: ঠিক যে প্রেসিডেশিস কালেজের রাশতা খাজিতে ভাহা বোধ হইত না, কারদ, ভদ্রলাকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতলা এবং উন্মাদ য্বকদের হালরের পথ ছিল মাত । দেখিয়া খানিয়া আমার বড়ো দুখে হইল । দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়োই বাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটিব অবন্ধাও সংকটাপার।

"একদিন কুস্মকে ডাকিয়া লইবা কহিলাম, বাছা, আমি ব্ডামান্ব, আমার কাছে লক্জা করিবার আবশাক নাই—ডুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার জাে হইবাছে। আমার ইচ্ছা, তােমানের মিলন হয়।' শনিবামার কুস্ম একেবারে ব্ক ফাডিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছ্টিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাকে মাকে সন্ধানেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুস্মকে ডাকিয়া, তােমার কথা পাড়িযা, কমে তাহার লক্জা ভাঙিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলােচনা করিয়া তাহাকে ব্কাইলাম বে, বিবাহ বাতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া

মিলনের আর-কোনো উপায় নাই। কুস্মুম কহিল, কেমন করিয়া হইবে। আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বালিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তকের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে খেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ-সকল গোলমালের কথা বালিবার আবশাক কী। কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিশ্তে নিম্পন্ন হইয়া গোলেই সকল দিকে স্ব্থের হইবে। বিশেষত, এ কথা যখন কখনো প্রকাশ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মতো অস্থী করা।

"কুস্ম ব্ৰিজ কি ব্ৰিজ না, আমি ব্ৰিজতে পারিলাম না। কখনো কাঁদে, কখনো চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি ষখন বলি তবে কাজ নাই তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইর্প অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম, সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপ্রে কুস্ম এমনি বাঁকিয়া দাড়াইল, তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে; বলে, 'ইহাতে কাজ নাই, জাঠামশায়।' আমি বলিলাম, 'কী সর্বনাশ। সমসত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিবাইব।' কুস্ম বলে, 'তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাং মৃত্যু হইয়াছে— আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও।' আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে ছেলেটিব দশা কী হইবে। তাহার বহুদিনের আশা কাল প্র্ল হইবে বলিয়া সে দ্বর্গে চড়িয়া বসিষাছে, আজ আমি হঠাং তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব' আবার তাহার পর্রাদন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই ব্ডাবয়সে স্বীহত্যা বহুমুহত্যা করিতে বসিয়াছি।'

"তাহার পর শূভলশেন শূভবিবাহ সম্পন্ন হইল— আমি আমার একটা কর্তবাদার হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কী হইল তুমি জ্ঞান।"

হেমশত কহিল, "আমাদের যাহা করিবার তাহা তো করিলেন, আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন।"

প্যারিশংকর কহিলেন, "দেখিলাম, তোমার ছোটো ভণ্নির বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম একটা ব্রাহ্মণের জ্ঞাত মারিয়াছি, কিন্তু সে কেবল কর্তবাবোধে। আবার আর-একটা ব্রাহ্মণের জ্ঞাত মারা পড়ে, আমার কর্তবা এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শ্দের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমনত বহুক্তে ধৈর্য সন্বরণ করিয়া কহিল, "এই-যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন "

প্যারিশংকর কহিলেন, "আমার যাহা কাল্ল তাহা আমি কবিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্থাকৈ পোষণ করা আমার কর্ম নহে।— ওরে, হেমন্ডবাবরে জন্য বরফ দিয়া একস্লাস ভাবের জল লইয়া আর, আর পান আনিস।"

ट्यम्ड धरे म्मीडन ऑडियात सना अल्पका ना कतिता हिनता स्तरा

ত্যাগ ৮৩

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের পশুমী। অংধকার রাগ্নি। পাখি ডাকিতেছে না। প্রকরিণীর ধারের কিচু গাছটি কালো চিন্নপটের উপর গাঢ়তর দাগের মতো কেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অংধকারে অংধভাবে ছ্রিয়া ছ্রিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর, আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অংধকার ভেদ করিয়া কী-একটা রহস্য আবিক্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগ্তে দীপ জনালা নাই। হেমনত বাতায়নের কাছে থাটের উপরে বসিরা সম্মাথের অধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুস্ম ভূমিতলে দাই হাতে তাহার পা জড়াংয়া পায়ের উপর মাথ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় ফেন স্তান্তিত সমাদের মতো সিধর হইয়া আছে। ফেন অননত নিশীধিনীর উপর অদ্ভ চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে— চারি দিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক এবং তাহাব পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজন্তার শব্দ হইল। হরিহর মন্খ্রেজ্জ দ্বারের কাছে আসিরা বলিলেন, "এনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেরেটাকে ঘর হইতে দুর ক্রিয়া দাও।"

কুস্ম এই শ্বর শ্নিবামাত একবার মৃহ্তের মতো চিরজ্ঞীবনের সাধ মিটাইয়া হেমণ্ডের দৃই পা শ্বিগা্ণ্ডর আবেগে চাপিয়া ধরিল, চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধ্লা মাধায় লইয়া পা ছাডিয়া দিল।

হেমণ্ড উঠিয়া গিল্লা পিতাকে বলিল, "আমি স্থাতিক ত্যাগ করিব না।" হরিহব গজিবা উঠিলা কহিল, "জাত খোলাইবি?" হেমণ্ড কহিল, "আমি জাত মানি না।" "তবে তুইস্কেধ দ্রে হইলা বা।"

গৈশাৰ ১২১১

### একরাহি

স্বরবালার সঞ্চে একত্রে পাঠশালার গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে স্বরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দ্বৈজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, "আহা, দুটিতৈ বেশ মানায়।"

ছোটো ছিলাম, কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম ব্রিকতে পারিতাম। স্রবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছ্র বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বন্ধমলে হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মন্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিক্ষ্ভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না— আমি কেবল জানিতাম, স্ববালা আমারই প্রভূষ স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগ্হে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধ্রী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু, আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইর্প অত্যুক্ত ছিল—কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তা জভ-আলালতের হেড্রার্ক হইব, ইহা আমি মনে-মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজ্ঞীবীদিগকে অত্যুক্ত সম্মান করিতেন— নানা উপলক্ষে মাছটা-তরকারিটা টাকাটা-সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের প্রাচানা করিতে হইত তাহাও শিশ্বকাল হইতে আমার জানা ছিল; এইজনা আদালতের ছোটো কর্মচারী এমন-কি পেয়াদাগ্লাকে পর্বদ্র হৃদয়ের মধ্যে খ্ব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ই'হারা আমাদের বাংলাদেশের প্র্জা দেবতা; তেতিশ কোটির ছোটো ছোটো ন্তন সংস্করণ। বৈষয়িক সিম্প্রিলাভ সম্বশ্ধে স্বরং সিম্পিদাতা গণেশ অপেক্ষা ই'হাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভার ঢের বেলি: স্ক্তরাং প্রে গণেশের যাহা-কিছ্ পাওনা ছিল আজকাল ই'হারাই তাহা সমুস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাবোগে কলিকাতার পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসার ছিলাম। তাঁহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধায়নের সাহায্যু পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া ব্যানির্মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাং প্রাণবিসর্জন করা বে আশ্ আবশ্যক, এ সম্বশ্যে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, কী করিয়া উদ্ধ দ্বেসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু, তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো হুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেয়ে ছেলে,

কলিকাতার ই চড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই; স্তরাং আমাদের নিন্ঠা অত্যত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীরেরা বন্ধৃতা দিতেন, আর আমরা চাদার খাতা লইরা না-খাইয়া দৃশ্র-রোদ্রে টো-টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাশ্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেণি চোঁকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেই একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিরাছিলাম, কিন্তু মাট্সীনি গারিবাল্ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং স্বোলার পিতা একমত হইরা স্বোলার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

আমি পনেবে। বংসর বয়সের সময় কলিকাতার পলাইয়া আসি, তখন স্ববালার বরস আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বরস স্তমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, এ দিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম, বিদ্যান্ড্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাব্র সহিত স্রবালার বিবাহ হইরা গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্বে বাসত ছিলাম, এ সংবাদ অতাত তুচ্চ বেংধ হইল।

এন্ট্রেস্ পাস করিয়াছি, ফাস্ট্ আট্স্ দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই: মাতা এবং দ্টি ভগিনী আছেন। স্তরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সংধানে ফিরিতে হইল। বহু চেন্টার নওয়াথালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেস্ স্কুলের সেকে-ভা মাস্টারি পদ প্রাপত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপবৃদ্ধ কান্ধ পাইরাছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিরা এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভাবতবর্ষ অপেক্ষা আসলল এগ্জামিনের তাড়া তের বেশি। ছাচ্দিগকে গ্রামার আলেজেরার বহিত্তি কোনো কথা বলিলে হেড্মান্টার রাগ করে। মাস-দ্রোকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইরা আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিষা নানার্প কদপনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেতে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পদচাং হইতে লেজ-মলা খাইয়া নতশিরে সহিন্ধ-ভাবে প্রাজাহিক মাটি-ভাঙার কাজ করিয়া সন্ধাাবেলায় এক-পেট জাব্না খাইতে পাইলেই সন্তুন্ট থাকে: লম্ফে কান্দেপ আর উৎসাহ থাকে না।

অপ্নিদাহের আশুশ্বার একজন করিয়া মান্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মান্ব, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড়ো আটচালার সংলান একটি চালার আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালর হইতে কিছ্ম দুরে একটি বড়ো প্রুক্তরিশীর ধারে। চারি দিকে সম্পারি নারিকেল এবং মাদারেব গাছ, এবং স্কুলগ্রের প্রার গারেই দুটা প্রকাশ্ড तृष्य निम गाष्ट्र गारत गारत मश्लाप्न ट्रेसा छात्रा मान कतिराज्य ।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদ্রে। এবং তাঁহার সঞ্জে তাঁহার স্ফ্রী— আমার বাল্যসখী স্বরবালা—ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাব্র সংশ্য আমার আলাপ হইল। স্রবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল তাহা রামলোচনবাব্ জানিতেন কি না জানি না, আমিও ন্তন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং স্ববালা মে কোনো কালে আমার জীবনের সংশ্য কোনোর্পে জড়িত ছিল, সে কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাব্র বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বােধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দ্রবক্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সেজনা বিশেষ চিন্তিত এবং মিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনুসলি শথের দুঃথ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অতানত মৃদ্ব একট্ব চুড়ির ট্বংটাং, কাপড়ের একট্বানি থস্থস্ এবং পারেরও একট্বানি শব্দ শ্নিতে পাইলাম; বেশ ব্বিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কোতাহলপূর্ণ নেত আমাকে নিরীক্ষণ কবিতেছে।

তংক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল— বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে চলচল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্কিশ্ব দুলিট। সহসা হাংপিশ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুল্টিব দ্বারা চাপিরা ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি, যাহা করি, কিছুতেই মনের ভার দ্র হয় না: মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতে। হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সম্বাবেলার একট্র ম্পির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সূরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যন্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জনা বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তথন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খ্রিয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারট্রকৃত্ত পাইরে না। সেই শৈশবের স্রেবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চ্ডির শব্দ শ্রনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অন্ভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্-না, স্বেবালা আয়াব কে।

উত্তর শ্নিলাম, স্ববালা আজ তোমার কেছট নয়, কিল্ডু স্ববালা তোমার কী না হইতে পারিত। সে কথা সতা। স্রবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অম্তরপা, আমার সব চেয়ে নিকটবতী, আমার জীবনের সমস্ত স্থাদঃখভাগিনী হইতে পারিত— সে আজ এত দ্রে, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সপো কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিম্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন, কোথাও কিছ্ব নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত, কেবল গোটা-দ্রেক ম্থম্থ মন্য পড়িয়া স্রবালাকে প্থিবীর আর-সকলের নিকট হইতে এক মৃহুতে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল!

আমি মানবসমাজে ন্তন নীতি প্রচার করিতে বিসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বংধন ছিড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা বাস্ত করিতেছি মার। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গ্রেভিত্তির আড়ালে যে স্বরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এর্প চিংতা নিতানত অসংগত এবং অনাায় তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপ্রেবেলায় কাসে যখন ছাতেরা গ্নেগ্না করিতে থাকিত, বাহিরে সমসত কাঁ-ঝাঁ করিত, ঈষধ উত্তাত বাতাসে নিম গাছের প্রপমন্ধারির স্থাধ বহন কবিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত জানি না— এই পর্যানত বালিতে পারি, ভারতবর্ষের এইসমসত ভাবী অংশাসপদিশের বাাকরণের ভ্রম সংশোধন কবিয়া জীবন্যাপন কবিতে ইচ্ছা করিত না।

পকুলের ছাটি ইইয়া গোলে আমাব বাহং ঘার এবলা থাকিতে মন টি'কিত না, অথচ বোনো ভচলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহা বোধ ইইত। সংখ্যাবেলার পানুকরিবার ধারে সাংপাবি-নারিকেলের অর্থাহানি মর্মারধর্নি শানিতে শানিতে ভাবিতাম, মন্বাসমাজ একটা জটিল এমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির ইইয়া মার।

তেমার মতো লোক স্রেবালাব শ্বামীটি ইইয়া ব্ডাবেষস পর্যাত কো স্থেধ পাকিতে পারিত। তুমি কিনা ইইতে গেলে গাবিবাল্ডি, এবং ইইলে শোষ একটি পাড়াগোরে ইস্কুলের সেকেড্ মাস্টার। আব, রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া স্রেবালারই শ্বামী ইইবার কোনো জর্রি আবশাক ছিল না; বিবাহের প্র্ন্থিত পর্যাত তাহার পক্ষে স্রেবালাও বেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই কিনা কিছ্মাত না ভাবিষা-চিতিতয়া বিবাহ করিয়া, সরকারি উকিল ইইয়া দিব্য পাঁচ টাকা রোজগার করিতেছে বেদিন দ্বে ধেতিয়াব গশ্ব হয় সেদিন স্বেবালাকে তিবস্কার করে, বেদিন মন প্রসার থাকে সেদিন স্রেবালার জনা গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অসতেবাৰ নাই। প্রেকরিণীর ধাবে বসিয়া আকাশের তাবার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাছাতাশ করিয়া সম্ধায়াপন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মোকস্মায় কিছুকালের জন্য অনাত্র গিয়াছে। আমার স্কুল-

ঘরে আমি ষেমন একলা ছিলাম সেদিন স্বরবালার ঘরেও স্বরবালা বোধ করি সেই-রুপ একা ছিল।

মনে আছে, সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাছের হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্টিপ্ করিয়া বৃষ্ণি পড়িতে আরুদ্ধ করিল। আকাশের ভাব-গতিক দেখিয়া হেড্মাস্টার সকাল-সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর্রদিন বিকালের দিকে মুফলধারে বৃষ্ণি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরুদ্ধ হইল। যত রাত্র হইতে লাগিল বৃষ্ণি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল, এই দুর্যোগে স্ক্রবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবৃত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি প্রুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাতিষাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাং বানেব ডাক শোনা গেল— সম্দ্র ছাটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। স্রবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের প্রকরিণীর পাড়— সে পর্যক্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁট্জল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরগ্প আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে। পাড়ের উপরে আমিও যথন উঠিলাম বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাস্থা, আমার মাধা হইতে পা পর্যন্ত ব্রবিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলমণন হইয়া গেছে, কেবল হাত-পাঁচ-ছয় স্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তথন প্রলয়কাল, তথন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং প্রথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গ্লেছে— তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না— কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশনও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উদ্মন্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমসত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া স্বেবালা আমার কাছে আসিরা দাঁড়াইয়াছে।
আজ আমি ছাড়া স্বেবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে স্বেবালা, কোন্এক জন্মান্তর, কোন্-এক প্রোতন রহস্যাশ্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই স্থাচন্দ্রালোকিত লোকপরিপ্র্ণ প্রিবীর উপরে আমারই পাশ্বে আসিয়া সংলগন
হইয়াছিল; আর, আজ কত দিন পরে সেই আলোকময় লোকময় প্থিবী ছাড়িয়া
এই ভয়ংকর জনশ্না প্রলয়াশ্ধকারের মধ্যে স্বেবালা একাকিনী আমারই পাশ্বে
আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া

ফোলয়াছিল, মৃত্যুস্ত্রোতে সেই বিকশিত পর্ন্পাটকৈ আমারই কাছে আনিয়া ফোলয়াছে— এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই প্রথিবীর এই প্রাশ্তটর্কু হইতে, বিচ্ছেদের এই বৃশ্তটর্কু হইতে, থসিয়া আমরা দ্বন্ধনে এক হইয়া ষাই।

সে ঢেউ না আস্ক। স্বামীপ্ত গৃহধনজন লইয়া স্ববালা চিরদিন স্থে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইরা অননত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাতি প্রায় শেষ হইয়া আসিল— ঝড় থামিয়া গেল, জ্বল নামিয়া গেল— স্বুরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড্ মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজাবিনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনস্তরাতির উদয় হইয়াছিল— আমার প্রমায়্র সমস্ত দিন-রাতির মধ্যে সেই একটিমাত রাতিই আমার তুক্ত জীবনের একমাত চরম সার্থকতা।

८८६८ क्षाक्

# একটা আষাঢ়ে গল্প

দ্রে সমন্দ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি টেব্রা এবং গোলামের বাস। দ্বির তিরি হইতে নহলা দহলা পর্যাত আরও অনেক-ঘর গ্রুম্থ আছে, কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ; নহলা-দহলারা অন্তাঞ্জ, তাহাদের সহিত এক পঞ্জিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু, চমংকার শৃত্থলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জ্যো নাই। সকলেই ধর্থানির্দিষ্ট-মতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়— বংশাবলিক্তমে কেবল প্রবিত্তী দিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শস্তু। হঠাৎ খেলা বলিয়া দ্রম হয়। কেবল নির্মো চলাফেরা, নির্মো যাওয়া-আসা, নির্মো ওঠাপড়া। অদৃশা হস্তে তাহাদিগকে চালনা কবিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তান নাই। চিবকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্-ফ্যাল্ ছবির মতো। মান্ধাতাব আমল হইতে মাথার ট্রিপ অবধি পায়ের জা্তা পর্যাক্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না, সকলেই মৌন নিজীবিভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখন্তী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশেব দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারও কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভর নাই, নৃত্র পথে চলিবার চেণ্টা নাই, হাসি নাই, কালা নাই, সদেদহ নাই, দিবধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখি কট্পট্ করে, এই চিত্রিতবং মৃতি গ্লির অশতরে সের্প কোনো-একটা জাবিশত প্রাণীর অশানত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এক কালে এই খাঁচাগালির মধ্যে জাঁবের বসতি ছিল তখন খাঁচা দালিত এবং ভিতর হইতে পাথার শব্দ এবং গান শানা যাইত, গভীব অরণা এবং বিশহত আকাশের কথা মনে পড়িত। এখন কেবল পিঞ্চরেব সংকীপতা এবং সাশা্থলে শ্রেণী বিনাসত লোহশলাকাগালাই অন্ভব করা যায— পাখি উড়িয়াতে কি মারিষাছে কি জাঁবিশাত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পাবে।

আশ্চর্য দতব্যতা এবং শালিত। পরিপ্রেণ দ্বদিত এবং স্কেতার। প্রেপ ঘাটে গ্রেছ সকলই স্মায়ত, স্বিহিত— শব্দ নাই, দান্দ্র নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই, কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সম্দ্র অবিশ্রাম একভানশব্দপূর্বক তটের উপর সহস্র ফেনশান্ত কোমল করতলের আঘাত কবিয়া সমসত দ্বীপকে নিদ্যাবেশে আছেল করিয়া রাখিয়াছে— পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ দিগ্দিগণেতর শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদুরে পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা বার— সেখান হইতে রাগন্বেষের দ্বন্ধ-কোলাহল-সম্দুর পার হইরা আসিতে পারে না।

সেই পরপারে, সেই বিদেশে, এক দ্যারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সম্দ্রতীরে আপন-মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বিসরা বসিরা মনে-মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিসাবের জাল ব্নিতেছে। সেই জাল দিগ্দিগন্তরে নিজেপ করিয়া কন্পনার বিশ্বজগতের নব নব রহসারাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার ন্বারের কাছে টানিরা তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিন্ত সম্বদ্ধের তাঁরে আকাশের সাঁমার ওই দিগন্তরোধা নাল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে— খ্লিতে চার কোথার পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মানিক, পারিজাত প্রুপ, সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া যায়— কোথার সাত সম্বা তেরো নদার পারে দ্রগমি দৈতাভবনে ধ্বনসম্ভবা অলোকস্বন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপত্তে পাঠশালে পাড়িতে যায়, দেখানে পাঠানেত সদাগরের পত্তের কাছে দেশ-বিদেশের কথা এবং কোটালের পত্তের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অধ্যকার হইয়া থাকে— গ্রুম্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সম্দ্রের দিকে চাহিয়া রাজপত্ত বলে, "মা, একটা খ্ব দ্রে দেশের গলপ বলো।" মা অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহার বালাছাতে এক অপ্রা দেশের অপ্রা গলপ বলিতেন, বৃষ্টির ঝর্ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গলপ শ্নিবা রাজপত্তের হ্নর উনাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের প্রে আসিফা রাজপ্রেকে কহিল, "সাঙাত পড়াশ্না তো সাপা করিয়াছি; এখন একবার দেশশ্রমণে বাহিব হইব, ডাই বিদায় লইতে আসিলাম।" রাজার প্রে কহিল, "আমিও তেডার সংগ্য বাইব।"

কোটালের পরে কহিল, "আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইরে। আমিও তোমাদের সঙ্গাী।"

রাজপার দাংখিনী মাকে গিলা বলিল, "মা আমি ভ্রমণ বাহির হইতেছি— এবার ভোমার দাংখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।"

তিন বন্ধতে বাহির হইষা পাঁডল।

٥

সম্দ্রে সদাগরের স্বাদ্ধতরী প্রস্তুত ছিল, তিন বৃদ্ধা চড়িকা বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল, নৌকাগুলা রাজপুতের হাদ্যবাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শৃত্যান্থীপে গিয়া এক-নোঁকা শৃত্য, চন্দনন্দ্বীপে গিয়া এক-নোঁকা চন্দন, প্রবাল-ন্দ্বীপে গিয়া এক-নোঁকা প্রাল সোঝাই চইল।

তাহার পর আর চারি বংসরে গঞ্জদেত ম্গনাভি লবকা ছারফলে যখন আর-চারিটি নৌকা প্রা হইল তখন সহসা একটা বিপর্যায় কড় আদিল।

সব-কটা নৌকা ভূবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধকে একটা স্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্খান্ হইয়া লেল। এই দ্বীপে তাসের টেকা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথা-নিয়মে বাস করে এবং দহলা-নহলাগ্নলাও তাহাদের পদান্বতী হইয়া যথ।নিয়মে কাল কাটায়।

8

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের স্ত্রপাত হইল।

এতদিন পরে প্রথম এই একটা তক' উঠিল— এই-যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সম্দ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে। প্রথমত, ইহারা কোন জাতি— টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা-নহলা?

দ্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোগ্র— ইম্কাবন, চিড়েতন, হর্তন, অথবা রুহিতন?

এ-সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনোর্প ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অল খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে— ইহাদের মধ্যে অধিকারভাদে কেই বা বায়্কোণে, কেই বা নৈখতকোণে, কেই বা ঈশানকোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দন্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে, তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এত বড়ো বিষম দুশিচন্তার কারণ ইতিপ্রে আর-কখনো ঘটে নাই।
কিন্তু ক্ষ্যাকাতর বিদেশী বন্ধ তিনটির এ-সকল গ্রুত্ব বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা
নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি
দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল এবং বিধান খ্রিজবার জনা টেক্কারা বিরাট
সভা আহ্বান করিল, তখন তাহাবা যে বেখানে যে খাদা পাইল খাইতে আরম্ভ
করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দ্বি তিরি পর্যশত অবাক। তিরি কহিল, "ভাই দ্বি, ইসাদের বাচবিচার কিছাই নাই।"

দর্মর কহিল, "ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইতাব: আমাদের অপেকাও নীচ-ক্লাতীয়।"

আহারাদি করিয়া ঠাপ্ডা হইয়া তিন বন্ধা দেখিল, এখানকার মান্ষগ্রেলা কিছ্
ন্তন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইথাদের জিকি ধরিয়া
কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহায়া একপ্রকার হতব্বিশতারে সংসারের স্পর্শ
পরিত্যাগ করিয়া দ্লিয়া দ্লিয়া বেড়াইতেছে। য়য়া-কিছ্ করিয়েছে তাহা যেন আরএকজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন প্ংলাবাজির দোদ্লামান প্রভূলগ্রির মতো।
তাই কাহারও মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশ্য গদভবি চালে
ব্যানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অগচ সবস্থা ভারি অদ্ভৃত দেখাইতেছে।

চারি দিকে এই জীবনত নিজীবিতার প্রমগদ্ভীর রকম-সকম দেপিয়া রাজপত্তে আকাশে মুখ তুলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কোতৃকের উচ্চ হাসাধননি তাসরাজ্যের কলরবহান রাজপথে ভাবি বিচিত্র শনোইল। এগানে সকলই এমনি একাশ্ত বথাকথ, এমনি পরিপাটি, এমনি প্রাচীন, এমনি স্বগদ্ভীর বে, কোতৃক আপনার অকসমাং-উচ্ছবিস্ত উচ্ছ্ণখল শব্দে আপনি চকিত হইয়া, দ্লান হইয়া,

নির্বাপিত হইয়া গেল--- চারি দিকের লোকপ্রবাহ প্রেপিক্ষা দ্বিগণে সতক্ষ গদ্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পত্র এবং সদাগরের পত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপত্রকে কহিল, "ভাই সাঙাত, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর এক দন্ড নয়। এখানে আর দ্ই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপুত্র কহিল, "না ভাই, আমার কোতৃহেল হইতেছে। ইহারা মানুষের মতো দেখিতে— ইহানের মধ্যে এক-ফোটা জীবনত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিরা দেখিতে হইবে।"

Ġ

এমনি তো কিছুকাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দের না। যেখানে যথন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপ্তৃত্ব হওয়া, চিং হওয়া, মাখা নাড়া, ডিগ্বাজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না; বরং সকৌতুকে নিবীক্ষণ করে এবং হাসে। এই-সমসত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে-একটি দিগ্রাজ গাদ্ভীর্য আছে ইহারা তন্ধারা অভিতৃত হয় না।

একদিন টেকা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত, কোটালের পুত এবং স্বাগরের পুত্রক হাড়িয় মতো গলা করিয়া অবিচলিত গদ্ভীরম্থে জিজ্ঞাসা করিস, "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন।"

তিন বৃধ্য উত্তর করিল, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁজির মতো গলা করিয়া তাসরাজোর তিন অধিনায়ক স্বানাভিভূতের মতে। বলিল, "ইড্ডা' দে বেটা কে।"

ইচ্ছা কী সোদন ব্ৰিজ না, কিন্তু ক্লমে ক্ৰমে ব্ৰিজ । প্ৰতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন কবিয়া না চলিয়া অমন কবিয়া চলাও সম্ভব, বেমন এ দিক আছে তেমনি ও দিকও আছে— বিদেশ হইতে তিনটে জীবনত দৃষ্টানত আসিয়া জানাইয়া দিল, বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানামক একটা রাজগভিব প্রভাব অসপ্রভাবে অন্তব্ধ করিতে লাগিল।

ওই দেটি বেমনি মন্তব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অলপ অলপ করিয়া আন্দোলিত হইতে আরুছ্ড হইল— গতনিত প্রকাত অঞ্গরসপোর অনেকগ্লা কুডেলীর মধ্যে জাগরণ বেমন অতাংত মন্দ্রতিতে সঞ্জন করিতে থাকে সেইর্প।

নিবিকারম্তি বিবি এতাদন কাহারও দিকে দ্খিপাত করে নাই, নিবাক্ নির্দ্ধিশনভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসদেতর অপরাহে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মতো ঘনকৃষ্ণ পক্ষা উধের উইক্ষিণ্ড করিয়া রাজ-প্তের দিকে মুখ্য নেতের কটাক্ষপাত করিল। রাজপ্ত চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কী সর্বনাশ। আমি জানিতাম, ইহারা এক-একটা ম্তিবিং— তাহা তো নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভ্তে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল, "ভাই, ইহার মধ্যে বড়ো মাধ্যে আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দী ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল, যেন আমি এক ন্তনস্থ জগতের প্রথম উষার প্রথম উদর দেখিতে পাইলাম। এতদিন যে ধৈয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সাথকি হইল।"

দ্বই বন্ধ্ব পরম কোত্হেলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য নাকি, সাঙাত।"

সেই হতভাগিনী হর্তনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মৃহ্মহ্ তাহার বাতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে করো, যখন তাহাকে গোলামের পাশের্ব শ্রেণীকন্দ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে তখন সে হঠাং রাজপ্রের পাশের্ব আসিয়া দাঁড়ায়; গোলাম অবিচলিত ভাবে স্কান্তীর কপ্তে বলে, "বিবি, তোমার ভুল হইল।" শ্বনিয়া হর্তনের বিবির শ্বভাবত-রঞ্জ কপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নিনিমেষ প্রশাসত দ্লিট নত হইয়া যায়। রাজপুর উত্তর দেয়, "কিছু ভুল হয় নাই, আজ হইতে আমিই গোলাম।"

নবপ্রস্কৃটিত রমণীহৃদ্র হইতে এ কী অভ্তপূর্ব শোভা এ কী অভাবনীয় লাবণা বিস্কৃরিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কী স্মধ্র চাঞ্চলা তাহার দ্থিপাতে এ কী হৃদ্রের হিল্লোল, তাহার সমসত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি স্কৃথিৰ আরতি-উচ্ছনাস উচ্ছনিসত হইয়া উঠিতেছে।

এই নব-অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরুতন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্ফৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা-নহলাগ্লা প্র্যুত কেমন হইয়া গেল।

এই প্রোতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবাব ডাকিয়াছে, কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর-কখনো ডাকে নাই। সম্দু চিরদিন একতান কলধ্রনিতে গান করিয়া আসিতেছে: কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলম্বা মহিমা এক স্বরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে— আজ সহসা দক্ষিণবায়্চণাল বিশ্বব্যাপী দ্রুক্ত যৌবনতরপারাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেন্টা করিতে লাগিল।

9

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম। কোথায় গেল সেই পরিতৃষ্ট পরিপৃষ্ট সংগোল মংখছবি। কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সম্দ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারও বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারও বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারও ঈর্ষা, কাহারও অনুরাগ, কাহারও ব্যাকুলতা, কাহারও সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সংগীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অনোর প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অনোর তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, 'সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাত মন্দ না হউক কিন্তু উহার দ্রী নাই— আমার চাল-চলনের মধ্যে এমন একটা মাহাম্ব্য আছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের দুন্দি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।'

সাহেব ভাবিতেছে, 'টেকা সর্বাদা ভারি টক্টক্ করিয়া ঘাড় বাকাইয়া বেড়াইতেছে; মনে করিতেছে, উহাকে দেখিয়া বিবিগন্দা ব্ক ফাটিয়া মারা গেল।' বলিয়া ঈবং বক্ত হাসিয়া দপ্লে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগালি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসভল করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'আ মরিয়া যাই। গবিণীর এত সাজের ধ্ম কিসের জন্য গো, বাপা,। উহার রকম-সকম দেখিয়া লভ্জা করে!' বলিয়া দ্বিগাণ প্রয়াত্ম হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সথায়, কোথাও দুই সখাঁতে গলা ধরিয়া নিভূতে বসিয়া গোপন কথাবাতা হইতে থাকে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে, কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।

য্বকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তর্মুলে পৃষ্ঠ রাখিয়া, শৃক্ষপত্রাশির উপর পা ছড়াইয়া, অলসভাবে বসিয়া থাকে। বালা স্নাল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন-মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়— যেন কাহাকেও দেখিতে পার নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোনো কোনো খ্যাপা যুবক দুঃসাহসে ভব করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মতো একটাও কথা জোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুক্ল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহ্তের মতো জমে জমে দুরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাথি ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হৃ হৃ করিয়া বহিয়া যায়, তর্পল্লব ঝর্ঝর্ মর্মর্ করে এবং সম্দের অবিলাম উচ্ছন্সিত ধর্নি হৃদয়ের অবাক্ত বাসনাকে দ্বিগৃশি দোদ্লামান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

Ь

রাজপর্ত দেখিলেন, জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্থম্ করিতেছে—কথা নাই, কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি; কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো; কেবল আপনার, মনের বাসনা সত্পাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অন্মিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাকাহীন হইয়া যাইতেছে: কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে, এবং অল্তনিহিত বাণীর আন্দোলনে ওন্ঠাধর বায়্কিন্পিত প্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাঁশি আনো, ত্রীভেরী বাজাও, সকলে

আনন্দধর্নন করো, হর্তনের বিবি স্বয়ন্বরা হইবেন।"

তংক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফ্র্ দিতে লাগিল, দ্রির তিরি ত্রীভেরী লইয়়।
পাড়ল। হঠাৎ এই তুম্ল আনন্দতরখ্যে সেই কানাকানি, চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া
গোল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস। কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চহাসো তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, লতায় বৃক্ষে, নানা ভাগতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে, ইহাদের মধ্যে তেমনি হইতে লাগিল।

এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড়ো মধ্র স্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদ্শোর মধ্যে সৌন্দর্য, হ্দয়ে হ্দয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিল। যাহারা ভালো করিয়া ভালোবাসে নাই তাহারা ভালোবাসিল, যাহারা ভালোবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হর্তনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমদত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞে বসিয়া ছিল। তাহার কানেও দ্ব হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দ্টি চক্ষ্মনুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল: হঠাৎ এক সময়ে চক্ষ্মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অর্মান কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লানিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সম্দ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্তুস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলম্ভ লুক্টন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

۵

রাত্রে শতসহস্র দীপের আলোকে, মালার স্গান্ধে, বাঁশির সংগীতে, অলংকৃত স্মান্ধিত সহাস্য শ্রেণীবন্ধ য্বকদের সভায় একটি বালিকা ধাঁরে ধাঁরে কন্পিতচরনে মালা হাতে করিয়া রাজপ্তের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কপ্তে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মাুখে চোখও তুলিতে পারিল না। বাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্থালিত হইয়া তাঁহার কপ্তে পড়িয়া গেল। চিত্রবং নিস্তব্ধ সভা সহস্য আনন্দোচ্ছনাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপ্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

20

সমনুদ্রপারের দ্বংখিনী দ্বারানী সোনার তরীতে চড়িয়া প্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাং মান্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর প্রের মতো সেই অবিচ্ছিত্র

শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাদ্ভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার স্থদ্ধে রাগন্তেব বিপদসম্পদ লইয়া এই নবান রাজার নবরাজাকে পরিপ্রেণ করিয়া তুলিল। এখন, কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ, কাহারও বিষাদ— এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলম্ঘ্য বিধান-মতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধ্ব এবং অসাধ্ব।

व्यावाए ১২৯৯

# জীবিত ও মৃত

### প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাব্দের বাড়ির বিধবা বধ্টির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই প্তও নাই। একটি ভাশ্রপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহ্কাল ধরিয়া শন্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকি কার্দাশ্বনীই তাহাকে মান্য করিষাহে। পরের ছেলে মান্য করিবলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরও যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল ন্নেহের দাবি— কিণ্ডু কেবলমাত্র দ্বেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল-অন্সারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে শ্বিগ্র ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমসত রুখ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিষা একদিন শাবণের রাত্রে কাদ্দিবনীর অকসমাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃৎদপদন দতব্ধ হইয়া গেল— সময় জগতের আর-সর্বহই চলিতে লাগিল, কেবল সেই দেনহকাতর ক্ষ্ম কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইষা গেল।

পাছে পর্নিসের উপদ্রব ঘটে, এইজন্য অধিক আড়ন্বর না করিয়া জমিনারের চারিজন রাহান কর্মচারী অনতিবিলন্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শমশান লোকালয় হইতে বহু দ্রে। প্রকরিণীর ধারে একথানি কৃটিয়, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকান্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। প্রে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শ্কাইয়া গেছে। সেই শ্রুক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শমশানের প্রকরিণী নিমিতি হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই প্রকরিণীকেই প্রা স্লোতিস্বনীর প্রতিনিধিস্বর্প জান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতাব কঠে আসিধার প্রতীক্ষায় চারজনে বিসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে, অধীব হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গ্রেন্টরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধ্ এবং বন্মালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাতি। থম্থমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা বায় না; অন্ধকার ঘরে দ্বজনে চুপ করিয়া বসিয়া বিচল। একজনের চাদেরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেণ্টাতেও জনজিল না— যে লাওন সপো ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, "ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো স্থিবধা হইত। তাড়াতাডিতে কিছুই আনা হয় নাই।"

অন্য ব্যক্তি কহিল, "আমি চট্ কবিয়া এক দৌড়ে সমুস্ত সংগ্ৰহ করিয়া আনিতে পারি।"

বনমালীর পলারনের অভিপ্রায় বৃথিয়া বিধ্ কহিল, "মাইরি! আর, আমি বৃঝি

এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে-মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিবা আরামে কোথাও বিসয়া গদপ করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমণই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছা শব্দ নাই—কেবল পান্দারিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিলি এবং তেকের ডাক শানা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল, যেন খাটটা ঈষং নড়িল, যেন মাতদেহ পাশ ফিরিয়া শাইল।

বিধ্ এবং বনমালী রামনাম জাপিতে জাপিতে লাগিল। হঠাং ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘানিশ্বাস শ্না গেল। বিধ্ এবং বনমালী এক মৃহতে ঘর হইতে লক্ষ্য দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমূখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অর্থাশিউ দুই সংগী লওঁন হাতে ফিবিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবব জানে না, তথাপি সংবাদ দিল, গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে-- অনতিবিলন্দের রওনা হইবে। তখন বিধ্ এবং কনমালী কুটিরের সমসত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গ্রেক্সণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কতব্য তাগে করিয়া আসার জন্য অপব দুইজনের প্রতি অভানত রাগ কবিয়া বিস্তর ভর্ণসনা করিতে লাগিল।

কালবিকাশ্য না করিয়া চারজনেই শমশানে কেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ত্রিক্যা দেখিক মাত্রেত নাই শ্নো খাট পড়িয়া আছে।

প্রকাপর মাখ চাহিয়া রহিল। যদি শাগালে লইরা গিরা থাকে? কিন্তু আজ্ঞাদন-বদ্ধটি পর্যাত নাই। সংখান করিতে করিতে বাহিরে গিরা দেখে কুটিবের দ্বারের কাছে ব্যনিকটা কানা ভূমিখাছিল, ভাগাতে দ্বীলোকের সদা এবং ক্ষান্ত প্রদৃতিহা।

শাবদাশংকর সহজ লোক নাইন, ভাঁহাকে এই ভূতের গলপ বলিলে হঠাং যে কোনো শ্রুহুল পাওয়া যাইদে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চাইজনে বিস্তুব পরামশ করিয়া স্থিব কচিত্র যে, দাহকায়া সমাধা হইয়াছে এইরাপ খবর দেওয়াই ভালো।

ভোৱের দিকে যাহারে বাই লইয়া আমিল তাহারা সংবাদ পাইল বিলম্ব চেথিয়া পানোই কার্যা শেষ করা হইয়াছে, কৃতিকের মধ্যে কাঠ সন্থিত ছিল। এ সম্বাদ্ধ কাহারও সহাজ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পাবে না বারণ, মাতদেহ এমন বিছা বহাুমালে সাপতি নথা যে কেব ফাঁকি দিয়া ছবি ক্যিয়া লইয়া যাইবে।

# শিতীয় পরিক্রেন

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রক্ষেয় ভাবে থাকে, এবং সময়মত প্নবার মাতবং দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই— হঠাং কী কারণে তাহার জীবনের জিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যথন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুদিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাস-মত বেখানে শরন করিয়া থাকে, মনে হইল এটা সে জারগা নহে। একবার ভাকিল দিদি— অংধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশব্যার কথা। সেই হঠাং বক্ষের কাছে একটি বেদনা— শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অণ্নকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দৃধ গরম করিতেছে— কাদন্দিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল— রুশ্বকণ্ঠে কহিল, 'দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল— যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতস্ম্প কালি গড়াইয়া পড়িল— কাদন্দিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্ব-গ্রুপের সমস্ত অক্ষর এক মৃহুতে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই স্মিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত প্থিবী হইতে এই শেষ স্মেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না, বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বৃত্তির এইর্প চিরনিজন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শৃত্তিনার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইর্প জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মৃত্ত দ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মৃহ্তে তাহার এই দ্বদপ জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং প্রথিবীব নিকটসংস্পর্শ সে অন্ভব করিতে পারিল। একবার বিদাণ চুমকিয়া উঠিল: সম্মৃথে প্র্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং স্করে তর্ভ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে প্রণ্য তিথি উপলক্ষে এই প্রক্রিণীতে আসিষা দ্বান কবিষাছে, এবং মনে পড়িল, সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃত্তেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তথান ভাবিল, 'আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমপাল হইবে। ভাঁবিরা**জ্য** হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি— আমি যে আমাব প্রেত্যস্থা।'

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকতে স্রক্ষিত ফদতঃপ্র হইতে এই দর্শম শমশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনও যদি তার অনুতাফিরিকাশেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবাব লোকজন গেল কোথায়। শারদাশংকরের আলোকিত গ্রে তাহার মৃত্যুর শেষ মৃহ্ত্ মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহ্দ্রেবতী জনশ্না অন্ধকার শমশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, 'আমি এই প্থিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকলাশ-কারিণী; আমি আমার প্রেতান্তা।'

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুদিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিল্ল হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা— যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভ্যতপূর্ব ন্তন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মন্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শমশানের উপর দিয়া চলিল— মনে লম্ভা-ভয়-ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রাশত, দেহ দ্বল হইরা আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না— মাঝে মাঝে ধানাক্ষের, কোথাও বা এক-হটি, জল দাড়াইরা আছে। যখন ভোরের আলো অলপ অলপ দেখা দিয়াছে তখন অদ্রের লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাথির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভর করিতে লাগিল। প্থিবীর সহিত জীবিত মন্বার সহিত এখন তাহার কির্প ন্তন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না। ষতক্ষণ মাঠে ছিল, ম্মশানে ছিল, প্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে বেন নির্ভারে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালার তাহার পক্ষে অতি ভরংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মান্ব ভূতকে ভর করে, ভূতও মান্বকে ভর করে; মৃত্যুন্দাীর দুই পারে দুইজনের বাস।

### ততীর পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাথিরা, অশ্ভূত ভাবের বলে ও রাতিজাগরলে পাগলের মতো হইরা, কাদান্বনীর যের্প চেহারা হইরাছিল তাহাতে মান্য তাহাকে দেখিরা ভর পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দ্রে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগাক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই সক্ষার দেখিতে পায়।

সে আসিরা কহিল, "মা, তোমাকে ভদুকুলবধ্ বলিরা বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথার চলিয়াছ।"

কাদন্দিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইরা রহিল। হঠাং কিছাই ভাবিরা পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধ্র গতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে ঘভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে প্নেশ্চ কহিল, "চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পেণিছাইয়া দিই— তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে কলো।"

কাদন্দিননী চিণ্ডা করিতে লাগিল। শ্বশ্রবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওরা যার না, বাপের বাড়ি তো নাই-- তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমারার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপর চলে। এক-এক সময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদন্দিনী লানাইতে চাহে, ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল; যোগমায়া জানাইতে চাহে, কাদন্দিনী গ্রহার ভালোবাসার যথোপযুদ্ধ প্রতিদান দেয় না। কোনো সুযোগে একবার উভরে মিলন হইতে পারিলে যে এক দন্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদন্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, "নিশিশ্দাপ্রে শ্রীপতিচর্ন্ধবাব্র বাড়ি ষাইব।" পথিক কলিকাতার যাইতেছিলেন; নিশিশ্দাপ্র বাদিও নিকটবতী নহে তথাপি তাঁহার গমা পথেই পড়ে। তিনি স্বরং বন্দোবসত করিরা কাদন্বিনীকে শ্রীপতিচর্গ্বাব্র বাড়ি পেশিছাইরা দিলেন।

দ্বই সইরে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একট্ বিলম্ব হইরাছিল, ভাহার পরে

বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চকে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ষোগমায়া কহিল, "ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু, ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশ্রবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদন্দিনী চুপ করিয়া রহিল; অবশেষে কহিল, "ভাই, দ্বশ্রেবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির এক প্রান্তে দ্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।"

যোগমায়া কহিল, "ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সই, তুমি আমার"— ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদন্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়। গেল— মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরপ সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এছন্য বাদত হইয়া যোগমায়া নানার্পে তাহাকে ব্ঝাইতে আরম্ভ কবিল। কিল্ছু, এতই অলপ ব্ঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমসত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে-মনে বিশেষ সল্ভণ্ট হইল না।

কাদন্দিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গো মিশিতে পারিল নামাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসন্দেধ সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেত্রনা থাকিলে পরের সঙ্গো মেলা যায় না। কাদন্দিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে—মনে করে, 'বামী এবং ঘরকল্লা লইয়া ও যেন বহু দুরে আর-এক জগতে আছে। ক্ষেহ-মমতা এবং সমসত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীব লোক, আব আমি যেন শ্ন্যা ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অন্তেত্র মধ্যো।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল, কিছ্ই ব্ঝিতে পাবিল না। দ্বীলোক রহসা সহ্য করিতে পারে না— কারণ অনিশিচতকে লইয়া কবিছু করা যায়, বারিত্ব করা যায়, পাশিততা করা যায়, কিন্তু ঘরকল্লা করা যায় না। এইজনা দ্বীলোক যেটা ব্ঝিতে পারে না, হয় সেটার অদিতত্ব বিলোপ করিয়া তাহাব সহিত কোনো সম্পর্ক বাথে না, নায় তাহাকে স্বহস্তে ন্তন মূর্তি দিয়া নিজের বাবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গজিয়া তোলে— যদি দৃইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদন্দিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল; ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কল্থের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদন্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে— যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিশ্তু, কাদন্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়, বাহিরে ভার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চীংকার করিয়া উঠিত, এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্ছম্ করিতে থাকিত। তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িস্দুধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জনিয়ায় গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও বখন-তখন বেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরল্ড করিল।

একদিন এমন হইল, কাদন্বিনী অর্ধরাক্তে আপন শর্মসমূহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গ্হুন্বারে আসিয়া কহিল, "দিদি, দিদি, তোমার দুটি পারে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হ**ইল। ইচ্ছা করিল তম্পন্ডেই** কাদ্দিবনীকে দ্ব করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেন্টায় তাহাকে ঠান্ডা করিয়া পাশ্ববিতী গুহু স্থান দিল।

পর্যদিন অসময়ে অন্তঃপ্রে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমারা তাহাকে অকম্মাং ভংগিনা করিতে আরুভ করিল, "হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক। একজন মেরেমান্য আপন শবশ্রেঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিণ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তব্ ফাইবার নাম করে না, আর তোমার মূখে যে একটি আপত্তিমাত শ্নি না। তোমার মনের ভাবটা কা ব্ঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা প্রেষ্মান্য এমনি জাতই বটো"

বাদতবিক, সাধারণ পরীজ্ঞাতির পারে প্রেক্মান্ধের ঐকটা নিবিচার পক্ষপাত আছে এন সেজনা পরীলোকেবাই ভার্মিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহার অধচ স্পরী কাদ্দিবনীর প্রতি শ্রীপতিব কর্ণা যে যথেচিত মাত্রাব চেয়ে কিণ্ডিং অধিক ছিল তাহার বিব্যুখ তিনি যোগমাসার গাত্রস্পাপ্রিক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও, ভাহাব হাবহারে তাহাব প্রমাণ পাও্যা যাইত।

তিনি মান করিতেন, নিশ্চরাই শ্বশ্রেবাড়ির লোকেরা এই প্রহান। বিধবার প্রতি অনায় অভাচার করিত, তাই নিতাশ্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কান্দিবনী আমার আগ্রয় লইরাছে। যথন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কী কবিয়া তাগে করি।' এই বলিয়া তিনি কোনোর্প সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কান্দিবনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যাথিত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না।

তথন তাঁহার স্থাী তাঁহার অসাড় কর্তবাব্দিধতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদন্বিনীর দ্বাদ্বেরাড়িতে খবর দেওয়া বে তাঁহার গ্রের শান্তিরক্ষার পক্ষে একাণ্ড আবশাক, তাহা তিনি বেশ ব্ঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাং চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিভে গিয়া সন্ধান লইফা যাহা কর্তবা স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এ দিকে যোগমায়া আসিয়া কাদন্দিনীকে কহিল, "সই, এগানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।"

কাদন্বিনী গশ্ভীরভাবে যোগনায়াব মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "লোকের সংশ্যে আমার সম্পর্ক কী।"

যোগমায়া কথা শানিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞিং রাগিয়া কহিল, "তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধ্কে কী বলিয়া আটক করিয়া বাখিব।"

কাদন্বিনী কহিল, "আমার শ্বশুরুঘর কোথার।"

ষোগমায়া ভাবিল, 'আ মরণ! পোডাকপালি বলে কী।'

কাদন্বিনী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ প্রিথবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মান্য, আর আমি ছায়া। ব্রিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভর কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমশ্যল আনি— আমিও ব্রিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সপ্যে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু, ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো প্রান গড়িয়া রাখেন নাই, তথন কাজে-কাজেই বশ্ধন ছি'ড়িয়া যায় তব্ তোমাদের কাছেই ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াই।"

এমনি ভাবে চাহিয়া কথাগ্লা বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী ব্রিতে পারিল, কিল্তু আসল কথাটা ব্রিত না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রন্ত গশ্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাতি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুখলধারে বৃষ্টিতে প্থিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মান হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

শ্রীপতি কহিলেন, "সে অনেক কথা। পরে হইবে।' বলিষা কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা আহাত চিতিত।

যোগমারা অনেক ক্ষণ কোত্হল দমন কবিয়া ছিলেন, শ্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী শানিলে, বলো।"

শ্রীপতি কহিলেন, "নিশ্চয় তুমি একটা ভূল করিয়াছ।"

শ্নিবামার যোগমায়া মনে-মনে ঈষং রাগ করিলেন। ভুল থেয়েবা কথলোই করে না: যদি-বা করে কোনো স্বৃদ্ধি প্রুষের সেটা উল্লেখ করা কার্বিয় হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই স্বৃহ্তি। যোগমায়া কিঞিং উঞ্ভাবে কহিলেন, "কিরকম শ্নি।"

শ্রীপতি কহিলেন, "যে স্বীলোকটিকৈ তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।"

এমনতরো কথা শ্রনিলে সহজেই রাগ হইতে পাবে— বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শ্রনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কাঁ কথার শ্রী।"

শ্রীপতি ব্ঝাইলেন, এ পথলে কথার শ্রী লইয়া কোনোর্প তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদন্দিননী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমারা কহিলেন, "ওই শোনো। তুমি নিশ্চর একটা গোল পাকাইরা আসিরাছ।

কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শ্নিতে কী শ্নিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোনাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিকার হইত।"

নিজের কর্মপট্ট্টার প্রতি দ্বারি এইর্প বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যত ক্ল হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয় পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাচি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদন্বিনীকে এই দক্তেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওরা সম্বশ্ধে দ্বামী দ্বী কাহারও মতভেদ ছিল না— কারণ, শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার আতিথি ছম্মপরিচয়ে তাঁহার দ্বীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং বোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলতাগিনী— তথাপি উপদ্ধিত তর্কটা সম্বশ্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভরের ক'ঠম্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পালের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, "ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শ্রনিরা অসিলাম।"

আর-একজন দ্ড়স্বরে বলেন্ "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।"

অবশেষে যোগমায়া জিল্ভাসা করিলেন, "আছ্ছা, কাদন্দিননী কবে মরিল বলো দেখি।"

ভাবিকেন কার্শিকনীর কোনো একটা চিঠির তারিখের সহিত <mark>অনৈক্য বাহির</mark> কবিষা শ্রীপতির সম সক্ষাণ কবিষা দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখেব কথা বলিলেন, উভারে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সম্পাবেলায় কাদ্দিবনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার প্রের্বের দিনেই পড়ে। শ্নিবামার ধোগমায়ার ব্কটা হঠাং কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের শ্বার খালিয়া গেল্ একটা বাদলাব বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অধ্যকার প্রবেশ করিয়া এক মাহাতে সম্পত ঘরটা আগাংগাড়া ভরিষা গেল। কাদ্দিবনী একেবারে ঘরের ভিতর আসিয়া দাড়াইল। তখন রাতি আড়াই প্রহর হইয়া গিষ্যছে, বাহিরে অবিভাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদন্দিনী কহিল, "সই, আমি তোমার সেই কাদন্দিনী, কিন্তু এখন আমি অর বাহিয়া নাই। আমি মহিয়া অভি।"

रमाग्रमामा छात्र भीरकात करिया फेठिएननः श्रीभीएत वाकाम्फार्ट इटेन मा।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিরাছি। আমার যদি ইংগোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই— প্রো, আমি তবে কোখার বাইব।" তীরকন্ঠে চাংকার করিয়া যেন এই গভাঁত বর্ষানিশাখে স্মৃত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিল্পাসা করিল, "ওগো, আমি তবে কোখার বাইব।"

এই বলিরা ম্ছিতি দম্পতিকে অধ্যকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান ধ্রিতে গেল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদন্দিনী যে কেমন করিয়া রানহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু, প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মণ্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যানত ঘন হইয়া আসিল এবং আসায় দুর্যোগের আশেব্দার গ্রামের লোকেরা বাসত হইয়া আপন আপন গৃহ' আশ্রয় করিল তখন কাদিবনী পথে বাহির হইল। শ্বশ্রবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হংকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মদত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীল্রমে দ্বারীরা কোনোরপে বাধা দিল না। এমন সম্য স্থিত খ্ব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তৎন বাড়ির গৃহিণী শাবদাশংকরের দ্বী তাঁহাব বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রমাঘরে এবং পাঁড়িত খোকা জ্বনেব উপশান শ্যনগৃহে বিছানায় ঘ্নাইতেছিল। কাদন্বিনী সকলেব চক্ষা এডাইয়া সেই ঘ্যে গিয়া প্রশেষ করিল। সে যে কাঁ ভাবিয়া শ্বশ্রবাড়ি আসিষাছিল জানি না, সে নিজেও ানে না, কেবল এইট্কু জানে যে একবার খোবাকে চক্ষা দেখিয়া শাইবার ইচ্ছা। ভাহার পব কোথায় যাইবে, কাঁ হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল, রাণন শাীণ থোকা হাত মাঠা কলিয়া খ্যাইয়। আছে। দেখিয়া উত্তপত হাদয় যেন ত্যাত্র হইয়া উঠিল— তাহার সমস্য ব নাই এইয়া তাহাকে একবার বাকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মান পড়িনা আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সপ্য ভালোবাসে, গলপ ভালোবাসে, থেলা ভালোবসে, এতদিন আমার হাতে ভাব দিয়াই সে নিশ্চিকত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোনো নায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যন্ত করিবে।

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিবিয়া অর্ধনিচ্ছিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, জল দে।" 'আ মরিয়া বাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনও ভুলিস নাই!' তাড়াতাড়ি কু'জা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া, খোকাকে ব্রুকের উপর তুলিয়া কাদান্দ্রনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘ্যের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কালিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছাই আশ্চর্য বোধ হইল না। অবশ্যে কাদ্দিনী যথন বছাকালের আকাজ্ফা মিটাইয়া তাহার মুখচুন্বন করিয়া তাহাকে আবার শ্যাইয়া দিল তথন ভাহার ঘ্ম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, ভূই মরে গিয়েছিলি?"

कांक्या करिन, "दौ, थाका।"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবি নে?"

ইহার উত্তর দিবার প্রেই একটা গোল বাধিল— ঝি এক-বাটি সাগ্র হাতে করিয়া মরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মাগো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। চীংকার শ্নিয়া তাস ফেলিয়া গিয়ি ছুটিয়া আসিলেন খরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সন্ধার হইরা উঠিল—সে কাঁদিরা বিলয়া উঠিল, "কাকিমা, তুই যা।"

কাদন্বিনী অনেক দিন পরে আজ অন্তব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই প্রোতন ঘরশ্বার, সেই সম্মত, সেই থোকা, সেই দ্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবনতভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অন্তব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে; খোকার ঘরে আসিয়া ব্রিডে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।"

গিয়ি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, ম্ছিতি হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভানবি কাচে সংবাদ পাইয়া শারনাশংকরবাব্ ফরয়ং অতঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন: তিনি লোডহদেত কাদম্বিনীকে কতিলেন, "ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমার ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমার কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শ্কাইয়া য়াইতেছে, উহাব বাামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল কাকিমা' কাকিমা' করে। যথন সংসার হইতে বিলায় লইয়াছ তথন এ মায়াবন্ধন ছি'ড়িয়া হাও—আমার তোমার যথেচিত সংকার কবিব।"

তখন কাদশিবনী আব সহিতে পারিল না: তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের ব্যুকাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

বলিয়া কসিরে বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রন্ধ বাহিত হইতে লাগিল।

তখন বলিল, 'এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

শারদাশংকর মাতিরি মতো দাঁড়াইরা রহিলেন; খোকা ভয়ে বাবদক ভাকিতে লাগিল: দুই মা্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তথন কাদন্দিনী "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই—" বলিরা চীংকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইরা, সি'ড়ি বাহিরা নামিয়া অনতঃপ্রের প্নেরিগীর জালের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শ্নিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্তি বৃদ্ধি পড়িতে লাগিল: তাহার প্রদিন স্কালেও বৃদ্ধি পড়িতেছে, মধ্যাক্ষেও বৃদ্ধির বিবাম নাই। কাদন্বিনী মবিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

# স্বৰ্ণমূগ

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্তবতী দুই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বৃদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভার করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাকা দিয়া তংপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাং করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ-কথানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আর-একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সম্তক্র্যাভারগ্রহত দরিদ্র রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং রাহ্মণও সের্প অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহাষ্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ-কয়্য়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশিচ্ছত ও সম্পূর্ণটিতে ছিলেন। কাজকমের কথা তাঁহার মনেও উদর হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বিসয়া বসিয়া বহু যঙ্গে ছাড় তৈরি করিতেন। রাজের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছাড়র জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘ্রাড় লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিশ্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুয়য়ে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের জ্যোগা, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সাঁমা থাকে না।

পাড়ায় যথন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড়ো বড়ো পবিত্র বংগীয় চংডীমণ্ডপ ধ্মাচ্ছয় হইয়া উঠিতেছে, তথন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছ্রির এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্র-কাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন, এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দ্ইটি প্রত এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গ্হিণী মোক্ষদাস্থদরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যের প সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সের প না হয়। ও বাড়ির বিন্ধার্বাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী শাড়ি, কথাবার্তার ভঙ্গী এবং চাল-চলনের গোরব, মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না, ইহা অপেক্ষা যান্তিবির্মধ ব্যাপার আর কী হইতে পারে। অথচ, একই তো পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই তো উহাদের এত উম্লাত। যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজ শ্বশ্রের প্রতি এবং শ্বশ্রের একমাত্র প্রতি অগ্রম্থা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজগ্রের কিছুই তাঁহার ভালো

লাগে না। সকলই অস্বিধা এবং মানহানি-জনক। শরনের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাত কুলে কেছ নাই এমন একটা অনাথ চার্মাচকে-শাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসক্ষা দেখিলে রহ্মচারী পরমহংসের চক্ষেও জল আসে। এ-সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা প্রনুষের ন্যায় কাপ্রেষ্জাতির পক্ষে অসম্ভব। স্তরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বাসিয়া ম্বিগ্র মনোযোগের সাহিত ছড়ি চাচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু, মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক-একদিন স্বামীর শিল্প-কার্যে বাধা দিয়া গ্হিণী তাঁহাকে অণ্ডঃপ্রের আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যত গুম্ভীরভাবে অন্য দিকে চাহিয়া বলিতেন, "গোয়ালার দুধে বন্ধ করিয়া দাও।"

বৈদ্যনাথ কিয়ংক্ষণ স্তস্থ থাকিয়া নম্বভাবে বলিতেন, "দ্ব্ধটা— বন্ধ করিলে কি চলিবে। ছেলেরা খাইবে কী।"

গ্হিণী উত্তর করিতেন, "আমানি।"

আবার কোনোদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা ষাইত— গ্রিণী বৈদানাথকে ডাকিয়। বলিতেন, "আমি জানি না। যা করিতে হয় তমি করো।"

रेवमानाथ म्लानमार्थ किछात्रा क्रिंडिन, "की क्रिंडिट इटेंदि।"

স্ত্রী বলিতেন, "এ মাসের মতো বাজার করিয়া আনো।" বলিয়া এমন একটা ফর্ন দিতেন যাহাতে একটা রাজস্থ্রযক্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্বক প্রশ্ন করিতেন, "এত কি আবশাক আছে"— উত্তর শ্নিতেন, "তবে ছেলেগ্লো না খাইতে পাইযা মর্ক এবং আমিও ধাই, তাহা হইলে ভূমি একলা বসিয়া খ্ব সম্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।"

এইর্পে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ ব্বিত পারিলেন, ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না।
একটা-কিছ্ উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যাবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে
দ্বাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার
করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শ্রীয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে মা জগদন্বে, দ্বংশ যদি একটা দ্বংসাধ্য রোগের পেটেণ্ট্ ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

সে রাত্রে দ্বণেন দেখিলেন, তাঁহার দ্বাী তাঁহার প্রতি অসম্ভুষ্ট হইয়া 'বিধবাবিবাহ করিব' বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বাসয়াছেন। অর্থাভাবসত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোধায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদানাথ উক্ত প্রস্কৃতাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশাক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কী একটা চ্ডান্ড জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছ্তেই মাধায় আসিতেছে না. এমন সময় নিদ্রাভণ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন যে তাঁহার দ্বাীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদ্ত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সেজনা বোধ করি কিণ্ডিৎ দ্বখিত হইলেন।

পর্নাদন প্রাতঃকৃতা সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘ্রাড়ির লখ তৈরি করিতেছেন, এমন সময় এক সম্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহুতেই বিদান্তের মতো বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্ধের উল্জ্বল ম্তি দেখিতে পাইলেন। সম্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর-অভ্যর্থনা ও আহার্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন, সম্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা
তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণাও নাচিয়া উঠিলেন। যক্তের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদেবর্ণ দেখে, তিনি সেইর্প পৃথিবীময় সোনা দেথিতে লাগিলেন। কম্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসক্ষা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যানত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে-মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমশ্রণ করিলেন।

সম্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুশ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্ত্র রৌপারস নিঃস্তু করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদানাথের রুম্ধ ম্বারে নিম্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরের ছেলেগ্লো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পাঁড়য়া গিয়া কপাল ফ্লায়. কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কতা গ্হিণী কাহারও ছুক্ষেপ নাই। নিস্তম্খভাবে অণিনকুন্ডের সম্মুখে বাসয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়েব চোখে পয়ব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্র নেত্রে অবিশ্রাম অণিনশিখার প্রতিবিদ্ব পড়িয়া চোখের মণি ষেন স্পর্শমিণর গুণ প্রাম্ত হইল। দ্যিপথ সায়াহের স্থাস্তপথের মতো জ্লেন্ড স্বর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্গ-অণ্নিতে আহ্তি দেওয়ার পর একদিন সম্মাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রঙ ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে আর কাহারও ঘুম হইল না: স্বীপ্রেব্রে মিলিয়া স্বর্ণপ্রী নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তংসদ্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্ক ও উপস্থিত হইরাছিল, কিন্তু আনন্দ-আবেগে ভাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই। পরস্পর পরস্পরের থাতিরে নিজ নিজ মত কিছ্ কিছ্ পবিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্তত করেন নাই, সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সম্যাসীর দেখা নাই। চারি দিক হইতে সোনার বঙ ছাচিয়া গিয়া স্যাকিরণ পর্যাত অধ্যকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট, গ্রসম্জা এবং গ্রপ্রাচীর চতুগুণি দারিদ্রা এবং জীপতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো-একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেঙ্গে গৃহিণী তীরমধ্র স্বরে বঙ্গেন, "বৃশ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছ্দিন ক্ষান্ত থাকো।" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে, যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহুতের জন্যও আশ্বসত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিণ্ডিং সম্ভূষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপার চিম্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপ্র্বক সাতিশয় চতুরতাব সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কী আনিয়াছি বলো দেখি।"

শ্বী কৌত্তল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব,

আমি তো আর 'জান' নহি।"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালবার করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধাঁরে ধাঁরে ধাঁলেনে, তার পর ফাঁ দিয়া কাগজের ধালা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খালিয়া আটাঁ ফাঁডিয়োর রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গাঁহিশীর সম্মাধে ধরিলেন।

গ্হিণীর তংক্ষণাং বিন্ধাবাসিনীর শরনকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল; অপর্যাপত অবজ্ঞার দ্বরে কহিলেন, "আ মরে বাই! এ তোমার বৈঠকখানার রাখিরা, বাসিয়া বিসরা নিরীক্ষণ করো গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ব বৈদানাথ ব্রবিলেন, অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্থালোকের মন জোগাইবার দ্রেহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এ দিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকেই হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবন্ধার মরিবেন; কিন্তু সেই পরমানন্দমর পরিণামের জনাই তিনি একানত বাগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাহার কোত্হল-নিব্রি হইল না।

শর্নিলেন তাঁহার সম্ভানভাগ্য ভালো, প্রকন্যার তাঁহার গৃহ আবিলন্দে পরিপ্রশ্ হইষা উঠিবার সম্ভাবনা আছে। শর্নিয়া তিনি বিশেষ প্রফ্রেলতা প্রকাশ করিলেন না। অংশেষে একজন গনিয়া বিলল, বংসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাশ্ভ না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁভিপাঁখি সমস্ভই প্রভাইয়া ফেলিবে। গণকের এইর্প নিদার্ণ পণ শর্নিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমার অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণংকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদার হইয়ছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দ্বহ হইয়া উঠিল। ধন-উপার্জনের কতকগালি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, ধেমন চাষ, চাকরি, ব্যাবসা, চুরি এবং প্রভারণা। কিন্তু, দৈবধন-উপার্জনের সের্প কোনো নির্দিণ্ট উপার নাই। এইজনা মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে ষতই উৎসাহ দেন এবং ভংগনা করেন বৈদ্যাথ ততই কোনো দিকে রাসতা দেখিতে পান না। কোন্খানে খাড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পাকুরে ভুব্রি নামাইবেন, ব্যাভ্রির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে ভাবিয়া কিছাই স্থিব করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতাশত বিরক্ত হাইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, প্রের্থমান্যের মাধার যে মিশিতদ্বের পরিবর্তে এতটা গোমর থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না। বলিলেন, "একট্ নড়িয়াচড়িয়া দেখো। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হাইতে টাকা বৃণিট হাইবে।"

কথাটা সংগত বটে এবং বৈদ্যনাথের একাশ্ত ইচ্ছাও ভাই, কিশ্তু কোন্ দিকে নড়িবেন, কিসের উপর চড়িবেন, তাহা বে কেহ বলিয়া দের না। অভএব, দাওরার বসিরা বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এ দিকে আন্বিন মাসে দ্রোপেষৰ নিকটবতী হইল। চতুখীর দিন হইতেই খাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিত মানকচু, কুমড়া, শা্ব্দ্ক নারিকেল; টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জা্তা, ছাতা, কাপড়; এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স্, সাবান, নতেন গল্পের বহি এবং সা্বাসিত নারিকেলতৈল।

মেঘমনুক্ত আকাশে শরতের স্থাকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাণত হইরা পড়িয়াছে; পকপ্রায় ধান্যক্ষেত্র ধর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; বর্ধাধোত সতেজ তর্পক্লব নব শীতবায়্তে সির্সির্ করিয়া উঠিতেছে— এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া, কাঁধে একটি প্যকানো চাদর ঝ্লাইয়া, ছাতি মাথায়, প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্নাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছের্নিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গ্রের সহিত বাংলাদেশের সহস্র গ্রের মিলনোংসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সজন করিয়াছেন।

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমানির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাণ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপ্র্বক গ্রেফ্তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিজ্ফলতা ক্ষরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলেদ্টিকে উম্বার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে অব্, এবার প্রজার সময় কী চাস বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "একটা নৌকো দিয়ো, বাবা।"

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে না্ন হওয়া কিছ্ন নয়; কহিল, "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো, বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কার্কার্য পাইলে আর-কিছ্ চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্চা।"

এ দিকে যথাকালে প্জার ছ্টিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খ্ড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছ্দিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো় তোমাকে কাশী ষাইতে হইতেছে।"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বৃঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক ক্যোষ্ঠী হইতে আবিস্কার করিয়াছে; সহধার্মণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সন্গতি করিবার বৃত্তি করিতেছেন।

পরে শ্নিলেন, এইর্প জনপ্রতি যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে, দেখানে গ্রুভ-ধন মিলিবার কথা; সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উম্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

देवमानाथ विनातन, "कौ प्रवानाम। आग्नि कामी यादेख भारित ना।"

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িরা কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কী করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয়, প্রচৌন শাদ্যকারগণ লিখিতেছেন, দ্যীলোকের সে সন্বন্ধে 'অশিক্ষিত পট্রস্ব' আছে। মোক্ষদা মুখের কথার ঘরের মধ্যে যেন লক্ষার ধোঁয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া <mark>যাইত, কাশী বাইবার</mark> নাম করিত না।

দিন-দুই-তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাণ্ঠখণ্ড কাটিয়া, কু'দিয়া, জ্যোড়া দিয়া, দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আটিয়া দিলেন, লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন; একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যন্ত্র এবং আশ্চর্য নিপ্লেভা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহা চিত্ত-চাণ্ডলা না জন্মে এমন সংযতিষ্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব, বৈদ্যনাথ সম্তমীর প্রবর্গতে যখন নৌকাদ্বিট লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেন্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথান্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সম্বিক বিদ্যায়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আ<mark>রুন্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার প্রভার</mark> উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনাদ্টো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছবিড়য়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাচিনের জামা গেল, জরির টবিপ গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মন্যা দুইখানা খেলেনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারশা করিতে আসিয়াছে। তাও আবার দুই পয়সা বায় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ!

ছোটো ছেলে তো উধ্বশ্বিসে কাদিতে লাগিল। 'বোকা ছেলে' বালয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড়ো ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভূলিয়া গেল। উল্লাসের ভানমাত্র করিয়া কহিল, "বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কড়িয়ে নিয়ে আসব।"

বৈদ্যাথ তাহার পর্নিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু, টাকা কোথার। তাহার স্থাী গহনা বিকয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোলা এবং ভারী গহনা আঞ্চকালকার দিনে পাওরাই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া, চুস্কন করিয়া সাল্রনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাদিতে লাগিলেন।

লাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খড়েশ্বশ্রের মঞ্জেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি গ্ব চড়া দামেই বিক্তম হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্লোত প্রবাহিত ছইতেছে।

রাতে বৈদ্যনাথের গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। শ্ন্য গ্রে শিররের কাছে প্রদীপ জ্যালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু, কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাতে যখন সমস্ত কোলাহল থামিরা গেল তথন কোথা হইতে একটা ঝন্ঝন্ শব্দ শ্নিরা বৈদ্যনাথ চমকিরা উঠিলেন। শব্দ মৃদ্ কিন্তু পরিক্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোরাধাক্ষ বসিরা বসিরা ীকা গণনা করিতেছে। বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কোত্হল হইল, এবং সেইসপো দ্রুর্ম আশার সন্ধার হইল। কন্পিত হস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এ ঘরে গেলে মনে হয়, শব্দ ও ঘর হইতে আসিতেছে; ও ঘরে গেলে মনে হয়, এ ঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এ-ঘর ও-ঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাহি দুই-তিন প্রহরের সময় যখন জগং নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিন্ত নিতানত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্দিকে যাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মর্ভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে, অথচ কোন্দিক হইতে আসিতেছে নির্ণায় হইতেছে না; ভয় হইতেছে, পাছে একবার ভূল পথ অবলম্বন করিলে গ্রুত নির্ঝারণী একেবারে আয়ন্তের অতীত হইয়া যায়। ত্যিত পথিক সতব্যভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এ দিকে তৃঞা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে— বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং ব্থা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষ্ঠিনশ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটর্রানিবিণ্ট চকিত নেত্রে মধ্যাহের মর্বাল্কার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমসত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পাদ্ববিতী ছোটো কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষ্কৃত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন কবিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায় তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণে হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন, নীচে একটা ঘরের মতো আছে— কিণ্ডু সেই রাতের অধ্ধকারে তাহার মধ্যে নিবি'চারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্তের উপর বিভানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিণ্ডু, শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, ভায়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন— অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া শ্বার ছাড়িয়া দ্রের যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভায় দ্বই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজে দিনের বেলাও শব্দ শন্না যায়। ভূত্যকে ঘরের মধ্যে চ্নিকতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারাশেত ঘরে চ্নিকয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দ্র্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহরমন্থ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। ভলের ছল্ছল্ এবং ধাতুদ্রের ঠংঠং খ্র পরিষ্কার শ্না গেল।

ভরে ভরে গর্তের কাছে আন্তে আন্তে মৃথ লইয়া গিয়া দেখিলেন, অনি চ-উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্লোভ প্রবাহিত হইতেছে— অংধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড়ো লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক-হাঁট্রে অধিক নহে। একটি দিরাশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গ্রের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক ম্বুতে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জন্তলাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগ্নলি দেশালাই নন্ট করিয়া অবশেষে বাতি জন্তলা।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্লিতে একটি বৃহং তাঁবার কলসী বাঁধা

রহিয়াছে, এক-একবার জলের স্রোত প্রবল হর এবং শিক্লি কলসীর উপর পড়িয়া। শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্ছপ্শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শ্না।

তথাপি নিজের চক্ষ্কে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না— দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপ্টুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পাড়িল না। দেখিলেন, কলসীর গলা ভাঙা। যেন এক কালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মতো হাংড়াইতে লাগিলেন। কর্দমস্তরের মধ্যে হাতে কী-একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাধা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছাঁড়িয়া ফোঁলিয়া দিলেন। অনেক খাঁজিয়া নরকংকালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদীর দিকে দেয়ালের এক জারগা ভাঙা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার প্রবিতী যে বাদ্বির কোষ্ঠাতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া 'মা' বলিয়া মুস্ত একটা মুম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন— প্রতিধর্নি যেন অতীত কালের আরও অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একতিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীয়ের সহিত পাতাল হইতে স্তানিত হইয়া উঠিল।

স্বাপে তল কানা মাথিয়া বৈদ্যাধ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় প্থিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপাশ্ত মিখ্যা এবং সেই শ্ৰুজবন্ধ জন্মটের মতো শ্না বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত বাধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, দ্বীর সহিত বাক্বিত জা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে, সে তাঁহার অসহা বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল, নদীর জীর্ণ পাড়ের মতো ঝুপ্ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু, তব্ সেই জিনিসপত্র বাধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াকে বাড়ির ম্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আম্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে ম্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘম্বাসের সহিত মনে-মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার স্থের জন্য লালায়িত হইয়াছেন - তথন আজিকার সুধ্যা স্বানেরও অগমা ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঞ্চাণের কাণ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া ব্লছিলেন, অনতঃপ্রে গেলেন না। সর্বপ্রথমে ঝি তীহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইরা দিল -- ছেলেরা ছাটিয়া আসিল, গাহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদানাথের যেন একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই প্রবসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুক্তমূথে ম্লান হাস্য লইরা, একটা ছেলেকে কোলে করিরা, একটা ছেলের হাত ধরিরা অল্ডঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সম্ধ্যা রাহির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছন বলিলেন না, তার পর মৃদ্দ স্বরে দ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ।"

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

বৈদ্যনাথ নির্ব্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকান্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শ্ইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল, কিন্তু দ্রুলনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী-একটা যেন ছম্ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠেটিদ্টি ক্রমশই বফ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। প্রান্ত প্রথবী অকাতর নিদ্রায় মণন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভণ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো দ্বংন হইতে জাগিয়া বৈদানাথের বড়ো ছোলীট শ্ব্যা ছাডিয়া আদেত আদেত বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা।" তথন তাহার বাবা সেখানে নাই।

অপেক্ষাকৃত ঊধর্বকণ্ঠে রুম্ধ ম্বারের বাহিব হইতে ডাকিল, "বাবা।" কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

প্রপ্রাথান,সারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খাঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বস্পাবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাং হইল না।

ভাদ-আশ্বিন ১১১১

# রীতিমত নভেল

### প্রথম পরিচ্ছেদ

'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধন্নিত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে তিন লক্ষ্বনসেনা, অন্য দিকে তিন সহস্র আর্যসৈনা। বন্যার মধ্যে একাকী অধ্বত্থবৃক্ষের মতো হিন্দ্বীরগণ সমস্ত রান্নি এবং সমস্ত দিন বৃশ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে ভাছার লক্ষণ দেখা বাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধনজা ভূমিসাং হইবে এবং আজিকার ওই অস্তাচলবতী সহস্তরশ্মির সহিত হিন্দ্বস্থানের গৌরবস্ব চির্মাদনের মতো অস্ত্মিত হইবে।

'হর হর বোম্ বোম্!' পাঠক, বলিতে পার কে ওই দৃশ্ত ব্বা পার্রায়শন্তন মার অন্চর লইয়া মৃত্ত অদি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাতী দেবীর কর্রানিক্ষণ্ড দীশ্ত বক্সের নাায় শত্রেসনাের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার কাহার প্রতাপে এই অর্গাণত যবনসৈনা প্রচণ্ড বাতাাহত অর্গানীর নাায় বিক্ষ্ম্থ হইয়া উঠিল? কাহার বক্সমন্তিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিন লক্ষ্ক শ্লেচ্ছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' ধর্নি নিমন্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসিয় সম্মুখে বাাল্লালাগত মেষয্থের নাায় শত্র্সৈনা মৃহ্তের মধ্যে উধ্বন্ধবাসে পলায়নপর হইল? বলিতে পার সেদিনকার আর্শ্যানের স্বাদেব সহস্ররক্তরস্পর্শে কাহার রক্তান্ত তর্গারিকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার কি পাঠক।

ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্বনক্ষা।

# শ্বিতী<mark>র পরিছে</mark>দ

আজ কাণ্ডীনগরে কিসের এত উৎসব। পাঠক, জান কি। হর্ম্যাশখরে জরধন্তা কেন এত চণ্ডল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কি বার্ভরে না আনন্দভরে। ন্বারে ন্বারে কদলীতর্ ও মণ্ডালঘট, গৃহে গৃহে শৃংখধনি, পথে পথে দীপমালা। প্রপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণা। নগরের লোক কাহার জনা এমন উৎস্ক হইরা প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা প্র্বকশ্ঠর জয়ধননি এবং বামাকন্ঠের হ্লুধনন একর মিশ্রিত হইরা অল্লভেদ করিয়া নির্নিমেষ নক্ষরলোকের দিকে উখিত হইল। নক্ষরশ্রেণী বার্বাাহত দীপমালার নাার কাঁপিতে লাগিল।

ওই-যে প্রমন্ত ত্রপামের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর প্রেম্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উ'হাকে চিনিয়ছ কি। ডিনিই আমাদের সেই প্র'পরিচিত ললিতসিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শুলু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভূ কাঞ্চীরাজপদতলে শুলুরক্তান্দিত খল উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু, এত-বে জয়ধননি, সেনাপতির সে দিকে কর্ণপাত নাই; গবাক হইতে প্রেলসনাগণ এত-বে প্রুপবৃণ্টি করিতেছেন, সে দিকে তাঁহার দ্ক্পাত নাই। অরণ্যপথ দিরা বথন তৃষ্ট্র পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হর তথন শুক্ষ প্ররাশি তাঁহার মাথার উপর করিতে থাকিলে তিনি কি দ্রুক্ষেপ করেন। অধীরচিত্ত লালত-সিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শৃক্ষ পত্রের ন্যায় নীরস লঘ্ ও অকিঞ্ছিংকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অশ্ব ষথন অন্তঃপ্রপ্রাসাদের সন্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল তথন মুহুতের জন্য সেনাপতি তাঁহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন; অশ্ব মুহুতের জন্য সতত্থ হইল; মুহুতের জন্য ললিভসিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে ত্ষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; মুহুতের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লক্জানত নেত্র একবার চকিতের মতো তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি প্রপ্রালা থসিয়া তাঁহার সন্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তংক্ষণাং অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটেচ্ডায় তুলিয়া লইলেন এবং আর-একবার কৃতার্থ দ্ভিততে উধের্ব চাহিলেন। তথন শ্বার রুশ্ব হইয়া গিয়াছে, দ্পি নির্বাপিত।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহস্র শহরে নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেতের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল থৈম'কে পাষাণদ্বগের মতো হৃদয়ে রক্ষা কবিষা আসিয়াছেন, গতকলা সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোথের সলক্ষ সসম্প্রম দুদি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের থৈম' মৃহ্তেত ভূমিসাং হইয়া গেছে। কিন্তু, ছিছি, সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরেব মতো রাজানতঃপারের উদ্যানপ্রাচীব লব্দন করিতে হয়! তুমিই না ভূবনবিজয়ী বীবপার্য্য।

কিন্তু, যে উপনাসে লেখে তাহার কোথাও বাধা নাই; দ্বাবীরাও দ্বাররোধ করে না, অস্থানপদার্পা রমণীরাও আপতি প্রকাশ করে না, অতএব এই স্বুরনা বসন্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণবায়্বীজিত রাজানতঃপ্রের নিভ্ত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক। হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা বরিলে তোমরাও অন্বভীশিহতত পার— আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখো, বকুলতলের তৃণশ্যায় সন্ধাতারার প্রতিমার মতো ওই রমণী কে। হে পাঠক, হে পাঠিকা, তোমরা উ'হাকে জান কি। অয়ন রূপ কোধাও দেখিয়াছ? রুপের কি কথনো বর্ণনা করা ষায়়। ভাষা কি কথনো কোনো মন্তবলে এমন জীবন যৌবন এবং লাবণো ভরিয়া উঠিতে পারে। হে পাঠক তোমার যদি ন্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্থার মুখ স্বরণ করো: হে রুপ্সী পাঠিকা যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সন্ধিনীকে বলিয়াছ 'ইহাকে কী এমন ভালো দেখিতে, ভাই। হউক স্ন্দরী, কিন্তু ভাই, তেমন শ্রী নাই' তাহার মুখ মনে করো— এই তর্তলবর্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি। উনিই রাজকন্যা বিদ্যোলা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফ্ল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেছই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক-একবার অঞ্চলি আপনার স্কুমার কার্যে গৈখিলা করিতেছে; উদাসীন দৃষ্টি কোন্-এক অতিদ্রবতী চিন্তারাজ্যে প্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কী ভাবিতেছেন।

কিন্তু, হে পাঠক, সে প্রদেনর উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভ্ত হ্দরমন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মতাদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌত্হল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ওই দেখো, একটি দীর্ঘনিশ্বাস প্জার স্গান্ধি ধ্পধ্মের ন্যায় সন্ধায়ে বাতাসে মিশাইয়া গেল এবং দ্ইফেটা অশ্রুল দ্টি স্কোমল কুস্মকোরকের মতো অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে থিসয়া পভিল।

এনে সময় পশ্চাং হইতে একটি প্রেষের কণ্ঠ গভীর আবেগ-ভরে কম্পিত রুম্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "রাজকুমারী!"

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীংকার করিয়া উঠিলেন। চারি দিক হইতে প্রহরী ছাটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তথন প্নেরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন, সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ অপরাধে প্রাণদ ভই বিধান। কিন্তু প্রোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে-মনে কহিলেন, দেবী, তোমার নেত্ত ধ্বন প্রতারণা করিতে পাবে তখন সতা প্থিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্যা একটি বৃহৎ দস্দেলের অধিপতি হইয়া ললিতসিংহ অরণো বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মতো লোক এইর্প ঘটনায় কী করিত। নিশ্বর যেখানে নির্বাসিত ইইত সেখানে আর-একটা চাকরির চেণ্টা দেখিত, কিশ্বা একটা ন তন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কণ্ট ইইত সন্দেহ নাই - সে অমাভাবে। কিশ্বু, সেনাপতির মতো মহৎ লোক, যাহারা উপন্যাসে স্লভ এবং পৃথিবীতে দূর্লভ, তাহারা চাকরিও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন স্থে থাকে তখন এক নিশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে এবং মনোবাস্থা তিলমাত বার্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী প্থিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের ব্বে পা দিয়া আমি ইযার প্রতিশোধ লইব।" বলিয়া তংকলাং দস্যুব্যবসার আরম্ভ করে। এইর্প ইংরাজি কাবো পড়া যায় এবং অবশাই এ প্রথা বাজপ্তদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দসরে উপদ্রবে দেশের লোক চ্নত হইয়া উঠিল। কিন্তু, এই অসামান্য দসরের অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধ, দ্বালের আশ্রয়; কেবল, ধনী উচ্চকুলজাত সম্প্রান্ত কান্তি এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে কালান্তক হয়।

ঘোব অরণা, স্ব অন্তপ্রায়। কিন্তু, বনচ্ছারার অকালরান্তির আবিভাব হইরাছে।
তব্প ব্বক অপরিচিত পথে একাকী চালিতেছে। স্কুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত,
কিন্তু তথাপি অধাবসায়ের বিরাম নাই। কচিদেশে যে তরবারি বন্ধ রহিয়ছে, তাহারই
ভার দঃসহ বোধ হইতেছে। অরণো লেশমান্ত শব্দ হইলেই ভরপ্রবণ হ্দর হরিশের
মতো চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু, তথাপি এই আসল রান্তি এবং অক্সাত অরণোর
মধ্যে দ্যু সংকলেপর সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্ত্রো আসিয়া দস্ত্পতিকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, বৃহৎ শিকার মিলিয়াছে।
মাধার মতুষ্ট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারি।"

দস্পেতি কহিলেন, "তবে এ শিকার আমার। তোরা এখানেই থাক্।"

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শৃক্ত পত্রের খস্খস্ শব্দ শ্নিতে পাইল। উৎক্তিত হইয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সহসা ব্কের মাঝখানে তীর আসিয়া বি'ধিল, পান্ধ 'মা' বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্পতি নিকটে আসিয়া জ্বান্ পাতিয়া নত হইয়া আহতের ম্থের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্ত্র হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদ্ধ্বরে কহিল, "ললিত!"

মৃহতে দস্ত্র হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙিয়া এক চীংকারশব্দ বাহির হইল, "রাজক্মারী!"

দসারো আসিয়া দেখিল, শিকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিপানে বন্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপর্রের উদ্যানে অজ্ঞানে লালিতের উপর রাজদশ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, লালিত আর-একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে তো আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জনা করিয়াছে।

ভাদ্ৰ-আম্বিন ১২৯৯

#### ভয়পরাভয়

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু বে দিন কোনো ন্তন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বিসরা রাজাকে শ্নাইতেন সে দিন ক'ঠম্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন বাহাতে তাহা সেই সম্চ গ্রের উপরিতলের বাতায়নবতিনী অদ্শ্য শ্রোহীগণের কর্পপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোনো-এক অগম্য নক্ষ্যুলোকের উদ্দেশে আপনার সংগাঁতাচ্ছনাস প্রেরণ করিতেন বেখানে জ্যোতিম্কম-ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শ্ভেগ্রহ অদ্শ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখনো ছারার মতন দেখিতে পাইতেন, কখনো ন্প্রশিক্ষনের মতন শ্না বাইত; বিসিরা বিসায় মনে-মনে ভাবিতেন, সে কেমন দ্ইখানি চরণ বাহাতে সেই সোনার ন্প্র বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে। সেই দ্ইখানি রান্তম শ্দ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কী সোভাগ্য কী অন্গ্রহ কী কর্ণার মতো করিয়া প্থিবীকে দপ্র্প করে। মনের মধ্যে সেই চরণদ্টি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া ল্টাইয়া পড়িত এবং সেই ন্প্রশিক্ষনের স্বে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু, বে ছায়া দেখিরাছিল, যে ন্প্রে শ্নিরাছিল, সে কাহার ছারা, কাহার ন্প্রে, এমন তর্ক এমন সংশার তাহার ভস্তহ্দরে কখনো উদর হর নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্চরী যখন ঘাটে যাইত শেখরের ঘরের সম্মুখ দিরা তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সংগ্য তাহার দ্টা কথা না হইরা যাইত না। তেমন নির্দ্ধন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যার শেখরের ঘরের মধ্যে গিরাও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আযশাক ছিল এমনও বোধ হইত না, বদি-বা আবশাক ছিল এমন হয় কিন্তু ঘাটে যাইবার সমর উহারই মধ্যে একট্ বিশেষ যত্ন করিরা একটা রঙিন কাপড় এবং কানে দ্ইটা আম্বম্কুল পরিবার কোনো উচিত কারশ পাওরা যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোনো অপরাধ ছিল না। মঞ্চরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলান্ত করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্চরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিম্তু শেখর আবার আরও একট্ কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসম্ভ-মঞ্চরী বলিতেন। লোকে শ্রনিয়া বলিত, "আ সর্বনাশ!"

আবার কবির বসন্তবর্গনার মধ্যে 'মঞ্লবঞ্জমঞ্জরী' এমনতর অন্প্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া বাইত। এমনকি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজ্ঞা তাঁহার কবির এইর্প রসাধিকোর পরিচয় পাইয়া বড়োই আমোদ বোধ করিতেন— তাহা লইয়া কোঁড়ক করিতেন, শেখরও তাহাতে বোগ দিতেন।

রাজা হাসিরা প্রশ্ন করিতেন, "শ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভার গান গার।" কবি উত্তর দিতেন, "না, প্রশেমজ্ঞরীর মধ্ও খাইরা স্থাকে।" এমনি করিরা সকলেই হাসিত, আমোদ করিত: বোধ করি অস্তঃপ্রের রাজকন্যা অপরাজ্বিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিকে। মঞ্জরী তাছাতে অসম্ভূষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মান্বেরে জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া বায়— খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গাঁড়িয়া দেয়। জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জ্যোড়াতাড়া— প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগালি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ— সেই চিরণ্ডন নর এবং চিরণ্ডন নারী, সেই অনাদি দ্বংখ এবং অনণ্ড সন্ধ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপ্রের রাজা হইতে দীনদ্বংখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদ্যে হৃদ্যে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎন্না উঠিলেই, একট্ব দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাপাণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বিসত হইয়া উঠিত— তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শ্নিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত— এবং অনতঃপ্রের বাতায়ন হইতে কখনো কখনো একটা ন্প্রে শ্না যাইত।

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিভয়ী কবি শাদ্লিবিক্রীড়িত ছল্ফে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রা**জা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, "**এহি এহি।"

কবি প্রভরীক দম্ভভরে কহিলেন, "যুম্খং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে, যুন্ধ দিতে হইবে; কিন্তু, কাব্যযুন্ধ যে কির্প হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোর্প ধারণা ছিল না। তিনি অতানত চিন্তিত ও শব্দিত হইরা উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশ্মবী প্রভরীকের দীর্ঘ বিলিন্ট দেহ, স্তীক্ষা বক্ত নাসা এবং দর্পোম্থত উল্লভ মস্তক দিগ্রিনিকে অভিকত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহ, দয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রভাষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই: নগরে আর-সমস্ত কাজকর্ম একেবারে কথা।

কবি শেখর বহুকন্টে মুখে সহাস্য প্রফ্লেভার আয়োজন করিয়া প্রতিশ্বন্দী কবি প্রশুরনীককে নমস্কার করিলেন: প্রশুরনীক প্রচন্ড অবহেলাভরে নিভানত ইণ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবতী ভক্তব্নেদর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। শেখর একবার অন্তঃপুরে জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন—ব্রিক্তে পারিলেন, দেখান হইতে আজ শত শত কোত্হলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার বায়দ্থি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই উধ্বলাকে উৎক্ষিণত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন; মনেন্দনে কহিলেন, 'আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবী, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।'

ত্রী ভেরি বাজিয়া উঠিল। জয়ধননি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শকুবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরংপ্রভাতের শ্ত মেঘরাশির ন্যায় ধারিগমনে সভার প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

প্র-ভরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহং সভা স্ত**র্খ** হইয়া গেল।

বক্ষ বিদ্যাবিত করিয়া গ্রীবা ঈষং উধের্ব হেলাইয়া, বিরাটম্তি প্রেডরীক গম্ভীরুস্বরে উদয়নারায়ণের গতব পাঠ করিতে আর্মন্ত করিলেন। কণ্ঠম্বর ঘরে ধরে না—বৃহং সভাগ্রের চারি দিকের ভিত্তিতে গতন্তে ছাদে সম্দ্রের তরপের মতো গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধর্নির বৈগে সমম্ভ জনমাওলীর বক্ষকবাট ধরা ধর্ করিয়া স্পন্তিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কার্কার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতর্প ব্যাখ্যা, রাজ্যর নামাক্ষরের কত দিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক।

প্রভাব যথন শেষ করিয়া বসিলেন কিছ্ক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগ্য তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্যনি ও সহস্র হাদয়েব নিবাক্ বিসময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহু দ্রদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হসত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সাধ্য সাধ্য করিয়া উঠিলেন।

তথন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ছব্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকর্ণ সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধারে ধারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকবঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অন্নি-পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সাতা যেন এইর্পভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া তাহার দ্বামার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁডাইযাছিলেন।

কবির দ্থি নীরবে রাজাকে জানাইল, 'আমি তোমারই। তুমি বদি বিশ্বসমক্ষে
আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা কবিতে চাও তো করো। কিন্তু—' তাহার পরে নয়ন
নত কবিলেন।

প্রভেরীক সিংহের মতো দাঁড়াইরাছিল, শেখর চারি দিকে বাধ্বেন্টিত ছরিনের মতো দাঁড়াইল। তর্ণ ব্বক, রমণীর নায় লক্ষা এবং স্নেহ-কোমল মুখ্ পান্ড্বর্গ কপোল, শরীরাংশ নিতারত স্বল্প— দেখিলে মনে হয়, ভাবের স্পর্শমাতেই সমস্ত দেহ যন বীণার তারের মতো কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মৃথ না তৃলিয়া প্রথমে অতি মৃদ্বেরে আরশ্ভ করিলেন। প্রথম একটা শেলাক বোধহয় কেহ ভালো করিয়া শ্রনিতে পাইল না। ভাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তৃলিলেন— যেখানে দ্বিটিনিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমুহত জনতা এবং রাজসভার পাষাণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদ্রেবতী অতীতের মধ্যে বিলুক্ত হইয়া গেল। স্মিষ্ট পরিক্রার কঠিবর কাপিতে কাপিতে উচ্জাল অনিশিখার নায়ে

উধের্ব উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপ্রের্মের কথা আরশ্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুম্পবিগ্রহ, শোর্যবীর্য, যজ্ঞদান, কত মহদন্স্টানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দ্রম্ম্যতিবম্প দ্থিকৈ ফিরাইয়া আনিয়া রাজার ম্থের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে ম্তিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন— যেন দ্র দ্রাণ্ডর হইতে শতসহস্র প্রজার হ্দয়প্রোত ছ্টিয়া আসিয়া রাজগিতামহদিগের এই অতিপ্রোতন প্রাসাদকে মহাসংগীতে পরিপ্রণ করিয়া তুলিল— ইহার প্রত্যেক ইন্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিপ্যন করিল, চুন্দ্রন করিল, উধের্ব অন্তঃপ্রের বাতায়নসম্মুখে উথিত হইয়া রাজলক্ষ্মীস্বর্পা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে দেনহার্দ্র ভিত্তেরে ল্র্টিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শতশতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, "মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভিত্তি কে হারাইবে।" এই বলিয়া কন্পিতদেহে বিসিয়া পড়িলেন। তথন অন্ত্রজলে-অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আবাশ কাপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমন্ডলীর এই উন্মন্ততাকে ধিকারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া প্রাক্তরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃশ্ত গর্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে।" সকলে এক মুহুর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অভ্নত পাশ্ডিতা প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন— বিশেবর মধ্যে বাকাই সর্বাশ্রেষ্ঠ। বাকাই সতা, বাকাই রহা,। রহা, বিষ্ণু মহেশ্বর বাকোর বশ, অতএব বাকা তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো। রহা, চারি মুখে বাকাকে শেষ করিতে পারিতেছেন না; পঞ্চানন পাঁচ মুখে বাকোর অলত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাকা খ্রিষ্কিতেছেন।

এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্তের উপর শাস্ত চাপাইরা বাক্যের জন্য একটা অশুভেদী সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্রলোক এবং স্বেলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং প্রবর্গের বঞ্জুনিনাদে জিল্লাসা করিলেন, "বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে।"

দর্শভরে চতুদিকৈ নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেই কোনো উত্তর দিল না তখন ধারে ধারে আসন গ্রহণ করিলেন। পশ্চিতগণ 'সাধ্য সাধ্য' ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল; রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপ্ল পশ্নিদ্যতার নিকটে আপনাকে ক্ষান্ত মনে করিলেন। আজিকার মতো সভা ভংগ হইল।

O

পর্যদন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন— ব্ন্দাননে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে. তথনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথার বাজিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণপ্রনে বাজিতেছে; একবার মনে হইল, উত্তরে গিরিগোর্ধনের শিখর হইতে ধর্নি আসিতেছে; মনে হইল, উদরাচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বিসন্না কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল, যম্নার প্রত্যেক তরণা হইতে বাঁলি বাজিরা উঠিল; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁলির ছিন্ন— অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফ্বলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অস্তরে বাহিরে বাঁলি সর্বন্ত বাজিতে লাগিল— বাঁলি কী বালতেছে তাহা কেহ ব্বিতে পারিল না এবং বাঁলির উত্তরে হ্দের কী বালতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দ্টি চক্ষ্ব্ ভরিরা অগ্র্কল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকস্ক্দের শ্যামাস্কিম্থ মরণের আকাশ্যার সমস্ত প্রাণ যেন উৎক্ষিত হইরা উঠিল।

সভা ভূলিয়া, রাজা ভূলিয়া, আয়পক প্রতিপক ভূলিয়া, বশ-অপবশ জয়পরাজয় উত্তরপ্রত্যন্তর সমসত ভূলিয়া, শেখর আপনার নির্দ্ধন হ্দয়কুজের মধ্যে বেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্মরী মানসী মার্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দ্টি কমলচরণের ন্প্রধান। কবি বখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বাঁসয়া পড়িলেন তখন একটি অনিব্দনীয় মাধ্বে, একটি বৃহৎ বাাণত বিরহব্যাকুলতার সভাগ্র পরিপ্র্ণ হইয়া রহিল—কেহ সাধ্বাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিণ্ডিং উপশম হইলে প্-ডরীক সিংহাসনসক্ষ্থে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বলিয়া চারি দিকে দ্বিটপাত করিলেন এবং শিষাদের প্রতি চাহিয়া ঈষং হাস্য করিয়া প্নেরায় প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বলিয়া অসামান্য পাশ্ভিত্য বিস্তাব করিয়া আপনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন, রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধানেযোগ, এবং বৃদ্দাবন দুই ভ্রুর মধ্যবতী বিন্দ্। ইড়া, স্ব্দুনা, পিপালা, নাভিপদ্ম, হৃংপদ্ম, রহ্মরন্থ, সমস্ত আনিরা ফেলিলেন। 'রা' অথেই বা কী, 'ধা' অথেই বা কী, কৃষ্ণ শন্দের 'ক' হইতে মুর্ধনা 'গ' পর্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অথ হইতে পারে, তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার ব্রাইলেন, কৃষ্ণ যক্ত, রাধিকা অণিন: একবার ব্রাইলেন, কৃষ্ণ বিদ্দা এবং রাধিকা বড়্দশন: তাহার পরে ব্রাইলেন, কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীকা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা: রাধিকা উত্তরপ্রতান্তর কৃষ্ণ ভরলাভ।

এই বলিয়া রাজ্ঞার দিকে, পশ্চিতদের দিকে এবং অবলেষে তীর হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পশ্লেবীক বসিলেন।

রাজা প্রতির আশ্চর্য ক্ষমতার মুখে হইরা গেলেন, পশ্ডিতদের বিক্ষরের সামা রহিল না এবং কৃষরাধার নব নব বাখোয় বাশির গান, বম্নার কলোল, প্রেমের মোহ একেবারে দ্র হইরা গেল: যেন প্থিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সব্দ রঙট্কু মুছিয়া লইরা আগাগোড়া পবিত গোমর লেপন করিরা গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃখা বোধ করিতে লাগিলেন; ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থা রহিল না। সে দিন সভা ভব্লা হইল।

8

পর্নাদন প্রণ্ডর ক বাসত এবং সমসত, দ্বিবাসত এবং দ্বিসমস্তক, ব্স্তু, তার্কা, সোর, চক্ক, পদ্ম, কারুপদ, আদার্ত্তর, মধ্যাত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, দেলাকোত্তর, বচনগ্রুত, মারাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থ গ্রুত, স্তুতিনিন্দা, অপহ্যুতি, শর্ম্থাপশ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অম্ভূত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শ্র্নিয়া সভাস্ম্থ লোক বিসময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে-সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতাণ্ড সরল— তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিত। আন্ধ্র তাহার। স্পণ্ট ব্রিক্তে পারিল, তাহাতে কোনো গ্রণপনা নাই; যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না— নহিলে কথাগুলো বিশেষ ন্তনও নহে দুরুহও নহে, তাহাতে প্থিবীর লোকের ন্তন একটা শিক্ষাও হয় না স্বিধাও হয় না। কিব্তু, আন্ধ্র ষাহা শ্রনিল তাহা অপভূত ব্যাপার, কাল যাহা শ্রনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। প্রভরীকের পাশিভতা ও নৈপ্লোর নিকট তাহাদের আপনার কবিতিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মংসাপ্রেছর তাড়নায় জলের মধ্যে যে গ্রু আন্দোলন চলিতে থাকে, সবোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাহার চতুদিকিবতী সভাস্থ জনের মনের ভাব হাদয়ের মধ্যে ব্রিষ্ঠে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয়পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজ্য তাঁহার কদির প্রতি তাঁর দ্ভিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, 'আজ নির্ভুর হইরা থাকিলে চলিবে না, তোমার যথাসাধ্য চেন্টা করিতে হইবে।'

শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন, "বাঁণাপাণি, শ্বেতভূজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শ্না করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অম্তিপিপাসী ভাষাদের কী গতি হইবে।" মুখ ঈষং উপরে তুলিয়া কর্ণ স্বরে বলিলেন, যেন স্বেতভূজা বাঁগাপাণি নতনবনে রাজানতঃপুরে জালায়নসমূহেও দাঁড়াইয়া আছেন।

তথন পশ্বভরীক সশব্দে হাস্য কবিলেন, এবং শেখর-শব্দের শেষ দ্ই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনগল শেলাক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, "পদ্মবনের সহিত খরের কীসম্পর্ক এবং সংগীতের বিদতর চর্চা সত্ত্বে উক্ত প্রাণী কির্পু ফললাভ করিয়াছে। আর, সরস্বতীর অধিষ্ঠান তো পশ্বভরীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে, এ দেশে তাঁহাকে খরবাহন করিয়া অপ্যান করা হইতেছে।"

পশ্চিতেরা এই প্রত্যন্তরে উচ্চানরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও ভাহাতে বোগ দিল— তাঁহাদের দেখাদেখি সভাসন্থ সমস্ত লোক, যাহারা ব্ঝিল এবং না-ব্রিজা, সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যন্তরের প্রত্যাশার রাজ্য তহিরে কবিসখাকে বারবার অঞ্চলের ন্যার তীক্ষা দ্ভির ম্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু, শেখর তাহার প্রতি কিছুমার মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে-মনে অত্যন্ত রুন্ট হইরা সিংহাসন হইতে নামিরা আসিলেন এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া প্র্ডেরীকের গলার পরাইয়া দিলেন—সভাগ্থ সকলেই 'ধনা ধনা' করিতে লাগিল। অন্তঃপ্রের হইতে এক কালে অনেকগ্রিল বলয় কণ্কণ নুপ্রের শব্দ শ্বনা গেল— তাহাই শ্বনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধারে ধারৈ সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

Œ

কৃষ্ণচতুর্দশীর রাগ্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গণ্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ব-বৃণ্ধুর ন্যায় মৃত্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কান্তমণ্ড হইতে শেখর আপনার পর্বিগর্মাল পাড়িরা সম্মন্থে স্ত্পাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিরা বাছিরা নিজের রচিত গ্রন্থগ্রিল প্রেক করিয়া রাখিলেন। অনেক দিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগর্মাল রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভূলিয়া গিয়াছিলেন। সেগ্রিল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আঞ্চ তাহার কাছে ইহা সমস্তই অকিণ্ডিংকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্ত জীবনের এই কি সন্তর। কতকগ্লা কথা এবং ছম্ম এবং মিল!" ইহার মধ্যে বে কোনো সৌন্দর্য, মানবের কোনো চির-আনন্দ, কোনো বিশ্বসংগীতের প্রতিধানি, তাঁহার হ্দরের কোনো গভাঁর আত্মপ্রকাশ নিবন্ধ হইয়া আছে— আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগাঁর মুখে ষেমন কোনো খাদাই রুচে না তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা-কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফিলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হ্দরের দ্রাশা, কম্পনার কুহক— আজ অধ্বকার রাত্রে সমস্তই শ্ন্য বিভ্ন্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পাঁধি ছি'ড়িয়া সম্মাধের জালত অণিনভাশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাং একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বড়ো বড়ো বাজারা অন্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন— আজ আমার এ কাবামেধযজ্ঞ।" কিন্তু, তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। "অন্বমেধের অন্ব যখন সর্বাচ বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনি অন্বমেধ হয়— আমার কবিছ যেদিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেইদিন কাবামেধ করিতে বাসিয়াছি— আরও বহাদিন পরে করিলেই ভালো হইত।"

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগালিই অন্নিতে সমপণ করিলেন। আগন্ন ধ্ ধ্ করিয়া জালিয়া উঠিলে কবি সবেগে দ্ই শ্না হস্ত শ্নো নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জালিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্বির্পিণী, যদি সোনা হইতাম তো উস্জাল হইয়া উঠিতাম—কিম্তু আমি তুক্ত তুল, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাহি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খ্লিয়া দিলেন। তিনি
শ্বে যে ফ্ল ভালোবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।
স্বগ্নিল সাদা ফ্লে— জুই বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্মাল
বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারি দিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধ্রর সংখ্য একটা উল্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমাথে পান করিলেন এবং ধীরে ধীরে আপনার শ্যায় গিয়া শ্য়ন করিলেন। শ্রীর অবশ এবং নেত্র মাদ্রিত হইয়া আসিল।

ন্পর্ব বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগ্রেছের একটা স্বান্ধ ঘরে প্রবেশ কবিল।

কবি নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, "দেবী, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি। এত দিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।"

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষ্ম মেলিলেন; দেখিলেন শ্য্যার সম্মুখে এক অপর্প রমণীম্তি।

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুল নেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, তাঁহার হৃদরের সেই ছারামন্ত্রী প্রতিমা অশ্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন, "রাজা তোমার স্বিচার করেন নাই। তোমারই জ্বর হইরাছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরান্ধিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত প্রশাসালা খ্লিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শ্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

কার্তিক ১২৯৯

# কাব্বলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বরসের ছোটো মেরে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। প্থিবতি জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বংসর কাল্ ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মৃহতে মৌনভাবে নন্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মৃথ বন্ধ করিয়া দের, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অন্বাভাবিক দেখিতে হয় বে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সপো তাহার কথোপকথনটা কিছ্ উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলার আমার নভেলের সংতদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছ্যু জানে না। না?"

আমি প্থিবীতে ভাষার বিভিন্নত। সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার প্রেই সে ম্বিতীয় প্রসংগ্য উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শাড় দিয়ে জল ফেলে, তাই ব্লিট হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত অপেকা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সংশোধিলা কর্গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তথন আমার লিখিবার টেবিলের পাশ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিচ্ছের দুই হটি, এবং হাত লইয়া অতিদুত উচ্চারণে আগড়ুম-বাগড়ুম ধেলিতে আরুভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিছেদে প্রতাপসিংহ তথন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার য়াতে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিন্দাবতী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাং মিনি আগড়ুম-বাগড়ুম খেলা রাখিয়া জ্বানালার ধারে ছ্র্টিয়া গেল এবং চীংকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাব্লিওয়ালা, ও কাব্লিওয়ালা।"

মরলা ঢিলা কাপড় পরা, পার্গাড় মাধার, ঝ্রিল ঘাড়ে, হাতে গোটাদ্ই-চার আঙ্বের বান্ধ, এক লম্বা কাব্লিওরালা মৃদ্মম্প গমনে পথ দিরা ষাইতেছিল— তাহাকে দেখিরা আমার কন্যারত্বের কির্প ভাবোদর হইল বলা শন্ত, তাহাকে উধ্ব-শ্বাসে ভাকাভাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝ্রিল ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সম্ভদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীংকারে যেমনি কাব্লিপ্রালা হাসিরা মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে উধ্বিশ্বাসে অন্তঃপ্রে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল বে, ওই ঝ্লিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দ্বটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এ দিকে কাব্লিওরালা আসিরা সহাস্যে আমাকে সেলাম করিরা দাঁড়াইল—
আমি ভাবিলাম, র্যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপশ্র
তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো
হয় না।

কিছ্ম কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, র্ম, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গলপ চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া ষাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাব্, তোমার লড়কী কোথায় গেল।"

আমি মিনির অম্লক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপ্রে হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘে ষিয়া কাব্লির ম্থ এবং ঝ্লির দিকে সন্দিশ নেলকেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাব্লি ঝ্লির মধ্য হইতে কিস্মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দিবগ্ন সন্দেহের সহিত আমার হাঁট্র কাছে সংলশ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছ্বদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দ্বহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেণ্ডির উপর বাসয়া অনগাল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাব্বলিওয়ালা তাহার পদতলে বাসয়া সহাস্যম্থে শ্বনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসংগক্তমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় বাস্ত করিতেছে। মিনির পশুববীর জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্র্র আঁচল বাদাম-কিস্মিসে পরিপ্রা আমি কাব্লিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।" বালয়া পকেট হইতে একটা আধ্বলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধ্বল গ্রহণ করিয়া ঝ্লিতে প্রিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধ্রিলটি লইয়া <mark>ষোলো-আনা গোলবোগ</mark> ৰাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভংগদনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধ্লি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাব্লিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাব্লিওয়ালার কাছ হইতে আধ্বলি তুই কেন নিতে গোলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।"

আমি আসিরা মিনিকে তাহার আসত্র বিপদ হইতে উম্পার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাব্লিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রতাহ আসিরা পেস্তাবাদাম ঘ্র দিরা মিনির ক্ষুদ্র ল্বেশ্ব হুদরট্বকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধরে মধ্যে গ্রিটকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে— বখা স্বহমতকে দেখিবামার আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাব্রিল-ওয়ালা, ও কাব্রিলওয়ালা, তোমার ও ব্রিলর ভিতর কী।" রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দ্র বোগ করিরা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁত।"

অর্থাৎ, তাহার ঝালির ভিতরে বে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের স্ক্র মর্ম। থবে যে বেশি স্ক্র তাহা বলা বার না, তথাপি এই পরিহাসে উভরেই বেশ একট্ কৌতুক অন্ভব করিত—এবং শরংকালের প্রভাতে একটি বরুস্ক এবং একটি অপ্রাণ্ডবয়স্ক শিশুরে সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খৌশী, তোমি সসক্রবাডি কখনে বাবে না!"

বাঙালির ঘরের মেরে আজশ্মকাল "বশ্রেবাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেরেকে শ্বশ্রেবাড়ি সম্বশ্যে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজনা রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার ব্রবিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতানত তাহার স্বভাববিরুখে—সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশ্রেবাড়ি যাবে?"

রহমত কালপনিক শ্বশ্রের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুখি আম্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সস্ত্রেকে মারবে।"

শর্নিয়া মিনি শ্বশ্র-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দ্রবন্ধা কল্পনা করিয়া অতাশত হাসিত।

এখন শ্র শরংকাল। প্রাচীনকালে এই সমরেই রাজারা দিগ্বিজরে বাহির হইতেন।
আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও বাই নাই, কিন্তু সেইজনাই আমার মনটা
প্থিবীময় ঘ্রিয়া বেড়ায়। আমি বেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের
প্থিবীর জন্য আমার সর্বাদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শ্নিলেই অমান
আমার চিত্ত ছ্টিয়া বার, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমান নদী-পর্বত-অরশ্যের
মধ্যে একটা কুটিয়ের দৃশা মনে উদর হয় এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জ্বীবনবারার
কথা কম্পনার জাগিয়া উঠে।

এ দিকে আবার আমি এমনি উল্ভিক্ষপ্রকৃতি বে, আমার কোপট্ট ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গোলে মাধার বন্ধাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলার আমার ছোটো ঘরে টোনলের সামনে বাসরা এই কাব্লির সলো গলপ করিয়া আমার আনেকটা প্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বংধ্র দুর্গমি দশ্ধ রন্ধবর্গ উচ্চ গিরিপ্রেলী, মধ্যে সংকীর্ণ মর্পথ, বোঝাই-করা উন্দোর শ্রেণী চলিয়াছে; পার্গড়-পরা বাণক ও পথিকেরা কেহবা উটের 'পরে, কেহবা পদরকে, কাহারও হাতে বর্লা, কাহারও হাতে সেকেলে চক্মকি-ঠোকা বন্ধক—কাব্লি মেঘমন্দ্রুকরে ভাঙা বাংলার স্বদেশের গলপ করিত আর এই ছবি আমার চোধের সন্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যত শব্দিত স্বভাবের লোক। রাস্তার একটা শব্দ শ্নিলেই তাঁহার মনে হয়, প্রিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছ্টিয়া আসিতেছে। এই প্রিবীটা ষে সর্বাহই চোর ভাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিরা শ্রোপোকা আর্সোলা এবং গোরার স্বারা পরিপ্র্ণ, এতাদন (খ্ব বেশি দিন নহে) প্রিবীতে বাস করিয়াও সে বিভাষিকা তাঁহার মন হইতে শ্রে হইয়া বার নাই।

রহমত কাব্লিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেন্টা করিলে তিনি পর্যায়য়েমে আমাকে গ্রুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাব্লদেশে কি দাসব্যবসায় প্রচলিত নাই। একজন প্রকাশ্ড কাব্লির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাসা। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার দ্বীর মনে ভর রহিয়া গেল। কিন্তু, তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বংসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো বাসত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তব্ একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়য়ন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না সে দিন দেখি, সম্ব্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরয়, সেই ঝোলাঝালিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাং মনের ভিতরে একটা আশাক্ষা উপস্থিত হয়। কিন্তু, যথন দেখি মিনি 'কাব্লিওয়ালা, ও কাব্লিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছাটয়া আসে এবং দ্ই অসমবয়সী বন্ধর মধ্যে প্রোতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তথন সমস্ত হ্য়য় প্রসয় হইয়া উঠে।

এক দিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রফ্শাট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার প্রে আজ দিন-দুইতিন হইতে শতিটা খ্র কন্কনে হইয়া উঠিযাছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদুটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উন্তপট্কু বেশ মধ্র বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে— মাধায়-গলাবশ্ব-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ত্তমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় জারি একটা গোল শ্না গেল।

চাহিরা দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহার।ওয়ালা বাঁদিয়া লইয়া আসিতেছে—
তাহার পশ্চাতে কৌত্হলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রশ্যে রন্তাচিক্র এবং
একজন পাহারাওয়ালার হাতে রন্তান্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শ্নিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপ্রেী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত— মিথ্যাপ্রেক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছ্রির বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিধ্যাবাদীর উদ্দেশে নানার্প অগ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সমরে 'কাব্লিওরালা, ও কাব্লিওরালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মৃখ মৃহ্তের মধ্যে কোতৃকহাস্যে প্রফ্রেল হইরা উঠিল। তাহার ক্রন্থে আজ ঝুলি ছিল না, স্তরাং ঝুলি সম্বশ্যে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ম্বশ্রবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই বাচেছ।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সস্রোকে মারিতাম, কিংত কী করিব—হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে করেক বংসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভূলিরা গোলাম। আমরা যখন ঘরে বসিরা চিরাভাস্ত-মতো নিতা কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইভাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী প্রের কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষবাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদর হইত না।

আর, চঞ্চলহ্দরা মিনির আচরণ বে অত্যন্ত লক্ষাজনক তাহা তাহার বাপকেও দ্বীকার করিতে হয়। সে দ্বাছদেদ তাহার প্রোতন বন্দ্র্কে বিক্ষৃত হইরা প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বরস বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জ্টিতে লাগিল। এমনকি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আডি করিয়াছ।

কত বংসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরংকাল আসিরাছে। আমার মিনির বিবাহের সন্বন্ধ স্থির হইয়াছে। প্রান্ধার ছ্টির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সংগা সংগা আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগ্রে যাত্রা করিব।

প্রভাতটি অতি স্কের হইরা উদর হইরাছে। বর্ষার পরে এই শরতের ন্তনধৌত বৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানে। নির্মাল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। এমনিক, কলিকাতার গলির ভিতবকার ইন্টকজ্জার অপরিচ্ছয় ঘোষাঘোষি বাড়িগ্লির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপর্শ লাবণ্য বিশ্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাতি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বালি যেন আমার ব্রেকর পঞ্চরের হাড়ের মধ্য হইতে কাদিরা কাঁদিরা বাজিরা উঠিতেছে। কর্শ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসম বিচ্ছেদবাধাকে শরতের রোদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্ব-জগংময় বাংত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সঞাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁথিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারাল্যার ঝাড় টাঙাইবার ঠ্বং ঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সাঁমা নাই।

আমি আমার লিথিবার ঘরে বসিরা হিসাব দেখিতেছি, এমন সমর রহমত আসিরা সেলাম করিয়া দাঁডাইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে বালি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে প্রের মতো সে তেজ নাই। অবশেবে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শ্নিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খ্নীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকৃচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শ্ভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম. "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কান্ধ আছে, আমি কিছু ব্যুদ্ত আছি. ডুমি আজ যাও।"

কথাটা শ্ননিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে
গিয়া একট্ন ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে ব্ঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই প্রের মতো 'কাব্লিওয়ালা, ও কাব্লিওয়ালা' করিয়া ছ্রিয়া আসিবে, তাহানের সেই অত্যত কৌতুকাবহ প্রাতন হাস্যালাপের কোনোর প্রাতায় হইবে না। এমনকি, প্রেবিন্ধ্র সমরণ করিষা সে এক-বাক্স আঙ্বে এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিং কিস্মিস্ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধ্র নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝ্লিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা ছইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষ্ম হইল। স্তব্যভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দ্ভিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে বাবু সেলাম বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একট্ব বাথা বোধ হইল। মনে করিতেছি ভাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙ্ব এবং কিঞিং কিস্মিস্ বাদাম খেখিীর **জ**ন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগালি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাং আমার হাত চাপিরা ধরিল; কহিল, "আপনার বহাং দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।—বাবা, তোমার বেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই ম্থখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছা কিছা মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মৃত্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক-ট্করা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু স্বত্তে ভাঁজ খুলিরা দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে থানিকটা ভূষা মাথাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিচ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নট্টকু ব্বেকর কাছে লইয়া রহমত প্রতি বংসর কলিকাতার রাস্তার মেওয়া বেচিতে আসে—বেন সেই স্কোমল ক্ষ্ম শিশ্বহস্তট্টকুর স্পর্শথানি তাহার বিরটি বিরহী বক্ষের মধ্যে সুখাসগ্যার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোধ ছল্ছল্ করিয়া আসিল। তখন সে বে একজন কাব্লি

মেওয়াওয়ালা আর আমি বে একজন বাঙালি সম্প্রান্তবংশীর, তাহা ভূলিয়া গেলাম—
তথন ব্রিতে পারিলাম সেও বে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার
পর্বতগ্হবাসিনী ক্ষ্ম পার্বতীর সেই হৃত্তিচ্ছ আমারই মিনিকে ক্ষরণ করাইয়া দিল।
আমি তংক্ষণাং তাহাকে অন্তঃপ্র হইতে ভাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপ্রে ইহাতে
অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছ্তে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলিপরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধ্বেশিনী মিনি সলক্ষভাবে আমার কাছে আসিয়া
দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাব্লিওয়ালা প্রথমটা থতমত **খাইয়া গেল, তাহাদের প্রোতন** আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সস্রব্যাড়ি যাবিস?"

মিনি এখন শ্বশ্রবাড়ির অর্থ বাঝে, এখন আর সে প্রের মতো উত্তর দিতে পানিল না— রহমতের প্রশন শ্নিয়া লক্ষায় আরম্ভ হইয়া ম্থ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাব্লিওয়ালার সহিত মিনির যে দিন প্রথম সাক্ষাং হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন বাখিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বিসরা পড়িল। দে হঠাৎ পপত ব্রিতে পারিল, তাহার মেরেটিও ইতিমধ্যে এইর্প বড়ো হইয়াছে, তাহার সপোও আবার ন্তন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক প্রের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বংসরে তাহার কী হইয়ছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিশ্ব রৌছকিরণের মধ্যে সানাই ব্যক্তিত লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মর্প্রতির দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেরের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনস্থে আমার মিনির কল্যাল হউক।"

এই টাকটো দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অপ্য ছটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জন্মলাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদাও আসিল না, অন্তঃপ্রে মেরেরা অত্যন্ত অসন্তোব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মধ্গল-আলোকে আমার শভ্ উৎসব উন্সাল হইয়া উঠিল।

व्यादावन ১२১১

# ছ্বটি

বালকদিগের সদার ফটিক চক্রবতীরি মাথায় চট্ করিয়া একটা ন্তন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকান্ড শালকান্ড মাস্তুলে র্পান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিষ্ণায় বিরক্তি এবং অস্থিবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রদ্তাবে সম্পূর্ণ অন্যোদন করিল।

কোমর বাধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভারভাবে সেই গ্রাড়র উপরে গিয়া বাসল; ছেলেরা তাহার এইর্প উদার উদাসীন্য দেখিয়া কিছ্ বিমর্ষ হইয়া

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একট্-আধট্ ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।"
সে তাহাতে আরও একট্ন নিড়িয়াচিড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীর্পে দখল করিয়া
লইল।

এর্প স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য দ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলন্দে এক চড় ক্যাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু, এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না; কারণ, প্রাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একট্য বেশি মজা আছে। প্রশতাব করিল, মাখনকে সম্পুধ ওই কঠি গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে ভাহার গোরব আছে; কিন্তু, অন্যান্য পাথিব গোরবের ন্যায় ইহার আনুষ্ঠিপাক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা ভাহাব কিন্দা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরুল্ড করিল— মারো ঠেলা হেইরো, সাবাস জোয়ান হেইরো।' গুর্নিড় এক পাক ঘ্রিতে-না-ঘ্রিতেই মাথন ভাহার গাল্ভীর্য গোরব এবং তত্তুজ্ঞান -সমেত ভূমিসাং হইয়া গেল।

খেলার আরশেভই এইর্প আশতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইরা উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছ্ শশবাদত হইল। মাথন তংক্ষণাং ভূমিশ্যাা ছাড়িরা ফটিকের উপরে গিরা পড়িল, একেবারে অন্যভাবে মাথিতে লাগিল। তাহার নাকে ম্থে আঁচড় কাটিয়া কাদিতে কাদিতে গৃহাভিম্থে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমণন নৌকরে গল্পইরের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নোকা ঘটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবরসী

ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা ক্রিলেন, "চক্রবতী'দের বাড়ি কোথায়।"

বালক ডাটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোখা।" কিন্তু কোন্ দিকে বে নিদেশি করিল, কাহারও ব্রিথবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা।"

সে বলিল, "জানি নে।" বলিয়া প্র'বং তৃণম্ল হইতে রসগ্রহণে প্রব্যুত্ত হইল। বাব্রটি তখন অন্য লোকের সাহাষ্য অবলম্বন করিয়া চক্রবতীদের গ্রের সম্পানে চলিলেন।

অবিলন্থে বাঘা বাগ্দি আসিয়া কহিল, "ফটিকদাদা, মা ভাকছে।"

र्यापेक की इल, "याव ना।"

বাঘা তাহাকে বলপ্রিক আড়কোলা করিরা তুলিরা লইরা গেল; ফটিক নিম্ফল আক্রোশে হাত পা ছইড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অণ্নিম্তি হইরা কহিলেন, "আবার তুই মাধনকে মেরেছিস!"

ফাটক কহিল, "না, মারি নি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস!"

"কথখনো মারি নি। মাধনকে জিল্ভাসা করো।"

মাথনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রত গিরা মাধনকে এক সশব্দ চড় ক্ষাইরা নিরা কহিল, "ফের মিথো কথা!"

মা মাথনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার প্রেষ্ঠ দ্টা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীংকার করিয়া কহিলেন, "আঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!"

এমন সময়ে সেই কচি।পাকা বাব্টি ঘরে চ্কিয়া বলিলেন, "কী হচ্ছে তোমাদের।"
ফুটিকের মা বিস্ময়ে আনশেদ অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ বে দাদা, ছুমি
কবে এলে।" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহু দিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সণতান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িষা উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দানার সাক্ষাৎ পার নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া অসিয়া বিশ্বস্ভরবাব্ তাহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছ্দিন খ্ব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদার লইবার দ্ই-একদিন প্রে নিশ্বশ্ভরবাব তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশ্না এবং মানসিক উর্বাত সম্বন্ধে প্রমন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছ্ত্থলতা, পাঠে অমনোবোগ, এবং মাখনের স্থান্ত স্পালতা ও বিদ্যান্ত্রাগের বিবরণ শ্নিলেন।

তহার ভাগনী কহিলেন, "ফাটক আমার হাড় জনালাতন করিয়াছে।"

শ্বনিরা বিশ্বস্থর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতার লইরা গিরা নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন।

বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ষ্ণতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঞ্চো কলকাতার যাবি?" ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল. "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশব্দা ছিল—কোন্দিন সে মাখনকে জ্বলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী একটা দ্বটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জ্বনা এতাদ্শ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষং ক্ষম হইলেন।

'কবে যাবে' কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাচ্চে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য -বশত তাহার ছিপ ঘ্রিড় লাটাই সমস্ত মাখনকে প্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার প্রা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতার মামার বাড়ি পেণিছিয়া প্রথমত মামীর সংগ্য আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারব্দিংতে মনে-মনে যে বিশেষ সম্পূষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকয়া পাতিয়া বিসয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বংসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেণয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কির্প একটা বিশ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত যদি জ্ঞানকাপ্ত আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌন্দ বংসরের ছেলের মতো প্থিবীতে এমন বালাই আব নাই। শোভাও নাই, কোনো কান্ধেও লাগে না। দেনহও উদ্রেক করে না, তাহার সঞ্গস্থও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাং কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না কবিয়া বেমানানর্পে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুল্লী স্পর্ধান্দবব্প জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠন্বরের মিন্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে-মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোব মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্ধ চ্নুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বাদা মনে-মনে ব্ঝিতে পারে, প্থিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অদিতত্ব সম্বশ্যে সর্বাদা লচ্ছিত ও ক্ষমাপ্রাথী হইয়া থাকে। অথচ, এই বয়সেই দেনহের জন্য কিঞিং অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে বাদি সে কোনো সহ্দয় ব্যক্তির নিকট হইতে দেনহ কিন্দ্রা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে দেনহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রম বলিয়া মনে করে। স্তরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভূহীন পথের কুক্রের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশনা বিরাগ তাহাকে পদে পদে কটারে মতো বিধা। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেণ্ঠ স্বর্গলোকের দ্বর্গভ জীব বিলয়া মনে ধারণ। হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যত দ্বঃসহ বোধ হয়। মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে বে একটা দ্র্যুগ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেরে বান্ধিত। মামী যদি দৈবাং তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বিলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেরে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত— অবশেষে মামী যথন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বিলতেন, "ঢের হরেছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একট্ পড়ো গে যাও"— তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্ববাহ্লা তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠার অবিচার বিলয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইর্প অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জারগা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই ভাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাশ্ড একটা ধাউস ঘ্রিড় লইরা বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইরা বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিরা উচ্চৈঃশ্বরে শ্বরিচত রাগিণী আলাপ করিরা অকর্মাণ্যভাবে ঘ্রিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে ধখন-তখন ঝাঁপ দিরা পাড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীণ স্রোতশ্বিনী, সেই-সব দল-বল উপদ্রব শ্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহনিশি তাহার নির্পায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

ভণ্তুর মতো একপ্রকার অব্ব ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে বাইবার অন্ধ ইছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধ্বিলসময়ের মাতৃহীন বংসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্ন— সেই লন্জিত শন্কিত শাণি দার্ঘ অস্বন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

শ্বুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিল্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরুভ করিছ তখন ভারক্লাসত গর্দভের মতো নীরবে সহা করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছাটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দ্রের বাড়িগ্লার ছাদ নিরীক্ষণ করিত: যখন সেই শ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দ্টি-একটি ছেলেমেয়ে কিছ্-একটা খেলার ছলে ক্লেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন ভাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

এক দিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিল্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা, মার কাছে কবে বাব।" মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।"

কাতিক মাসে প্জার ছাটি, সে এখনো ঢের দেরি।

এক দিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতি দিন তাহাকে অত্যুক্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল বে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত স্বন্ধ স্বীকার করিতে লক্ষা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যানা বালকের চেরেও বেন বলপ্র্বিক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহা বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক ভাহার মামীর কাছে নিতাল্ড অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দুই প্রাণ্ডে বিরক্তির রেখা অধ্কিত করিক্সা বলিলেন, "বেশ করেছ! আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।" ফটিক আর-কিছু না বিলয়া চলিয়া আসিল— সে যে পরের পয়সা নন্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের স্থানিতা এবং দৈনা তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্
সির্ করিয়া আসিল। ব্রিতে পারিল, তাহার জ্বর আসিতেছে। ব্রিতে পারিল,
ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই
ব্যামোটাকে যে কির্প একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বর্প দেখিবে তাহা
সে স্পন্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অম্ভূত নির্বোধ বালক
প্রিবিতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এর্প প্রত্যাশা
করিতে তাহার লক্জা বোধ হইতে লাগিল।

পর্রাদন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সম্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃদ্টি পড়িতেছে। স্তরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বস্ভরবাব্ প্রিলসে খবর দিলেন।

সমসত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বশভরবাব্র বাড়ির সন্মান্থে দাঁড়াইল। তথনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রাম ব্লিট পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাঁট্ জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন প্রিলসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বশ্ভরবাব্র নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাংশ কাদা, মুখ চক্ষ্ লোহিতবর্ণ, থর্ থর্ করিয়া কাপিতেছে। বিশ্বস্ভরবাব্ প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপত্ন, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুন্শিচন্তায় তাঁহার ভালোর্প আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিত্ত নাহক অনেক খিট্মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিল্ম, আমাকে ফিরিরে এনেছে।"

বালকের জ্বর অতানত বাড়িয়া উঠিল। সমনত রাতি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বস্ভরবাব, চিকিংসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রন্তবর্ণ চক্ষ্ম একবার উদ্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতব্যুন্ধি-ভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছ্যুটি হরেছে কি।"

বিশ্বস্তরবাব, র্মালে চোথ ম্ছিয়া সন্দেহে ফটিকের শীর্ণ তপত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিরা বসিলেন।

ফটিক আবার বিজ্ বিজ্ করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, "মা, আমাকে মারিস নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোব করি নি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছ্কেশের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশার

ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বস্ভরবাব্ তাহার মনের ভাব ব্রিঝয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিরা মুদ্মুবরে কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পর্নদনও কাটিয়া গেল। ডাঙ্কার চিন্তিত বিমর্থ মনুখে জানাইলেন, অবস্থা বডোই খারাপ।

বিশ্বস্ভরবাব্ স্থিতিপ্রদাপে রোগশ্যায় বসিয়া প্রতি মৃহ্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীকা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো স্বর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না। দাে বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাদতা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া স্বর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অন্করণে কর্ণদ্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অক্ল সম্দ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোধাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বশ্ভর বহুকভৌ তাঁহার শোকোছ্মাস নিব্ত করিলে, তিনি শ্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক! সোনা! মানিক আমাব।"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, "আাঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আন্তে আন্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদ্ স্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছাটি হয়েছে মা, এখন আমি বাডি বাছিছ।"

পৌৰ ১২১১

## স্ভা

মেরেটির নাম যখন স্ভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জ্ঞানত সে বোবা হহবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে স্কেশিনী ও স্হাসিনী নাম দেওরা হইয়াছিল, তাই মিলের অন্রোধে তাহার বাপ ছোটো মেরেটির নাম স্ভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে স্ভা বলে।

দস্তুরমত অন্সন্ধান ও অর্থবায়ে বড়ো দ্বিট মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হুদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অন্ভব করে ইহ। সকলের মনে হয় না, এইজনা তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষাং সম্বন্ধে দ্বিদ্দল্ভা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপন্বর্পে তাহার পিতৃগ্হে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশ্কাল হইতে ব্বিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দ্বিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু, বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সেস্বাদাই জাগরক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ব্রটিন্বর্প দেখিতেন; কেননা, মাতা প্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশর্পে দেখেন— কন্যার কোনো অসম্প্রণতা দেখিলে সেটা ষেন বিশেষর্পে নিজের লম্জার কারণ বালিয়া মনে করেন। বরণ, কন্যার পিতা বালীকণ্ঠ স্ভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা ষেন একট্ বোশ ভালোবাসিতেন; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলম্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

স্ভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার স্নীর্ঘ পল্লববিশিল্ট বড়ো বড়ো দ্টি কালো চোখ ছিল— এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলরের মতো কাপিরা উঠিত।

কথার আমরা যে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেন্টার গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সমরে ঠিক হয় না, ক্ষমতা-অভাবে অনেক সময়ে ভূলও হয়। কিল্টু, কালো চোখকে কিছ্ তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে: ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মাদিত হয়; কখনো উল্জেন্সভাবে জ্বালিয়া উঠে, কখনো শ্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অলতমান চল্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রত্তে চপ্যল বিদান্তের মতো দিগ্রিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মাখের ভাব বৈ আফ্রমকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলম্পর্শ গান্ধীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়ালত এবং ছায়ালোকের নিল্টশ রাজ্যে। এই কাকাহীন মনাবাের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ব আছে। এইজনা সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সপাহিন।

গ্রামের নাম চণ্ডীপরে। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থবরের মেরেটির মতো; বহুদ্রে পর্যণত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন ক্ল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া বায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সংশ্যে তাহার বেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালর এবং তর্ছায়াঘন উচ্চ তট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতম্বিনী আত্মবিসমৃত দুত পদক্ষেপে প্রফ্রেহ্দরে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকপ্রের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢোকিশালা, খড়ের দত্প, তেতুলতলা, আম কঠাল এবং কলার বাগান নোকাবাহী-মাত্রেরই দ্খি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্চলতার মধ্যে বোবা মেরেটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে বর্ধনি অবসর পার তর্ধনি সে এই নদীতীরে আসিরা বসে।

প্রকৃতি বেন তাহার ভাষার অভাব প্রেপ করিয়া দেয়। বেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদার কলধনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ভাক, তর্র মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সম্দ্রের তরপারাশির ন্যায় বালিকার চির্নান্সতব্ধ হ্দয়-উপক্লের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিন্ত গতি ইহাও বোবার ভাষা— বড়ো বড়ো চক্ষ্পার্লবিশিষ্ট স্ভার বে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিলিরব-প্রে তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষ্যলোক পর্যত্ত কেবল ইপ্সিত, ভল্গী, সংগীত, ক্রণন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাক্ষে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহদেশ্বরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেরা-নৌকা কথ থাকিত, সজন জগং সমসত কাজকমের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিরা ভরানক বিজনমাতি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেরে মুখামাথি চুপ করিরা বসিরা থাকিত—একজন স্বিস্তীণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তর্ছোয়ার।

স্ভার বে গ্ডিকতক অল্তরপা বন্ধরে দল ছিল না তাহা নহে। গোরালের দ্বিট গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাশ্যলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শ্নে নাই, কিল্ডু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিড— তাহার কখাহীন একটা কর্ণ সূর্র ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে ব্রিত। স্ভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্মনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মান্বের অপেক্ষা ভালো ব্রিতে পারিত।

স্ভা গোয়ালে ঢ্কিয়া দ্ই বাহ্র আরা সর্বদীর গ্রীবা বেন্টন করিরা তাহার কানের কাছে আপনার গাড়নেল ঘর্ষণ করিত এবং পাল্যাল স্নিম্বদ্নিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নির্মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে বাইত, তাহা ছাড়া অনির্মিত আগমনও ছিল; গ্হে বে দিন কোনো কঠিন কথা শ্রিনত সে দিন সে অসমরে তাহার এই ম্ক কথ্য্টির কাছে আসিত— তাহার সহিক্তাপরিপ্রণ বিবাদশানত দ্বিভাগত হইতে তাহারা কী-একটা

অন্ধ অনুমানশান্তর দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন ব্রনিতে পারিত, এবং স্ভার গা দ্বে'ষিয়া আসিয়া অন্পে অন্পে তাহার বাহনুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সাম্থনা দিতে চেন্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল; কিন্তু তাহাদের সহিত সম্ভার এর প সমকক্ষভাবের মৈগ্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেন্ট আন্গত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশ্রটি দিনে এবং রাগ্রে যথন-তথন সম্ভার গরম কোলটি নিঃসংকাচে অধিকার করিয়া সম্থানিদার আয়োজন করিত এবং সম্ভা তাহার গ্রীবা ও প্রেঠ কোমল অপ্যালি ব্লাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্যাকর্যণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইপ্গিতে এর প অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

0

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে স্ভার আরও একটি সঞ্চী জ্টিরাছিল। কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কির্প সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কাবণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; স্তরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতালত অকর্মণা। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উপ্রতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেন্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণা লোকের একটা স্বিধা এই যে, আছার লোকেরা তাহাদের উপরে বিরক্ত হয় বটে, কিল্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হয়য় দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আঘটা গ্রসম্পর্কহিন সরকারি বাগান থাকা আবশাক তেমনি গ্রামে দ্ইে-চারিটা অক্রমণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রযোজন। কাজেক্মের্ম আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সমর সহজে কাটানো ধায়। অপরাহে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা ঘাইত। এবং এই উপলক্ষে স্কার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাং হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সংগী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সংগীই সর্বাপেক্ষা প্রেষ্ঠ— এইজন্য প্রতাপ স্কার মর্যাদা ব্রিত। এইজন্য সকলেই স্কাকে স্কা বলিত, প্রতাপ আর-একট্য অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া স্কাকে 'স্ব' বলিয়া ডাকিত।

স্ভা তে'তুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদ্রে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, স্ভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহাষ্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে, এই প্রথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু, কিছুই কবিবার ছিল না। তথন সে মনে-মনে বিধাতার কাছে জলোকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্যবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কান্ড

ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া ষাইত, বলিত, "তাই তো, আনাদের সু⊋ভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।"

মনে করে।, স্ভা যদি জলকুমারী হইত, আশ্তে আশ্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাধার মাণ ঘটে রাখিয়া বাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছ ধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, র্পার অট্টালিকার সোনার পালকে—কে বাসয়া?— আমাদের বাণাকঠের ঘরের সেই বোবা মেরে স্— আমাদের স্ব্ সেই মাণদশৈত গভার নিদ্তশু পাতালপ্রীর একমার রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না। তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিল্তু তন্ত স্ব প্রজাশ্ন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণাকঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

8

স্থাব বয়স জনেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্লমে সে বেন আপনাকে আপনি অন্ভব করিতে পারিতেছে। বেন কোনো-একটা প্রিমাতিখিতে কোনো-একটা সমৃদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোভ আসিয়া তাহার অসতরাস্থাকে এক ন্তন অনিবচনীর চেতনা-গান্তিতে পরিপ্র করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশন করিতেছ, এবং ব্যক্তিতে পারিতেছে না।

গত র প্রিমারেটে সে এক-একদিন ধীরে শরনগ্রের পার খ্লিয়া ভরে ভরে ম্থ বড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিষা দেখে, প্রিমাপ্রকৃতিও স্ভার মতো একাকিনী স্পত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া- যৌবনের রহসো প্রাকে বিষাদে অসীম নিজনিতার একেবারে শেষ সীমা পর্যত, এমনকি তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্থম্ কবিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তশ্ব ব্যাকৃল প্রকৃতির প্রাক্তে একটি নিস্তশ্ব ব্যাকৃল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রহ পিতামাতা চিদিতত হইষা উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরুভ করিয়াছে। এমনকি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শ্না বার। বালীকণ্ঠের সজল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজনা তাহার শত্র, ছিল।

দ্বীপ্রেষে বিসতর পরামশা হইল। কিছ্দিনের মতো বাণী বিদেশে গোল। অবংশ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'চলো, কলিকাতার চলো।''

বিদেশবাহার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুরাশা-ঢাকা প্রভাতের মতো স্ভার সমস্ত হৃদ্য অপ্রাণেপ একেবারে ভরিয়া গোল। একটা অনিদিশি আশশ্কা-বলে সে কিছ্-দিন হইতে কুমাগত নির্বাক্ ভুদ্তুব মতো তাহার বাপমারের সংশা সংশা ফিরিড—
ভাগর চক্ষ্ মেলিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী-একটা ব্কিতে চেন্টা করিত.
কিন্তু তাহারা কিছ্ব ব্যাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহে জলে ছিল ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কী রে শ্ব. তোর নাকি বর পাওরা গেছে, তুই বিরে করতে যাজ্জিস? দেখিস আমাদের ভূলিস নে।"

বলিরা আবার মাছের দিকে মনোবোগ করিল।

মর্মবিশ্ব হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সূভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সে দিন গাছের তলায় আর বসিল না। বাণীক'ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগ্হে তামাক খাইতেছিলেন, সূভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মূখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সাম্প্রনা দিতে গিয়া বাণীকপ্রের শান্তক কপোলে অশ্রন্থ গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। স্ভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে থাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দ্বৈ চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মন্থের দিকে চাহিল—দ্বই নেত্রপঞ্জব হইতে টপ্টপ্করিয়া অশ্রক্ষল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শক্লেম্বাদশীর রাতি। স্কৃতা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শম্পশ্যায় লুটাইয়া পড়িল— যেন ধরণাকৈ, এই প্রকাণ্ড মক্ মানবমাতাকে দুই বাহতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে ধাইতে দিয়ো না, মা। আমার মতো দুটি বাহত বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।'

কলিকাতার এক বাসায় সন্ভার মা একদিন সন্ভাকে খ্ব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছা করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলাশত করিয়া দিলেন। সন্ভার দাই চক্ষ্ দিয়া অশ্রম্ পড়িতেছে; পাছে চোথ ফা্লিয়া থারাপ দেখিতে হয় এজনা তাহার মাতা তাহাকে বিশতর ভংগিনা করিলেন, কিন্তু অশ্রক্তল ভংগিনা মানিল না।

বন্ধ্যুসঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শাঞ্চত, শশব্যসত হইয়া উঠিলেন; যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বালির পশ্রে বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথা হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অপ্র্যুপ্তাত দ্বিগ্র বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নির্বাক্ষণ করিয়া বালিলেন, "মন্দ্র নহে।"

বিশেষত, বালিকার রুন্দন দেখিয়া ব্ঝিলেন ইহার হ্দের আছে, এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, 'যে হ্দের আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হ্দের আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে।' শারির ম্বার নাার বালিকার অপ্র্জল কেবল বালিকার ম্লা বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আব-কোনো কথা বলিকান।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খ্ব একটা শ্ভলপে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল— তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলন্দে দ্বীকে পশ্চিমে লইরা গোল।
সংতাহখানেকের মধ্যে সকলেই ব্ঝিল নববধ্ বোরা। তা কেহ ব্ঝিল না সেটা
ভাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দ্বিট চক্ষ্ব সকল কথাই
বিলয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা ব্ঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়—ভাষা পার
না— যাহারা বোবার ভাষা ব্ঝিত সেই আক্রমপরিচিত মুখগ্রনি দেখিতে পার না—

বালিকার চিরনীরব হ্দয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত রুশ্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শ্রনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষ্ম এবং কর্ণে শ্রিয়ের স্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

মার ১১১৯

#### মহামায়া

### প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গদ্ভীর দ্থি ঈষং ভংসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম এই, 'তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এপর্যন্ত তোমার সকল কথা শ্নিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদ্বে স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?'

রাজ্ঞীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষং ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দ্ভিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গ্ছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোনো-কিছ্ কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দুত বলিয়া ফেলিল, "আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দ্জনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিশ্ছু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছ্ই হইল না। কথাটা নিতাশত নীরস নিরলংকার, এমনকি অশ্ভুত শ্নিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল— আরও দুটো-পাঁচটা কথা জ্বাড়য়া ওটাকে যে বেশ একট্ নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থা রহিল না। ভাঙা মান্দিবে নদীর ধাবে এই মধ্যাহকালে মহানায়াকে ভাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা শান্ধ কেবল বলিল, "চলো, আমরা বিবাহ করি গে!"

মহামারা কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্দিশ বংসর। যেমন পরিপ্রণ বয়স, তেমনি পরিপ্রণ সৌন্দর্য। যেন শরংকালের রৌদ্রেব মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা— সেই রৌদ্রের মতোই দীপত এবং নীরব, এবং তাহার দ্যান্ট দিবালোকের ন্যায় উদ্মৃত্ত এবং নিভাক।

তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন— তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাই-বোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক— মুখে কথাটি নাই, কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে দিবা ন্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সংশ্যে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন: তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অলপবয়দক প্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবদ্ধায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সংশ্যে কেবল তাহার দ্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ই'হারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীর্পে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসা্পানী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার স্কৃত্ দেনহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বরস্ক ক্রমে ক্রমে বোলো, সতেরো, আঠারো, এমর্নাক উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এর্প অসামান্য স্বৃত্তিশ্বর পরিচয় পাইয়া ভারি খুর্ণি হইলেন; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জ্বীবনের আদর্শপ্রল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এ দিকে সাধ্যাতীত বায় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অন্তর্প কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারীবয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহ্না যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্য তিনি যদিও এই নরনারীয্গলের প্রতি এযাবং বিশেষ অমনোষোগ প্রদর্শন করিরা আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নন্ট করেন নাই। বৃষ্ধ প্রজাপতি যখন চ্লিতেছিলেন, য্বক কন্দর্প তথন সম্পূর্ণ সজাগ অবন্ধার ছিলেন।

ভগবান কন্দপের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হর। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো-চারটে মনের কথা বালবার অবসর খ্রাজায় বেড়ার, মহামারা তাহাকে সে অবসর দের না— তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দুম্ভি রাজীবের ব্যাকুল হুদরে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।

আজ শতবার মাধার দিবা দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, বতকিছা বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পর হয় আমরুপ সূখ নর আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, "চলো, তবে বিবাহ করা যাউক।" এবং তার পরে বিক্ষাত-পাঠ ছাতের মতো থতমত থাইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এর্প প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেক ক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাক্রকালের অনেকগ্লি অনিদিশ্টি কর্ণধ্বনি আছে, সেইগ্লি এই নিস্তশ্বভার ঘৃতিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মদ্দরের অধাসংলান ভাঙা কবাট এক-একবার অভাত মৃদ্মান্দ আতান্বর-সহকারে ধীরে ধীরে ধাঁলিতে এবং বংধ হইতে লাগিল। মিন্দরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ভাকে, বাহিরে শিম্লগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোক্রা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শা্চ্ক পগুরাশির মধ্য দিয়া গির্গাটি সর্ সর্ শব্দে ছাটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উক্ষ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমসত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্ ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদার জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমসত আক্ষিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদ্রে তর্তল হইতে একটা রাখালের বাশিতে মেঠো স্র বাজিতেছে। রাজ্যীব মহামায়ার ম্থের দিকে চাহিতে সাহস্যী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বাদ্যাবিদ্টের মতো নদারীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছ্কেণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিক্কৃকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা বেমনি নড়িল রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাং হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মান,সারেই নড়ে; আর-কাহারও সাধা নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে— সে কি কখনো রাজীবের মতো অকুলীন রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। বাহা হউক, মহামায়া ব্রিকতে পারিল, তাহার নিজের বিবেচনা-

হীন ব্যবহারেই রাজ্জীবের এতদ্বে স্পর্ধা বাড়িয়াছে। তৎক্ষণাং সে মণ্দির ছাড়িয়া চলিয়া বাইতে উদাত হইল।

রাজীব অবস্থা ব্ঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি কালই এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে— 'সে থবরে আমার কী আবশ্যক'। কিল্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না— শাশ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

রাজীব কহিল, "আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপ্রের কুঠিতে বদলি হইতেছেন, আমাকে সংগুলইয়া যাইতেছেন।"

মহামায়া আবার অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে— একটা মানুষকে চিরদিন নজরবিদ্দ করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষং খুলিয়া কহিল, "আছ্য।" সেটা কতকটা গভীর দীঘনি-বাসের মতো শুনাইল।

কেবল এই কথাট্যুকু বলিয়া মহামায়া প্রশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমন সময় রাজীব চম্কিয়া উঠিয়া কহিল, "চাট্রেক্সমহাশ্য!"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মণ্দিরের অভিমুখে আসিতেছে; বুঝিল, তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সন্ভাবনা দেখিয়া মণ্দিরের ভণ্নাভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেণ্টা করিল। মহামাযা সবলে তাহার হাত ধবিষা আউক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মণ্দিরে প্রবেশ করিলেন— কেবল একবাব নীরবে নিস্তশ্ব-ভাবে উভয়ের প্রতি দুন্তিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার আনুগমন করিল— আর, রাজীব হতবৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ধেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

## শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একথানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন, "এইটে পরিয়া আইস।" মহামায়া পরিয়া আসিল।

তাহার পর বলিলেন, "আমার সংস্যাচলো।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমনকি সংকেতও কেহ কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান-অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দ্রে নহে। সেখানে গঙ্গাযান্তীর ঘরে একটি বৃন্ধ রাহান মৃত্যুর জন্য প্রতীকা করিতেছিল। তাহারই শ্যাপাশ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোলে প্রোহিত রাহান উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শ্ভান্তানের আয়োজন করিয়া লইযা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া ব্রিকল, এই

মুম্ব্র সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমান্তও প্রকাশ করিল না। দুইটি অদ্রবতী চিতরে আলোকে অধ্বকারপ্রায় গ্রে মৃত্যুবন্দুগার আর্থ্যনির সহিত অদ্পদ্ট মন্দ্রোকারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইরা গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার প্রদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দ্বিটনায় বিধবা অতিমাত শোক অন্ভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাং বিবাহসংবাদে যেব্প বঞাহত হইয়াছিল, বৈধবাসংবাদে সের্প হইল না। এমনকি, কিঞিং প্রফ্লেরে বাধ করিতে লাগিল। কিন্তু, সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, ন্বিতীয় অমেএকটা বঞাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, ন্মানে আভ ভারি ধ্ম। মহামায়া সহমাতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহাব্যে এই নিদার্ণ ব্যাপার বলপ্বিক রহিত করিবে। তাঁহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজ্ঞই বর্দাল হইয়া সোনাপ্রের রওনা হইয়াছে--রাজীবকেও সংশ্যে লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাজীব এক মাসের ছাটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মথামাথা তাহাকে বলিয়াছে, "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিরো।" সে কথা সে কিছ্তেই লখ্যন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছুটি লইয়াছে, আবশাক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস— এবং অবশেষে সাহেবের কর্মা ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বানে তিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যথন পাগলের মতো ছাটিয়া হয় আত্মহতা। নয় একটা-কিছা করিবার উদোগ করিতেছে, এমন সময় সংখ্যাকালে মায়লধারায় বৃত্তির সহিত একটা প্রলয়র বড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। যখন দেখিল বাহা প্রকৃতিতেও তাহার অভতেরের অনার্প একটা মহাবিশ্লর উপস্থিত হইয়াছে তখন সে যেন কতকটা শাভত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রসৃতিত তাহার হইয়া একটা কোনোর্প প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শত্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি অবাশ পাতাল ছাড়িয়া ততটা শত্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ্য করিতেছে।

এমন সময় বাহির হইতে সবলে কে শ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খ্লিরা দিল। ঘরের মধ্যে আর্থিন্দে একটি দ্বীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাধার সম্ভূত ম্থ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তংক্ষাং চিনিতে পারিল, সে মহামারা।

উচ্ছাসিত স্বরে জিল্ঞাসা করিল, "মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?" মহামায়া কহিল, "হাঁ। আমি তোমার কাছে অপাকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অপাকার পালন কবিতে আসিবাছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমসত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে-মনে সেই মহামায়া আছি। এখনও বলো, এখনও আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনও আমার ঘোমটা খ্লিবে না, আমার মৃখ দেখিবে না— তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

ম,তার হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেন্ট; তথন আর-সমস্তই তুক্ত জ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি বেমন ইক্ষা তেমনি করিয়া থাকিয়ো—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল, "তবে এখনি চলো— তোমার সাহেব যেখানে বদলি হইয়াছে সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা-কিছ্ম ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এর্মান ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন—ঝড়ের বৈগে কঞ্চর উড়িয়া আসিয়া ছিটা গর্মলর মতো গায়ে বিশিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়্র বেগ পশ্চাং হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দ্বইটা মান্যকে ছিম্ম করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গঙ্গপটা পাঠকেরা নিতান্ত অম্লক অথবা অলোকিক মনে করিবেন না। যখন সহ-মুরুপপ্রথা প্রচলিত ছিল তখন এমন ঘটনা কুদাচিং মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাধিয়া তাহাকে চিতায় সমপণ করিয়া যথাসময়ে অণ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছল। অণ্নিও ধ্ ধ্ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচন্দ্র ঝড় ও ম্বলধারে বৃণ্টি আরুল্ড হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুল্ধ করিয়া দিল। বৃণ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলন্দ্র হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভদ্ম হইয়া তাহার হাতদ্বিটি ম্কু হইয়াছে। অসহা দাহযাক্রণায় একটিমার কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বিসয়া পায়ের বন্ধন খ্লিল। তাহার পর, প্থানে স্থানে দাধ বন্ধ্যণ্ড গায়ে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গ্রে কেইই ছিল না, সকলেই শমশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একথানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে ম্থ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর ম্থের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদ্রবতীর্বাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

সহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু বাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানিমাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাট্কু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা ফলগাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ্বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদ্ট্কুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদন প্রতি মৃহুতে প্রীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিশ্তশ্ব নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিশ্তশ্বতা দ্বিগন্প দৃঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিশ্তশ্ব মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিপান করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব প্রে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব স্বাদর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিশ্বিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছর মৃতি চির্দিন পাশ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুবে মানুবে স্বভাবতই যথেন্ট ব্যবধান আছে—বিশেষত মহামায়া প্রাণবিণিত কর্ণের মতো সহজ্ব-কবচ-ধারী, সে

আপনার স্বভাবের চারি দিকে একটা আবরণ কাইরাই জন্মগ্রহণ করিরাছে— তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্মগ্রহণ করিরা আবার আরও একটা আবরণ কাইরা আসিরাছে। অহরহ পাশ্বে থাকিয়াও সে এত দ্রের চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না— কেবল একটা মায়ার্গান্ডর বাহিরে বিসন্না অভৃশ্ত ত্যিত হ্দরে এই স্ক্রের অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেন্টা করিতছে— নক্ষ্য যেন প্রতিরাগ্রি নিদ্রাহীন নিনিমেষ নত নেত্রে অন্ধক্রে নিশ্বীধিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিভ্যুকো নিশ্বাপন করে।

অর্মান করিয়া এই দুই স্পাহীন একক প্রাণী কতকাল একত বাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শ্রুপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল।
নিচপন্দ জ্যোংশনারাত্রি স্কৃত প্থিবীর শিররে জাগিয়া বাসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিত্রা
ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বাসিয়া ছিল। গ্রীক্ষক্রিট বন হইতে
একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব
দেখিতেছিল, অন্ধকার তর্শ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত র্পার
পাতের মতো ঝক্ঝক্ করিতেছে। মান্য এরকম সময় দপ্ট একটা কোনো ক্ষা
ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমদ্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত
হইতে থাকে— বনের মতো একটা গন্ধোছ্রাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিখনিন
করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ বেন সমদ্ত প্র্
নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খ্লিয়া ফেলিয়াছে এবং
মাজিকার এই নিশীধিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিদ্তব্ধ স্কুদর এবং
স্কুদভার দেখাইতেছে। তাহার সমদ্ত অন্তিছ সেই মহামায়ার দিকে এক্যোগে
ধাবিত হইল।

স্বাদ্যালাতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শরনমন্দিরে প্রবেশ করিল।
মহামায়া তথন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল— মৃথ নত করিয়া দেখিল— মহামায়ার মুখের উপর জোপনা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথার। চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠার লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্ধ একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষ্যার চিহ্ন রাথিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অবান্ত ধর্নিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল; দেখিল, সম্মুখে রাজীব। তংক্ষণাং ঘোমটা টানিয়া শয়া ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব ব্বিল এইবার বন্ধু উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল; পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা করো।"

মহামারা একটি উত্তরমান্ত না করিয়া, মৃহ্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গোল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সম্থান পাওয়া গোল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি স্কাষীর্ঘ দেখাচিক্ রাখিয়া দিয়া গোল।

# দানপ্রতিদান

বড়োর্গাল যে কথাগ্রলা বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপ্রতাল একেবারে জর্বালয়। জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগ্লা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ করিয়া বলা— এবং স্বামী রাধাম্কুল তথন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদ্রে বসিয়া তাম্বলের সহিত তামক্টধ্ম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগ্লো শ্লিভপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বােধ হইল না। অবিচলিত গা্ম্ভীথের সহিত তামক্ট নিঃশেষ করিয়া অভাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গালেন।

কিন্তু, এর্প অসামান্য পরিপাকশন্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শ্যনগৃহে আসিয়া দ্বামীর সহিত এনন ব্যবহাব করিল যাহা ইতিপ্রে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শ্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে দ্বামীর পদসেবায় নিয্ত হইত, আজ একেবারে স্বেগে কজ্কণঝংকার করিয়া দ্বামীর প্রতি বিম্থ হইয়া বিছানার এক পাশে শ্ইয়া পড়িল এবং ক্রন্নাবেগে শ্যাতল কম্পিত করিয়া তালল।

রাধাম্কুদ্দ তংপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদাব চেণ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই ঔদাসীনো স্থার অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদ্যুশভাব স্ববে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্য -বশত ভোৱে উঠিতে হইবে এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহা্রে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধাম্কুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

রাসমণি উচ্ছবসিত স্বরে কহিলেন, "শোন নাই কি।"

"শর্নিরাছি। কিন্তু, বউঠাকর্ন একটা কথাও তো মিথা। বলেন নাই। আমি কি দাদার অস্নেই প্রতিপালিত নহি। তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত এ-সমুহত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি। যে খাইতে পরিতে দেয় সেবিদ দুটো কথা বলে তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।"

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কী।"

"বাঁচিতে তো হইবে।"

"মরণ হইলেই ভালো হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একট্ ঘ্যাইবার চেণ্টা করে। আরাম বোধ করিবে।" বলিয়া রাধাম্কুদন উপদেশ ও দ্ভীনেতর সামঞ্জসাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামনুকৃদ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতারত নিকট-সম্পর্ক ও নয়: প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু, প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছ্ন কম নহে। বড়োগিলি বজসনুদ্রীর সেটা কিছ্ন অসহা বোধ হইত। বিশেষত, শশিভূষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউরের অপেক্ষা নিজ স্থাীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরণ্ড যে জিনিসটা নিতাস্ত একজোড়া না মিলিত সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটোবউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে তিনি স্থাীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধাম্কুলের পরামর্শের প্রতি বেলি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচর পাওয়া যায়। শশিভ্ষণ লোকটা নিতাস্ত টিলাটোলা রকমের, তাই ঘরের কাল এবং বিবয়কমের সমস্ত ভারে রাধাম্কুলের উপরেই ছিল। বড়োগিলির সর্বদাই সন্দেহ, রাধাম্কুল তলে তলে তাহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে— তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না রাধার প্রতি তাহার বিক্ষেয় ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগ্রোও অন্যায় করিয়া তাহার বিরক্ষে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজনা তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহার প্রতি নির্বিশ্য অবজ্ঞাপ্রতি নির্কের সন্দেহকে ঘরে বাসয়া দ্বিগুল দৃঢ় করিতেন। তাহার এই বহ্ময়পোষ্ঠ মানসিক আগ্রন আশ্বেনর্যাগরির অন্নাহংপাতের নায় ভূমিকম্প-সহকারে প্রায় মাঝে-মাঝে উক্ষভাষায় উচ্ছন্সিত হইত।

রাতে রাধামকুদের ঘ্মের বাাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না—কিশ্তু পর্দিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমন্থে শাশভূষণের নিকট গিয়া দাঁভাইলেন। শাশভূষণ বাদতসমদত হইয়া জিজাসা করিলেন, "রাধে, তোমায় এমন দেখিতিছি কেন। অসুখ হয় নাই তো?"

বাধাম্কুগদ মৃদ্দেররে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সম্ধাকালে বড়োগ্হিণীর আক্রমণব্তাশত সংক্ষেপে এবং শাদতভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভ্যণ হাসিয়া কহিলেন, "এই! এ তো ন্তন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেয়ে, স্যোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও তো মাকে-মাঝে শ্নিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংলাব তাগে কবিতে পাবি না।"

রাধা কহিলেন, "মেরেমান্ষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে প্রেষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে। কেবল ভর হয়, তোমার সংসারে পাছে অধ্যন্তি ঘটে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গেলে আমার কিসের শাশিত।"

আর অধিক কথা হইল না। রাধাম্কুন্দ দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হাদয়ভার সমান বহিল।

এ দিকে বড়োগ্হিণীর আক্রোল ক্রমলই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোটা দিতে পারিলে ছাড়েন না: মুহ্মুহ্ বাকাবালে রাসমণির অত্রয়েয়াকে একপ্রকার শরশযাাশায়ী করিয়া ত্লিলেন। বাধা বদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্থাকৈ ক্লনােশমুখী দেখিবামাত চোখ ব্ভিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তব্ ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহা হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, শশিভ্যণের সহিত তাঁহার সন্পর্ক তো আজিকার নহে—দুই ভাই যথন প্রতিংকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসংস্থা পাঠশালার যাইত, উভরে যথন একস্পো প্রাম্শ করিয়া গ্রেমহাশ্রকে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শ্ইয়া শিতমিত আলোকে মাসির নিকট গলপ শ্নিত, ঘরের লোককে ল্কাইয়া রাত্রে দ্র পঞ্লীতে যাত্রা শ্নিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাশিত উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজস্ফেরী, কোথায় ছিল রাসমাণ। জীবনের এতগালো দিনকে কি এক দিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিম্তু, এই কম্বন যে স্বার্থপরতার কম্বন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্নপ্রত্যাশার স্কত্রের ছম্মবেশ, এর্প সন্দেহ, এর্প আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছ্দিন এর্প চলিলে কী হইত বলা শায় না। কিম্তু, এমন সময়ে একটা গ্রেতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বালতেছি তখন নির্দিশ্ট দিনে স্থানেতর মধ্যে গবর্মেশ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত জমিদারি পরগনা এনাংশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধাম্কুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক ম্দ্ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ।"
শাশিভ্ষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান নিয়াছিলে,
পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লাটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন সের্প তাহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মৃহত্তে ভূবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি দ্বীর গহনা বন্ধক দিতে উদাত হইলেন। রাধামাকুদ্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি প্রেই নিজ দ্বীব গহনা ব**ন্ধক** রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গ্রিণী যাহাকে দ্রে করিবার সহস্র চেন্টা করিয়াছিলেন বিপৎকালে তাহাকে বাকেলভাবে অব্নদ্ধন করিয়া ধরিলেন। এই সময় দ্ই দ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নিভার করা যাইতে পারে তাহা ব্যিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামাকুদের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামনুকৃদ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনেব জন্য প্রস্তৃত হইয়াছিল। নিকটবতী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি ব্যবসায়ে আহের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষাব্দিধ সাবধানী রাধামনুকৃদ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা প্রের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অরেই দাসভ্বণ এবং ব্রজস্কারী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে দপ্ট কোনো পর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইণ্গিতে বাবহারে সেই ভাব বাস্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং

হাত দুলাইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বড়োগিলির ইচ্ছার প্রতিক্লে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল— কিন্তু সে কেবল একটি দিন মান্ত— তাহার পর্রাদন হইতে সে ফেন প্রের অপেক্ষাও নম্ম হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাত্রে রাধাম্কুণ কী কী ব্রিছ প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পর্রাদন হইতে তাহার মুখে আর 'রা' রহিল না, বড়োগিলির দাসীর মতো হইয়া রহিল। শুনা যায়, রাধাম্কুণ সেই রাত্রেই স্হাকৈ তাহার পিত্তবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সণতাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই। অবশেষে ব্রজস্ক্রী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, "ছোটোবউ তো সোদন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ধরে আছি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রয়সম্পর্শ তাহার মর্বাদা ও কি ব্রিতে শিথিয়াছে। ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করে।"

রাধামনুকৃশ্দ সংসারখরতের সমসত টাকা ব্রজস্কুলরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশাক বায় নিয়ম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজস্কুলরীর নিকট হইতে পাইতেন। গ্রমধ্যে বড়োগিয়ির অবস্থা প্রাপেক্ষা ভালো বই মন্দ্রতে, কারণ প্রেই বলিয়াছি শশিভ্ষণ স্নেহবংশ এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরণ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভ্ষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফার হাসোর বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কুশ হইরা যাইতেছিলেন। আর-কেহ তাহা ততটা লক্ষা কবে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিরা রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময় গভার রাপ্রে রাসমণি ভারত হইখা দেখিত, গভার দাীঘানিশ্বাস ফোলরা অশাশতভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধাম্কুদন অনেক সময় শশিভ্ষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, "তোমার কোনো ভাবনা নাই, দানা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দ্বি না। বেলি দিন দেরিও নাই।"

বাদতবিক বেশি দিন দেরিও হইল না। শশিভ্যণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে থরিদ করিরাছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর-খাজনা দিতে হইত—এক প্রসাম্ক্রণ পাইত না। রাধামকুন্দ বংসরের মধ্যে দ্ই-একবার লাঠিয়াল লইয়া ল্টেপাট কবিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধা ছিল। অপেক্ষাকৃত নিদ্যালাতীয় ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘ্লা করিত এবং রাধামকুন্দের প্রামর্ণ ও সাহারো সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুখ্যাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিদ্তর মকদ্দমা-মামলা করিরা বারবার অকৃতকার্য হইরা এই বঞ্চাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জনা উংস্কে হইরা উঠিল। সামান্য ম্লো রাধাম্কুদ সেই প্র সম্পত্তি প্নর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখার বত অম্প দিন মনে হইল আসলে ততটা নর। ইতিমধ্যে প্রার দশ বংসর উত্তীর্ণ হইরা গিরাছে। দশ বংসর প্রে শশিভ্ষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রেট্বরসের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট-দশ বংসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তরর্ম্থ মানসিক উত্তাপের বান্পবানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিরা পৌছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন তখন কী জানি কেন আর তেমন প্রফল্পে হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযদ্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া ষায়—সে সার আর কিছাতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জনা শশিভ্ষণকে গিয়া ধরিল। শশিভ্ষণ রাধাম্কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বল, ভাই।"

রাধাম কুন্দ বলিলেন, "অবশ্য, শভেদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৃইকি।"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহমুণেরা দক্ষিণা এবং দ্বঃখীকাঙালগণ প্রসা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরন্ডে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভ্ষণ পরিবেষণাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারিদিন বিশ্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার ভংল শরীরে আর সহিল না— তিনি একেবারে শ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দ্রহ্ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল— বৈদ্য মাথা নাড়িষা কহিল, "বড়ো শঙ্ক ব্যাধি।"

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামনুকৃদ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কির্প দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভ্ষণ কহিলেন, "ভাই, আমার কী আছে যে কাহাকে দিব।" রাধাম,কন্দ কহিলেন, "সবই তো তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এক কালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামনুকৃদ্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শ্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভৃষণের শ্বাসক্রিয়া কন্টসাধা হইয়া উঠিল।

রাধামনুকুন্দ তথন শ্য্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর প**ুদ্**টি ধরিয়া কহি**ল,** "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।"

শশিভ্যণ কোনো উত্তর করিলেন না— রাধাম,কুল্দ বলিয়া গোলেন— সেই স্বাভাবিক শালত ভাব এবং ধারে ধারে কথা, কেবল মাঝে-মাঝে এক-একটা দার্ঘনিন্দ্রাস উঠিতে লাগিল—"দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অলতর্বামা জানেন, আর প্থিবীতে যদি কেহ ব্রিতে পারে তা হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অলতরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল— তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলান, এই সামান্য স্ত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গ্রেল্ডর হইয়া উঠিতেছে তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমি সদর-থাজনা লাঠ করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভ্যণ তিলমাত্র বিদ্যায়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষং হাসিয়া মৃদ্দেবরে রুখ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজনা এত করিলে তাহা কি সিম্ধ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি!"

বলিয়া প্রশাশত মৃদ্ হাসোর উপরে দৃই চক্ষ্ হইতে দৃই বিশ্দ্ অশ্রহ গড়াইরা পড়িল।

রাধামনুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, "দাদা, মাপ করিলে তো ?"

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি বাহাদের সহিত বড়বন্দ্র করিয়াছিলে তাহার।ই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

ताधामन्त्रम न्रे कत्रज्ञल लिक्कड मृथ ल्कारेशा कॉनिएड लागिल।

অনেক ক্ষণ পরে কহিল, "দাদা, মাপ বদি করিয়াছ তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।"

শশিভ্যণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তথন তাঁহার বাক্রোধ হইরাছে—
বাধামকুদের মথের দিকে অনিমেষ দ্খি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত
তুলিলেন। তাহাতে কী ব্ঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামকুদ ক্রিয়া
থাকিবে।

ट्रेंड ५२५५

#### সম্পাদক

আমার স্থাী-বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তথন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যাস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাট্কু হাসিট্কু দেখিয়া, তাহার আধাে আধাে কথা শ্রনিয়া, এবং আদরট্কু লইয়াই তৃগ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভালাে লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কায়া আরশ্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সুমুপ্ণ করিয়া সম্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেন্টায় মান্য করিয়া তুলিতে হইবে এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার দ্বীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খিসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দ্বিতাকে দ্বিগ্ৰ দেনহে পালন করা আমার কর্তবা এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম না পত্নীহীন পিতাকে প্রম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তবা এইটে সে বেশি অন্ভব করিয়াছিল, আমি ঠিক ব্রিকতে পারি না। কিন্তু ছয় বংসর বয়স হইতেই সে গিল্লিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ওইট্কু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেন্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হচ্চে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো: দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ কবে যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো প্র্তুল সে ইতিপ্রের্ব কখনো পায নাই, এইজন্য বাবাকে খাওযাইয়া পরাইযা বিছানায় শ্রুয়ইয়া সে সমসত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিড়ছকে কিঞ্চিং সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকৈ সংপাত্তে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক— আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি, কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূখের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্মেন্ট-আপিসে চাকরি কবিবার বরস গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিরা বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফা্টা করিলে তাহাতে তেল রাখা যার না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশন্তি মালেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিল্টু ফার্দিলে বিনা ধরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই বে হতভাগ্যের বান্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঞ্জাভূমিতে অভিনয় হইয়া গোল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছ্তেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিস্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিরা আদর করিয়া স্নেহ-সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা নাইতে বাবে না?" আমি হ্ংকার দিরা উঠিলাম, "এখন যা, এখন বা, এখন বিরম্ভ করিস নে।"
বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফ্ংকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অম্থকার
হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদরে নীরবে ঘর হইতে বাহির
হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইরা দিই, চাকরকে মারিতে বাই, ভিক্ক স্র করিরা ভিকা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইরা তাড়া করি। পথপাশেবই আমার ঘর হওরতে যখন কোনো নিরীহ পাশ্ব জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিল্পাসা করে, আমি তাহাকে জাহায়ম-নামক একটা অস্থানে যাইতে অন্রোধ করি।—হার, কেহই ব্রিড না, আমি খ্র একটা মঞ্জার প্রহসন লিখিতেছি।

কিণ্ডু যতটা মন্ধা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হর নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এ দিকে প্রভার যোগ্য পারগ্রিল অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহতে খেরাল ছিল না।

পেটের জনুলা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা স্যোগ জন্টিয়া গেল। জাহিরপ্রামের এক জমিদার একথানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম বে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অপানি নির্দেশ করিয়া দেখাইত, এবং আপনাকে মধ্যাহতপনের মতো দ্নিরীক্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরপ্রামের পাশ্বে আহিরপ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথার কথার লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্টেটের নিকট ম্চুলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ববতী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুদ্ধ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালার আহিরগ্রাম আর মাধা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল প্রপ্রেবের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপাস্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাসামর ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুর্বদের প্রতি লক্ষ করিয়া এক-একটা মর্মান্তিক বাকাশেল ছাড়িতাম, আর সমশ্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফ্টির মতো বিদীপ হইয়া বাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিরা বিলত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষার গাল পাড়িত বে, ছাপার অকরগ্রলা পর্বশ্ত বেন চক্ষের সমক্ষে চীংকার করিতে থাকিত। এইজনা দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব সপত ব্বিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভাাসবশত এমনি মঞ্জা করিয়া এত ক্টকৌশল-সহকারে বিপক্ষদিগকে আন্তমণ করিতাম বে, শত্রু মিত্ত কেহই ব্রিডে পারিত না আমার কথার মমটা কী।

তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিও আমার হার হইল।

<sup>সারে</sup> পড়িয়া স্বেটি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভূল

করিয়াছি; কারণ, ষত্বার্থ ভালো জিনিসকে ষেমন বিদ্রুপ করিবার স্ক্রিষা এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হন্বংশীয়েরা মন্বংশীয়দের ষেমন সহজে বিদ্রুপ করিতে পারে মন্বংশীয়েরা হন্বংশীয়দিগকে বিদ্রুপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। স্কুতরাং স্বুর্চিকে তাহারা দশেতান্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভূ আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন্কি আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগ্রলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভূলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি ষেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জর্বিয়া একেবারে শেষ পর্যক্ত প্রতিয়া গিয়াছি।

মন এমনি নির্ংসাহ হইয়া গেল, মাথা খ্রিড়য়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল, বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে ব্রিকতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির প্তুল ঢের ভালো সংগী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ ক্রমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়ছে। গোটাকতক অত্যুক্ত কুংসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধ্বান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শ্নাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা ষেমনই হউক, ভাষার বাহাদ্বির আছে। অর্থাং, গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিম্কার বৃঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ওই এক কথা শ্রনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটা বাগানের মতো ছিল। সন্ধাবেলায় নিতাশত পর্টিড়তচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতিছিলাম। পাখিবা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া বখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছদেদ সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আস্থাসমর্পণ করিল তখন বেশ ব্রিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং স্বর্চি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি কী উত্তর দেওরা যার। ভদুতার একটা বিশেষ অস্বিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে ব্রিতে পারে না। অভদুতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছ্তেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময়ে সেই সম্থার অম্পকারে একটি পরিচিত ক্রু কণ্ঠের স্বর শ্নিতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উক্ষ স্পর্শ অন্ভব করিলাম। এত উদ্বেজ্ঞিত অনামনক্ষ ছিলাম যে, সেই মুহুতে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিরাও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মৃহ্তি পরেই সেই ন্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সন্ধানপার্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আন্তে আন্তে কাছে আসিয়া মৃদ্দ্বেরে ডাকিরাছিল, "বাবা।" কোনো উত্তর না পাইরা আমার দক্ষিণ হস্ত ভূলিরা ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে ব্লাইয়া আবার ধীরে ধীরে গ্রে ফিরিয়া বাইতেছে।

বহর্নিদন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ভাকে নাই এবং স্বেচ্ছারুমে আসিয়া আমাকে এতট্বুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হ্দর সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছ্কণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিরা দেখিলাম প্রভা বিছানার শুইয়া আছে। শরীর ক্রিফছিবি, নয়ন ঈষং নিমালিত; দিনশেষের করিয়া-পড়া ফ্লের মতো পড়িয়া আছে। মাধায় হাত দিয়া দেখি অতাত উক্ত: উত্তত নিশ্বাস পড়িতেছে: কপালের শির

দপ্দপ্করিতেছে।

ব্রিতে পারিলাম, বালিকা আসম রোগের তাপে কাতর হইরা পিপাসিত হ্দরে একবার পিতার ন্দেহ পিতার আদর লইতে গিরাছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জনা খ্বে একটা কড়া জবাব কম্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতশত করতলের মধ্যে আমার হসত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের বত কাগজ ছিল সমস্ত প্রভাইরা ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হর নাই।

বালিকার বখন মাতা মরিরাছিল তখন তাহাকে কোলে টানিরা লইরাছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্তের্যান্টিকরা সমাপন করিরা আবার তাহাকে ব্কে তুলিরা লইয়া ঘরে চলিরা গেলাম।

বৈশাৰ ১০০০

# মধ্যবতি নী

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

নিবারণের সংসার নিভাশ্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাবারসের কোনো নামগন্ধ ছিল না। জ্বীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশাক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনো উদর হয় নাই। যেমন পরিচিত প্রোতন চটি-জ্বোড়াটার মধ্যে পা দর্টো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই প্রোতন প্থিবটিার মধ্যে নিবারণ সেইর্প আপনার চিরাভান্ত প্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে শ্রমেও কোনোর্প চিন্তা তর্ক বা তত্তালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গাঁলর ধারে গৃহখ্বারে খোলা গায়ে বাঁসয়া অত্যত নির্দ্বিশ্নভাবে হুকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈঞ্চব-ভিখারি গান গাহে, প্রাতন-বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চাঁলয়া যায়; এই-সমস্ত চণ্ডল দৃশ্য মনকে লঘ্ভাবে ব্যাপ্ত রাখে এবং যে দিন কাঁচা আম অথবা তপ্সিমাছ -ওয়ালা আসে সে দিন অনেক দরদাম করিয়া কিন্তিং বিশেষর্প রুখনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া দ্নান করিয়া আহারাশ্তে দড়িতে বলানো চাপকানটি পরিয়া, এক-ছিলম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ-পূর্বক আর-একটি পান মুখে প্রিয়া আপিসে যাতা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুখ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশাত গম্ভীর ভাবে সুখ্যা যাপন করিয়া আহারাশ্তে রাতে শ্রনগ্রে ফ্রী হরস্ক্রমীর সহিত সাক্ষাং হয়।

সেখানে মিপ্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো, নবনিষ্ট্র ঝির অবাধাতা, ছে'চিকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বশ্ধে ষে-সমস্ত সংক্ষিপত সমালোচনা চলে তাহা এ-পর্যত কোনো কবি ছন্দোবন্ধ করেন নাই, এবং সেজ্বনা নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদর হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্সন্ন মালে হরস্বদরীর সংকট পাঁড়া উপস্থিত হইল। জন আর কিছ্তেই ছাড়িতে চাহে না। ভাঙার বতই কুইনাইন দের বাধাপ্রাণ্ড প্রবল স্রোতের ন্যার জন্বও তত উধ্বের্ন চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্বশ্ত বার্ষি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভার বহ্কাল আর সে বার না; কী বে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শরনগৃহে গিরা রোগাীর অবন্ধা জানিরা আসে, একবার বাহিরের বারান্দার বসিরা চিন্তিতম্থে তামাক টানিতে থাকে। দ্ই বেলা ভাত্তার বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং বে বাহা বলে সেই ঔবধ পরীকা করিরা দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইর্প অব্যবস্থিত শ্রূর্য সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরস্করী ব্যাধিম্ব হইল। কিস্তু, এমনি দ্বলি এবং শীর্ণ হইরা গেল বে, শরীরটি কেন বহ্দ্র হইতে অতি ক্লীণস্বরে আছি বলিয়া সাড়া দিতেছে মান্ত।

তথন বসস্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উক নিশীথের

চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উল্মৃত্ত শরনককে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরস্থদরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়াকির বাগান। সেটা বে বিশেষ কিছ্
সন্দ্শ্য রমণীর স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সমর কে একজন শখ করিরা
গোটাকতক ক্রেটন রোপণ করিরাছিল, তার পরে আর সে দিকে বড়ো-একটা দৃক্পাত
করে নাই। শৃষ্ক ভালের মাচার উপর কুষ্মান্ডলতা উঠিরাছে; বৃষ্ধ কুলগাছের তলার
বিষম জপাল; রামাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগ্লো ই'ট জড়ো হইয়া আছে
এবং তাহারই সহিত দন্ধাবশিষ্ট পাধ্রে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া
উঠিতেছে।

কিন্তু, বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরস্বদরী প্রতি মৃহ্তে বৈ একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল তাহার অকিঞ্চিংকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীক্ষকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামানদাটি যখন বাল্দ্যাার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে বেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে, তখন যেমন প্রভাতের স্বালোক তাহার তলদেশ পর্বন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বার্ম্পর্শ তাহার সর্বালা প্লেকিত করিয়া তোলে, এবং আকান্দের তারা তাহার স্ফটিকদপ্ণের উপর স্থান্দ্রির নাায় অতি স্ম্পন্টভাবে প্রতিবিদ্বিত হয়, তেমনি হয়স্বদরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অপ্যালি বেন দ্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভারটি সে সম্পূর্ণ ব্রিক্তে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিল্লাসা করিত 'কেমন আছ' তখন তাহার চোখে বেন জল উছলিরা উঠিত। রোগদীণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যুক্ত বড়ো দেখার, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্ল সকৃতন্ত চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিরা দীর্ণহস্তে স্বামীর হসত ধরিরা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অত্তরেও ফো কোখা হইতে একটা নুতন অপরিচিত আনশ্দর্শম প্রবেশলাভ করিত।

এই ভাবে কিছু দিন ষার। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবতী ধর্ব অলখগাছের কম্পমান লাখাল্ডরাল হইতে একখানি বৃহং চাঁদ উঠিতেছে এবং সম্থাবেলাকার গ্মট ভাঙিরা হঠাং একটা নিশাচর বাতাস জান্তত হইরা উঠিরাছে. এমন সমর নিবারণের চূলের মধ্যে অপ্যালি ব্লাইতে ব্লাইতে হরস্মানী কহিল, "আমাদের তো ছেলেপ্লে কিছুই হইল না, ভূমি আর-একটি বিবাহ করে।।"

হরস্পরী কিছ্দিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে বখন একটা প্রকা আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সন্থার হর তখন মান্ব মনে করে, 'আমি সব করিতে পারি'। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসন্ধানের ইচ্ছা বলবতী হইরা উঠে। স্রোতের উচ্ছাস বেমন কঠিন ভটের উপর আপনাকে সবেগে ম্ছিভি করে ভেমনি প্রেমের আবেদ, আনন্দের উচ্ছাস, একটা মহৎ ভাগি, একটা বৃহৎ দৃঃখের উপর আপনাকে কেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইর্প অবস্থার অত্যন্ত প্রাকিত চিত্তে একদিন হরস্কেরী স্থির করিল. আমার স্বামীর জন্য আমি খ্ব বড়ো একটা কিছ্ করিব। কিস্তু হার, বতখানি সাধ ততখানি সাধা কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওরা বার। ঐশ্বর্ষ

নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শৃধ্ একটা প্রাণ আছে, সেটাও বদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

'আর, স্বামীকে বদি দুশ্ধফেনের মতো শুদ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশ্ব-কন্দপের মতো স্ক্রের একটি ন্নেহের পুর্ত্তাল সম্তান দিতে পারিতাম! কিম্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না।' তথন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্মীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শ্রনিন্স নিবারণ হাসিরা উড়াইরা দিল, স্বিতীর এবং তৃতীর বারও কর্মপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরস্ক্রীর বিশ্বাস এবং সূথে যতই বাডিরা উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এ দিকে নিবারণ যত বারন্বার এই অন্রোধ শ্নিল ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দ্র হইল এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সণ্তান-পরিবত গৃহের সুখ্ময় চিত্র তাহার মনে উম্প্রেল হইয়া উঠিতে লগিল।

একদিন নিজেই প্রসংগ উত্থাপন করিয়া কহিল, "ব্ড়াবয়সে একটি কচি খ্রিককে বিবাহ করিয়া আমি মানুৰ করিতে পারিব না।"

হরস্কেরী কহিল, "সেজনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মান্য করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবর্ত্বা, স্কুমারী, লন্জাশীলা, মাত্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধ্র ম্খেছবি উদর হইল এবং হৃদর স্নেহে বিগলিত হইরা গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস আছে, কাঞ্জ আছে, তুমি আছে, কচি মেরের আবদার শ্রনিবার অবসর আমি পাইব না।"

হরস্কারী বারবার করিরা কহিল, তাহার জন্য কিছ্মান্ত সমর নন্ট করিতে হইবে না। এবং অবশেবে পরিহাস করিরা কহিল, "আছো গো, তখন দেখিব কোখার বা তোমার কাজ থাকে, কোখার বা অমি থাকি, আর কোখার বা তমি খাক।"

নিবারণ সে কথার উত্তরমাত্র দেওরা আবশাক মনে করিল না, শাস্তির স্বর্প হরস্ম্বরীর কপোলে হাসিরা তর্জানী-আঘাত করিল। এই তো গেল ভূমিকা।

## ন্বিতীয় পরিক্রেদ

একটি নোলক-পরা অগ্রভেরা ছোটোখাটো মেরের সহিত নিবারণের বিবাহ **হইল**, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিন্ট এবং মুখখানিও বেল ওলোওলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একট্ বিশেষ মনোবোল করিরা চাহির। দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইরা উঠে না। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় বে, 'ওই তো একফেটিা মেরে, উহাকে লইরা ভো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাল কাটাইরা আমার বরসোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলেকেন পরিরাশ পাওরা বার ।'

হরসন্বদরী নিবারপের এই বিষম বিপদগ্রন্থত ভাব দেখিরা মনে-মনে বড়ো আমোদ বোধ করিত। এক-একদিন হাত চাপিরা ধরিরা বালত, "আহা, পালাও কোথার। ওইটনুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইরা ফোলবে না।"

নিবারণ শ্বিগন্থ শশবাসত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে, রোসো রোসো, আমার একট্র বিশেব কাজ আছে।" বলিয়া বেন পালাইবার পথ পাইত না। হরস্কেরী হাসিয়া শ্বার আটক করিয়া বলিত, "আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না।" অবশেষে নিবারণ নিতাপতই নির্পায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরস্থদরী তাহার কানের কাছে বলিত, "আহা, পরের মেরেকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রমা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিরা নিবারণের বাম পালে বসাইরা দিত এবং জের করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিব্রুক ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা, কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।"

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া বাইত এবং বাহির হইতে ঝনাং করিয়া দরজা বাধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত, দ্বটি কৌত্হলী চক্ষ্ব কোনো-না-কোনো ছিদ্র সংলগ্ন হইয়া আছে; অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিয়ার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গ্রিটস্টি মারিয়া মৃখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরস্করী নিতাদত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিশ্তু খ্ব বেশি দুর্থিত হইল না।

হরস্পারী যথন হাল ছাড়িল তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কৌত্হল, এ বড়ো রহসা। এক ট্রুরা হীরক পাইলে তাহাকে নানা ভাবে নানা দিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্রু স্পের মান্রের মন— বড়ো অপ্র'। ইহাকে কত রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অল্ডরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্ম্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দ্বলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একট্খানি টানিয়া ভূলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষাের মতো দীর্ঘকাল একদ্পেই, নব নব সৌল্বের সামা আবিষ্কার করিতে হয়।

মাাক্মোরান কোম্পানির আপিসের হেড্বাব্ শ্রীষ্ট্র নিবারণচন্দ্রে অদ্নেট এমন অভিজ্ঞতা ইতিপ্রে হর নাই। সে বখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল; যখন বৌবন লাভ করিল তখন স্থাী তাহার নিকট চিরপরিচিড, বিবাহিত জীবন চিরাভাসত। হরস্মুদ্রীকে অবশাই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হর নাই।

একেবারে পাকা আদ্রের মধোই বে পতপা স্কমলাভ করিরাছে, ফাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হর নাই, অলেপ অলেপ রসান্বাদ করিতে হর নাই, তাহাকে একরার বসন্তকালের বিকলিত প্রপবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওরা হউক দেখি— বিকচোন্ম্য গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘ্রিরা ঘ্রিরা তাহার কী আগ্রহ। একট্কু বে সৌরভ পায়, একট্কু বে মধ্র আন্বাদ লাভ করে, তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউন-পরা কাঁচের পত্তুল, কখনো বা একশিশি

এসেন্স্, কখনো বা কিছু মিন্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া বাইত। এমনি করিয়া একট্ব্যানি ঘনিন্টতার স্ত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরস্বেদরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ-প'চিশ খেলিতেছে।

বৃড়া বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া বেন আপিসে বাহির হইল, কিন্তু আপিসে না মিয়া অন্তঃপ্রে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাং একটা জ্বলন্ত ব্দ্রুশলাকা দিয়া কে যেন হরস্বেদরীর চোখ খ্রালিয়া দিল, সেই তীব্র তাপে চোখের জ্বল বাচ্প হইয়া শ্বলাইয়া গেল।

হরস্বদরী মনে-মনে কহিল, 'আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঞ্জে এমন ব্যবহার কেন— যেন আমি উহাদের স্থের কাঁটা।'

হরস্বদরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফ্টিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরস্বন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু কিছ্ব বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না; রাঁধাবাড়া দেখাশনা সমসত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরস্কেরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদ্যকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরস্বদরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে নান্নতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, 'তোমরা দ্বই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমুহত ভার আমি লইলাম।'

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হার, আজ কোথার সে বল যে বলে হরস্কুদরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্থেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাং একদিন প্রিমার রাত্রে জীবনে যখন জায়ার আসে, তখন দুই ক্ল জাবিত করিয়া মান্য মনে করে, 'আমার কোথাও সীমা নাই।' তখন যে একটা বৃংং প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে জীবনের স্কুদীর্ঘ ভাটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ভাহার সমসত প্রাণে টান পড়ে। হঠাং ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপর্য লিখিয়া দেয় চিরদারিল্রের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হর। তখন ব্ঝা বায়, মান্য বড়ো দীন, হ্দর বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি বংসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডু কলেবরে হরস্বদরী সে দিন শ্কে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামার ছিল: সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইরাছিল, 'আমার বেন কিছুই না হইলেও চলে।' ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরস্পেরীর মনে কোখা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চঃস্বরে কহিল, 'ভূমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।'

হরস্মুদ্রী যে দিন প্রথম পরিজ্কারর্পে আপন অবস্থা ব্রিতে পারিল সে দিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শ্রনগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শ্য়ন করিল।

আট বংসর বরসে বাসররাতে যে শব্যার প্রথম শরন করিরাছিল, আজ সাতাশ বংসর পরে, সেই শব্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইরা দিরা এই সধবা রমণী যথন অসহ্য হৃদরভার লইরা তাহার ন্তন বৈধবাশব্যার উপরে আসিরা পড়িল তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর-একজন বাঁরা-তবলার সংগত করিতেছিল এবং গ্রোত্বন্ধ্রণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া চীংকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তশ্ব জ্যোৎস্নারাত্রে পান্ধের ঘরে মন্দ শ্নাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘ্যে চোখ ঢ্লিয়া পাঁড়তেছিল, আরু নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, "সই!"

লোকটা ইতিমধ্যে বিষ্কমবাব্র চন্দ্রশেষর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দ্ই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উংস বরাবর চাপা পড়িরা ছিল আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসমরে তাহা উচ্ছ্রিসত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার ব্যাধ্যমানিশ্ব এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবসত উন্টাপাল্টা হইয়া গেল। সে বেচারা কোনোকালে জানিত না, মানুষের ভিতরে এমন-সকল উপদ্রবন্ধনক পদার্থ থাকে, এমন-সকল দ্র্দাম দ্রুন্ত শক্তি যাহা সমস্ত হিসাব-কিতাব শ্রুথলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়-ছয় করিয়া দের।

কেবল নিবারণ নহে, হরস্বুণ্দরীও একটা ন্তন বেদনার পরিচর পাইল। এ কিসের আকাল্ফা, এ কিসের দ্বঃসহ ফলা। মন এখন যাহা চার কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পারও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নির্মাত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার প্রে কিরংকালের জন্য গারলার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লোকিকতার কর্তব্য সম্বশ্যে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অল্তর্বিস্লবের কোনো স্ত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিল্তু তাহার তো কোনো উল্জব্লতা, কোনো উত্তাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রক্রিলত ইল্খনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে বেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদর যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্রেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজ্ঞার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্চাট লইয়াই সাতাশটা অম্ল্য বংসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পাশ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাশ্ডারের কুল্প খ্লিয়া একটি ক্ষ্ বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেইসপো নারী রানীও বটে। কিন্তু, ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর-একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গোল, রানীর সূখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারীজীবনের যথার্থ স্থের দ্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মৃহ্তুর্ত অবসর রহিল না। সম্দ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সম্দ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া, বোধ করি নদীর একটি মহং চরিতার্থতা আছে; কিন্তু সম্দুর যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্ম্থীন হইয়া রহে তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাহি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্ত্রুপা হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জনাই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্যও নহি'। এ অবস্থায় যথেন্ট অহংকার আছে, কিন্তু পরিত্নিত কিছুই নাই।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক দিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝ্প্ ঝ্প্ করিয়া বৃণ্ডি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগ্রুক্মের জ্পাল জলে প্রায় নিমন্দ হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্বিতী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্কল্ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরস্বদরী আপনার ন্তন শ্রনগ্রের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বাসয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধারে ধারে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরস্ফুরী তাহা লক্ষ্য করিল কিল্ড একটি কথাও কহিল না।

তথন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মতো হরস্ক্রেরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জ্বান তো অনেক-গ্বলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে— কিছ্ বন্ধক রাখিতে হইবে— শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।"

হরস্কেরী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইরা রহিল। অবশেষে প্নেশ্চ কহিল, "তবে কি আজ হইবে না।"

रत्रम्बित कीरल, "ना।"

ঘরে প্রবেশ করাও বেমন শক্ত ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওরাও তেমনি কঠিন। নিবারণ একট্র এ দিকে ও দিকে চাহিরা ইতস্তত করিয়া বিলল, "তবে অন্যন্ত্র চেষ্টা দেখি গে বাই।" বিলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথার এবং কোথার গহনা বন্ধক দিতে হইবে হ্রস্ন্দরী তাহা সমস্তই ব্রিজা। ব্রিজা, নববধ্ প্র্রাত্রে তাহার এই হতব্লিখ পোষা প্র্রিটিকে অত্যন্ত কাকার দিয়া বিলিরাছিল, "দিদির সিন্দ্কভরা গহনা, আর আমি ব্রিজ একথানি পরিতে পাই না?"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দ্রক থ্লিয়া একে একে

সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারসি শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনার ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাধিয়া দিয়া প্রদাপ জরালিয়া দেখিল, বালিকার মুখখানি বড়ো স্মিন্ট, একটি সদ্য পক স্থেশ ফলের মতো নিটোল, রসপ্র্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল সেই শব্দ বহুক্দ ধরিয়া হরস্প্রার শিরুরে রন্থের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কা লইয়া ভোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষ রেখা পর্যত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে, সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সে দিন আসিল এবং কখন সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কা গবেঁ, কা গৌরবে, কা তরণা তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরস্করী যখন কেবলমাত্র ঘরকলাই জানিত তখন এই গহনাগ্রাল তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নিবোধের মতো এ-সমস্ত এমন করিরা এক ম্হত্তে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকলা ছাড়া আর-একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়ছে; এখন গহনার দাম, ভবিষাতের হিসাব, সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়ছে।

আর, শৈলবালা সোনামানিক ঝক্মক্ করিয়া শরনগ্তে চলিয়া গেল. একবার মুহ্তের তরে ভাবিলও না হরস্বদরী তাহাকে কতথানি দিল। সে জানিল, চতুদিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সোভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাশত হইবে; কারণ সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই।

## পশ্বম পরিক্রেদ

এক-একজন লোক স্বন্ধারস্থার নিভাকিভাবে অতাদত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যার, মৃহ্ত্মার চিদতা করে না। অনেক জাগ্রত মান্বেরও তেমনি চিরুস্বনাবস্থা উপস্থিত হর; কিছুমার জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিদ্তমনে অগ্নসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদার্ণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইরা উঠে।

আমাদের ম্যাক্মেরান কোম্পানির হেড্বাব্টিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘ্রিতে লাগিল এবং বহু দ্র হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আরুষ্ট হইরা তাহার মধ্যে বিলুশ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মন্বার এবং মাসিক বেতন, হরস্ক্রেরীর স্থাসীভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে; সপো সপো ম্যাক্মেরান কোম্পানির ক্যাশ্ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দ্টা-একটা করিরা তোড়া অদৃশা হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত, 'আগামী মাসের বেতন হইতে আত্তে আত্তে শোধ করিরা রাখিব'। কিন্তু, আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামান্ত সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেব দ্ব-আনিটি পর্যন্ত চকিতের মতো চিক্রিক্ করিরা বিদহ্ণ-বেশে অন্তর্হিত হর।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। প্র্যান্ত্রমের চাকৃরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে—

তহবিল প্রেণ করিয়া দিবার জন্য দ্বেদিন মাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই ব্ঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরস্ক্রীর কাছে গেল, বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

হরস্করী সমস্ত শ্নিয়া একেবারে পাংশ্বরণ হইয়া গেল।
নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগ্রেলা বাহির করো।"

হরস্বন্দরী কহিল, "সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতাত শিশ্বে মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটোবউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।"

হরস্বদরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জ্বলে পড়ে নাই।"

ভীর্ নিবারণ কাতর স্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোনো ছ্বতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু, আমার মাধা খাও, বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি কিম্বা কী জন্য চাহিতেছি।"

তখন হরস্বদরী মর্মান্তিক বিরন্ধি ও ঘ্ণা -ভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছলছ্বতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।" বলিয়া স্বামীকে লইরা ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছু ব্ঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কী জানি।" সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকসমাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বালিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।"

নিবারণ দেখিল, ওই দুর্বল ক্ষ্দ্র স্ক্রের স্ক্রারী বালিকাটি লোহার সিন্দ্কের অপেক্ষাও কঠিন। হরস্কেরী সংকটের সময় স্বামীর এই দুর্বলতা দেখিয়া ঘ্লার জন্ধরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপ্র্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তংক্ষণাং চাবির গোছা প্রাচীর লগ্যন করিয়া প্রক্রিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরস্কেরী হতবৃদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙিয়া ফেলো-না।"

শৈলবালা প্রশাশ্তম থে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দডি দিয়া মরিব।"

নিবারণ কহিল, "আমি আর-একটা চেষ্টা দেখিতেছি।" বালিয়া এলোপ্রেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দ্বৈ ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাঞ্চার টাকার বিক্রয় করির। আসিল।

বহু কন্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরি গেল। স্থাবর-জ্বপামের মধ্যে রহিল কেবল দ্বিমান স্থা। ভাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্থাটি গর্ভবিতী হইরা নিতাল্ড স্থাবর হইরাই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো সাংসেতে বাড়িতে এই ক্ষ্মেপ্রিবার আল্লয় গ্রহণ কবিল।

### বণ্ঠ পরিক্রেদ

ছোটোবউয়ের অসমেতাষ এবং অস্থের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই ব্রিতে চার না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলার কেবল দ্টিমান্ত ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শরনগৃহ। আর-একটি ঘরে হরস্পেরী থাকে। শৈলবালা খংখং করিয়া বলে, "আমি দিনরান্তি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিখ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর-একটা ভালো বাড়ির সম্ধানে আছি. শীল্প বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ওই তো পাশে আর-একটা ঘর আছে।"

শৈলবালা ভাহার প্র-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নাই।
নিবারণের বর্তমান দ্রবন্ধায় ব্যথিত হইয়া ভাহায়া এক দিন দেখা করিতে আসিল;
শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই ন্বার খ্লিল না। ভাহায়া চলিয়া
গোলে রাগিয়া, কাদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল।
এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থার গ্রেত্র প্রীড়া হইল, এমনকি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরস্কুদরীর দুই হাত ধরিরা বলিল, "ভূমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরস্বদরী দিন নাই, রাগ্রি নাই, শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমার গ্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাকা বলিত, সে একটি উত্তরমাগ্র করিত না।

শৈল কিছ্তেই সাগ্র খাইতে চাহিত না, বাটিস্কে ছ্রাড়িয়া ফেলিত, জনুরের সমর কাঁচা আমের অন্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিরা, কাঁদিরা, অনর্থপাত করিত। হরস্ক্বী তাহাকে 'লক্ষ্মী আমার' 'বোন আমার' 'দিদি আমার' বিলরা শিশ্রে মতো ভূলাইতে চেন্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইরা পরম অস্থ ও অসন্তোবে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ বার্থ জীবন অকালে নন্ট হইরা গেল।

### স্তম পরিক্রেদ

নিবারণের প্রথমে খ্ব একটা আঘাত লাগিল; পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মশত বাঁধন ছিণ্ডিয়া গিরাছে। শোকের মধ্যেও হঠাং তাহার একটা ম্ভির আনন্দ বোধ হইল। হঠাং মনে হইল এতদিন তাহার ব্কের উপর একটা দ্রুন্দেন চাপিরা ছিল। চৈতনা হইরা ম্হ্তের মধ্যে জীবন নির্বাতশার লঘ্ হইরা গেল। মাধবীলতাটির মতো এই-বে কোমল জীবনপাশ ছিণ্ডিয়া গেল এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাং নিশ্বাস টানিরা দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনরক্ষ্ম।

আর, তাহার চিরক্ষীবনের সঞ্চিনী হরস্ক্ররী? দেখিল সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার ক্ষীবনের সমস্ত স্থল্যথের স্মৃতিমান্দরের মারাধানে বসিয়া আছে—কিন্তু তব্ মধ্যে একটা বিক্ষেণ। ঠিক যেন একটি ক্রে উক্তর্জ স্কুদর নিষ্ঠ্র ছ্রির আসিয়া একটি হ্রপিন্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভার রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত নিবারণ ধারে ধারে হরস্কুদরীর নিভ্ত শরনকক্ষে প্রবেশ করিল। নারবে সেই প্রোতন নিয়ম-মত সেই প্রোতন শব্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু, এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরস্বদরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা প্রে ষের্প পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইর্প পাশাপাশি শ্ইল; কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শ্ইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লভ্যন করিতে পারিল না।

देनाचे ১०००

### অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তথন ইহার বেশি কিছু জ্বানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গলেপর প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিতা কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অপ্য বপ্স কলিপ্যের মধ্যে ঠিক কোন্খানটিতে তাহার রাজত্ব, এ-সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতাশ্তই তুচ্ছ ছিল; আসল বে কথাটি শ্বনিলে অশ্তর প্রেলিকত হইরা উঠিত এবং সমসত হ্দর এক মহুত্তের মধ্যে বিদান্দ্বেগে চুন্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে— এক বে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিরা বসে। গোড়াতেই ধরিরা লর, লেখক মিধ্যা কথা বলিতেছে। সেইজনা অত্যন্ত সেরানার মতো মুখ করিরা জিল্ঞাসা করে. "লেখকমহাশর, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আছা বলো দেখি কে ছিল সেই রাজা।"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাল্ড প্রস্থাতত্ত্ব-পশ্চিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুল মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা তাহার নাম ছিল অজাতশার।"

পাঠক চোথ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশন্ত্! ভালো, কোন্ অজাতশন্ত্ বলো দেখি।"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া বার, "অজাতশন্ত্র ছিল তিনজন। একজন খুস্টজনের তিন সহস্র বংসর প্রে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বংসর আট মাস বরঃক্রমকালে মৃত্যুম্থে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জাবনের বিশ্তারিত বিবয়ণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশন্ত্র সন্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেব করিয়া বখন গ্রন্থের নায়ক তৃতায় অজাতশন্ত্র পর্যন্ত আসিয়া পেশছায় তখন পাঠক বিলয়া উঠে, "ওয়ে বাস য়ে, কী পাশ্ডিতা। এক গলপ শ্রনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল। এই লোকটাকে আয় অবিশ্বাস করা যাইতে পায়ে না। আছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।"

হার রে হার, মান্যে ঠকিতেই চার, ঠকিতেই ভালোবাসে, অশ্বচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভরট্যুকুও বোলো আনা আছে। এইজন্য প্রাণপণে সেরানা হইবার চেন্টা করে। তাহার ফল হর এই বে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আড়ুম্বর করিরা ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'প্রশ্ন জিল্কাসা করিরো না, তাহা হইলে মিখ্যা করাব শ্নিতে হইবে না।' বালক সেইটি বোকে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য র্পকথার স্বেদর মিখাট্কু শিশ্রে মতো উলগা, সত্যের মতো সরল, সদা-উৎসাবিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের স্কৃত্র মিখ্যা ম্থোল-পরা মিখ্যা। কোখাও বিদ তিলমান্ত ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিম্থ হর, লেখক পালাইবার পথ পার না।

শিশ্বকালে আমরা ষথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গলপ শ্বনিতে বসিরাছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং আশিক্ষিত সরল হ্দর্যটি ঠিক ব্বিত আসল কথাটা কোন্ট্রক। আর এখনকার দিনে এত বাহ্লা কথাও বিকতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে, সেদিন সংখ্যাবেলা ঝড়ব্লিট হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহটি কল। মনে একান্ড আশা ছিল, আজ আর মান্টার আসিবে না। কিন্তু তব্ তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাঁতিতিও পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি ব্লিট একট্ ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয় তবে একার্গাচন্তে প্রার্থনা করি, 'হে দেবতা, আর একট্র্থানি। কোনোমতে সংখ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও।' তখন মনে হইত, প্রথবীতে ব্লিটর আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমার সংখ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমার ব্যাকুল বালককে মান্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। প্রাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামার্গারিশিখরের একটিমার বিরহ্নীর দৃঃখকথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নের কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষেকিছ্মার গ্রন্তর নহে, বিশেষত পর্থটি যখন এমন স্বয়ম্য এবং তাহার হ্দয়বেদনা এমন দঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধ্ম-জ্যোতিঃ-সলিল-মর্তের বিশেষ কোনো নিরমান্সারে বৃণ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হার, মান্টারও ছাড়িল না। গালর মোড়ে ঠিক সমরে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমন্ত আশাবাধ্প এক ম্হতে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার ব্রুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন-পাপের যদি যথোপযুক্ত শান্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মান্টার হইয়া এবং আমার মান্টারমহাশয় ছাত্ত হইয়া জন্মবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই বে, আমাকে মান্টারমহাশয়ের মান্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্কানা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত ছ্টিরা অনতঃপ্রে প্রবেশ করিলাম। মা তথন দিদিমাব সহিত মুখোমুখি বসিরা প্রদীপালোকে বিনিত খোলতেছিলেন। ক্প্ করিরা এক পাশে শুইরা পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইরাছে।" আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিরা কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মান্টারের কাছে পড়িতে বাইব না।"

আশা করি, অপ্রাণ্ডবরুক্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং ক্ষুলের কোনো সিলেক্শন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি বে কাল করিয়া-ছিলাম তাহা নীতিবিরুষ এবং সেজনা কোনো শাস্তিও পাই নাই। বর্গ আমার অভিপ্রার সিম্ম হইল।

মা চাকরকে বলিরা দিলেন, "আজ তবে থাক্, মান্টারকে বেতে বলে দে।" কিন্তু তিনি বের্প নির্দ্বিশ্নভাবে বিন্তি খেলিতে লাগিলেন ভাহাতে বেল বোঝা গেল যে, মা তাঁহার পত্তের অস্থের উৎকট লক্ষণগ্রিল মিলাইরা দেখিরা মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের স্থে বালিশের মধ্যে মুখ গ্রিলরা খ্ব হাসিলাম— আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিণ্ডু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দৃষ্কর। মিনিটখানেক না ষাইতে ষাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পাড়িলাম, "দিদিমা, একটা গলপ বলো।" দৃই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, "রোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।"

আমি কহিলাম, "না, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দিদিমাকে গলপ বলতে বলো-না।"

মা কাগজ ফেলিয়া দিরা কহিলেন, "যাও খ্ডি, উহার সংশ্যে এখন কে পারিবে।" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, 'আমার তো কাল মান্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।'

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিথা উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ জড়াইয়া, পা ছ্রাড়িয়া, নাড়িয়াচাড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল— তার পরে বালিলাম, "গল্প বলো।"

তথনও ঝ্প্ ঝ্প্ করিয়া বাহিরে বৃণ্টি পড়িতেছিল; দিদিমা মৃদ্দবরে আরম্ভ করিলেন— এক যে ছিল রাজা। তাহার এক রানী।

আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রানী শুনিলেই ব্কটা কাঁপিয়া উঠে—
ব্কিতে পারি, দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব হইতে মনে
বিষম একটা উৎক-ঠা চাপিয়া খাকে।

বখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার প্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকৃল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জনা বনগমনে উদাত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। প্রসন্তান না হইলে যে দ্বংখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি ব্রিতাম না; আমি জানিতাম, যদি কিছ্রে জনা বনে বাইবার কখনো আবশাক হয় সে কেবল মান্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রারে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে ফেলিরা রাজা তপস্যা করিতে চলিরা গেলেন। এক বংসর দুই বংসর করিয়া ক্রমে বারো বংসর হইয়া যায়, তব্ রাজার আর দেখা নাট।

এ দিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইরা উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু রাজা ফিরিকেন না।

মেয়ের মুখের দিকে চার আর রানীর মুখে অমজল রুচে না। আহা, আমার এমন সোনার মেরে কি চিরকাল আইবড়ো হইরা থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।

অবশেবে রানী রাজাকে অনেক অন্নর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আর কিছু চাহি না, তমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।"

রাজা বলিলেন, "আছা।"

রানী তো সে দিন বহু যক্তে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রুপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাণ্ডের পি'ড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁডাইলেন।

রাজ্ঞা আজ বারো বংসর পরে অন্তঃপ্রে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বাসলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চান আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকর্নটির মতো এ মেয়েটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।"

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও ষে তোমারই মেয়ে।"

রাজা বড়ো আশ্চর্ষ হইয়া বলিলেন, "আমার সেই সেদিনকার এতট**্কু মেয়ে আজ** এত বড়োটি হইয়াছে!"

রানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারে। বংসর হইয়া গোল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বিবাহ দাও নাই?"

রানী কহিলেন, "তুমি ঘরে নাই, উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিচ্ছে পাত্র শুজিতে বাহির হইব।"

রাজা শ্নিয়া হঠাৎ ভারি শশবাদত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বোসো, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজন্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।"

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি রাহাৢপের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জপাল হইতে শ্কনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহাব বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, "ইহারই সহিত আমার মেষের বিবাহ দিব।"

রাজার হ্রুম কে লণ্যন করিতে পারে, তখনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা-বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জারগাটাতে দিদিমার খ্ব কাছ দেখিবয়া নির্বাচশন উৎস্কোর সহিত জিল্ঞাসা করিলাম, "তার পরে?" নিজেকে সেই সাত-আট বৎসরের সৌভাগাবান কাঠকুড়ানে রাহান্ত্রের ছেলের স্থলাভিষিদ্ধ করিতে কি একট্খানি ইচ্ছা বার নাই। বখন সেই রাত্রে অংপ্ অংপ্ বৃণ্টি পড়িতেছিল, নিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গ্রন্ গ্রন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গলপ বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হ্দরের বিশ্বাসপরারণ রহসামর অনাবিশ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যত্ত সম্ভবপর ছবি জাগিরা উঠে নাই যে, সেও একদিন সকালবেলার কোখার এক রাজার দেশে রাজার দরজার কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকর্নটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা-বদল হইয়া গেল; মাথার তাহার সিন্ধি, কানে তাহার দ্বল, গলার তাহার কঠী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং

আলতা-পরা দুটি পায়ে নৃপ্র ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেথকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানী পাঠকদের কাছে এই গলপ বিলতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বংসর বনে বাসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বালত, ইহা অসম্ভব। সেট্কুও যদি কোনো গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়ত সকলেই আশুক্ষা করিত রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষাতিয় কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেথক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবির্ম্থ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু, পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে সকল কথা চুপ করিয়া শ্নিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। মতএব একান্তমনে প্রার্থনা করির, দিদিমা যেন প্নবার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে প্রেলিকত কম্পান্বিত হ্দরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পরে?" দিদিমা বিলতে লাগিলেন, তার পরে রাজকন্যা মনের দৃঃখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দ্রদেশে গিরা একটি বৃহৎ অট্যালিকা নির্মাণ করিরা সেই ব্রাহ্যণের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষ্ম স্বামীটিকে, বড়ো বঙ্গে মানুষ করিতে লাগিল। আমি একট্খানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশ-বালিশ আরও একট্ সবলে জড়াইরা ধরিরা কহিলাম, "তার পরে?"

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি প্রিথ হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গ্রেমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো হইবা উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিল্জাসা করিতে লাগিল, "এই-বে সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেরেটি তোমার কে হয়।"

রায়াশের ছেলে তো ভাবিয়া অম্পির, কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেরেটি তাহার কে হয়। একট্ একট্ মনে পড়ে, একদিন সকালে রাজবাড়ির বারের সম্মুখে শুকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল— কিন্তু, সে দিন কী একটা মন্ত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে। এমন করিয়া চারি-পাঁচ বংসর বায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সপাীরা জিজ্ঞাসা করে, "আছা, ওই-বে সাতমহলা বাড়িতে পরমা রুপসী মেরেটি থাকে, ও তোমার কে হয়।"

রাহমুণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ব করিরা আসিরা রাজকন্যাকে কহিল, "আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে— ওই সাতমহলা বাড়িতে বে পরমা স্ফারী মেরেটি থাকে সে তোমার কে হর। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বলো।"

রাজকনা। বলিল, "আজিকার দিন থাক্, সে কথা আর-একদিন বলিব।" ব্রাহানের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিরা জিজ্ঞালা করে, "তুমি আমার কে হও।" রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, "সে কথা আজ থাক্, আর-একদিন বলিব।"

অমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ বংসর কাটিয়া যায়। শেষে রাহনুণ একদিন আসিয়া
বড়ো রাগ করিয়া বলিল, "আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি
তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

তখন রাজকন্যা কহিলেন, "আচ্ছা, কাল নিশ্চয়ই বলিব।"

প্রদিন ব্রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, "আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো।"

রাজকন্যা বলিলেন, "আজ রাত্রে আহার করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।"

ৱাহান বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া স্যাদেতর অপেক্ষায় প্রহর গনিতে লাগিল।

এ দিকে রাজকন্যা সোনার পালত্বে একটি ধব্ধবে ফ্লের বিছানা পাতিলেন,
ঘরে সোনার প্রদীপে স্ফাশ্য তেল দিয়া বাতি জনালাইলেন এবং চুলটি বাধিয়া
নীলান্বরী কাপডটি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কখন রাতি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পাল•েক ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব, এই সাত্রহলা বাড়িতে যে সুক্রীটি থাকে সে আমার কে হয়।'

রাজকন্যা তাঁহার স্বামার পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধাঁরে ধাঁরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহু দিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, 'সাতমহলা বাড়ির একমাত্র অধাশ্বরী আমি তোমার কে হই।'

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফ্লের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কথন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালকে প্রপশ্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বক্ষঃস্পাদন হঠাং বন্ধ হইয়া গোল। আমি রুম্বাস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পরে কী হইল।"

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—

কিন্তু সে কথার আর কান্ত কী। সে যে আরও অসম্ভব। গল্পের প্রধান নারক সর্পাঘাতে মারা গেল, তব্ও তার পরে? বালক তথন জানিত না. মৃত্যুর পরেও একটা 'তার পরে' থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে 'তার পরে'র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুর অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশ্রেও প্রবল বিশ্বাস। এইজনা সে মৃত্যুর অণ্ডল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টার্রহিনীন এক সম্থাবেলাকার এত সাধের গলপটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিলামের চিরর্ম্থ গৃহ হইতে গলপটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু, এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে— কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গ্রিট-দৃই মন্ত পড়িয়া মাত্র— বে, সেই ঝুপ্ ঝুপ্ বৃন্টির য়াত্রে স্থিনিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর ম্র্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের স্থিনিত্রার চেরে বেশি মনে হয় না। গলপ বখন ফ্রাইয়া যায়ে, আরামে

প্রাদত দ্বিট চক্ষ্ব আপনি ম্বিদয়া আসে, তখনও তো শিশ্ব ক্ষ্দ্র প্রাণটিকে একটি দিনাধ নিস্তব্ধ নিস্তরণা স্লোতের মধ্যে স্ব্বিশ্তর ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দ্বিট মায়ামল্য পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তলে।

কিন্তু, যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীর্ এ সৌন্দর্বরসাদবাদনের জন্যও এক ইণ্ডি পরিমাণ অসম্ভবকে লঞ্জন করিতে পরাজ্মনুখ হয় তাহার কাছে কোনো-কিছরে আর 'তার পরে' নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাণ্ডিতে সমাণ্ড হইয়া গেছে।ছেলেবেলার সাত সম্ভ্রু পার হইয়া, মৃত্যুকে লঞ্জন করিয়া, গলেপর যেখানে যথার্থ বিরাম সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শ্রনিতাম—

আমার কথাটি ফ্রোল, নোটে গাছটি মুডোল।

এখন বরস হইরাছে, এখন গলেপর ঠিক মাঝখানটাতে হঠাং থামিরা গিরা একটা নিষ্ঠার কঠিন কপ্তে শানিতে পাই—

> আমার কথাটি ফ্রোল না, নোটে গাছটি মুড়োল না। কেন্রে নোটে মুড়োলি নে কেন। তার গোরুতে—

দ্রে হউক গো, ওই নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কোন্ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

আৰাত ১০০০

## শাহিত

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দৃশিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দৃই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দৃই দ্বীর মধ্যে বকাবিক চে চামেচি চলিতেছে। কিন্তু, প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্যকলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াস্মুখ্য লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীর কণ্ঠদ্বর দৃশিনবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে, "ওই রে বাধিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ, যেমনিট আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও দ্বভাবের নিয়মের কোনোর্প ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে প্রেদিকে স্থ্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কৃরিদের বাড়িতে দৃই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্দয়ের জন্য কাহারও কোনোর্প কোত্তলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই ন্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোর পু অস্বিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা একাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্ছড়্ খড়্খড়্ শব্দটাকে জীবনবথযাত্তার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরণ্ড ঘরে যে দিন কোনো শব্দমাত নাই, সমুহত থম্থম্ ছুম্ছুম্ করিতেছে, সে দিন একটা আসত্র অনৈস্থিক উপদূবের আশ্বন জন্মত, সে দিন যে কথন কী হুইবে তাহা কেহু হিসাব ক্রিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গলেপর ঘটনা যে দিন আরম্ভ হইল সে দিন সম্ধার প্রাক্তালে দ্ই ভাই বখন জন খাটিয়া প্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্গাম্ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খ্ব এক-পশলা বৃন্টি ইইয়া গিয়াছে। এখনও চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমান্ত নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জন্সল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত ব্যাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান ইইতে এবং জলমন্দ পাটের খেত ইইতে সিক্ত উদ্ভিক্তের ঘন গন্ধবান্প চতুদিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট ইইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বতী ডোবাব মধ্য ইইতে ভেক ডাকিতেছে এবং বিশ্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তম্ম আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদ্রে বর্ষার পদ্মা নবমেঘছায়ায় বড়ো দিথর ভয়ংকর ভাব ধারণ করিরা চলিয়াছে।
শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িরাছে। এমনকি
ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কটাল গাছের শিকড় বাহির হইরা দেখা দিয়াছে,
যেন তাহাদের নির্পায় মুন্টির প্রসারিত অঞ্চালিগ্লি শ্লো একটা-কিছ্ অশিতম
অবলম্বন আঁকডিযা ধরিবার চেন্টা করিতেছে।

দ্বিথরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাঞ্জ করিতে গিরাছিল। ও পারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া বাইবার প্রেই ধান কটিরা লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিষ্ক হইয়াছে; কেবল, কাছারি হইতে পেরাদা আসিরা এই দ্ই ভাইকে জবদাস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া ম্থানে ম্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নিমাণ করিতে ভাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞিং জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ব্ভিতেও ভিজিতে হইয়াছে—উচিতমত পাওনা মজারি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কট্ কথা শানিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সম্থ্যাবেলার বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চূপ করিয়া পড়িয়া আছে— আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহে প্রচুর অগ্র-বর্ষণপূর্বক সায়াহের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গ্মট করিয়া আছে; আর বড়ো জা রাধা মুখটা মন্ত করিয়া দাওয়ায় বাসয়া ছিল; তাহার দেড় বংসরের ছোটো ছেলোট কাদিতেছিল। দুই ভাই যথন প্রবেশ করিল দেখিল, উলল্গ শিশ্ব প্রাণ্গানের এক পান্বে চিং হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

क्क्रीयं ट मूचित्राम आह कार्लावनस्य ना क्रिया विनन, "ভाउ দ।"

বড়োবউ বার্দের বদতায় স্ফ্লিপাপাতের মতো এক মৃহ্তেই তীর কণ্ঠদ্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোধায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিল। আমি কি নিচ্ছে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের প্রাণিত ও লাঞ্নার পর অল্লহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে, প্রজনিত ক্ধানলে, গ্রিণীর রক্ষ বচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুংসিত শেষদ্বিরামের হঠাং কেনন একেবাবেই অসহা হইয়া উঠিল। কুম্প ব্যান্তের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি!" বলিয়া মৃহ্তের মধ্যে দা লইয়া কিছ্ না ভাবিয়া একেবারে প্রতীর মাধ্যায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মৃহ্তে বিশেশ্ব হইল না।

চন্দ্রা রক্তসিক বন্দে "কী হল গো" বলিয়া চীংকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতব্দির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীংকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শানিত। রাখালবালক গোরা লইয়া গ্রামে ফিরিরা আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা ন্তনপক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ-সাত্জনে এক-একটি ছোটো নৌকাষ এ পারে ফিরিয়া পরিশ্রমের প্রস্কার দ্ই-চারি অটি ধান মাধায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিরা পৌছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাক্ষরে চিঠি দিয়া খরে কিরিয়া নিশ্চিত্মনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাং মনে পড়িলা, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দ্বির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আন্ত কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইরাছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া, চাদরটা কাঁবে ফেলিয়া, ছাতা লইরা বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাহার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দৃই-চারিটা অন্ধকার মুর্তি অন্পন্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অন্ধন্ট রোদন উচ্ছব্সিত হইয়া উঠিতেছে— এবং ছেলেটা যত 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেন্টা কারতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছ্ ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দৃর্থি, আছিস নাকি।"

দ্বিথ এতক্ষণ প্রস্তরম্তির মতো নিশ্চল হইয়া বাসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছবিসত হইয়া কাদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অপ্সনে নামিয়া চক্রবতীরে নিকটে আসিল। চক্রবতী জিল্কাসা করিলেন, "মাগীরা বৃঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আন্ধ তো সমস্ত দিনই চীংকার শ্নিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গন্প তাহার মাধায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাচি কিণ্ডিং অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজু খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্তবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সেজন্য দুর্মি কাদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল, আর রক্ষা হয় না; হঠাৎ বিলয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর-কোনো বিপদ থাকিতে পারে, এ কথা সহজ্ঞে মনে হর না। ছিদাম তথন ভাবিতেছিল, 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশন শ্রনিবামাত তাহার মাথায় তংক্ষণাং একটা উত্তব জোগাইল এবং তংক্ষণাং বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "আ! বিলস কী! মরে নাই তো!" ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বিলয়া চক্রবতীরে পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পার না। ভাবিল, 'রাম রাম! সন্ধ্যাবেলার এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষা দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে।'ছিদাম কিছাতেই তাহার পা ছাড়িল না; কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপার করি।"

মামলা-মোকন্দমার পরামশে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্দ্রী ছিলেন। তিনি একট্ ভাবিরা বালিলেন, "দেখ্, ইহার এক উপার আছে। তুই এখনই থানার ছাটিরা বা—বল্ গে, তোর বড়ো ভাই দর্খি সন্ধাবেলার ঘরে আসিরা ভাত চাহিরাছিল, ভাত প্রস্তৃত ছিল না বালিয়া স্থীর মাথার দা বসাইরা দিরাছে। আমি নিশ্চর বালিতেছি, এ কথা বালিলে ছাড়িটা বাচিয়া ঘাইতে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুক্ত হইরা আসিল; উঠিরা কহিল, "ঠাকুর, বউ গোলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গোলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু, যথন নিজের স্মীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে বৃত্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবতী'ও কথাটা ব্রিসংগত বোধ করিলেন; কহিলেন, "তবে বেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিরা রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাশ্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জারের মাথার দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে বেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমান হতেত্ব: শব্দে পর্বালস আসিরা পড়িল: অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিশন হইয়া উঠিল।

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফোলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবতীরি কাছে নিজমাথে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা গাঁ-সাংশ রাদ্ম হইরা পড়িয়াছে; এখন আবার আর-একটা কিছা প্রকাশ হইরা পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইরা পড়িবে সে নিজেই কিছা ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জাড়িয়া স্থীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার দতী চন্দরাকে অপরাধ নিজ দকন্ধে লইবার জনা অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বঞ্জাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা বলিতেছি তাই করা, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শ্কাইল, মুখ পাংশ্বর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মৃথখানি হৃত্পুত্ গোলগাল;
শরীরটি অনতিদীর্ঘ, অটিসটি; স্কুদসবল অগপপ্রতাপোর মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব
আছে যে চলিতে-ফিবিতে নভিতে-চড়িতে দেহের কোথাও ফোন কিছু বাধে না।
একখানি ন্তন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং স্ডোল, অতান্ত সহজে সরে
এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইরা যার নাই। প্থিবীর সকল বিষরেই
তাহার একটা কৌতৃক এবং কোত্হল আছে: পাড়ার গলপ করিতে যাইতে ভালোবালে,
এবং কুদ্ত কক্ষে ঘাটে যাইতে-আসিতে দুই অপানলি দিয়া ঘোমটা ঈষং ফাক করিরা
উক্ষরল চণ্ডল ঘনকৃক চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দশনিবোগ্য যাহা-কিছু সমন্ত
দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উন্টা; অভানত এলোমেলো, ঢিলেঢালা, অন্যাছালো।
মাধার কাপড়, কোলের শিশ্ব, ঘরকলার কাজ কিছ্ই সে সামলাইতে পারিত না।
হাতে বিশেষ একটা কিছ্ব কাজও নাই, অঘচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিরা
উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছ্ব কথা বলিত না, মৃদ্ব স্বরে দ্ইএকটা তীক্ষ্য দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিরা রাগিরা-মাগিরা
বিকরা-ক্রিকরা সারা হইত এবং পাড়াস্থ অস্থির করিরা ভূলিত।

এই দুই জ্বড়ি স্বামী-স্থার মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়ওনের— হাড়গ্র্লা খ্ব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষ্ এই দুশ্যমান সংসারকে ষেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোর্প প্রশ্নকরিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নির্পায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চক্চকে কালো পাথরে কে যেন বহু যক্তে কু'দিয়া গাড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুলা -বজিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অপাটি বলের সহিত নৈপ্লোর সহিত মিশিয়া অত্যুক্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চ পাড় হইতে লাফাইয়া পড়্ক, লাগ দিয়া নৌকা ঠেল্ক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছয়া বাছয়া কঞি কাটিয়া আন্ক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাটা, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভষা সাজসক্ষায় বিলক্ষণ একট যক্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধ্নিগের সোন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দ্খি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহার যথেষ্ট ছিল—তব্ ছিদাম তাহার য্বতী স্থাকৈ একট্ বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর-একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু স্দৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত, চন্দরা যেরপ্র চট্ল চঞ্চল প্রকৃতির স্থালোক, তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই; আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুদিকেই দ্ভিট, তাহাকে কিছু ক্ষাক্ষি করিষা না বাদিলে কোন্দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে শ্রু পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলধোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল, তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দ্রে চলিয়া যায়, এমনকি দ্ই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরুম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজ্মদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্তিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে কর্মে কোথাও এক দশ্ড গিয়া স্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভংসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অন্পশ্পিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি, ও কোন্দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আন্তে আন্তে কহিল, "কেন দিদি, তোমার এত ভর কিসের।" এই— দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্র বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোথ পাকাইয়া বিলল, "এবার যদি কখনো শ্বিন তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গড়ৈইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জন্ডায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে ধাইবার উপক্রম করিল। ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিরা টানিরা ঘরে প্রিরা বাহির হইতে স্বার রুম্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সম্ধ্যাবেলার ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহু কণ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে খরে ফিরাইরা আনিল, কিণ্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক-অঞ্চাল পারদকে মুখ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দৃঃসাধ্য এই মুখ্টিমেয় স্ফ্রীট্কুকেও কঠিন করিয়া ধরিরা রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙ্কুলের ফাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর-কোনো জবদাঁস্ত করিল না, কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চণ্ডলা য্বতী স্থার প্রতি সদার্শন্তিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টন্টনে হইয়া উঠিল। এমনকি, এক-একবার মনে হইত, এ বাদ মরিয়া বার তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একট্খানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মান্বের উপরে মান্বের বতটা ঈর্যা হয় বমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল সে স্তাম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষ্ কালো অণিনর নাার নীরবে তাহার স্বামীকে দশ্য করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকৃচিত হইয়া স্বামীরাক্ষ্যের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেম্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাদ্যা একান্ত বিমুখ হইয়া দাড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিরা প্রলিসের কাছে ম্যাজিন্টেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে-সমন্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শ্নিল না, কাঠের ম্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমশত কান্সেই ছিদামের উপর দ্বিধরামের একমাত নির্ভার। ছিদাম ধখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল দ্বিধ বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।"

ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহংকার দ্বিরাম নিশ্চিত হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ট্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, "তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে ব'টি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাং কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।" এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অন্ক্লে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আবশাক তাহাও সে কিস্তারিডভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

প্রিলস আসিরা তদণত করিতে লাগিল। চন্দরাই বে ভাহার বড়ো জাকে খ্ন করিরাছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বন্ধম্ল হইরা গিরাছে। সকল সাক্ষীর ন্বারাই সেইর্প প্রমাণ হইল। প্রিলস যখন চন্দরাকে প্রন্ন করিল চন্দরা কহিল, "হাঁ, আমি খ্ন করিরাছি।"

"কেন খ্ন করিরাছ।"

"আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

"কোনো বচসা হইয়াছিল?"

"না।"

"সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?"

"না।"

"তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?"

"ना।"

এইরপে উত্তর শানিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খ্ব এক তাড়া দিরা তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার সেই একই উত্তর পাইল— বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোর্প আক্রমণ চন্দরা কিছাতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগাঁরে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাণ্টের দিকে বাকিয়াছে, কিছাতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদার্ণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নব্যৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম— আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।'

বশ্দিনী হইরা চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চণ্ডল কোতৃকপ্রির গ্রামবধ্, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধা দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া,
মজ্মদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইম্কুল-ঘরের পার্ম্ব দিয়া, সমম্ভ পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইযা চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক-পাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সই-সাঙাতরা, কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ স্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, প্রিলস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লক্ষায় ঘ্ণায় ভয়ে কন্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপ্রটি ম্যাজিস্টেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খ্নেব সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোর্প অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু, সেদিন ছিদাম সাক্ষাস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই হ্জুর, আমার স্থাীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বসত ভদুসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খ্নের অনতিবিলন্থেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উম্থার করিব আমাকে বৃদ্ধি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বিললাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, 'আমি বদি বলি, আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পার নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্বীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'থবদার হারামজাদা, আদালতে এক-বর্ণও মিখ্যা বলিস

না- এতবড়ো মহাপাপ আর নাই।' " ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চম্দরাকে রক্ষা কারবার উদ্দেশে অনেকগুলা গলপ বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিম্তু যখন দেখিল চম্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ভাবিল, 'ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেট্কু জানি সেইট্কু বলা ভালো।' এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরণ্ণ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ভেপ্তির ম্যাঞ্চিল্টেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকালা প্থিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং প্র বংসরের মতো নবান ধান্যক্ষেত্রে প্রবিরল বৃষ্টিধারা বিষ্ঠি ছইতে লাগিল।

পর্লিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজিয়। সম্ম্থবতা ম্লেদেয়ের কোটে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকশ্দমার অপেকায় বসিয়া আছে। রথনশালার পশ্চাদ্বতা একটি ভোবার অংশবিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদ্পলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচায়শন্ধন সাক্ষী উপশ্বিত আছে। কত শত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য বাগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গ্রেত্র আর-কিছ্ই উপশ্বিত নাই এইর্প তাহাদের ধারণা। ছিলাম বাতায়ন হইতে এই অত্যুত্ত বাস্তসম্পত প্রতিদিনের প্রিবীর দিকে একদ্বে চাহিয়া আছে, সম্পত্ই স্বশের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকল ডাকিতেছে— তাহাদের কোনোর্প আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কত বার করিয়া বালব।"

জ্ঞসাহেব তাহাকে ব্ঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জান?"

हम्पता करिल, "ना।"

জ্জসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো, তোমার পারে পড়ি, তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের বাহা খ্লি করে। আমার তো আর সহ্য হয় না।"

ষথন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মুখ ফিরাইল। জ্বন্ধ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল, "ও তোমাকে ভালোবাসে না ?"

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খ্ব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিরাছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দ্বীথরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া ম্ছিত হইয়া পড়িল। ম্ছাভিগোর পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

"কেন।"

"ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।"

বিশ্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শানিয়া জজসাহেব স্পদ্ট বাঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ফালোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দাই ভাই অপরাধ স্বাকার করিতেছে। কিন্তু, চন্দরা পালিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমান্ত নড়চড় হয় নাই। দাইজন উকিল স্বেছ্যপ্রবা্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদাভ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেন্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

ষে দিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইরা খেলার পুতৃল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশ্রঘরে আসিল সে দিন রাত্রে শৃভলশেনর সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, 'যাহা হউক, আমার মেরেটির একটি সম্পতি করিয়া গেলাম।'

জেলখানার ফাঁসির প্রে দরালা সিভিল সাজন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকি**র।** আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরশ !--"

প্ৰাবৰ ১৩০০

# একটি ক্ষ্মুদ্র প্রোতন গল্প

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু, আর তো পারি না। এখন এই পরিপ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিরা আমার চারি দিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন বে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশাই সে তোমাদের নিজগালে; শভাদাভক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদর হইরাছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হর সাধ্যমত সে চেন্টার চুন্টি হর নাই।

কিন্তু, পাঁচজনের অবান্ত অনিদিশ্য সম্মতিক্রমে যে কার্যভার আমার প্রতি অপিত হইরা পড়িযাছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইরা বিনর বা অহংকার করিতে চাহি না; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে বিধাতা আমাকে নির্জনচর জাঁবর্পেই গঠিত করিয়াছিলেন। খ্যাতি যশ জনতার উপবোগাঁ করিয়া আমার গাতে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, 'র্যাদ ভূমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তো একট্ নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো।' চিন্তও সেই নিরালা বাসন্থানট্কুর জন্য সর্বদাই উৎকণিঠত হইয়া আছে, কিন্তু, পিতামহ অনৃন্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভূল ব্রিক্সাই হউক, আমাকে একটি বিপ্লে জনসমাজের মধ্যে উত্তর্গি করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন: আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেন্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমাব কর্তব্য বলিরা মনে হয় না। সৈনাদলের মধ্যে এমন অনেক বাজি আছে বাহারা স্বভাবতই ব্দের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফ্রিতি পাইতে পারিত, কিন্তু বখন সে নিজের এবং পরের শুমক্রমে ব্নশক্তের মারখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাং দল ভাঙিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদ্ভ স্বিবেচনাপ্র্ক প্রাণীগণকে বখাসাধা কর্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিয়্র কার্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পাল করা মান্ধের কর্তবা।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিরা থাক, এবং সন্মান দেখাইতেও ব্রটি কর না। আবশ্যক অতীত হইরা গোলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিরা কিছ্ আন্থানীরব অন্ভব করিবারও চেন্টা করিয়া থাক। প্থিবীতে সাধারণত ইহাই শ্বান্ডাবিক এবং এই কারণেই 'সাধারণ'-নামক একটি অকৃতক্ত অব্যবস্থিতিচন্ত রাজাকে তাহার অন্চরবর্গা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু, অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সমর কাজ করা হইরা উঠে না। নিরপেক হইরা কাজ না করিলে কাজের গোরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শ্নিতে ইচ্ছা করিয়া আসিরা থাক তো কিছু শ্নাইব। প্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আৰু কিন্তু অতি ক্ষান্ত এবং পৃথিবীর অত্যন্ত প্রোতন একটি গল্প মনে

পড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শ্বনিতে ধৈর্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।—

প্থিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন স্লভ ছিল তখন ক্ষ্যানিব্ভিপ্র'ক সণ্তুণ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশকীতনি করিয়া পূণ্টকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে, দৈবযোগে পূথিবীতে কীট দুন্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরম্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল স্কুদর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটপথ কাদাখোঁচাকে বলিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণাকে সভেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহা একে-বারে অন্তঃসারবিহান।"

তথন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া, প্রথবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্চ্বি ক্ষে কবিয়া বস্ংধরার জীপতা নির্দেশ করিতে লাগিল। এবং কাঠঠোকরা বনংপতির কঠিন শাখায় বাবস্বার চঞ্চ্ব আঘাত করিয়া অরণোর অনতঃশ্নাতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্তসমাগম পঞ্চম স্বায়ে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীতন করিতে নিষ্ক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষ্মিত অসন্তুপ্ট মুক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গলপ তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু, ইহার সর্বাপেক্ষা মহং গণে এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গলপটা যে প্রোতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ, প্থিবীর ভাগাদোষে এ গলপ অতিপ্রোতন হইষাও চিরকাল ন্তন রহিয়া গেল। বহু দিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা প্থিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বে উপর ঠক্ ঠক্ শব্দে চণ্ড্বপাত করিতেছে, এবং কাদাখোঁচা প্থিবীর সরস উর্বার কোমলছের মধ্যে বচ্ খচ্ শব্দে চণ্ড্ব বিশ্ব করিতেছে— আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গঙ্গণটার মধ্যে স্থদ;থের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ইহার মধ্যে দ্ংখের কথাও আছে, স্থের কথাও আছে। দ্ংখের কথা এই যে, প্রথিবী বতই উদার এবং অরণ্য বতই মহৎ হউক, ক্ষ্মুদ্র চণ্ড; আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামান্ত তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং স্থের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বংসর প্রিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই দ্বিট বিশেষ-বিষক্ষর্যর হতভাগ্য বিহস্প, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জ্ঞানিতেও পার না।

তোমরা এ গলেপর মধ্যে মাথামুন্তু অর্থ কী আছে কিছু ব্রিতে পার নাই? তাংপর্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয়তো কিণ্ডিং বয়স প্রাণ্ড হইলেই ব্রিতে পারিবে।

যাহাই হউক, সর্বসন্থ জিনিসটা তোমাদের উপব্রু হয় নাই? তাহার তো কোনো সন্দেহমান্ত নাই।

**EIE 2000** 

## সমাগ্তি

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অপর্বকৃষ্ণ বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা-অন্তে প্রায় শকোইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা-অন্তে প্রায় শ্কাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভারিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেডা ও বাঁশঝাডের তলদেশ চুম্বন করিয়া চালিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ধার পরে আজ্ঞ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নোকায় আসীন অপ্রক্ষের মনের ভিতরকার একথানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম, সেখানেও এই য্বকের মানসনদী নববর্ষায় ক্লে ক্লে ভরিয়া আলোকে জ্বল্ জ্বল্ এবং বাতাসে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেছে।

নোকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপ্রেদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অভবাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপ্রের আগমনসংবাদ বাড়ির কেই জানিত না, সেইজনা ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি বাগে লইতে উদ্যত হইলে অপ্রে তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই বাগে হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ-সমেত অপুর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া অমনি কোথা হইতে এক স্মিণ্ট উচ্চ কণ্ঠে তরল হাসালহবী উচ্ছ্যিত হইয়া নিকটবতী অশ্থ গাছের পাখিগালিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপ্র অত্যন্ত লম্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে ন্তন ই'ট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাবই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যাবেগে এখনি শতধা হইয়া ষাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপুর্ব চিনিতে পারিল, তাহাদেরই ন্তন প্রতিবেশিনার মেথে ২ ক্ষা। দ্রে বড়ো নদার ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদার ভাঙনে দেশতাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেরেটির অখ্যাতির কথা অনেক শ্নিতে পাওয়া ধার। প্রেষ গ্রামবাসীরা দেনহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গ্হিণীরা ইহাব উচ্ছ্ত্ন স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শব্দান্বত। গ্রামের বত ছেলেদের স্মিতই ইহার খেলা: সমবয়সী মেরেদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশ্রাজ্যে এই মের্যেটি একটি ছোটোখাটো ব্রগরি উপদ্র বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেরে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দানত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে কথ্বদের নিকট মূন্যারীর মা স্বামীর বিরন্ধে সর্বাদা অভিয়োগ করিতে ছাড়িত না; অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে ম্ন্যায়ীর চোথের অভ্যবিদ্দৃ তাহার অভ্যবে বড়োই বাজিত, ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ-প্র্বক ম্ন্যায়ীর মা মেরেকে কিছুতেই কাদাইতে পারিত না।

মৃত্যারী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কেঁকড়া চুল পিঠ পর্যত্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মতত মত দুটি কালো চক্ষাতে না আছে লক্ষা, না আছে ভার, না আছে হাবভাবলীলার লেশমান্ত। শরীর দীর্ঘ, পরিপুন্ট, সুস্থ, স্বল, কিন্তু ভাহার বয়স অধিক কি অন্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইড, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বিলয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জামদারের নৌকা কালস্কমে যে দিন ঘাটে আসিয়া লাগে সে দিন গ্রামের লোকেরা সম্প্রমে শশবাসত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের ম্বরণগভূমিতে অকসমাং নাসাগ্রভাগ পর্যস্ত যর্বানকাপতন হয়়, কিন্তু ম্ন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলপা শিশ্বকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগর্লি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে বয়াধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরির্গাশশ্র মতো নিভাঁক কোত্হলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক সংগাদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহ্লা বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনহানি বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমনাক, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। প্রথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে, কিন্তু এক একটি মুখ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জনা নহে, আর-একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বজ্ঞতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুট্রুপে প্রকাশ করিতে পানে না, যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয় সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরুন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণামুগের মধ্যে সবদা দেখা দেয়, খেলা করে: সেইজন্য এই জীবনচণ্ডল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহ্লা, মৃন্মরীর কৌতুকহাসাধন্নি বতই স্মিন্ট হউক, দ্ভাগা অপ্বার পক্ষে কিঞিং ক্রেশদায়ক হইয়ছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে বাগ সমপ্র কবিয়া রভিমমা্থে দুত্বেগে গৃহ-অভিমা্থ চলিতে লাগিল।

মায়োজনটি অতি স্থার ইইয়াছিল। নদীর তাঁর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রোদ্র, কুড়ি বংসর বয়স: অবশ্য ই'টের স্ত্পেটা তেমন উল্লেখবোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শৃহ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি ননোবম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দ্শোর মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিম্ব প্রহাসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদ্পেটর নিষ্ঠ্রতা আর কাঁ হইতে পাবে।

## ন্বিতীর পরিক্রেদ

সেই ইন্টকশিথর হইতে প্রবহমান হাসাধর্নি শ্নিতে শ্নিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাথিয়া গাছের ছারা দিরা অপূর্ব বাড়িতে গিরা উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পারের আগমনে তাহার বিধবা মাতা প্রেলিকত হইরা উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দ্রে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আহারাশ্তে মা অপ্রের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপ্রে সেজনা প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক প্রেই ছিল, কিন্তু প্র নব্যতশ্যের ন্তন ধ্রা ধরিয়া জেদ করিয়া বিসিয়াছিল যে, 'বি.এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না।' এতকাল জননী সেইজনা অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর-কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপ্রে কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্পির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজনা তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপ্রে ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন স্থিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই; কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপ্রে প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শ্যায় একটি উচ্ছের্সিত উচ্চ মধ্র কন্টের হাস্যধন্নি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাণত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বিলয়া পীড়া দিতে লাগিল য়ে, সকালবেলাকার সেই পদস্থলনটা ষেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না য়ে, 'আমি অপ্রেক্ক অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাং পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন ষে-সে গ্রামা যুবক নহি।'

পর্যদন অপ্র কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দ্রে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একট্ বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধ্তি ও চাদর ছাড়িয়া সিকের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বানি শকরা একজাড়া জা্তা পায়ে দিয়া, সিকের ছাতা হতে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশারবাড়িতে পদার্পণ করিবামার মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহাদয় মেরোটকে ঝাডিরা মাছিরা, রঙ করিরা, খোঁপার রাংতা জড়াইয়া, একখানি পাংলা রভিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাধা প্রায় হাঁটরে কাছে ঠেকাইয়া বাসিয়া রহিল এবং এক প্রোঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নতেন অর্নাধকার-প্রবেশোদাত লোকটির পার্গাড়, ঘড়ির চেন এবং নবোশ্যত শমশ্র একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিরংকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গৃহভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লম্জাস্ত পের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রোঢ়া দাসীর নিকট হইতে প্রতদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মূদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ ন্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহিদেশে একটা অশান্ত গতির ধ্প্ধাপ্ শব্দ শোনা গেল এবং মহেতের মধ্যে দেড়িয়া হাপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মুন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপুর্ব ক্রম্বের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশন্তির চর্চার একাল্ডমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি ভাহার সংযত কণ্ঠত্বরের মৃদ্বতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীরভাবে মৃশ্ময়ীকে ভংসনা করিতে লাগিল। অপ্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্ষ এবং গৌরব একত্র করিয়া পার্গাড়-পরা মস্তকে অপ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে বাড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সংগীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া, তাহার পিঠে একটা সশম্প চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাখার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া গিয়া ঝড়ের মতো মৃশ্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গ্রমিরয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভশ্নীর অকস্মাং অবগ্রন্থন-মোচনে রাখাল খিল্ খিল্ শম্পে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের প্রত্তর প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাথা মনে করিল না, কারণ, এর্প দেনা-পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমনকি, প্রে মৃশ্ময়ীর চুল কাষ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই এক দিন হঠাং পশ্চাং হইতে আসিয়া তাহার ঝ্টির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃশ্ময়ী তথন অত্যত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবিলন্ধ পশ্চাতের চুল কাঁচ্ কাঁচ্ শব্দে নির্দেশ্ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগ্রিল শাখাচ্যত কালো আঙ্বরের স্ত্পের মতো গ্রুছ গ্রেছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এর্প শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিক ক্ষণ প্রারী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে প্নেশ্চ দীর্ঘাকার হইরা দাসী-সহকারে অন্তঃপ্রে চলিয়া গেল। অপ্র পরম গদ্ভীরভাবে বিরল গ্ল্ডারেখার তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। শ্বারের নিকটে গিয়া দেখে বানিশিকরা ন্তন জ্বাজাড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথার আছে তাহাও বহু চেন্টার অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিত্তত হইরা উঠিল এবং অপরাধীর উম্পেশে গালি ও ডংসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিরা অবশেবে অনন্যোপার হইয়া বাড়ির কর্তার প্রোতন ছিল্ল চিলা চটিজোড়াটা পরিয়া, প্যাণ্টল্ন চাপকান পাগড়ি-সমেত স্মান্জিত অপ্রে কর্দমান্ত গ্রামপথে অত্যান্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

প্ৰক্রিণীর ধারে নিজন পথপ্রান্তে আবার হঠাং সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্ত হাস্য-কলোচ্ছন্স। যেন তর্পশ্লবের মধা হইতে কৌতুর্কপ্রিয়া বনদেবী অপ্বরি ওই অসংগত চটিজ্বতাজ্যোর দিকে চাহিয়া হঠাং আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপ্র অপ্রতিভভাবে থমকিরা দাঁড়াইরা ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সমর বন বন হইতে বাহির হইরা একটি নির্বাহ্য অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নৃত্ন জ্তাজোড়াট রাখিয়াই পলারনোদাত হইল। অপ্র দুভ বেগে দুই হাত ধরিরা তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

ম্মারী আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেন্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেন্টিত তাহার পরিপন্ট সহাস্যা দুন্ট মুখ্যানির উপরে শাখান্তরাল-চ্যুত স্থাকিয়ণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোন্দরেল নির্মাল চন্দল নির্বারিণীর দিকে অবনত হইয়া কোত্হলী পথিক যেমন নিবিন্টা দ্ন্তিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপ্র্বাতেমনি করিয়া গভার গদভার নেত্রে মুক্ময়ার উধেন্থিকিন্ড মুখের উপর, তড়িতরল

দৃটি চক্ষ্য মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মৃণ্টি শিথিল করিয়া ষেন ষথাকতব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বিন্দনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব বদি রাগ করিয়া মুন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্দ্ধন পথের মধ্যে এই অপর্প নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ ব্রিষতে পারিল না।

ন্তাময়ী প্রকৃতির ন্প্রানিকণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্নিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিরা বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমণ্ন অপ্র'কৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিরা উপস্থিত হুইল।

## তৃতীর পরিচ্ছেদ

অপ্র সমস্ত দিন নানা ছ্তা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাং করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপ্রর মতো এমন একজন কৃত্রিদ্য গদ্ভীর ভাব্ক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লাক্ত গোরব উন্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাজ্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা ব্ঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চণ্ডল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মহেত্র্কালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাদপদ করিয়া তার পর তাঁহার অদ্তিম বিদ্যাত হইয়া রাখাল-নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদাপি-নামক মাসিক পরে গ্রন্থসমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরপোর মধ্যে এসেন্স, জন্তা র্বিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগছ এবং 'হারমোনিয়া-শিক্ষা' বহির সপ্রে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার নায়ে প্রকাশের প্রত্নক্ষির রহিয়াছে। কিন্তু, মনকে ব্ঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চণ্ডলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপ্রকৃষ্ণ রায়, বি. এ., কিছ্বেটই পরাভব দ্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিল্জাসা করিলেন, "কেমন রে অপ্য, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপূর্ব কিঞ্চিং অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওব মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখাল।"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল, প্রতিবেশিনী শরতের মেরে ম্ন্মরীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিথিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপ্রের পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লম্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লম্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাধার বিলয়া বসিল, 'ম্ন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অন্য জ্ঞাড়পত্তিলি মেরেটিকে সে বতই কম্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বশ্ধে তাহার বিষম্ব বিভ্রমার উদ্রেক হইল।

দ্বই-তিন দিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপ্বই জয়ী

হইল। মা মনকে বোঝাইলেন বে, ম্ন্মরী ছেলেমান্ব এবং ম্ন্মরীর মা উপবৃত্ত লিক্ষাণানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমণ ইহাও বিশ্বাস করিলেন বে, ম্ন্মরীর ম্বখানি স্বাদর। কিন্তু, তখনই আবার তাহার ধর্ব কেশরাশি তাঁহার কন্পনাপথে উদিত হইরা হ্দর নৈরাশ্যে প্র্ব করিরত লাগিল, তথাপি আশা করিলেন দৃড় করিরা চুল বাঁবিরা এবং জব্জবে করিরা তেল লেপিয়া কালে এ ব্রিউও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোক সকলেই এপ্রের এই পছন্দটিকে অপ্রে-পছন্দ বালয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত, কিন্তু তাই বালয়া নিজের প্রের বিবাহযোগ্যা বালয়া কেহ মনে করিত না।

মৃদ্মন্ত্রীর বাপ ঈশান মন্ধ্রমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওরা হইল। সে কোনে। একটি স্ট্রীমার কোম্পানির কেরানি-র্পে দ্রে নদীতীরবতী একটি স্কুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল-ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট-বিক্লয়-কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃশ্যয়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দৃই চক্ষ্ বহিরা জ্ঞল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দৃঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিরা বালবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখান্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতাশ্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামগ্লুর করিয়া দিলেন। তথন, প্জার সময় এক সংতাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া. সে-পর্যশ্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, "এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহা হইলে পর বাধিতহ,দর ঈশান আর-কোনো আপত্তি না করিয়া প্রমিত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্লয় করিতে লাগিল।

অতঃপর ম্ক্ষরীর মা এবং পল্লীর যত ব্যারিসীগণ সকলে মিলিরা ভাবী কর্তব্য সম্বশ্যে ম্ক্ষরীকে অহনিশি উপদেশ দিতে লাগিল। জীড়াসন্ধি, দুতে গমন, উচ্চহাসা, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষা-অন্সারে ভোজন সম্বশ্যে সকলেই নিষ্ণে পরামশ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকার্পে প্রতিপল্ল করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকিঠিত শাক্ষিত হৃদরে ম্ক্ষরী মনে করিল, ভাহার যাবক্ষীবন কারাদশ্য এবং তদবসানে ফাসির হৃকুম হইরাছে।

সে দৃষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইরা পিছ্রু হটিরা বালিরা বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু, তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মৃত্যরীর সমতত প্রথিবী অপ্রের মার অত্তঃপ্রে আসিয়া আবম্ধ হইয়া গেল।

भागर्ज् সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মূখ করিয়া কহিলেন.

"দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশন্তি যে ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল, এ ঘরে যদি না চলে তবে বৃথি অন্য যাইতে হইবে। অপরাষ্ট্রে তাহাকে আর দেখা গোল না। কোথায় গোল, কোথায় গোল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল ভাহাকে ভাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশ্বিড় মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ ম্ন্ময়ীকে যের্প লাস্থনা করিল ভাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপ্রাকৃষণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃশ্ময়ীর কাছে ঈষং অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃশ্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্ময়ী সতেকে বলিয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্খনোই ভালোবাসব না।" ভাহার যত রাগ এবং যত শাদিতবিধান সমদতই প্ঞীভূত বক্রের ন্যায় অপ্র্রের মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষার হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।" মূন্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজ্পনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু, অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মন্টিকে বশ করিতে হইবে।

পর্যাদন শাশন্তি ম্নুময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে ন্তন পিঞ্জরাবন্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়া ফড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিম্ফল জোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছি'ডিয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপ্ডে হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বিসল। সন্নেহে তাহার ধ্লিল্ণিত চুলগ্লি কপোলের উপব হইতে তুলিয়া দিবার চেণ্টা করিল। মৃশ্রেরী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপ্র কানের কাছে মৃথ নত করিয়া মৃদ্দবরে কহিল, "আমি ল্কিয়ে দরজা খ্লে দিয়েছি। এসো আমরা থিড়াকর বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃশ্রেরী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "ঝা।" অপ্র তাহার চিব্ক ধরিয়া মৃথ তুলিয়া দিবার চেণ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখা কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত মৃশ্রেরীর দিকে চাহিয়া হতব্লিয়র নাায় শ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃশ্রেরী মৃথ না তুলিয়া অপ্র হাত ঠেলিয়া দিল। অপ্র কহিল, "রাখাল তোমার সংগ খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বির্বিশ্বিল, "য়াখাল তোমার সংগ খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বির্বিশ্বিল, সামার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপ্র চুপ করিয়া ব্রিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপ্র চুপ করিয়া ব্রিয়া রহিল। মৃশ্রিয়ী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রান্ত হইয়া ঘ্নাইয়া পড়িল, তথন অপ্র পা টিপিয়া বাহির হইয়া শ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর্রাদন মৃত্যায়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃত্যায়ীর বিবাহের সময় উপত্থিত থাকিতে পারেন নাই বালয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতীকে অস্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

ম্ন্মরী শাশ্বড়িকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে বাব।" শাশ্বড়ি অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনার তাহাকে ভংগনা করিয়া উঠিলেন, "কোথার ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই; বলে 'বাবার কাছে যাব'। অনাস্থি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া ম্বার রুম্ব করিয়া নিতান্ত হতাম্বাস ব্যক্তি বেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে ভূমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাতে ভাহার স্বামী নিদিত হইলে ধাঁরে ধাঁরে স্বার খুলিয়া মুস্ময়ী গুহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্ঞোৎস্না-রাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন পথ অবলম্বন করিতে হইবে মূমারী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে পথ দিয়া ডাকের পচবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিয়া প্রথিবীর সমুহত ঠিকানায় বাওয়া বার। মুহুমরী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চালতে চালতে শরীর প্রাণত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখ্স করিয়া অনিশ্চিত সূরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশ্যে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মূত্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিরা উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্ দিকে বাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত কম্কম্ শব্দ শ্রনিতে পাইল। চিঠির থোলে কাঁধে করিয়া উধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিরা উপস্থিত হইল। মুন্ময়ী তাডাতাডি তাহার কাছে গিয়া কাতর প্রান্তস্বরে কহিল, "কৃশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে বাব, আমাকে তমি সংশ্যে নিরে চলো-না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথাৰ আমি জানি নে।" এই বলিয়া ঘাটে-বাঁধা ডাকনোকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাডিয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইরা উঠিল। মৃন্মরী ঘাটে নামিরা একজন মাঝিকে ডাকিরা কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে বাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার প্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বালিরা উঠিল, "আরে কে ও! মিন্ মা. তুমি এখানে কোখা খেকে।" মৃন্মরী উচ্ছ্বিসত বাগুতার সহিত বালিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে বাব, আমাকে তাের নৌকার নিয়ে চল্।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি: সে এই উচ্ছ্তুক্তলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত; সে কহিল, "বাবার কাছে বাবে? সে তাে বেশ কখা। চলাে, আমি তােমাকে নিয়ে বাাচ্ছ।" মৃন্মরী নৌকার উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া ম্যলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মূন্ময়ীর সমস্ত শরীর
নিদ্রায় আচ্ছার হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শরন করিল এবং
এই দ্রুলত বালিকা নদী-দোলার প্রকৃতির স্নেহপালিত শাল্ড শিশ্বটির মতো অকাতরে
ঘ্মাইতে লাগিল।

স্থাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশ্রবাড়িতে খাটে শ্রহা আছে। তাহাকে ক্ষান্তত দেখিয়া ঝি বিকতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠম্বরে শাশ্রিড় আসিয়া অত্যত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্যয়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি বখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন তখন ম্ন্যয়ী দ্রতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্বে লক্ষার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-এক দিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপূর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষাতি' ভং'সনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অ্পিদাহকারী দস্থ-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়ব্লিট এবং ঘরের মধ্যেও অনুর্প দ্র্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পর্নিন গভীর রাত্রে অপ্রে মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "ম্ন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"

মৃত্যায়ী সরেগে অপ্রবার হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"
অপ্রবা চ্পিচ্পি কহিল, "তবে এসো, আমরা দ্ভনে আচ্তে আতে পালিয়ে
যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মৃথের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তৃত হইল। অপ্র্বাতাহার মাতার চিন্তা দ্রে করিবার জন্য একথানি পত্র রাখিয়া দ্ইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশ্ন্য নিদতব্ধ নির্জান গ্রামপথে এই প্রথম দ্বেচ্ছার আন্তরিক নির্ভারের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহাব হৃদরের আনন্দ-উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শ-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চাবিত হইতে লাগিল।

নেকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষেচ্ছেন্নস সত্ত্বে অনতিবিসন্থেই মন্মারী ঘ্মাইয়া পড়িল। পর্নদন কী মন্তিং কী আনন্দ। দৃই ধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দৃই ধারে কত নেকা যাতায়াত করিতেছে। মন্মারী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে উচারা কোথা হইতে আসিয়াছে. এই জায়গার নাম কী, এমন-সকল প্রশন যাহার উত্তর অপ্র্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধ্রগণ শন্নিয়া লাভ্জিত হইবেন, অপ্র্ব এই-সকল প্রশেনর প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐকা হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মন্সেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছ্মাত্র কুণিঠত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত শ্রাভত উত্তরে বিশ্বস্তহ্বয় প্রশানকারিণীর সন্তোধের তিলমাত্র বাঘাত জন্মায় নাই।

পর্যাদন সম্ধাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পেণীছল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লপ্ঠনে তেলেয় বাতি জনালাইয়া ছোটো ডেম্পের উপর একখানি চামড়ায়-বাঁধা মসত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র ট্লের উপর বাসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্নয়য়ী ডাকিল, "বাবা।" সে ঘরে এমন কপ্ঠধনি এমন করিয়া কখনো ধর্নিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দর্দর্ করিয়া অশ্র পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেরে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্ঞার যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই-সমস্ত পাটের ক্ষতার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন ক্ষেন করিয়া নিমিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা ব্নিষ্ঠ করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার— সেও এক চিন্টা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়— আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃশ্যয়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাধিব।" অপ্র্ব এই প্রস্তাবে সাতিশর উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব লোকাভাব অল্লাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুগাঁণ বেগে উল্লিভ হয় তেমান দারিদ্রোর সংকীপ মাখ হইতে আনন্দ পরিপ্রাণ ধারায় উচ্ছাসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত প্রতীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল, সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নিজনি হইয়া য়য়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা; এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকাব জোগাড় করিয়া, ভূল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাধাবাড়া। তারার পরে ম্নয়য়য়র বলয়য়য়য়ত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশ্র-জামাতার একতে আহার এবং গ্রিলীপনার সহস্র ত্তি প্রদর্শনি প্রবিক ম্নয়য়য়িক পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মেখিক অভিমান। অবশেষে অপ্রবি জানাইল, আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। ম্নয়য়ী কর্ণস্বরে আরও কিছ্ দিন সময় প্রাথনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাধায় হাত রাখিয়া অশ্র-গদ্গদকঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশ্রহব উল্ভাল করিয়া লক্ষ্যী হইয়া থাকিয়ে। কেত যেন আমার মিন্র কোনো দোষ না ধরিতে পারে।"

ম্নেয়ী কাদিতে কাদিতে স্বামীর সহিত বিদার হইল। এবং ঈশান সেই স্বিগ্লে নিবানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওঞ্জন করিতে লাগিল।

### वर्फ भतित्क्रम

এই অপরাধীষ্ণাল গ্রেছ ফিরিয়া আসিলে মা অতান্ত গদ্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও বাবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না বাহা সে কালন করিতে চেন্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ, নিশ্তব্ধ অভিমান, লোহভারের মতো সমস্ত ঘরকমার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল। অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপুর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ্ব খ্লেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

मा উদাসীন ভাবে काँহलেন, "বউয়ের কী করবে।"

অপুর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক্।"

মা কহিলেন, "না বাপ\_, কাজ নাই; তুমি তাকে তোমার সঞ্গে নিয়ে বাও।" সচরাচর মা অপুর্বকে 'তুই' সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপ্রে অভিমানক্ষ্মন্বেরে কহিল, "আছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মূন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষয়কেঠে কহিল, "ম্মেয়ী, আমার সংগ কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

মৃশ্যরী কহিল, "না।"

অপর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ্ব কিন্তু আবার এক-এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপরে প্রশ্ন করিল, "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?" মূনমরী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ. -পরীক্ষোন্তীর্ণ কৃতবিদ্য য্বকের স্চির মতো অতি স্ক্র অথচ অতি স্তীক্ষ্য ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেক্ষাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে ম্ব্যুয়ীর কোনো বস্তব্য ছিল না।

"বোধ হয় দ্-বংসর কিম্বা তাবও রেশি হতে পারে।"

ম্ব্যায়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিন-মুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্বে শরান অবস্থা হইতে ঈষং উখিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে ?"

भ्न्यश्री करिन, "दौ, आभि भारत्रत्र कार्ष्ट शिरत्र श्राकव।"

অপূর্বে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আছো, তাই থেকো। ষতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুদি হলে?"

মৃত্যারী এ প্রশেনর উত্তর দেওয়া বাহ্বা বোধ করিয়া ঘ্যাইতে লাগিল। কিন্তু, অপর্বের ঘ্যা হইল না, বালিশ উ'চু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিরা রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিরা পড়িল। অপ্রে সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, বেন রাজকন্যাকে কে র্পার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালাবদল করিয়া লওয়া যায়। র্পার কাঠি হাসা, আর সোনার কাঠি অশ্রক্তা।

ভোরের বেলার অপ্রে ম্ন্মরীকে জাগাইরা দিল: কহিল, "ম্ন্মরী, আমার

বাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃশ্মরী শ্যাতাাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল,
"এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহাব্য করিয়াছি, আজ যাইবার সময় তাহার একটি প্রেম্কার দিবে?"

মূন্ময়ী বিদ্যিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপ্র কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুক্রন দাও।" অপ্রর এই অভ্তত প্রার্থনা এবং গশ্ভীর মুখভাব দেখিয়া মূল্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সন্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুন্রন করিতে উদ্যত হইল— কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেন্টা করিয়া অবশেষে নিরসত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপ্র তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপ্রের বড়ো কঠিন পণ। দস্ত্রেত্তি করিয়া কাড়িয়া ক্রিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

ম্মেরী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুবের আলোকে নিজন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিরা অপ্ব' গ্ছে আসিরা মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সংগ্য কলিকাতার লইরা গেলে আমার পড়াশ্নার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সাংগানী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাডিতেই রাখিয়া আসিলাম।"

স্গভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপ্তের বিচ্ছেদ হইল।

# সপত্ম পরিছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃশ্যয়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোধার বাইবে, কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাং মনে হইল, যেন সমস্ত গ্রে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহে স্থাগ্রহণ হইল। কিছুতেই ব্রিতে পারিল না, আন্ধ কলিকাতার চলিরা বাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথার ছিল; কাল সে জানিত না যে, জাবিনের যে অংশ পরিহার করিরা ঘাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তংপ্রেই ভাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইরা গিরাছে। গাছের পক্ষপ্রের নারে আন্ধ সেই বৃশ্তচ্যত অতীত জাবিনটাকে ইচ্ছাপ্রেক অনায়াসে দ্রেছাড়িরা ফেলিল।

গলেপ শ্না যায়, নিপ্শ অস্ত্রকার এমন স্ক্রা তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তন্দারা মান্যকে দ্বিখন্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দ্ব অধাখন্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইর্প স্ক্রা, কখন তিনি ম্ন্মরীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিরাছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ বৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং

মৃশ্মরী বিশ্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগ্হে তাহার সেই প্রোতন শয়নগৃহকে আর আপনার বালয়া মনে হ**ইল** না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হ্দয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর-একটা ঘর, আর-একটা শয়ার কাছে গ্নৃগ্নৃ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃশ্মরীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধর্নি আর শ্না ষায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃশ্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশ্রবাড়ি রেখে আয়।"

এ দিকে, বিদায়কালীন পুতের বিষণ্ণ মূথ স্মরণ করিয়া অপ্র'র মার হ্দর বিদীণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়েই বিশিষতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়াঁ দ্বানমূখে শাশ্বড়ির পায়ের কাছে পাড়িয়া প্রণাম করিল। শাশ্বড়ি তংক্ষণাং ছলছলনেতে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মৃহ্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশ্বড়ি বধ্র মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়াঁ আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সদ্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশন্তি স্থির করিয়াছিলেন, মৃশ্যযার দোষগালি একটি একটি করিয়। সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর-একজন অদৃশ্য সংশোধনকতা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপার অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন ন্তন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশ্বড়িকেও মৃন্ময়ী ব্রিকতে পাবিল, শাশ্বড়িও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তর্বে সহিত শাখাপ্রশাখার যেরপে মিল সমসত ঘরকরা তেমনি প্রস্পর অখণ্ডসন্মিলিত হইয়া গেল।

এই-ষে একটি গশ্ভীর দিন্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি ম্নায়ীর সমসত শারীরে ও সমসত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হাদয়ে একটি অশুপূর্ণ বিশ্তীণ অভিমানের সঞার হইল। সেই অভিমান তাহার চেশায়র ছায়ায়য় স্বাদীর্ঘ পারবের উপর আর-একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ কবিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'আমি আমাকে ব্রিতে পারি নাই বলিষা তুমি আমাকে ব্রিতেল না কেন। তুমি আমাকে ব্রিতেল না কেন। তুমি আমাকে ব্রিতেল না কেন। তুমি আমাকে গাঁদিত দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছান্সারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী বখন তোমার সংগ্র কলিকাত্যে বাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জাের করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শ্নিলে কেন, আমার অন্রেষে মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপ্র ষেদিন প্রভাতে প্রকরিণীতীরের নিজন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছ্ না বলিয়া একবার কেবল তাহার ম্থের দিকে চাহিয়াছিল, সেই প্রকরিণী, সেই পথ, সেই তর্তল, সেই প্রভাতের রেদ্র এবং সেই হাদয়ভায়াবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাং সে তাহার সমস্ত অর্থ ব্ঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুন্বন অপ্রর মাথের দিকে অগ্রসন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুন্বন এখন মর্ময়ীচিকাভিম্থী ত্রাতা পাঝিয় নাার ক্রমাণত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার

আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদর হয়, 'আহা, অমুক সময়টিতে বদি এমন করিতাম, অমুক প্রশেনর বদি এই উত্তর দিতাম, তখন বদি এমন হইত।'

অপ্রর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জনিয়াছিল বে, 'ম্নারী আমার সম্পূর্ণ পরিচর পার নাই।' ম্নারীও আজ বিসরা বসিরা ভাবে, 'তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী ব্রিয়া গেলেন।' অপ্র তাহাকে যে দ্রুবত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপ্র হৃদ্য়াম্তধারায় প্রেমিপিশাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচর পাইল না, ইহাতেই সে পরিভাপে লম্জার ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঝণগ্রিল অপ্রের মাধার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কর্তাদন কাতিল।

অপুর্ব বিলয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না।' ম্ন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে স্বার রুশ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বিসল। অপুর্ব তাহাইে স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে স্বার রুশ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বিসল। অপুর্ব তাহাইে বাহির কবিয়া বিসয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যন্ত্র করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অপ্যালিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সন্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।' আব কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বন্ধবা কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মন্যাসমাজে মনের ভাব আব-একটা বাহ্না করিয়া প্রলশ করা আবশ্যক। ম্নয়য়ীও তাহা ব্রিজা; এইজনা আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি ন্তন কথা বোগ করিয়া দিল— 'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কয়েকটি ন্তন কথা বোগ করিয়া দিল— 'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কয়েন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশ্ব প্রীটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরের বাছরে হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফাম ম্ডিনা প্রভাব অক্ষরটির উপর একটি ফোটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীয়ার বাব, অপ্রবিক্ষ য়ায়। ভালোবাসা বতই দিক, তব্ব লাইন সোজা, একর সাছদি এবং বানান শাশ্ব হইল না।

লেফজার নামটাক বাতীও আবত যে কিছা লেখা আবশাক মান্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশ্যুড়ি অথবা আব-কাহারত দ্ভিপথে পড়ে, সেই লক্ষায় চিঠিখানি এটি বিশ্বসত দাসীব হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহতুলা, এ পতের কোনো ফল হইল না, অপুর্ব বাড়ি <mark>আসিল না।</mark>

# অভ্যম পরিছেদ

মা দেখিলেন, ছাটি হইল তবা অপাব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মূল্ময়ীও দিথর করিল, অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইরা আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লক্জার মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বে কত তুছে, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব বে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মূল্ময়ীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে,

মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিশ্বের ন্যার অন্তরে অন্তরে ছট্ফট্ করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জ্বিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ভাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্তবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাজের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাব্ তা এতদিনে কোন্ কালে পেরেছে।"

অবশেষে অপ্রের মা একদিন মূক্ষয়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপ্র অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি, কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে।
তুমি সংশ্য বাবে?" মূক্ষয়ী সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার
রুম্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা ব্রেকর উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া
নড়িয়া-চড়িয়া মনের আবেগ উক্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া, বিষয়
হইয়া, আশব্দায় পরিপূর্ণ হইয়া, বিসয়া কাদিতে লাগিল।

অপ্রেকে কোনো খবর না দিয়া এই দ্বিট অন্তংত। রমণী তাহার প্রসমতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপ্রের মা সেখানে তাহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃশ্যয়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপ্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সন্বোধন খাজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাত্ভাষার উপর অপ্রন্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভন্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, 'মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমসত ভালো।'— শেষ আশ্বাস সত্ত্বে অপ্রাক্ত অম্পালশক্ষায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলন্ধে ভন্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাংমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো?" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গোল না, তাই আমি তোকে নিভে এসেছি।"

অপূর্ব কহিল, "সেজনা এত কণ্ট করিয়া আসিবার কী আবশাক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশনো—" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভানী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সপো আনলে না কেন।"

দাদা গশ্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশ্না--"ইত্যাদি।

ভানীপতি হাসিরা কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভরে আনতে সাহস হর না।"

ভানী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমান্য হঠাং দেখলে আচমকা আংকে উঠতে পারে।"

এইভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতার আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গো আনিবার চেন্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সংকোচবশ্ত মাকে কোনো প্রশন কবিতে পারিল না—সমুস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া প্রান্তিসংকল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভগনী কহিল, "দাদা, আজু আমাদের এখানেই থেকে বাও।" দাদা কহিল, "না, বাড়ি যেতে হবে: কাজু আছে।"

ভানীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কান্ধ কিসের। এখানে এক রাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কান্ধে ন্ধবাবিদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পাঁড়াপাঁড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপূর্বে সে রাত্রি থাকিয়া বাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি কোরো না, চলো শ্তে চলো।"

অপ্রেরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অম্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যান্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগ্রের স্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অধ্ধকার। ভগ্নী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি। তা, আলো এনে দেব কি, দাদা।"

অপ্রে কহিল, "না, দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখি নে।" ভংনী চলিয়া গেলে অপ্রে অধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সমরে হঠাং বলর্রনিকণশন্দে একটি সংকোমল বাহংপাশ ভাহাকে সংকঠিন বন্ধনে বাধিরা ফোলল এবং একটি প্রকাপ্ট-ত্লা ওতাধর দসরে মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অল্পলসিক আবেগপ্ল চুন্বনে ভাহাকে বিদ্যাপ্রকাশের অবসর দিল না। অপ্রব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, ভাহার পর ব্রিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধার-অসম্পন্ন চেন্টা আজ অল্পলধারার সমাশত হইল।

আশ্বন ১০০০

250

### সমস্যাপ্রেণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যোষ্ঠপ্তের প্রতি জ্ঞামদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জ্বনা হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মানন্টতা কলিয়গে দেখা যার না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার প্ত বিপিনবিহারী আজকালকার একজন স্থিশিক্ষত বি. এ.। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত—এমনকি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমান্বের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্ষড়।

তাঁহার প্রজ্ঞারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়া কর্তার কাছে রক্ষা ছিল, কিন্তু ই'হার কাছে কোনো ছ্বায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিন্দি সময়েরও এক দিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন, তাঁহার বাপ বিস্তর রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছ্ম প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না— সেটা তাঁহার একটা দূর্ব লতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, 'এ কখনোই হইতে পারে না; অর্ধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না।' তাঁহার মনে নিন্দালিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, বে-সকল অকর্মণা লোক ঘরে বসিয়া এইসব জ্ঞামির উপস্বম্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অবোগ্য। এর্প দানে দেশে কেবল আলসের প্রশ্রম দেওয়া হয়।

ন্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জাঁবিকা অত্যন্ত দ্র্লভ এবং দ্মর্না হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদুলোকের আত্মসন্ত্রম রক্ষা করিয়া চলিতে প্রাপেক্ষা চারগণে খরচ পড়ে। অতএব, তাঁহার পিতা ষের্প নিশ্চিন্তমনে দ্ই হন্দেত সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরণ্ড সেগন্লি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেন্টা করা কর্তবা।

কর্তব্যব্দিধ তাঁহাকে বাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্ল্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ষর হইতে বাহা বাহির হইয়াছিল আবার তাহা অলেপ অলেপ ছরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অলপ দানই তিনি বহাল রাখিলেন, এবং বাহা রাখিলেন তাহাও বাহাতে চিরস্থারী দানের স্বরূপে গণা না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণোপাল কাশীতে থাকিয়া প্রবোগে প্রজাদিগের রুদ্দন শ্নিতে পাইলেন— জ্ঞানকি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিরাও কাঁদিরা পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিন-বিহারীকে পন্ত লিখিলেন যে কাজটা গাঁহাত হইতেছে। বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন বে, 'প্রে বেমন দান করা বাইত তেমনি পাওনা নানা প্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজ্ঞা উভর পক্ষের মধ্যেই দান-প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি ন্তন ন্তন আইন হইয়া ন্যাব্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমার খাজনা আদার করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গোরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে— অতএব এখনকার দিনে বাদ আমি আমার ন্যাব্য পাওনার দিকে কঠিন দ্খি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজ্ঞাও আমাকে অতিরিক্ত কিছ্ দিবে না, আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছ্ দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমার দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখররাত করিতে গোলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয়-রক্ষা এবং কলসম্প্রমান করা দরেই হইয়া পভিবে।'

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইরা উঠিতেন এবং ভাবিতেন, 'এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে, আমাদের সে কালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দ্রে বসিরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিরা লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপ্ত, এ কয়টা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।'

#### ন্বিতীয় পরিক্রেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা-মামলা হাপামা-ফ্যাসাদ করিরা বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় এক-প্রকার মনের মতো গছোইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্তমে বশাতা দ্বীকার করিল, কেবল মিজাবিবির পত্তে আছমন্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিশিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহারণের ব্রহার্রর একটা অর্থ বোঝা যার, কিন্তু এই মাসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা জমি নিন্দর ও শ্বন্প করে উপভোগ করে ব্ঝা যার না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রব্তি স্কুলে দাই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, কিন্তু আপনার সৌভাগাগরে সে যেন কাহারেও গ্রাহা করে না।

বিপিন প্রোতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন, কর্তার আমল হইতে বাদতবিক ইহারা বহুকাল অন্গ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু, এ অন্গ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দৃঃখ জানাইয়া কর্তার দরা উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু, বিপিনের নিকট এই অন্ত্রাহ সর্বাপেক্ষা অষোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের প্রেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্যাপত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত, ইহারা যেন তাঁহার দরা-দর্বল সরল পিতাকে ঠকাইরা তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ ছবি করিয়া লইয়াছে।

অছিমন্দিও উম্বত প্রকৃতির ব্বক। সে বলিল, 'প্রাণ বাইবে তব্ আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না।' উভর পক্ষে ভারি বৃশ্ব বাধিয়া উঠিল।

অছিমশ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া ব্রাইল, জমিদারের সহিত

কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এত দিন যাঁহার অন্ত্রহে জ্বাবন কাটিল তাঁহার অন্ত্রহের পরে নির্ভাব করাই কর্তাব্য—জ্মিদারের প্রার্থনা-মত কিছ্ম ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অছিমান্দ কহিল, "মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছ ই বোঝ না।"

মকন্দমায় অছিমন্দি একে একে হারিতে আরুল্ড করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের জ্বনা সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জাবিব একদিন বৈকালে বাগানেব তরিতরকারি কিণ্ডিং উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাব্র সহিত সাক্ষাং করিল। বৃন্ধা যেন তাহার সকর্ণ মাতৃদ্ণির ন্বারা সন্নেহে বিপিনের সর্বান্ধ্যে হাত ব্লাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভালো কর্ন। বাবা, অছিমকে তুমি নন্ধ করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হন্তেই সমর্পণ করিলাম— তাহাকে নিতান্তই অবশাপ্রতিপালা একটি অকর্মণা ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো— সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এক কণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুদ্র হইয়ো না, বাপ।"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্ভতা-বশত বুড়ি তাঁহার সহিত ঘরকরা পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি মেয়েমান্য, এসম্ভ কথা বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।"

মির্জাবিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শ্নিল, সে এ বিষয়ের কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মবণ করিয়া চোখ ম্ছিতে ম্ছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকদ্দমা ফৌজদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোট পর্যাবত চলিল। বংসর দেভেক এমান করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমাদ্দি বখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমান হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাবাদত হইল।

কিন্তু, ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেট্কু বাঁচিল জ্ঞালের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় ব্ঝিয়া ডিক্রীজারি করিল। অছিমন্দির যথাস্বস্বি নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সে দিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপ্র্প হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনা বেচা চালতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কঠিালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও ষথেন্ট। আকাশ মেঘাছৄয় হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্তেতা ব্শিটর আশুক্রায় বশ্বীশ প্রতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমন্দিও হাট করিতে আসিয়াছে— কিন্তু, তাহার হাতে একটি পরসাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রর করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, কমক রাখিয়া ধার করিবে।

বিশিনবাব, বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সপো দুই-তিনজন

লাঠি হস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট র্দোখতে ইচ্ছকে হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্বারী কল্পকে কৌত্হলবশত তাহার আয়বায় সন্বন্ধে প্রন্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমন্দি কাটারি তুলিয়া বাদের মতো গর্জন করিয়া বিশিনবাব্র প্রতি ছ্টিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাং নিরন্দ্র করিয়া ফোলল— অবিলন্দ্রে তাহাকে প্র্লিসের হন্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে বেমন কেনা বেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাব, এই ঘটনায় মনে মনে বে খুলি হন নাই তাহা বলা বায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে বে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এর্প বন্দাতি এবং বে-আদবি অসহা। বাহা হউক, বেটা বের্প বদ্মায়েস সেইর্প তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপ্রের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শ্নিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মা গো, কোথাকার বন্জাত হারামজাদা বেটা।' তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সাক্ষনা লাভ করিলেন।

এ দিকে সেই সন্ধাবেলায় বিধবার অয়হান প্রহান গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভূলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শরন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটি বৃন্ধার কাছে প্রিবার সমসত ঘটনার মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুন্ধ করিবার জন্য সমসত প্রিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহান কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হুদের।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইরা গেছে। কাল ডেপ্টি ম্যাঞ্চিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইরাছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে বাইতে হইবে। ইতিপ্রে জিমিদারকে কখনো সাক্ষামঞ্চে দাঁড়াইতে হর নাই, কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন বধাসমরে পার্গাড় পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইরা পাল্কি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাব্ কাছারিতে গিরা উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো হুজুকে আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

বখন মকন্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলন্দ্র নাই, এমন সময় একজন বর্কন্দাজ্জ আসিয়া বিপিনবাব্র কানে কানে কী একটা কথা বিলয়া দিল— তিনি ভটন্থ হইয়া আবশ্যক আছে বিলয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দ্রে এক বটতলায় তাঁহার বৃষ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গারে একখানি নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, কুণ শরীরটি যেন স্নিম্প জ্যোতিমায়। ললাট হইতে একটি শাসত কর্না বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্যা এবং আঁট প্যাণ্ট লনে লইয়া কণ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

মাথার পার্গার্ডাট নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘাঁড়াট জেব হইতে বাহির হইয়া পাঁড়ল। সেগ্র্নাল শশব্যক্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবতী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অন্বরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমার যাহা বন্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।" বিপিনের অন্চরগণ কৌত্হলী লোকদিগকে দ্বে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পার সেই চেন্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিক্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজনাই আপনি কাশী হইতে এত দ্বের আসিয়াছেন? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে কথা শ্রিনয়া তোমার লাভ কী হইবে, বাপ্র।"

বিপিন ছাড়িলেন না; কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত রাহমুণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হসতক্ষেপ করেন নাই— আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এত দ্রে পর্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কান্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিরংক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অপার্নাটে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিণিওং কম্পিত স্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খ্লিয়া বলা আবশাক মনে কর তো বলিয়ো, অছিম্দিন তোমার ভাই হয়, আমার প্রে।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কৃহিলেন, "যবনীর গভে ?"

कृष्णां भाग कि राम, "दौ, वाभू।"

বিপিন অনেক ক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে-সব কথা পরে হইবে, এখন আপনি ঘরে চলনে।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গ্রে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে বাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো।" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অপ্রনিরোধ-পূর্বক কম্পিত-কলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু, এট্কু ভাহার মনে উদর হইল, সে কালের ধর্মনিন্দা এইর্পই বটে। শিক্ষা ও চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। শ্পির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্ল্ না থাকার এই ফল।

আদালতে যথন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিউ শুষ্ক শ্বেত-ওষ্ঠাধর দীশ্তনের অছিম দুই পাহারাওরালার হস্তে বন্দী হইরা একখানি মালন চীর পরিরা বাহিরে দাঁডাইরা রহিরাছে। সে বিপিনের দ্রাতা!

ডেপন্টি ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধ্য ছিল। মকন্দমা একপ্রকার গোলমাল করিরা ফাঁসিরা গেল। এবং অছিমও অলপ দিনের মধ্যে প্রাক্ষা ফিরিরা পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও ব্রিতে পারিল না, অন্য লোকেও আন্চর্য হইরা গোল।

মকন্দমার সময় কৃষ্ণোপাল আসিয়াছিলেন সে কথা রাখ্য হইতে বিলম্ব হইল

ना। সকলেই नाना कथा कानाकानि कविएठ लागिन।

স্কার্নিশ উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অন্মান করিয়া লইল। রামতারশ উকিলকে কৃষণোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মান্ব করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিড় কিন্তু এত দিনে সম্পূর্ণ ব্রিডে পারিল বে, ভালো করিয়া অন্সন্ধান করিলে সকল সাধ্ই ধরা পড়ে। 'যিনি যত মালা জপ্নে, প্থিবীতে আমার মতোই সব বেটা।' সংসারে সাধ্ অসাধ্র মধ্যে প্রভেদ এই বে, সাধ্রা কপট আর অসাধ্রা অকপট। বাহা হউক, কৃষণোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়া ধর্ম মহন্তু সমস্তই যে কাপটা ইহাই স্থির করিয়া রামতারশের বেন এতদিনকার একটা দ্বর্বাধ সমস্যার প্রণ হইল এবং কী য্তি-অন্সারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও বেন স্কন্থ হইতে লঘ্ হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

অগ্রহারণ ১০০০

#### খাতা

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে— জ্বল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নীচে 'হরিদাসের গ্রুপতকথা' ছিল, সেটা সম্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেন্সিল দিয়া লিখিয়াছে— কালো জল, লাল ফুল।

বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য ন্তন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খ্ব বড়ো বড়ো অক্ষরে এক-প্রকার লুশ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাথরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে— লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

এ-প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যক্ত সে কোনো-প্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে এক দিন একটা গুরুত্র দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগন্ধে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শর্নালে তাহার আশ্বীমন্বন্ধন কিন্বা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কথনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কথনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সংগ্রা তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ব সদবংশ রুরোপীর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগ্লি গ্রেতর শ্রম প্রচলিত আছে, সেগ্লি গোবিন্দলাল ব্রির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমার রোমাঞ্জনক ভাষার প্রভাবে সতেক্ষে খণ্ডন-পূর্বক একটি উপাদের প্রবন্ধ বচনা করিয়াভিল।

উমা একদিন নির্দ্ধন ম্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল— গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্ণরিরাছিল তাহা আমার বিন্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবিশিষ্ট পেন্সিল, আদ্যোপালত মসীলিন্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহ্বত্বসঞ্চিত বংসামান্য লেখ্যোপকরণের পর্বান্ধ কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদ্শ গ্রের্তর লাঞ্চনার কারণ সম্পূর্ণ ব্রিতে না পারিয়া, ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিত-হ্দয়ে কাদিতে লাগিল।

শাসনের মেরাদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিণ্ডিং অন্তংতচিত্তে উমাকে তাহার ল্বিটিড সামগ্রীগর্নি ফিরাইরা দিল এবং উপরক্ত একখানি লাইনটানা ভালো বাঁধানো খাতা দিরা বালিকার হুদয়বেদনা দূর করিবার চেন্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বংসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাগ্রিকালে উমার

বালিশের নীচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্লেড়ে বিরাজ করিতে লাগিল। ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া, ঝি সপো করিয়া, যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সপো সপো যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিক্ষয়, কাহারও লোভ, কাহারও বা শ্বেষ হইত।

প্রথম বংসরে অতি যত্ন করিরা খাতার লিখিল—পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। শয়নগ্হের মেঝের উপরে বাসরা খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিরা উতৈঃস্বরে স্বর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

িশবতীয় বংসরে মধ্যে মধ্যে দ্বটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল; অত্যন্ত সংক্ষিপত কিন্তু অত্যন্ত সারবান— ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দ্টা-একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যায় ও বকের গণপটা বেখানে কাপি করা আছে, তাহার নীচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিন্বা বর্তমান বঙ্গাসাহিত্যের আর-কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই— যশিকে আমি খ্ব ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন, আমি এইবার একটা প্রেমের গণ্প বানাইতে বিসর্রাছ। র্যাশ পাড়ার কোনো একাদশ কিম্বা ম্বাদশ -বয়ীর বালক নহে। বাড়ির একটি প্রোতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু, যাশর প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দ্ব পাতা অন্তরে প্রবান্ত কথাটির স্কৃপন্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একর্চা-আধটা নর, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা-দোষ লক্ষিত হয়। এক স্থলে দেখা গেল— হরির সংগো জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদ্রেই এমন কথা আছে বাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধ্ব তাহার আর চিতুবনে নাই।

তাহার পর-বংসরে বালিকার বয়স বখন নয় বংসর, তখন এক দিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারী-মোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিণ্ডিং শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব ভার মনে কিছ্মান্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজনা পাড়ার লোকেরা তাহাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার অন্করণ করিতে চেন্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া, ঘোমটার ক্ষুদ্র মুখখানি আব্ত করিয়া, কাদিতে কাদিতে শ্বশ্রবাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, "বাছা, শাশ্বড়ির কথা মানিয়া চলিস, ঘরকলার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিস নে।"

্গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, "দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস নে ; সে তেমন বাড়ি নয়। আর, প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবদার কলম চালাস নে।"

বালিকার হংকম্প উপস্থিত হইল। তখন ব্ৰিতে পান্নিল, সে বেখানে বাইতেছে সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না; এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ

বলে, ব্রুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ণসনার পর অনেক দিনে শিখিয়া লইতে হইবে। সে দিন সকালেও সানাই ব্যক্তিতেছিল। কিন্তু, সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি **धवर जनश्कारत र्भान्छल काम वानिकात किन्छल इनियार की उट्टालिस जारा** 

**जारना** कतिया त्वार्य ध्यम धक्कन (सर्वे त्वाकातरणात प्रत्या हिन कि ना सर्पार ।

র্ষাশও উমার সংগ্য গেল। কিছু দিন থাকিয়া উমাকে শ্বশারবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সংগ্র লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতভবনের একটি অংশ: তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের ন্দেহময় স্মৃতিচিহ্ন: পিতামাতার অধ্কস্থলীর একটি সংক্ষিণ্ড ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গুহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাব-রোচক একট্রখানি স্নেহমধ্র স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশারবাড়ি গিয়া প্রথম কিছা দিন সে কিছাই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছু দিন পরে যশি তাহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সে দিন উমা দুপুরবেলা শয়নগুহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বান্ধ হইতে খাতাটি বাহির করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল— যাঁগ বাডি চলে গেছে, আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চার পাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছ, কাপি করিবার অবসর নাই. বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। স্তেরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিত রচনার মধ্যে भरश मीर्च विष्कृत नारे। भर्दाम् ४,७ भर्तित्र भरतरे एन्या यात्र एन्या आएक-माना ষদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তা হলে দাদার লেখা আর কখনো খ্যরাপ করে দেব না।

শ্বনা বায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে-মাঝে বাড়ি আনিতে চেণ্টা করেন। কিন্তু, গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি-শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে-মাঝে পতিগৃহ হইতে প্রাতন পিতৃদেনহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিণ্ড করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রুপে জড়িত এমন স্বাদর প্রবাধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবতী সকল পাঠকেই উদ্ভ রচনার অকাটা সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শ্নিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল-দাদা, তোমার দ টি পারে পড়ি. আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

এক দিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার নন্দ তিলকমঞ্জরীর অতাশত কোত্হল হইল সে ভাবিল বর্ডীদিদি মাঝে-মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। স্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই সরস্বতীর এর প গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সেও আসিয়া একবার উণিক মারিয়া দেখিল। তাহার ছোটো অনপামঞ্জরী, সেও পদাপার্নির উপর ভর দিয়া বহু কন্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুস্থগহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসি শ্নিতে পাইল। ব্যাপারটা ব্বিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাল্লে কথ করিয়া লম্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশনো আরুভ ছইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গ্রেধর্ম রক্ষা করা দার হইরা উঠিবে।

তা ছাড়া, বিশেষ চিন্তা ন্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি স্ক্রু তত্ত্ব নির্ণার করিয়াছিল। সে বলিত, স্থানিত এবং প্ংশত্তি উভর শত্তির সন্মিলনে পবিত্র দানপতাশত্তির উন্তব হয়; কিন্তু লেখাপড়া-শিক্ষার ন্বারা যদি স্থানিত পরাভূত হইয়া একান্ত প্ংশত্তির প্রাদ্ভাব হয়, তবে প্ংশত্তির সহিত প্ংশত্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শত্তির উৎপত্তি হয় যদ্ন্বারা দান্পতাশত্তি বিনাশশত্তির মধ্যে বিলীনসন্তা লাভ করে, স্তরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সম্ব্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে বথেপ্ট ভংসনা করিল এবং কিঞিৎ উপহাসও করিল; বলিল, "শামলা ফর্মাশ দিতে হইবে, গিয়ি কানে কলম গাঁ; জিয়া আপিসে যাইবেন।"

উমা ভালো ব্বিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই, এইজনা তাহার এখনও ততদ্রে রসবোধ ছবেম নাই। কিন্তু, সে মনে মনে একানত সংকৃচিত হইরা গোল; মনে হইল, প্থিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লম্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহু দিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু, একদিন শরংকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিথারিনি আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শ্বনিতেছিল। একে শরংকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শ্বনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিন্তু লিখিতে শিখিরা অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইরাছে বে, একটা গান শ্নিলেই সেটা লিখিরা লইরা গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আন্ত কাঙালি গাহিতেছিল—

প্রবাসী বলে, উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শ্নে পার্গালনীপ্রায় অমনি রানী ধার—
কই উমা, বলি, কই।
কে'দে রানী বলে, আমার উমা এলে—
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা, করি কোলে।
অমনি দ্ বাহ্ম পসারি, মারের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে—
কই মেয়ে বলে আনতে গিরেছিলে।

অভিমানে উমার হাদর পূর্ণ হইরা চোথে জল ভরিরা গেল। গোপনে গারিকাকে

ভাকিয়া গৃহস্বার রুম্থ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরুভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনজ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।"

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খ্রিলয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল; "লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিস নে ভাই, তোদের দ্বিট পারে পড়ি ভাই— আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।"

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ করিতেছে। তখন সে ছ্রটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বলপ্রয়োগ করিয়া সেটি কাড়িয়া লইবার চেণ্টা করিল; কৃতকার্য না হইয়া, অনপ্য দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমণ্দুম্বরে বলিল, "খাতা দাও।" আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দ্ই-এক স্বর গলা নামাইয়া কহিল, "দাও।"

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একাল্ড অন্নয়দ্খিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল, প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে তখন সেটা মাটিতে ফোলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুনিঠত হইয়া পড়িল।

প্যাদ্রীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগ্রাল উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শ্রানিয়া উমা প্রিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিশানে বন্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিলা খিলা করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই।

প্যারীমোহনেরও স্ক্রাতত্ত্বকণ্টাকত বিবিধপ্রবন্ধপূর্ণ একথানি খাতা ছিল, কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।

### অন্ধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বশ্ধে বাজি রাখিরাছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তক'। একটি বালক বালল "পারিব", আর-একটি বালক বালল "কখনোই পারিবে না"।

কাজটি শ্নিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার ব্তাশ্ত আর-একট্র বিশ্তাবিত করিয়া বলা আবশাক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তকবিচেম্পতির বিধবা স্থা জয়কালী দেবা এই রাধানাথ জাতির মন্দিবের অধিকারিলা। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তকবিচম্পতি উপাধি প্রাশ্ত হইয়াছিলেন পরার নিকটে এক নিনের জনাও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পণিডতের মতে উপাধির সাথাকিতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাকা সম্মতই তাঁহার পরার অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতির্পে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সতোর অন্রোধে বলিতে হ**ইবে** জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি নীরবে, অতি বড়ো প্রবল মুখ্<mark>রেগও বন্ধ করিরা দিতে</mark> পাবিতেন।

জরকালী দীর্ঘাকার দৃঢ়েশরীর তীক্ষানাসা প্রথরবৃদ্ধি স্থাব্যাক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহারের দেবান্তর সম্পত্তি নত হইবার জ্বো হইরাছিল। বিধবা তাহার সমস্ত ব্যক্তি বকেরা আদায়, সীমাসবহাদ স্থির এবং বহুকোলের বেদখল উদ্ধার করিরা সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেল তাঁহাকে এক কড়ি বৃঞ্জিত করিতে পারিত না।

এই স্থালোকটিব প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌব্রের অংশ থাকাতে তাঁহার ধথার্থ সংগাঁ কেই ছিল না। স্থালোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরিনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কালা তাঁহার অসহা ছিল। প্রেয়েরাও তাঁহাকে ভয় করিত: কারণ, পল্লীবাসী ভদুপ্রে্যদের চণ্ডাঁমণ্ডপগত অগাধ আলসাকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘ্লাপ্শ তাঁক্ষ্ম কটাক্ষের শ্বারা ধিকার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থ্ল জড়ম্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরপে ঘাণা করিবার এবং সে ঘাণা প্রবলরপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষাতা এই প্রোঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে বালাকে অপরাধী করিতেন ভাহাকে তিনি কথার এবং বিনা কথার, ভাবে এবং ভগাীতে একেবারে দশ্য করিয়া ঘাইতে পারিতেন।

পক্ষীর সমস্ত ক্রিরাকর্মে বিপদে-সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বাচই তিনি নিজের একটি গোরবের স্থান বিনা চেন্টার অতি সহজ্ঞেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই বে সকলের প্রধান-পদে, সে সম্বশ্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমান্ত সম্পেহ থাকিত না। রোগীর সেবায় তিনি সিম্পহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে ধমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লন্দন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তস্ত করিয়া তলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদন্ডের ন্যায় পঞ্লীর মুহ্তকের উপর উদাত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঞ্জেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যুক্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দ্ইটি দ্রাতৃষ্পত্র তাঁহার গৃহে মান্ষ হইত। প্রেষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং দেনহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নন্ট হইয়া ষাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইঘাছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবত্ত আসিত এবং পরিণয়-বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই স্থ্বাসনায় এক দিনের জন্যও প্রশ্রম দেন নাই। অন্য স্থীলোকের নায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্গমদ্শা তাঁহার কম্পনায় অতান্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার দ্রাতৃষ্পত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভন্ত গৃহম্পের নায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পদ্মীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, প্রালন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ কর্ক, তার পরে বধ্ ঘরে আনিবে। পিসিমার ম্থের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদ্য় বিদীণ হইয়া ষাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন দনানাহারের তিলমাত্র ত্রটি হইতে পারিত না। প্রেক ব্রাহ্মণ দ্টি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। প্রে এক সময় ছিল য়য়ন দেবতার বরান্দ দেবতা প্রো পাইতেন না। কারণ, প্রেক ঠাকুরের আয়-একটি প্রের প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল: তাহার নাম ছিল নিদ্তারিণী। গোপনে ঘৃত দৃশ্ধ ছানা য়য়দার নৈবেদ্য দ্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া য়াইত। কিন্তু আঞ্চকাল জয়কালীর শাসনে প্রের ষোলো আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অনাত্র জ্বীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঞ্গণিট পরিষ্কার তক্তক্ করিতেছে— কোষাও একটি তৃণমান্ত নাই। এক পান্ধের্য মণ্ড অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শ্বুক্ত পত্ত পড়িবামান্ত জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছয়তা ও পবিত্রতার কিছুমান্ত বাাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা প্রের্ব ল্কাচুরি খেলা উপলক্ষ্যে এই প্রাঞ্গণের প্রাক্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছার্গাশশ্ব আসিয়। মাধবীলতার ককলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া বাইত। এখন আর সে স্বোগ নাই। পর্বকাল বাতীত অনা দিনে ছেলেরা প্রাঞ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষ্মাতুর ছার্গাশশ্বেক দন্ডাঘাত খাইয়াই স্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ্ব-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে করিতে হিতিত হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমান্দ্রীয় হইলেও দেবালরের প্রাণ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক-কুক্টেমাংস-লোল্প ভাগনীপতি আন্দ্রীরসন্দর্শন উপলক্ষ্যে প্রায়ে উপল্পিত হইয়া মান্দর-অপানে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিরাছিলেন, জয়কালী তাহাতে দ্বিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভাগনীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলভার্পে প্রতীরমান হইত।

জয়কালী আর-সর্বাই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সন্দ্র্বেথ তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তর্পে জননী, পদ্মী, দাসী— ইহার কাছে তিনি সতক', স্কোমল, স্কার এবং সম্পূর্ণ অবনম্ভ। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের ম্তিটি তাহার নিগ্ড় নারীম্বভাবের একমান্ত চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাহার স্বামী, প্রত্ত, তাহার সমন্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা ব্ঝিবেন, বে বালকটি মণ্দিরপ্রাঞ্চাণ হইতে মাধবীমঞ্চরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিন্ঠ দ্রাতৃপত্ত নালন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দ্র্দাণত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লন্দ্রন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রতি আছে, বালাকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইর্প ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃদ্দোহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃশ্টি নিবন্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাং হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাখার ফ্লগব্লি প্জার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে
মণ্ডে আরোহণ করিল। উচ্চ শাখায় দুটি-একটি বিকচোল্ম্খ কু'ড়ি দেখিয়া যেমন সে
শরীর এবং বাহ্ প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেন্টার ভরে জীর্ণ
মণ্ড সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একতে ভূমিসাং হইল।

জবকালী তাড়াতাড়ি ছ্টিরা আসিরা তাঁহার দ্রাতৃষ্প্রটির কাঁতি দেখিলেন, সবলে বাহ্ ধরিরা তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার বথেন্ট লাগিরাছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা বার না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের বাখিত দেহে জরকালীর সজ্ঞান শাস্তি মৃহ্মহ্ সবলে ববিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দ্ অদ্র্পাত না করিরা নীরবে সহা করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিরা লইরা ঘরের মধ্যে রুম্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিবিন্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শ্নিরা দাসী মোক্ষদা কাতরকতে ছলছলনেতে বালককে ক্ষমা করিতে অন্নয় করিল। জয়কালীয় হৃদয় গলিল না। ঠাকুয়ানীয় অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্রিত বালককে কেহ বে খাদা দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইরা প্নর্বার মালা হস্তে দালানে আসিরা বসিলেন। মোকদা কিছ্কুক্স পরে সভরে নিকটে আসিরা কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাব্ কুধার কাদিতেছেন, তাঁহাকে কিছ্ দুখে আনিরা দিব কি ।"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষণা ফিরিয়া গেল। অদ্বেবতী কুটিরের কক্ষ হইতে নলিনের কর্ণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল— অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছনাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধর্নিত হইতে লাগিল।

নলিনের আত'কণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভাতি কাতরধর্নি নিকটে ধর্নিত হইতে লাগিল এবং সেই সংশ্যে ধাবমান মন্যের দ্রবতী চাংকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্ম্থান্থ পথে একটি তুম্ল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাজ্যণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যাস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকপ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। ব্রিঝলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্তমে পলায়ন করিয়া প্রেরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওণ্ঠ চাপিয়া বিধব। প্রাণ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট প্নরায় ডাকিলেন, "নলিন।"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যান্ত মলিন শক্তর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

ষে লতাবিতান এই ইন্টকপ্রাচীরের মধ্যে ব্লাবিপিনের সংক্ষিণত প্রতির্প যাহার বিকসিত কুস্মমঞ্জরীর সোরত গোপাব্দেদর স্থানিধ নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবতী স্থাবিহারের সৌন্দর্যস্বণন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যজের স্পাবিত নন্নভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভংস ব্যাপার ঘটিল।

প্রার ব্রাহান লাঠি হস্তে তাডা করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাং অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই স্রাপানে-উদ্মন্ত ডোমের দল মন্দিরের স্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশ্রে জন্য চীংকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুম্থ ম্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত করিস নে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জাঁউর মন্দিরের মধ্যে অশ্বচি জন্তুকে আশ্রয় দিরেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিরাও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনার নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা প্রম প্রসর হইলেন কিম্তু কর্দ্র প্রদীর সমাজনামধারী অতিকর্দ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষ হইয়া উঠিল।

# মেঘ ও রৌদ্র

#### প্রথম পরিক্রেদ

প্রাদিন বৃণ্টি হইরা গিরাছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ন্সান রৌদ্র ও খণ্ড মেছে মিলিয়া পরিপক্প্রায় আউশ ধানের ক্ষেতের উপর পর্যায়ক্তমে আপন আপন স্দৃষ্টির হালি ব্লাইরা বাইতেছিল; স্বিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে ৬০জবল পাণ্ডুবর্গ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছারাপ্রলেপে গাড় স্নিম্পতায় অভিকত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরপাভূমিতে মেঘ এবং রোদ্র, দুইটি মাদ্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তথন নিদ্দে সংসাররপাভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা ষেখানে একটি ক্ষুদ্র জাবননাটোর পট উন্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র দর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জাগপ্রায় ইন্টকের প্রাচার গৃটিকতক মাটির ঘর বেন্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপ্রের খালি গারে তদ্বপোষে বাসয়া বামহদেত ক্ষণে কলে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীম্ম এবং মশক ন্র করিবার চেন্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণহদেত বই লইয়া পাঠে নিবিন্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ভূরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গ্র্টিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উত্ত গরাদে-দেওরা জানলার সম্মুখ দিয়া বারন্বার যাতারাত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পন্টই বোঝা যাইতেছিল, ভিতরে যে নান্বটি তেওপোযে বাস্থা বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচর আছে— এবং কোনোমতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে সম্প্রতি কালোভাম খাইতে আমি অভাশত বাদত আছি, তোমাকে আমি গ্রহামাত্র করি না'।

দর্ভাগার্কমে, ঘরের ভিতরকার অধারনশীল প্র্র্ষটি চক্ষে কম দেখেন, দ্র হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্ণা করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত সত্তরাং অনেকক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তো কালোজামের আটি বাবহার করিতে হইল। অন্থের নিকটে অভিমানের বিশৃষ্ধতা রক্ষা করা এতই দরেহ।

যখন কলে কলে দ্ই-চারিটা কঠিন আটি বেন দৈবক্তমে বিক্ষিত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত প্র্বৃত্তি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগ্ল নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনবোগ্য স্পুক কালোক্তাম নিবাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্র্বৃত্তি ভ্রৃত্তিত করিয়া বিশেষ চেন্টা-সহকারে নিরীক্ষণপ্রক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁডাইয়া হাসামুখে ভাকিল, "গিরিবালা!"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অঞ্জের মধ্যে জ্বাম-পরীক্ষাকার্বে সম্পূর্ণ অভিনিবিক্ট থাকিয়া মৃদ্বগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল। তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবাপুরুষের ব্রিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দশ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুনি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং য্বাপ্রেব্যের দৈনিক বরাদ। কী জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না, তাহার বাবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিস্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কী অর্থ পরিম্কার ব্রুঝা গেল না। তখন প্রের্মিট কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেন্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুক্তে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চণ্ডল রৌদ্র এবং চণ্ডল মেঘ বৈকালে শাল্ড ও প্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে; শুদ্র স্ফাত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্ত্পাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহের অবসমপ্রায় আলোক গাছের পাতায়, প্রুকরিণীর জলে এবং বর্ষান্দাত প্রকৃতির প্রত্যেক অপ্যে প্রত্যেগ ঝিক্ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা প্রুষটি বিসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অপ্যলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গ্রুতর এবং নিগ্রু প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ পথানে আসিয়া ইত>তত করিতেছে বলা কঠিন। আর ষাহাই আবশ্যক থাক্, ঘরের ভিতরকার মান্ষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরণ্ড বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে, সকালবেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঞ্কর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্দু অন্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গ্রত্বর কারণ এই ছিল বে, ফলগ্লি সম্প্রতি য্বকের সম্মুখের তন্তুপোষের উপর রাশীকৃত ছিল: এবং বালিকা যথন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনিদেশ্য কালপনিক পদাথের অন্সম্থানে নিযুক্ত ছিল তথন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সমত্বে আহার করিতেছিল। অবশেষে যথন দুটো-একটা আটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল, তথন গিরিবালা ব্রিকতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যথন সে আপনার ক্ষ্মু হ্দয়ট্কুর সমন্ত গর্ব বিসন্ধন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খ্লিজতেছে তথন কি তাহার সেই অত্যন্ত দ্রহ্ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠ্রতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যথন ক্রমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অন্সম্ধান করিতে লাগিল তথন যুব্ক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার

বহু চেন্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরণ্ণ রন্তবর্ণ হইরা ঘাড় বাঁকাইরা উৎপাঁড়নকারীর প্তদেশে মুখ লুকাইরা প্রচুর পরিমাণে হাঁসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমার বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লোহগরাদেবেন্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘরোদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরোদ্রের খেলা বেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে, কিম্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তের্মান এই দুটি অখ্যাতনামা মন ষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষাদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তৃচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তৃচ্ছ নহে। যে বৃন্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গদভীরমাথে অনন্তকাল ধরিয়া যাগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া ভুলিতেছে সেই वृष्पेर वालिकात এই সকাল-বিकालের एक रामिकातात भएता <del>खीवनवाली अन्ध-</del> দ্বংথের বাঁজ অর্জুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান वर्षाटे अर्था वर्षात्रा ताथ हरेल। किवल मर्गाक्त कार्छ नरह, **এटे क**र्म नाछोत প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরান্দ বাছাইয়া দেয় কোনোদিন বা দৈনিক বরান্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খালিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন যেন তাহার সমুস্ত কম্পনা ভাবনা এবং নৈপুদ্যা একচ করিয়া যুবকের সন্তোষ-সাধনে প্রবৃত্ত হয়; আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিনা একর সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেন্টা করে। त्वमना मिटल ना भारितल लाहात्र कार्तिना म्बिना वािफ्या छेळे: कृटकार्य इंडेल स्म কাঠিনা অন্তাপের অশ্রন্ধলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারার প্রবাহিত হইতে থাকে। -

এই তুচ্ছ মেঘরোদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত্ত করা যাইতেছে।

# ন্বিতীয় পরিচেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্লান্ত, ইক্ষ্ব চাষ, মিধ্যা মকন্দমা এবং পাটের কারবার লইরা থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভ্যণ আর গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসক্তা বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম-এ বি-এল। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এক কালে নিজগ্রামের পর্ত্তানদার ছিলেন। এখন দ্রবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রম করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নার্রেবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নার্রেবি, স্ত্রাং তাঁহাকে জম্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম-এ পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছ্বতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সংগে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও তাহার স্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ল্লুক্ঞিত করিয়া দ্ভিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে উম্পত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসম্দ্রের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লীগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শাশভ্যণের বাপ যথন বিশ্তর চেন্টায়
পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকম'ণা প্রেটিকৈ পল্লীতে তাঁহাদের সামানা
বিষয়রক্ষাকাষে নিয়োগ করিলেন তখন শাশভ্যণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে
বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা
কারণ ছিল: শান্তিপ্রিয় শশিভ্ষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কনাাদায়গ্রুম্ত
পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দ্বঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছ্তেই ক্ষমা
করিতে পারিতেন না।

শশিভ্ষণের উপর যতই উপদূব হইতে লাগিল শশিভ্ষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকণ্টিল বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন, যথন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ— বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং প্রেই আভাসে বলা গিয়াছে, মান্যের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইম্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মা্ট ভানীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, প্থিবীব আকাব কিব্পে কোনোদিন বা প্রশন করিত, সূর্য বড়ো না প্থিবী বড়ো— সে যখন ভুল বলিত তখন তাহাব প্রতি বিপ্লে অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য প্রথিবী অপেক্ষা বৃহং, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিন্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত তবে তাহার ভাইরা তাহাকে ন্বিগণে উপেক্ষাভরে কহিত, "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শ্নিয়া গিরিবালা সম্প্র্ণ নির্ত্তর হইয়া ষাইত, দ্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বেয়ধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদ্যদের মতো বই লইরা পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খ্লিয়া বিড়া বিড়া বিড়া করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া বাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগালি কী যেন এক মহারহস্যাদালার সিংহন্বারে দলে দলে সার বাধিয়া স্কন্থের উপরে ইকার ঐকার রেফ উচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রদেনর কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্ত শ্গাল অন্য গদাভের একটি কথাও কোত্ত্লকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্লরী তাহার সমস্ত আখ্যানগানিক লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিরাছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথার কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্চরী বেমন দুর্ভেদ্য রহস্যুপ**্র ছিল** শশিভ্যণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইর্প ছিল। লোহার গরাদে-দেওরা রাস্তার ধারের ছোটো বাসবার ঘরটিতে ব্রক একাকী তন্তপোষের উপর প্রতকে পরিবৃত হইরা বিসয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিরা বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইরা এই নত-প্ত পাঠনিবিন্ট অভ্ত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, প্রভকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে ভিথর করিত, শশিভ্ষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিন্বান। তদপেক্ষা বিষ্ময়ন্তনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছ্ই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি প্রিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপ্রতকগর্লি শশিভ্ষণ যে নিঃশেষপ্র্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমান্ত ছিল না। এইজন্য, শশিভ্ষণ যথন প্রতকের পাত উন্টাইত সে ভিথরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্পন্ন করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিক্ষায়মণন বালিকাটি ক্ষীণদ্দি শশিভূষণেরও মনোবোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক্তেকে বাধানো বই খ্লিয়া বালিল, "গিরিবালা, ছবি দেখবি আয়।" গিরিবালা তংক্ষণাৎ দৌভিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু পর্যাদন সে প্নবার ডুরে কাপড় পরিয়। সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইর্প গান্তীর মৌন মনোযোগের সহিত দাণিভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। দাণিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেশী দ্বাইয়া ঊধর্বশ্বাসে ছাটিয়া পলাইল।

এইর্পে তাহাদের পরিচয়ের স্ত্রপাত হইরা ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইরা উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাধানো প্রতক্ষত্পের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নিশ্য করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গ্রেষণার আবশাক।

শশিভ্যণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরুন্ত হইল। শ্নিরা সকলে গ্রাপ্রেন, এই মন্টারটি তাহার ক্ষ্ম ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে— অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিরা শ্নাইত এবং তাহার নতামত জিল্পাসা করিত। বালিকা কী ব্বিত তাহা অন্তর্বামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝার মিশাইরা আপন শোহাহ্দরে নানা অপর্প কল্পনাচিত আঁকিরা লইত। নীরবে চক্ষ্ম বিস্ফারিত করিরা মন দিরা শ্নিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অভানত অসংগত প্রন্ম জিল্পাসা করিত এবং কথনো কথনো অক্ষমাং একটা অসংলক্ষ্ম প্রসালতরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভ্যশ তাহাতে কথনো কিছ্ম বাধা দিত না— বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অভিক্ষ্ম সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষা শ্নিরা সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সম্বন্ধ প্রারীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার এক্মাত্র সমজ্বার বৃষ্ম্ম।

গিরিবালার সহিত শশিভ্রণের প্রথম পরিচর বখন, তখন গিরির বরস আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইরাছে। এই দৃই বংসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দৃই-চারিটা সহজ বই পড়িরা ফেলিরাছে। এবং শশিভূবণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দৃই বংসর নিতালত সংগবিহীন বিরস বলিরা বোধ হর নাই।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভ্যণের ভালোর্প বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম্-এ বি-এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সদবন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম্-এ বি-এল তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সদবন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দুয়েক কটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজ্ঞাকে শাসন করা আবশ্যক হইরাছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামশের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামশ দেওয়া দ্রের থাক্, শাশ্ত অথচ দ্তভাবে হরকুমারকে এমন গ্রিটানুইচারি কথা বলিলেন যাহা তাহার কিছুমান্ত মিন্ট বোধ হইল না।

এ দিকে আবার প্রজার নামে একটি মকন্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ়ে ধারণা হইল, শশিভৃষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভ্ষণ দেখিলেন, তাঁহার খেতের মধ্যে গোর প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগ্ন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে—এমন কি সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসত-বাটীতে আগ্নন লাগাইয়া দিবে, এমন সকল জনশুর্তিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভ্ষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জ্বেন্ট্ ম্যাজিন্টেট সাহেবের তাঁব্ পড়িল। বরকন্দাজ কন্দেটবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেধরে সমস্ত গ্রাম চণ্ডল হইরা উঠিল। ছেলের দল ব্যান্ত্রের অনুবতী শ্গালের পালের ন্যায় সাহেবের আন্তার নিকটে শব্দিত কোত্হল-সহকারে ঘ্রিতে লাগিল।

নারেব মহাশর বথারীতি অতিথ্য-শিরে থরচ লিখিয়া সাহেবের মর্ন্য আন্ডা ঘ্ত দ্বশ্ব জোগাইতে লাগিলেন। জরেন্ট্ সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশাক নারেব মহাশর তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষ্মচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চার সের ঘ্ত আদেশ করিয়া বিসল তখন দরেগ্রহবশত সেটা তাঁহার সহা হইল না—মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুন্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হক্তম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেধর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথার পাওরা বাইতে পারে ইহাই সে নারেবের নিকট সন্ধান লইতে গিরাছিল, কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিরা নারেব অবজ্ঞাপুর্বক তাহাকে সর্বলোকসমক্ষে দুর করিরা ভাড়াইরা দিরাছে, এমন কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কৃণ্ঠিত হয় নাই। একে ব্রাহারণের জাত্যভিমান সাহেব-লোকের সহজেই অসহা বোধ হর, তাহার উপর তাহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিরাছে, ইহাতে থৈব রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইরা উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, "বোলাও নারেবকো।"

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্ব্র সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্ব্ হইতে মচ্মচ্ শব্দে বাহির হইরা আসিরা নায়েবকে উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্মি কী কারণ-বশটো আমার মেঠরকে ভুর করিরাছে?"

হরকুমার শশবাসত হইরা করজোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেখরকে দ্রে করিছে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাঁহার সম্ভবে না; তবে কি না কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুম্পদের মঞ্গলার্থে মৃদ্ভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইরাছে এবং কোথার পাঠানো হইরাছে।

হরকুমার তংক্ষণাং যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই -নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সম্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দ্তগণ অপরাহে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথাা এবং মেখর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েণ্ট্ সাহেব জােধে গর্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্ব্র চারি ধারে ঘাড়দৌড় করাও।" মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দিকে লােকারণাের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাম্ম হইরা গোল, হরকুমার গ্রে আসিরা আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ব্বং পড়িয়া রহিলেন।

জমিদারি কার্য উপলক্ষ্যে নারেবের শন্ত্র বিস্তর ছিল: তাহারা এই ঘটনার অত্যুক্ত আনন্দলাভ করিল, কিন্তু কলিকাতার গমনোদ্যত শশিভ্যুল যখন এই সংবাদ শ্নিলেন তখন তাহার সর্বাংশোর রক্ত উত্তুক্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রান্তি তাহার নিদ্যা হইল না।

পর্যাদন প্রাতে তিনি হরকুমারের ব্যাড়িতে গিরা উপস্থিত হইলেন: হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভ্ষণ কহিলেন, "সাহেবের নামে ফানহানির মকন্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইরা লভিব।"

প্রবং মাজিস্টেট সাহেবের নামে মকন্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইরা উঠিলেন: শশিভ্যণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু বখন দেখিলেন কথাটা চারি দিকে বাদ্দী হইয়াছে এবং শন্ত্রগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শনিভ্রানের শরণাপার হইলেন, কহিলেন, "বাণ্ট্র, শ্রনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতার বাইবার আরোজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার

মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উম্থার করিতে হইবে।"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষর অন্তরালে নিভ্ত নিজনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেন্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিস্টেট তাঁহার নালিশ শর্নানয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লাইরা অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, "শশীবাব্, এ মকন্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।"

শশীবাব টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুণ্ডিতন্র, ক্ষীণ দুষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমার মজেলকে আমি এর্প পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।"

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃণি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, "অল্রাইট্ বাব্, দেখা ষাউক কত দুরে কী হয়।"

এই বলিয়া ম্যাক্তিস্টেট সাহেব মকন্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফঃস্বলদ্রমণে বাহির হইলেন।

এদিকে জয়েণ্ট্ সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, "ভোমার নায়েব আমার ভৃত্য-দিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি, তুমি ইহার সম্চিত প্রতিকার করিবে।"

জমিদার শশব্যসত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপানত সমসত ঘটনা খ্লিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যনত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেবের মেথর যখন চারি সের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত।"

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোর,প ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দ্রস্বাম্থি ঘটিরাছিল।"

জমিদার কহিলেন, "তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।"

হরকুমার কহিলেন, "ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ঐ আমাদের গুলমের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকন্দমা জোটে না, সে ছেড়ি নিতান্ত জোর করিরা প্রায় আমার সম্মতি না লইরাই এই হাপামা বাধাইরা বসিরাছে।"

শ্বিনরা জমিদার শশিভ্যণের উপর অত্যত ক্রম্ম হইরা উঠিকেন। ব্রিকলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছ্বতার একটা হ্বল্ব তুলিয়া সাধারণের সমক্ষেরিচিত হইবার চেন্টার আছে। নারেবকে হ্বুম করিয়া দিলেন, মকন্দমা তুলিয়া লইয়া বেন অবিলন্দের ছোটো বড়ো ম্যাজিস্টেট ব্যালকে ঠান্ডা করা হয়।

নারেব সাহেবের জন্য কিঞিং ফলম্ল শীতলভোগ উপহার লইরা জরেণ্ট্ ম্যাজিস্টেটের বাসায় গিরা হাজির হইলেন। সাহেবেক জানাইলেন, সাহেবের নামে মকন্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববির্ন্থ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্র অপোগণ্ড অর্বাচীন উলিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইরা এইর্প স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যত বিরম্ভ এবং নায়েবের প্রতি বড়ো সন্তুন্ধ ইলৈন, রাগের মাধার নায়েব-বাব্কে 'ডণ্ডবিঢান' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট্' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষায় সন্প্রতি প্রস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধ্ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন, কখনো বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সম্তানের বা মা-বাপের দ্বেখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েণ্ট্ সাহেবের ভূতাবর্গকে বথাবোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফঃপ্রলে ম্যাজিপ্টেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিপ্টেট তহাির মুখে শশিভ্যণের প্রধার কথা শানিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্য হইতেছিলাম যে, নায়েব-বাব্কে বরাবর ভালো লোক বলিরাই জানিতাম, তিনি যে সর্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকন্দ্মা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমসত ব্যিতে পারিতেছি।"

অবশেষে নায়েবকৈ জিল্পাসা করিলেন, শশী কন্তেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লানমূখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বৃদ্ধিতে দপদ্টই বৃদ্ধিতে পারিলেন, এ সমদ্ভই কন্গ্রেসের চাল। একটা পাকচর বাধাইরা অম্তবাজারে প্রবন্ধ লিখিরা গবর্মেন্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্গ্রেসের ক্ষ্ম ক্ষ্মে চেলাগণ ল্কারিতভাবে চতুদিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল ক্ষ্মে কণ্টকগণকে একদ্যে দলন করিরা ফেলিবার জন্য ম্যাজিস্টেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওরা হয় নাই বলিরা সাহেব ভারতবর্ষীর গবর্মেন্টকে অভানত দ্বলি গবর্মেন্ট বলিরা মনে মনে ধিকার দিলেন। কিন্তু কন্গ্রেসওয়ালা শশিভ্রণের নাম ম্যাজিস্টেটের মনে রহিল।

# পশ্বম পরিক্রেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগর্নল যখন প্রবলভাবে গজাইরা উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগ্রলিও ক্ষ্রিত ক্ষ্য শিকড্জাল লইরা জগতের উপর আপন দাবি বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ বখন এই ম্যাজিশ্টেটের হাপানা লইরা বিশেষ ব্যুক্ত, যখন বিক্তৃত প্রথিপয় হইতে আইন উন্ধার করিতেছেন, মনে মনে বভুতার শাণ দিতেছেন, কল্পনার সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিরা গিরাছেন ও প্রকাশ্য আদালছের লোকারণাদৃশ্য এবং ব্যুক্তপর্বের ভাবী পর্বাধ্যারগ্লিল মনে আনিরা ক্ষণে ক্ষণে কন্পিত ও ঘর্মান্ত হইরা উঠিতেছেন, তখন তাহার ক্ষ্ম ছালাটি তাহার ছিলপ্রার চার্পাঠ ও মসীবিচিল্ন লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফ্ল, কখনো ফ্ল, মাড্ডান্ডার হইতে কোনোদিন

আচার, কোনোদিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনোদিন পাতার-মোড়া কেতকীকেশরস্পন্ধি গ্রহিনমিতি খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভ্ষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরম্তি গ্রন্থ খ্রিলা অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভ্ষণ যে-সকল গ্রন্থ পড়িতেন তাহার মধ্য হইতে কোনো না কোনো অংশ গিরিবালাকে ব্ঝাইবার চেন্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থ্লেকায় কালো মলাটের প্রতক হইতে গিরিবালাকে শ্রনাইবার যোগ্য কি দ্টো কথাওছিল না। তা না থাক্. তাই বলিয়া ঐ বইখানি কি এতই বড়ো আর গিরিবালা কি এতই ছোটো।

প্রথমটা, গ্রের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা স্র করিয়া, বানান করিয়া. বেগাঁ-সমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দ্লাইতে দ্লাইতে উচ্চঃস্বরে আপনিই পড়া আরুল্ড করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চিটয়া গেল। ওটাকে একটা কুর্গেসত কঠোর নিষ্ট্র মান্ষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বালিয়া সম্প্র্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দ্বেশি পাতা দ্বুট মান্ষের ম্থের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোরে চুরি করিয়া লইয়া মাইত তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাল্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া প্রস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শ্নেনন নাই এবং পাঠকদিগকেও শ্নাইবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহ্দর বালিকা দ্ই-একদিন চার্পাঠ হচ্চে গ্র্গ্র্হ গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দ্ই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভ্ষণের গ্রসম্ম্বততী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, শশিভ্ষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগ্লার প্রতি বিজ্ঞাতীয় ভাষায় বন্ধুতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগ্লার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে-অনভিন্ত গ্রন্থবিহারী শশিভ্ষণের ধারণা ছিল যে, প্রাকালে ডিমচ্মিনীস সিসিয়ো বার্ক শেরিজন প্রভৃতি বাশ্মীগাণ বাকাবলে যে-সকল অসামান্য কার্ব করিয়া গিয়াছেন—যের্প শব্দভেদী শর-বর্ষণে অন্যায়কে ছিম্মভিন্ন, অত্যাচায়কে লাঞ্ছিত এবং অহংকায়কে ধ্লিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভৃত্মদর্গাবিত উম্পত ইরোজকে কেমন করিয়া তিনি জগংসমক্ষে লাজ্জিত ও অন্তম্ভ করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্রে গ্রেহ দাঁড়াইয়া শশিভ্ষণ তাহায়ই চর্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শ্নিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাহাদের দেবচক্ষ্ অপ্রানিম্ভ ছইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

স্তরাং সেদিন গিরিবালা তাঁহার দ্খিপথে পড়িল না: সেদিন বালিকার অঞ্চল জাম ছিল না; পূর্বে একবার জামের অটি ধরা পড়িরা অবধি ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যাস্ত সংকৃচিত ছিল। এমন কি, শশিভূষণ বদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিল্পাসা করিত, "গিরি, আজ জাম নেই?" সে সেটাকে গড়ে উপহাস জ্ঞান করিয়া সন্দোভে

"যাঃও" বলিয়া তজ্ঞান করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জ্ঞামের আটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দ্রের দিকে দ্ভিক্ষেপ করিয়া বালিকা উট্চেঃম্বরে বলিয়া উঠিল, "ম্বর্ণ ভাই, তুই বাস্নে, আমি এখনি ব্যক্তি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্গাতা-নামক কোনো দ্রবর্তিনী সাঞ্চানীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই ব্রিয়তে পারিবেন দ্রে কেইই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হার, অন্য পুরুষের প্রতি সে লক্ষ্য দ্রুষ্ট হইয়া গেল। শশিভ্যণ যে শ্রিনতে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎস্ক—এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাহার অধ্যবসার ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্য শর সম্থান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষ্ম হন্তের সামান্য লক্ষ্য বেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার শিক্ষিত হন্তের মহং লক্ষ্যও সেইর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ প্রেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গণে এই বে. একে একে অনেকগালি নিক্ষেপ করা বার. সারিটি নিচ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্ত স্বর্ণ হাজার কাম্পনিক হউক, তাহাকে "এখনি যাচ্ছি" আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁডাইয়া থাকা যায় না। থাকিলে দ্বর্ণের অস্তিত্ব স্থ্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ ছবিষ্ঠতে পারে। সতেরাং সে উপার্যাট যখন নিম্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোনো দ্রেম্পিত সহচরীর সংগ লাভ করিবার অভিলাষ আর্তারক হইলে যেরপু সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পূষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেন্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না বখন নিশ্চর ব্যবিল কেহ অসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগনাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাট্রক এবং শিখিলপত চার্-পাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিণ্ডিয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভ্ষণ তাহাকে যে বিদ্যাটক দিয়াছে সেট্রকু যদি সে কোনোমতে ফিরাইয়া দিতে পারিত তবে বোধ হয় পরিভা<del>ছ</del>ো জামের অটির মতো সে-সমুস্তই শশিভ্যুপের স্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, ন্বিতীয়বার শশিভ্রণের সহিত দেখা হইবার প্রেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভূলিরা বাইবে, তিনি বে প্রদা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি—একটি—একটিরও না! তখন! তথন শশি**ভ্ৰণ অত্যূদ্ত জব্দ হইবে**।

গিরিবালার দুই চক্ষ্ম জলে ভরিরা আসিল। পড়া ভূলিরা গেলে শশিভ্যণের বে কির্প তীর অন্তাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিরা সে পীড়িত হ্দরে কিঞিং সাম্দানা লাভ করিল, এবং কেবলমান্ত শশিভ্যণের দোবে বিক্ষ্তাশক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষাং গিরিবালাকে কল্পনা করিরা তাহার নিজের প্রতি কর্ণরস উচ্ছলিত হইরা উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিরা থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইরা অভিমানে ফ্রালিরা ক্রিরা ক্রিরা

কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কালা প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে। উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভ্ষণের আইন-সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে বার্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্টেটের নামে মকন্দমা অকস্মাং মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরাার ম্যাজিস্টেট নিষ্ক হইলেন। একখানা মিলন চাপকান ও তৈলান্ত পার্গড় পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেবদিশকে নিয়্মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভ্ষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল, সে একটি অংধকার কোণে নিবাসিত হইয়া অনাদ্ত বিস্মৃত-ভাবে ধ্লিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বাসিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভ্যণ যেদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ করে করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাং ব্যবিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয়দিনের ইতিহাস অঙ্গেপ অক্সে তাঁহার মনে পাঁড়তে লাগিল। মনে পাঁড়তে লাগিল, একদিন উল্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যথন তিনি গ্রন্থ হইতে দূল্টি তুলিলেন না তখন তাহার উচ্ছনাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিন্ধ একটা সংচসতো বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুলে লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল— মালা অতানত ধাঁরে ধাঁরে গাঁথিল অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশি-ভষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তঙ্কপোষের উপর রাখিয়া স্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল: কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মাখবতাঁ পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালাব অভিমান তো এভাদন স্থায়ী হয় না। শশিভ্যণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়, হতবুল্পি হতক্ষের মতে: দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে ভাঁহার পাঠাগ্র**ন্থগ**্রাল নিভান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে লারের অভিমান্ত প্রভ**ীকাপ্**রণ দৃষ্টি বিক্ষিণ্ড হইতে থাকে এবং লেখা ভণ্গ হয়।

শশিভূষণের আশব্দা হইল, গিরিবালার অস্থ হইয়া থাকিবে। গোপনে সম্খান লইরা জানিলেন, সে আশব্দা অম্লক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর ছইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি বেদিন চার্পাঠের ছিল্লখণেড গ্রামের পঞ্চিল পথ বিকীপ করিরাছিল তাহার প্রদিন প্রত্যুবে ক্ষুদ্র অঞ্জে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দুত্পদে ঘর হইতে বাহির হইরা আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওরাতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া ছর্কুমার ভারবেশা হইতে বাহিরে বাসিরা গা খ্লিরা তামাক খাইতেছিলে। গিরিকে জিল্পাসা করিলেন, "কেখার যাছিস?" গিরি কহিল, "শশিদাদার বর্ডি।" হরকুমার ধমক দিরা কহিলেন, "শশিদাদার বাড়ি বেতে হবে না, দরে বা!" এই বলিরা আসর্য্বশন্ত্রগৃহবাস্কর্মাপ্ত কন্যার লক্ষার অভাব সম্বথ্যে বিস্তর তিরুস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে হাহার বাহিরে অন্যা বন্ধ হইরাছে। এবার আর তহার অভিমান ভণ্গ করিবার অবসর জ্বিল না। আমসত্ত কেরাথরের এবং জারক নেব্ ভাশ্ডারের ব্যাম্পানে ফিরিরা গোল। ব্রুটি পড়িতে লাগিল, বকুল ফ্ল করিতে লাগিল, গাছ ভরিরা পেরারা পাকিরা উঠিল এবং শাখাস্থলিত পক্ষীত্রপ্ত্রুক্ত স্পুপক কালোজামে তর্ত্তল প্রতিদিন সমাজ্যে হইতে লাগিল। হার, সেই ছিল্পায় চার্পাঠখানিও আর নাই।

#### সুত্ম পরিজেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যেদিন সানাই বাজিতেছিল সেদিন অনিমান্তিত শাশভূষণ নোকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকন্দম। উঠ.ইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে শিপ্তর করিয়াছিলেন, শশী তাঁহাকে নিশ্চয় ঘ্ণা করিতেছে। শশীর মুখে চোখে বাবহারে তিনি তাহার সহস্র কাশ্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার অপমানব্ভান্ত ক্রমশ বিশ্নত হইতেছে, কেবল শশিভ্রণ একাকী সেই দংক্ষেত্রি জাগইয়া রাখিয়াছে মনে কবিয়া তিনি তাহাকে দ্ই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাং হইবামাত তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একট্খানি সলক্ষ সংকোচ এবং সেই সংগা প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশীকে গ্রামছাড়া করিছে হইবে বালিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভ্যণের মাতা লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দ্র্হ নহে। নারেব মহাশরের অভিপ্রায় অনতিবিলানের সফল হইল। একদিন সকালবেলা প্তকের বোঝা এবং গাটিদ্ইটার টিনের বাক্স সঞ্জো লইরা শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিছ তাঁহায় যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সনারে হ সহকারে ছিল্ল হইছেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দড়ভাবে তাঁহায় হ্দয়কে বেন্দটন করিয়া ধরিয়াছিল ভাহা তিনি প্রে সম্প্রির্ণে জানিতে পারেন নাই। আজ বধন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের ব্লকড্ডাগালি অসপত এবং উৎসবের বাদাধানি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অপ্রান্ধে হাদয় স্ফাতি হইয়া উঠিয়া তাঁহায় কঠ রোধ করিয়া ধরিল, রঙ্গোচ্নোসবেগে কপালের শিরাগ্লা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমসত দ্শা ছায়ানিমিতি মায়ামরীচিকার মতো অভাত অসপত প্রতিভাত হইল।

প্রতিক্ল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেইজনা স্লোত অনুক্ল হইলেও নৌক। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমনসময় নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল বাহতে শাশিভ্রণের বাহার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যন্ত একটি ন্তন স্টিমার লাইন সম্প্রতি <sup>খ</sup>্লিরাছে। সেই স্টিমারটি সশম্পে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া টেউ ভূলিয়া উজ্ঞানে আসিতেছিল। জাহাজে ন্তন লাইনের অস্পবরুক্ত ম্যানেজার সাহেব এবং অস্প্যংখ্যক বাত্রী

**ছিল। বাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতে কেহ কেহ উঠিয়াছিল।** 

একটি মহাজনের নৌকা কিছ্ব দ্রে হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেন্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর ন্বিতার পাল এবং ন্বিতার পালের উপরে ক্ষ্বে তৃতীয় পালটা পর্যন্ত তৃলিয়া দিল। বাতাসের বেগে স্দুদীর্ঘ মান্তুল সন্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীণ তরুপারান্দি অটুকলন্বরে নৌকার দ্ই পাশ্বে উন্মন্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তথন ছিয়বল্গা অন্বের ন্যায় ছ্টিয়া চলিল। এক স্থানে সিটমারের পথ কিঞ্চিং বাকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিত্তর পথ অবলন্বন করিয়া নৌকা স্টিমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহের ভরে রেলের উপর ক্বিয়া নৌকার এই প্রতিয়োগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার প্রত্বিত বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্টিমারকে হ:ত-দ্যেক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব হঠাং একটা বন্দ্বক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মৃহ্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহ; বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক ব্রিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দাকের গ্রিলর ব্রার্ড চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গবি'ত নোকাটার বন্দ্রথণতের মধ্যে গ্রিটকয়েক ফটো করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নোকালীলা সমাশত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাসারস আছে; নিশ্চম জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একট্ঝানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাট্রুক করার দর্ন সে কোনোর্প শাস্তির দায়িক নহে— এবং ধারণা ছিল, ষাহাদের নোকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণা হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দকে তুলিয়া গ্রালি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভ্যণের পান্সি ঘটনাস্থলের নিকটবতী হইয়াছে। শেষোন্ত ব্যাপারটি শশিভ্যণ প্রতাক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উষ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রুখনের জন্য মশলা পিষিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভ্ষণের হ্ংপিশেডর মধ্যে উত্তশ্ত রক্ত ফ্রিটতে লাগিল। আইন অত্যন্ত ফলগতি— সে একটা বৃহৎ জটিল লোহখনের মতো, তোল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকারভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহুদরের উত্তাশ নাই। কিন্তু ক্ষ্যার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভ্ষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে বাছা প্রত্যক্ষ করিবামার তৎক্ষণাৎ নিক্ত হস্তে তাহার শাস্তি বিধান না করিলে অন্তর্বামী বিধাতাপ্রেষ বেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দশ্য করিতে থাকেন। তখন আইনের কথা সমরণ করিয়া সান্ধনা লাভ করিতে হ্দর লক্ষা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভ্যালর নিকট কৃইতে দ্বের লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর ক্রী উপকার হইয়াছিল বলিতে

পারি না কিন্তু সে যাত্রার নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীর গ্লীহা রক্ষা পাইরাছিল।
মাঝিমালা যাহারা বাচিল তাহাদিগকে লইয়া শশী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।
নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উম্থারের জনা লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং
মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল, "নোকা তো মিজরাছে, একণে নিজেকে মজাইতে পারিব না।" প্রথমত, প্রিলসকে দশনি দিতে হইবে; তাহার পর কাজকর্ম আহারানিলা ত্যাগ করিয়া আদালতে খ্রিতে হইবে; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফললাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভ্ষণ নিজে উকিল, আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকশ্দমায় ভবিষাতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিম্পু শশিভ্ষণের গ্রামের লোক বাহারা শিটমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষা দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভ্ষণকে কহিল, "মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাং-ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্ ঘট্ এবং জলের কল্ কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াক শ্নিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

দেশের লোককে আশ্তরিক ধিজার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিসেইটের নিকট মকন্দ্রমা ড.শ.ইলেন।

সাক্ষাির কোনো আবশাক হইল না। মানেন্ডার স্বীকার করিল বে, সে বন্দুক ছইড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল, তাহাদেরই প্রতি লক্ষ করা ইইয়াছিল। সিটমার তখন পার্থাবেগে চলিতেছিল এবং সেই মৃহুতেই নদাীর বাঁকের অন্তবালে প্রবেশ করিয়াছিল। স্তবাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক্ষ মরিল, কি নোকাটা ভূবিল। অন্তরাংক্ষ এবং পা্থিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো বান্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপা্বাক ভাটি রাাগা অর্থাং মলিন বন্দ্রখন্ডের উপর সিকিপ্রসা লামেরও ছিটাং,লি অপ্রায় করিতে পারে না।

বৈকস্বে খালাস পাইয়া মানেজার-সাহেব চুরট ফা্কিতে ফা্কিতে ক্লাবে হা্ইস্ট্ খোলতে গোল, যে লোকটা নৌকার মধ্যে মখলা পিয়িতেছিল নর মাইল তফাতে তাহার ম্তদেহ ডাঙাব আসিয়া লাগিল এবং শশিভ্যণ চিন্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিরা খাসিলেন।

যেদিন ফিরিরা আসিলেন, সেদিন নৌকা সাঞ্চাইরা গিরিবালাকে শ্বশ্রবাড়ি লইরা ফাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভ্যণ ধাঁরে ধাঁরে নদাঁতাঁরে অসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল, সেখানে না গিয়া কিছু দ্রের এগ্রসর হইরা দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল এখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাখার ঘোমটা টানিয়া নববধু নতাশরে কিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল বে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া বাইবার প্রে কোনোমতে একবার শশিভ্যণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু আজ সে জানিতেও প্রিল না বে তাহার গ্রু অনতিদ্রে তাঁরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ রুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশম্ম রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অলুক্লল

নৌকা ক্রমশ দরে চলিরা অদৃশ্য হইরা গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র বিক্

বিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্মশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছবিসত কণ্ঠে মৃহ্বুম্হির্
গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছ্বতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানৌকা লােক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশ্রালয়য়য়ায়ার আলোচনা তুলিল, শাশভ্ষণ চশমা খ্লিয়া চোখ মৃছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুত্ত গ্রে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাং একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শ্নিতে পাইলেন! "শশীদাদা!"— কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গ্রে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রক্তলাভিষ্কি অন্তরের মাঝখানটিতে।

#### অষ্টম পরিচ্ছেন

শশিভূষণ পনেরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্র। করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তথন প্রবিধায় বাংলাদেশের চারি দিকেই ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্ত জলময় জাল বিশ্তীর্ণ হইষা পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বংগাভূমির শির্ন-উপশিরাগ্রিল পরিপ্র্ণ হইয়া, তর্লতা ভূণগ্লেম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষ্যুত দশ দিকে উপমন্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছ্যুখল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভ্ষণের নৌকা সেই-সমদত সংকীণ বক্ত জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তথন তাঁরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশ্বন শর্বন এবং প্থানে প্থানে শস্যক্ষেত্র জলমণন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে ভালের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— দেবকনারো যেন বাংলাদেশের তর্ম্ল্বতাঁ আলবালগালি জলসেচনে পরিপাণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নান্চিক্কণ বনন্ত্রী রৌদ্রে উচ্ছন্প হাসাময় ছিল, অন্তিবিলন্দেই মেঘ করিয়া বৃণ্টি আরম্ভ ইইল। তথন যে দিকে দৃণ্টি পড়ে সেই দিকই বিষম্ন এবং অপরিচ্ছার দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোর্গালি যেমন জলবেণ্টিত মলিন পন্তিকল সংকীর্ণ গোণ্টপ্রাঞ্চালের মধ্যে ভিড় করিয়া কর্ণনেত্র সহিক্ষ্ভাবে দাঁড়ইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ অপেনার কর্মমিপিচ্ছিল ঘনসিত্ত রুম্ব জন্গালের মধ্যে ম্ক্রিবয়য়য়য়য় সেইর্প পাঁড়িত ভাবে আবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষিয়া টোকা মাথায় নিযা বাহির ইইয়াছে; স্বীলোকেয়া ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শাঁতল বায়াতে সংকৃচিত ইইয়া কৃটীর হইতে কৃটীরালতরে গালকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অতালত সাবেধানে পা ফেলিয়া সিম্ববন্দ্র জল ভূলিতেছে। এবং গ্রেম্বা দাওয়ায় বসিয়া ভাষাক শাইতেছে, নিতালত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া, জতো হলেত, ছাতি মাথায়, বাহির ইইতেছে— অবলা রম্মণীর মাশতকে ছাতি এই রৌদুদশধ বর্ষাপলাবিত বন্ধাদশের সন্তেন প্রিয় প্রথার মধ্যে নাই।

বৃদ্ধি যখন কিছাতেই থানে না তখন রাম্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ প্নেম্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গার একটা প্রশস্ত মোহানার মতো জারগায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— সে কেবল খানার দোষে নর, খোঁড়ার পাটারও পড়িবার দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। শাশভূষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলের। প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল এক পাশ্বে নৌকা-চলাচলের প্রান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিরা থাকে এবং সেজনা খাজনাও দের। দুর্ভাগারুমে এ বংসর এই পরে হঠাং জেলার প্রিলস-স্পারিণ্টেণ্ডেণ্ট্বাহাদ্রের শ্ভাগারন হইরাছে। তাঁহার বেটে আসিতে দেখিয়া জেলেরা প্রে হইতে পাশ্ববিতী পর্য নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃন্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মন্যার্রিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘ্রিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পর্য ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিন্তিং বিলম্বে এবং চেন্টায় হাল ছাড়ইয়া লইতে হইল।

পর্নিস-সাহেব অত্যত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মর্তি দিখিয়াই জেলে চারটে উধর্ন্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মায়াদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জ্বাল কাটিয়া ট্রকরা ট্রকরা করিয়া ফেলিল।

জ লের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্দেটবল পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জোড়-হদেত কাকৃতিমিনতি করিতে লাগিল। পর্বিস-বাহাদ্র যখন সেই বন্দীদিগকে সপো লইবার হাকুম দিতেছেন, এমন-সময় চশমা-পরা শশিভ্ষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পবিষা তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজাতা চট্ চট্ করিতে করিতে উধ্বিশ্বাসে প্লিসের বোটের সন্মাধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছি'ড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

পর্নিসের বড়ো কতা তাঁহাকে হিন্দিভাষার একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বিশিবামার তিনি এক মৃহ্তে কিঞিং উচ্চ ডাঙা হইতে বেটের মধ্যে লাফাইরা পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপর আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি তাহা জানেন না। প্রিলসের থানার মধ্যে যখন জাগিরা উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হর, ষের্প ব্যবহার প্রাণ্ড হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

#### নবম পরিচ্ছেদ

শশিভ্যণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকন্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।

ষে-সকল জেলের জাল নন্ট হইরাছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। ষাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিরাছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অম্পির হইয়া উঠিল। দ্বীপত্র পরিবার লইয়া ষাহাদিগকে সংসারষারা নির্বাহ করিতে হয় প্রনিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিজ্কতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সপিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল! সকলে বলিল, "ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফাসোদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার বেদিন বেণ্ডে কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন প্রলিস-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাব্, শ্নিনতেছি তোমার প্রজারা প্রলিসের বিরুদ্ধে মিধ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

নারেব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিচন্ধশ্তু-জাত প্রেদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকন্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, প্রিলস-সাহেব তাহাদের জ্বাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষা দিল বে, তাহারা সে সমরে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরবাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শাশভূষণ বে অকারণে অগুসর হইয়া পুলিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদূব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রতাক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইরা বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিরাছেন। কিম্তু জাল কাটিয়া দেওরা ও জেলেদের প্রতি উপদূবই তালার মূল কারণ।

এর্প অবস্থার যে বিচারে শশিভ্যণ শাস্তি পাইলেন, তাহাকে অন্যার বলা বাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছ, গ্রেত্র হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ— আঘাত, অন্ধিকার প্রবেশ, প্লিসের কর্তারা ব্যাঘাত ইত্যাদি সব কটাই তহিয়ে বিষ্কুম্থে প্রা প্রমাণ হইল।

্ন শশিভূষণ তাঁহার সেই ক্ষ্ম গ্রেহ তাঁহার প্রির পাঠাগ্রন্থগর্মাল ফেলিরা পাঁচ ব্যুসর জেল খাটিতে গেলেন। তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদাত হইলে শশিভূষণ বার্ম্বার নিষেধ করিলেন: কহিলেন, "জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিখ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকৈ প্রভারণা করিরা বিপদে ফেলে। আর, বদি সংসপ্তোর কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিধ্যাবাদী কৃতব্য কাপ্যরুষের সংখ্যা অসপ, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশি।"

### দশম পরিচ্ছেদ

শশিভ্ষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেন্ট্রাল প্রভিস্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈরারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বাসিয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি বাহা ছিল নারেব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাং করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ করেনিকে বে পরিমাণে দাঃশ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইরাছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বংসর কাটিয়া গোল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জ্বীণ শরীব ও শ্না হ্দর লইরা শশিভ্রণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিরা দাঁড়াইলেন দ্বাধীনতা পাইলেন কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর-কেহ অথবা আর-কিছ্ ছিল না। গৃহহীন আন্ধারহীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগংসংসার অতালত ঢিলা বলিরা ঠেকিতে লাগিল।

জীবনবারার বিচ্ছিত্র সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভূতা নামিয়া আসিয়া জিল্লাসা করিল, "আপনার নাম শাশভূবণ ববে;?"

তিনি কহিলেন, "হা।"

সে তংক্রণাং গাড়ির দরস্কা খ্লিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।
তিনি আশ্চর্ষ হইয়া জিক্সাসা করিলেন, "আমাকে কোথার বাইতে হইবে।"
সে কহিল, "আমার প্রভ আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

পথিকদের কৌত্হলদ্দিউপাত অসহা বোধ হওরাতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদান্বাদ না করিরা গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চর ইহার মধ্যে একটা কিছ্ শ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে—নাহর এমনি করিয়া শুম দিরাই এই ন্তন জীবনের ভূমিকা আরুভ হউক।

সেদিনও মেঘ এবং রোদ্র আকাশমর পরস্পরকে শিকার করির। ফিরিতেছিল; পথের প্রাণতবতী বর্বার জল-প্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চণ্ডল ছারালোকে বিচিত্র হইরা উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িরা ছিল এবং তাছার অদ্ববতী ম্দির দোকানে একদল বৈক্ষব ভিক্ষ্ক গ্লিপবন্দ্র ও খোল করতাল -বোগে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো—নাথ হে, ফিরে এসো! আমার ক্র্যিত ভ্রিত ভাশিত চিত, ব'ধ্ হে, ফিরে এসো! গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিক, গানের পদ ক্রমে দ্রে হইতে দ্রতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠ্রর, ফিরে এসো হে!

আমার কর্ণ কোমল, এসো!

প্রগো সম্ভলজলদ্দ্দিশ্ধকান্ত সুন্দর, ফিরে এসে।!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফ্টতর হইয়া আসিল, আর ব্ঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভ্যণের হ্দরে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গ্ন্স্ন্ করিয়া, পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন খামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-সুখ ফিরে এসো!

আমার চিরদুখ, ফিরে এসো!

আমার সব-সূখ-দূখ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো।

আমার চিরবাঞ্চিত, এসো!

আমার চিত্সণ্ডিত, এসে:!

ওহে চণ্ডল, হে চিরন্তন,

ভুজ -বন্ধনে ফিরে এসো '

আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো.

আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,

আমার শ্রনে ম্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভূবনে এসে।

আমার মুখের হাসিতে এসো হে

আমার চোখের সলিলে এসো '

আমার আদরে আমার ছলনে

আমার অভিমানে ফিরে এসো '

আমার সর্বস্মরণে এসো

আমার সর্বভরমে এসো—

আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো!

গাড়ি বখন একটি প্রাচীরবেন্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়। একটি ন্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভ্রণের গান থামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভূতোর নির্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষে ঘরে আসিয়া বসিলেন, সে ঘরের চারি দিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিব মাত্র তাঁহার প্রাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারাম্ভ হইরা বাহির হইল। এই সোনার জলে অভিকত, নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগ্লি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার স্পরিচিত রক্সপচিত সিংহস্বারের মতো তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কী কডকগ্রিল ছিল। শশিভ্ষণ তাঁহার ক্ষীণদ্দি দিইর।

ব্বিকরা পাঁড়রা দেখিলেন, একখানি বিদীপ স্লেট, তাহার উপরে গ্রিকরেক প্রাতন

খাতা, একখানি ছিল্লপ্রার ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরামদাসের মহাভারত।

স্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভ্রণের হস্তাক্ষরে কালি দিরা খাব মোটা করির।

লেখা— গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগ্নলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভ্ষণ কোথায় আসিয়াছেন ব্রিকতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তপ্রোত তরণিগত হইয়া উঠিল। মৃত্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন— সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্য পথ, সেই ভূরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শাণ্ডিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনবাতা।

সেদিনকার সেই সংখের জীবন কিছাই অসামান্য বা অত্যাধক নহে: দিনের পর দিন ক্ষাদ্র কাজে ক্ষাদ্র সাথে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়ন-কার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল: কিন্তু গ্রামপ্রান্তর সেই নির্দ্ধন দিনযাপন, সেই ক্ষাদ্র শান্তি, সেই ক্ষাদ্র সূত্রে, সেই ক্ষাদ্র বালিকার ক্ষান্ত মাখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বহিস্তৃতি এবং আরন্তের অতীত রূপে কেবল আকাৎকারাজ্যের কম্পনাছারার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই-সমুহত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্বান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মূলুগুলিভ সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিলিভ হইয়া একপ্রকার সংগতিময় ভ্যোতিমায় অপ্রেরিপে ধারণ করিল। সেই জ্বপালে বেণ্টিত, কর্ণমান্ত, সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদত ব্যবিত ব্যালকার অভিযানমলিন মুখের শেষ ম্মাতিটি যেন বিধাতাবিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরূপ অতি-গভীর অতি-বেদনাপরিপূর্ণ স্বগাঁর চিত্তের মতো তাঁহার মানসপটে প্রতিফালিত হইয়া উঠিল। তাহাবই সংগ্রে কভিনের কর্ণ সূত্র ব্যক্তিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন সেই পল্লী-বালিকার মাথে সমুহত বিশ্বহাদ্যের এক আনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছারা নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভ্ষণ দুই বাহার মধ্যে মাখ লাকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বহি খাতার উপর মূখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের দ্বণন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মাদ্য শব্দে সচকিত হইয়া মাখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মাধে রাপার থালায় ফলমালামিন্টাল রাখিয়া গিরিবালা অদ্রে দড়িইয়া নীরবে অপেকা করিতেছিল। তিনি মুহতক তুলিতেই নিরাভরণা শা্দ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানা হইয়া ভূমিন্ট প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমাখ শ্লানবর্ণ ভানশরীর শানভ্যনের দিকে সকর্ণ দ্নিশ্বনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দাই চক্ষ্ম করিয়া, দাই কপোল বাহিয়া অশ্র পড়িতে লাগিল।

শাশভূষণ তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেন্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খ্রিজয়া পাইলেন না; নির্ম্থ অল্ল্রান্প তাহার বাকাপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অল্ল্র্ডভয়েই নির্মায়ভাবে হাদয়ের মাথে কঠের ম্বারে বন্ধ হইরা রহিল। সেই কীর্তানের নল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মাথে আসিরা দাঁড়াইল এবং প্নঃ প্নঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল— এসো এসো হে!

# প্রায়শ্চিত্ত

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বর্গ ও মতের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে বেখানে চিশুকু রাজ। ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, বেখানে আকাশকুস্মের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়্ম্ম্র্গবিষ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। ঘাঁহারা মহং কার্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, ঘাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্তবাসাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিশ্তু ঘাঁহারা অদ্যেতর দ্রমন্ত্রমে হঠাং দ্রের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোনো উপায় নাই। তাঁহারা একটা-কিছ্ম্ হইলে হইতে পারিতেন কিণ্ডু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছ্ম-একটা হওয়া সর্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধ্ব সেই মধ্যদেশবিলাদ্বিত বিধিবিড়াদ্বিত য্বক। সকলেরই বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোনো কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোনো বিষয়ে তিনি কৃতকার্যও হইলেন না, এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল, তিনি পরীক্ষায় ফার্স্ট্ হইবেন; তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোনো ডিপার্ট্মেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন; তিনি কোনো চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামানা; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছ্মনার শ্রম্থা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধরে সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি স্থসন্পদসোভাগ্য দেশকালাতীত অনসন্ভবতার ভান্ডারে নিহিত ছিল, বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশ্র এবং সুশীলা স্থী দান করিয়াছিলেন। স্থাীর নাম বিন্ধাবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধ্ব পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গ্রুণে তিনি আপন ষোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধাবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগাগর্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকলে ছিল।

এই স্বামীগর্ব পাছে কিছুমাত ক্ষ্ম হয়, এজন্য বিন্ধাবাসিনী সর্বদাই সশাব্দত ছিলেন। তিনি বদি আপন হৃদয়ের অন্রভেদী অটল ভান্তপর্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মৃত্ মর্তলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দ্রে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিস্তাচিত্তে পতিপ্লোয় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভান্তির স্বারা ভান্তভাজনকে উধের্ব তুলিয়া রাখা বায় না এবং অনাথবস্থাকেও প্রেবরে আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরক্ষ নছে। এইজন্য বিন্ধাবাসিনীকে অনেক দৃত্বশ্ব পাইতে হইয়াছে।

व्यनाथवन्धः यथन कालास्क शिक्षरका कथन भ्यमः तामात्वरे वाम कविरस्ता। भवीकात

সমর স্থাসিল, পরীকা দিলেন না, এবং তাহার পরবংসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন। এই ঘটনার সর্বসাধারণের সমক্ষে বিস্থাবাসিনী অত্যতত কুণ্ঠিত হইরা পড়িলেন।

রাত্রে মাদ্যুস্বরে অনাথবন্ধকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভালো হত।"

অনাধবন্ধ অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুক্ত হয় না কি। আমাদের কেদারও তো পরীক্ষায় পাস হইয়াছে!"

বিষ্যাবাসিনী সাক্ষনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দভ বে পরীক্ষার পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবধ্যার গৌরব কী আর ব্যাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বালাসখী বিশিকে আনন্দ-সহকারে ধবর দিতে আসিল বে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা জলপানি পাইতেছে। শুনিরা বিশ্ববাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশুন্থ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিং গ্রু শেলার আছে। এইজনা সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গারে পড়িয়া কিঞ্চিং বগড়ার স্বরে শুনাইয়া দিল বে, এল্-এ পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন কি বিলাতের কোনো কালেজে বি-এর নীচে পরীক্ষাই নাই। বলা বাহ্লা, এ-সমস্ত সংবাদ এবং য্তি বিশ্ব্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা স্থসংবাদ দিতে আসির। সহসা পরমপ্রিরতমা প্রাণসধীর নিকট হইতে এর্প আঘাত পাইরা প্রথমটা কিছু বিক্ষিত হইল। কিন্তু, সেও নাকি ক্ষীঞ্জাতীর মন্বা, এইজনা মূহ্ত্কালের মধ্যেই বিন্ধাবাসিনীর মনের ভাব ব্রিকতে পারিল এবং ভাতার অপমানে তংক্ষণাং তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দ্ তীর বিষ সন্ধারিত হইল; সে বিলল, "আমরা তো ভাই, বিলাতও ষাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই, অভ খবর কোখার পাইব। মূর্খ মেরেমান্য মোটাম্টি এই ব্রিক ষে, বাঙালির ছেলেকে কালেজে এল্-এ দিতে হর; তাও তো ভাই, সকলে পারে না।" অতানত নিরীহ স্মিষ্ট এবং বন্ধাভাবে এই কথাগালি বলিরা কমলা চলিরা আসিল, কলহবিম্খ বিন্ধা নির্ভরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাদিতে লাগিল।

অস্পকালের মধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দ্রেস্থ ধনী কুট্ম্ব কিয়ংকালের জন্য কলিকাতার আসিয়া বিস্থাবাসিনীর পিরালয়ে আশুয় গ্রহণ করিল। তদ্পলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমারবাব্র বাড়িতে বিশেব একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাইবাব্ বাহিরের যে বড়ো বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জনা সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে মামাবাব্র ঘরে কিছ্দিনের জন্য আশ্রম লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাধবন্ধরে অভিমান উচ্চ্ছনিসত হইয়া উঠিল। প্রথমত, স্থাীর নিকটে গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কদিনেইয়া দিয়া শ্বশ্রের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অনানা প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের উপরুম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধাবাসিনী নির্ভিশয় লচ্ছিত হইল। তাহার মনে বে একটি সহস্ত আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে ব্রিল, এর্প স্থলে সর্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মতো লম্জাকর আত্মাবমাননা আর ক্ষিত্ই নাই। হাতে পারে ধরিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া বহু কন্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধা অবিবেচক ছিল না, এইজনা সে তাহার পিতামাতার প্রতি কোনো দোষারোপ

করিল না; সে ব্রিজ, ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু, এ কথাও তাহনর মনে হইল বে, তাহার স্বামী শ্বশ্রালয়ে বাস করিয়া কুট্নেবের আদর হইতে বঞ্চিত হুইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বালিতে লাগিল, "আমাকে তোমাদের দরে লইয়া চলো: আমি আর এখানে থাকিব না।"

অনাথবন্ধর মনে অহংকার ষথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজ্ব গ্রের দারিদ্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তথন তাঁহার স্ফ্রী কিছু দঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি যদি না যাও তো আমি একলাই যাইব।"

অনাথবন্ধ্ব মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার দ্বীকে কলিকাতার বাহিরে দ্রে ক্ষ্ম পল্লীতে তাঁহাদের ম্তিকানিমিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমারবাব্ব এবং তাঁহার দ্বী কন্যাকে আরও কিছ্কাল পিতৃগ্হে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অন্রোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতাঁশরে গম্ভীরম্থে বাসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল, না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এইর্প দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতামাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাত-সারে বোধ করি কোনোর্পে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমারবাব্ ব্যথিত-চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের কোনো অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি বাথা লাগিয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে কর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, "এক মুহ্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড়ো সুখে বড়ো আদরে আমার দিন গিয়াছে।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নৈহে যত আদরেই মান্ব কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রন্প্রণনেত্রে সকলের নিকট বিদার লইয়া আপন অ:জ্বন্সকালের স্নেহ-মশিডত পিতৃগৃহে এবং পরিজন ও সঞ্জিনী -গণকে ছাড়িরা বিশ্বাবাসিনী পালকিতে আরোহণ করিল।

## ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ধনীগ্রে এবং পদ্ধনীগ্রামের গ্রুম্থঘরে বিশ্তর প্রভেদ। কিন্তু, বিশ্বাবাসিনী এক দিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফ্ল্লাচন্তে গ্রুকার্যে শাশন্ডির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজ ব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিশ্বাবাসিনী স্বামীগ্রে পৌছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশ্রেঘরের দারিদ্রা দেখিয়া বড়োনান্থের ঘরের দাসী প্রতি মৃহ্তে মনে মনে নাসাগ্র আকৃঞ্ভিত করিতে থাকিবে, এ আশক্ষাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশন্তি দেনইবশত বিশ্ব্যকে শ্রমসাধ্য কার্য হইতে বিরত করিতে চেন্টা করিতেন, কিন্তু বিশ্ব্য নিরলস-অশ্রান্ত-ভাবে প্রসলমন্থে সকল কার্যে যোগ দিয়া শাশন্তির হাদর অধিকার করিয়া লইল, এবং পল্লীরমণীগণ তাহার স্বংগ মুস্থ হইয়া গেল।

কিণ্ডু, ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিরম নীতিবোধ-প্রথমভাগের নায়ে সাধ্ভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিন্টুর বিদ্রুপপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিস্তুগর্লিকে ঘটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভালো কাজে সকল সময়ে উপস্থিত-মত বিশন্থ ভালো ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধার দাইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গাটিপণ্ডাশেক টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহ্যুদের সংসার চলিত এবং ছোটো দাটি ভাইরের বিদ্যাশিকা হইত।

বলা বাহ্বল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকার সংসারের শ্রীব্যিশসাধন অসম্ভব, কিম্তু বড়ো ভাইরের দ্বী শ্যামাশন্করীর গরিমাব্যানির পক্ষে উহাই বথেন্ট ছিল। স্বামী সম্বংসরকাল কাজ করিতেন, এইজনা দ্বী সম্বংসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাণত হইয়াছিলেন। কাজকর্মা কিছাই করিতেন না অথচ এমন ভ বে চলিতেন, কেন তিনি কেবলমার তেইয়ার উপাজনিক্ষম স্বামীটির দ্বী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম ব্যাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধাবাসিনী যথন শ্বশ্রবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর নার অহনিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তথন শাম শন্ধরীর সংকণি অন্তঃকরণট্টকু কে যেন করিয়। আটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শার। বোধ করি বড়োবউ মনে করিলেন, মেজেবউ বড়ো ঘরের মেরে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকয়ার নীচ কাজে নিষ্ভ হইয়াছে, উহাতে কেবল তাহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্থাী কিছ্তেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্ভার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এ দিকে অনাথবন্ধ্ পল্লীতে আসিয়া লাইব্রের স্থাপন করিলেন; দশবিশক্তন দকুলের ছাত্র জড়ো করিয়া সভাপতি হইয়া ধবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোনো কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইরা গ্রামের লোকদিগকে চমংকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু, দরিদ্র সংসারে এক প্রসা আনিলেন না, বরণ্ণ বাজে থরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোনো চাকরি লইবার জন্য বিশ্ববাসিনী তাঁহাকে সর্বাদাই পাঁড়াপাঁড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্থাকৈ বালিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরি আছে বটে, কিম্তু পক্ষপাতা ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে-সকল পদে বড়ো বড়ো ইংরাজকে নিষ্কু করে, বাঙালি হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোনো আশা নাই।

শ্যামাশ করী তাঁহার দেবর এবং মেঝো জার প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্বাদ ই বাকাবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্বভরে নিজেদের দারিদ্রা আচফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা গরিব মান্ধ, বড়ো মান্ধের মেয়ে এবং বড়ো মান্ধের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া। সেখানে তো বেশ ছিলেন, কোনো দৃঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কণ্ট কি সহ্য হইবে।"

শাশন্তি বড়োবউকে ভয় করিতেন, তিনি দ্ব'লের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজোবউও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ভালভাত এবং छमी ह म्हीत वाकायाम भारेया नीतरव भारिभाक कांत्ररा माणिम।

ইতিমধ্যে বড়ো ভাই ছ্রটিতে কিছ্র দিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্থার নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপ্রণ ওজােগ্রনসম্পন্ন বন্ধৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতি রাত্রেই গ্রের্তর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, "তােমার একটা চাকরির চেন্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কী করিয়া।"

অনাথবন্ধ্ব পদাহত সপের ন্যায় গঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুণি অত্যন্ত অখাদ্ধ মোটা ভাতের 'পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তংক্ষণাং স্ফীকে সইয়া শ্বশ্রবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু দ্বী কিছ্তেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইরের অম এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে, কিন্তু শ্বশ্রের আশ্রয়ে বড়ে। লম্জা। বিন্ধাবাসিনী শ্বশ্রবাড়িতে দীনহীনের মতো নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমনসময় গ্রামের এন্ট্রেন্স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধর লাদা এবং বিন্ধ্রাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কান্ধটি গ্রহণ করিবার জন্য পাঁড়াপাঁড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্ম পিন্ধী যে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বালিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দ্রুল্য অভিমানের সন্ধার হইল এবং সংসারেব সমন্ত ক জকমের প্রতি প্রাপ্রেক্ষা চতুর্গ্র বৈরাগ্য জনিময়া গেল।

তথন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠান্ডা করিলেন। সকলেই মনে কবিলেন, ইহাকে আর কোনে; কথা বলিয়া কাঞ্চ নাই, এ এখন কোনো প্রকারে ঘরে টি'কিয়া গোলেই ঘরের সোঁভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্মক্ষেত্র চলিয়, গেলেন: শ্যামাশঞ্করী বৃষ্ধ আক্রোশে মৃথখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদশনিচক নির্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথবাধ্ব বিন্ধাবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, "আজকাল বিলাতে না গোলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করে।"

এক তো বিলাত ষাইবার কথা শর্নিয়া বিন্ধার মাথার ষেন বজ্রাঘাত হ**ইল: তাহার** পরে পিতার কাছে কী করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে ষাইবে তাহা সে মনে করিতে পারিক না এবং মনে করিতে গিয়া লম্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশারের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধরে অহংকারে বাধা দিল, অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিরা না আনিবে তাহা তিনি ব্রিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্মপ্রীড়িত বিন্ধাবাসিনীকে বিস্তর অল্পাত করিতে হইল।

গ্রমন করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কন্টে কাটিয়া গেল: অবশেষে শরংকালে প্রো নিকটবর্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আছনান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমারবাব্ বহ্ সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বংসর পরে কন্যা স্বামীসহ প্নরার পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুট্নেবর যে জাদর তীহার

অসহা হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিশ্ববাসিনীও অনেক কাল পরে মাথার অবগন্ধন ঘনুচাইরা অহনিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরপো আন্দোলিত হইতে জাগিল।

আজ ষণ্ঠী। কাল সণ্ডমীপ্র্লা আরম্ভ হইবে। বাদততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দ্বে এবং নিকট -সম্পকীর আত্মীরপরিন্ধনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোণ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাচে বড়ো প্রাশ্ত হইয়া বিশ্বাবাসিনী শরন করিল। পূর্বে বে ঘরে শরন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া নিয়াছেন। অনাথবন্ধ কখন শরন করিতে আসিলেন তাহা বিশ্বা জানিতেও পারিল না। সে তখন গভাঁর নিদায় মণন ছিল।

খ্ব ভোরের বেলা হইতে সানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু, ক্লান্ডদেহ বিন্ধাবাসিনীর নিদাভণা হইল না। কমল এবং ভূবন দ্ই সধী বিন্ধার শরনন্বারে আড়ি পাতিবার নিন্দাল চেন্টা করিয়া অবলেবে পরিহাসপ্র্বক বাহির হইতে উক্টৈঃন্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধা এড়ে তাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার ন্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লন্জিত হইরা শব্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার লোহার বিন্ধা এবং তাহার বাপের যে ক্যাশবার্কটি থাকিত সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধাবেলায় মারের চাবির গোচ্ছা হারাইরা গিরা ব্যক্তিত খ্ব একটা গোলোবোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিরা কোনো-একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশব্দা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনোরূপ আঘাত করিয়া থাকে। ব্কটা ধড়াস্ করিয়া ক্রিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খ্লিতে গিয়া দেখিল, খাটের পারের কাছে তাহার মারের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খ্লিরা পড়িরা জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোনো-এক বংশ্ব সাহায়ে বিলাতে ষাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিরাছে, এক্ষণে সেখারুকার খরচপত চালাইবার জন্য কোনো উপায় ভাবিষা না পাওরাতে গত বাতে শ্বশ্বের অর্থ অপহরণ করিরা, বারাদ্দাসংলাদ কাঠের সিণ্ডি দিরা অন্দরের গাগানে নামিরা, প্রাচীর লাখন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অনাই প্রত্যুবে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াজে।

প্রধানা পাঠ করির। বিন্ধাবাসিনীর লরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই
খাটের খ্রে। ধরিরা সে বসিয়া পড়িল। ভাহার দেহের অভ্যান্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে
নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিলিখনুনির মতো একটা লব্দ হইতে লাগিল। ভাহারই উপরে
প্রাপাণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দ্রে অট্যালিকা হইতে, বহুতের সানাই
বিত্তর স্বরে ভান ধরিল। সমস্ত বপাদেশ তখন আনশেদ উন্মন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসবহাসারঞ্জিত রোদ্র সকৌতুকে শরনগ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বিলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে ব্যার রুখে দেখিরা ভূবন ও ক্ষল উচ্চহাসে উপহাস ব্যারতে করিতে গ্রম্ গ্রম্ শব্দে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোনো সাড়া না পাইয়া কিঞিং ভীত হইরা উধ্বিকণ্ঠে "বিশ্দি" "বিশ্দি" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধাবাসিনী ভানর অকণ্ঠে কহিল, "বাজি: তোরা এখন বা।"

তাহারা সখীর পীড়া আশক্ষা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, . "বিন্দু, কী হয়েছে মা, এখনও ন্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্র সম্বরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঞ্চো করে নিয়ে এসো।"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাং রাজকুমারবাব্বে সংগ্রে করিয়া স্বারে আসিলেন। বিশ্বা স্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তথন বিন্ধা ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'বাবা! আমাকে মাপ করো, আমি তোমার সিন্দর্ক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধা বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস নাই কেন।" বিন্ধার্বাসিনী কহিল, "পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও।"

রাজকুমারবাব, অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুদিকে হইতে বিচিত্র সমূরে আনদের বাদ্য ব্যক্তিতে লাগিল।

ষে বিশ্ব্য বাপের কাছে কখনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে দ্বী দ্বামীর লেশমার অসম্মান পরমাত্বীরের নিকট ইইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিছে পারিত, আজ একেবারে উংসবের জনতার মধ্যে তাহার পঙ্গী-অভিমান, তাহার দ্বিত্ব-সন্ত্রম, তাহার আত্মমর্থাদা চ্বা হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধ্লির মতো লব্বিত হইতে লাগিল। প্রে হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপ্রেক চাবি চুরি করিয়া, দ্বীর সাহায্যে রাত্রেতি অর্থ-অপররণ-প্রেক অনাথবন্ধ্ব বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়ক্ট্নেপরিপ্রা বাড়িতে একটা চী গড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাড়াইয়া ভ্রন কমল এবং আরও অনেক দ্বজন প্রতিবেশী দাসদাসী সমসত শ্নিয়াছিল। র্ম্থন্বের জামাত্বাহে উৎকণিঠত কর্তাগ্রিগতি প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কোত্হলে এবং আশঞ্চায় বাল্ল হইয়া আ্মিয়াছিল।

বিন্ধাবাসিনী কাহাকেও মূখ দেখাইল না। দার রুশ্ধ করিয়া অনাহারে বিছালার পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অন্তব করিল না। ষড়যন্তবারিশীর দুখেবাদিখতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধার চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গ্রে প্রার উৎসব কোনো প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য "বশ্রবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে প্রতিবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশ্রিড়র সহিত পতিবিরহবিধ্রা বধ্র ঘনিষ্ঠতর বোগ স্থাপিত হইল। উভরে পরস্পর নিকটবতী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে স্গভীর সহিজ্বতার সহিত সংসারের সমস্ত তুছেতম কার্যার্নিল পর্যাত্ত সহস্তে সম্পত্র করিয়া বাইতে লাগিল। শাশ্রিড় যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দ্রে চলিয়া গেল। বিশ্বা মনে মনে অনুভব করিল, "শাশ্রিড় দরিদ্র আমিও দরিদ্র, আমরা এক দ্রুখবন্ধনে বন্ধ। পিতামাতা ঐশ্বর্যালালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দ্রের।" একে দরিদ্র বিলয়া বিশ্বা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দ্রবতী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থকভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে।

অনাথবংধ্ বিলাত গিরা প্রথম প্রথম স্থাকৈ রীতিমত চিঠিপত লিখিতেন। কিন্তু, কমেই চিঠি বিরল হইরা আসিল এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অন্দিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্থার অপেক্ষা বিদ্যাব্দিধ র্পগাণ সর্ব বিষয়েই শ্রেণ্ডিতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধকে স্বোগ্যা স্ব্দিধ এবং স্ব্প বালিয়া সমাদর করিত। এমন অবস্থার অনাথবন্ধ আপনার একবন্ধনিত। অবগ্রন্তিনবতী অগোরবর্ণা স্থাকে কোনো অংশেই আপনার সমধোগ্য জ্ঞান করিবেন না, ইহা বিচিত্র নতে।

কিণ্ডু তথাপি, যখন অথের অনটন হইল তখন এই নির্পায় বাঙালির মেরেকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেরেই দুই হাতে কেবল দুইগাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গারের সমসত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁরে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমসত বহুম্লো গহনাগ্লি পিড়গ্ছে ছিল। স্বামীর কুট্ম্বভবনে নিমন্তলে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষাে বিন্ধাবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালাং রুপার চুড়ি, বেনারসি শাড়ি এবং শাল পর্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অন্নরস্বাক মাথার দিবা দিয়া অগ্রভলে প্রের প্রত্যেক অক্ষরপ্রতি বিকৃত করিয়া স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অন্রেধ করিল।

প্রামী চুল খাটো করিয়া, দাড়ি কামাইয়া, কোট্পাান্ট্ল্ন্ পরিয়া, ব্যারিস্টার

ইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগ্রে বাস করা অসম্ভব—
প্রথমত উপযুক্ত প্রান নাই, দ্বিতীয়ত পল্লীবাসী দরিদ্র গ্রুম্থ জ্ঞাতি নন্ট হইলে
একেবারে নির্পায় হইয়া পড়ে। শ্বশ্রগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দ্, তাহারাও জ্ঞাতিচাতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থান্ডাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হ**ইল।** সে বাসায় তিনি শ্বীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্থাী এবং মাতার সহিত কেবল দিন-দ<sub>ন্</sub>ই-তিন দিনের বেলার দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাং হর নাই।

দ্বহীট শোকার্ডা রমণীর কেবল এক সাম্বনা ছিল বে, অনাধবন্ধর স্বদেশে আন্ধীর-

বর্গের নিকটবতী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সংগে অনাথবন্ধর অসামান্য ব্যারিস্টারিক কীতিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না। বিন্ধাবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্থা বিলয়া ধিকার দিতে লাগিল, প্রশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহংকার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দ্বংথে পীড়িত এবং গর্বে বিস্ফারিত হইল। স্লেছ আচার সে ঘ্লা করে, তব্ স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, "আঞ্চকাল চের লোক তো সাহেব হয়, কিন্তু এমন তো কাহাকেও মানায় না— একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই!"

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল—যখন অনাথবন্ধ্ মনের ক্ষোভে দ্পির করিলেন, অভিশণত ভারতবর্ধে গ্রেরে সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়ীগণ ঈর্ষাব্যত তাঁহার উর্রতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে—যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উল্ভিক্তের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দাধ কুরুটের সম্মানকর স্থান ভব্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভ্ষার চিক্তাতা এবং ক্ষোরমস্থ মুখের গর্বোভ্জাল জ্যোতি দ্লান হইয়া আসিল— যখন স্বতীর নিখাদেবাঁধা জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সকর্ণ কড়িমধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল— এমন সময় রাজকুমারবাব্র পরিবারে এক গ্রুত্র দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধ্র সংকটসংকুল জীবনযান্ত্রা পরিবর্তন আনয়ন করিল। একদা গাংগাতীরবর্তী মাতুলালয় হইতে নোকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমারবাব্র একমান্ত পত্র হরকুমার দিটমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পত্র -সহ জলমণন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধাবাসিনী বাতীত আর কেই রহিল না।

নিদার্ণ শোকের কথণিং উপশম হইলে পর রাজকুমারবাব্ অনাধবংধকে গিয়। অন্নয় করিয়া কহিলেন, "বাবা, ভোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।"

অনাথবন্ধ্ব উৎসাহসহকারে সে প্রহতাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে **করিলেন.** বে-সকল বার্-লাইর্রের-বিহারী হ্বদেশীয় ব্যারিস্টারগণ তাঁহাকে ঈর্ষা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেণ্ট সম্মান প্রকাশ করে না. এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমারবাব, পশ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহাবা বালিলেন অনাধবশ্য, বদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চত্তপদ তাঁহার প্রিয় খাদাশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত. তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছ্মাট দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিরবশ্বদের নিকট কহিলেন, "সমাজ যখন স্বেচ্ছাপ্রেক মিথাা কথা শ্নিত চাহে তখন একটা মুখের কথার তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরা খাইয়াছে সে রসনাকে গোমর এবং মিথাা কথা নামক দুটো কদর্য পদার্থ স্বারা বিশ্বেষ করিরা লওয়া আমাদের আধ্নিক সমাজের নিরম: আমি সে নিরম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।"

প্রারশ্চিত করিরা সমাজে উঠিবার একটা শাড়েদিন নিদিশ্ট ছইল। ইতিমধ্যে অনাধবন্ধ কেবল যে থ্রিতাদের পরিলেন তাহা নহে, তক এবং উপদেশের শ্বারা বিলাতি সমাজের গালে কালি এবং হিন্দ্সমাজের গালে চুন লেপন করিতে লাগিলেন।

य मानिल नकरनर धाम रहेशा छेठिन।

আনশ্দে গর্বে বিশ্ববাসিনার প্রীতিস্থাসিত কোমল হ্দরটি সর্বন্ত উচ্ছনিসত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, "বিলাত হইতে বিনিই আসেন একেবারে আপত বিলাতি সাহেব হইরা আসেন, দেখিয়া বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো থাকে না। কিম্পু আমার শ্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন, বরণ্ড তাঁহার হিন্দ্র্থমে ভিত্তি প্রোপেকা আরও অনেক বাডিয়া উঠিয়াছে।"

যথানিদিক্টি দিনে ব্রাহমুগপণিডতে রাজকুমারবাব্র ঘর ভরিষা গেল। **অর্থব্যেরের** কিছুমাত তুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত **হইয়াছিল।** 

অন্তঃপ্রেও সমারোহের সীমা ছিল না। নির্মান্ত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্যায় সমণ্ড প্রকোষ্ঠ ও প্রাঞ্চাণ সংক্ষ্ম হইয়া উঠিয়ছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্মরাশির মধ্যে বিধ্যবাসিনী প্রফ্রেয়ম্থে শারদরৌদ্রঞ্জিত প্রভাতবায়্বাহিত লঘ্ মেঘথণেডর মতো আনন্দে তাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমন্ত বিশ্ববাপারের প্রধান নায়ক ভাহার ন্বামী। আজ বেন সমন্ত বশাভূমি একটিমার রগাভূমি হইয়াছে এবং বর্বনিকা-উদ্ঘাটন-পূর্বক একমার আনাধবশ্বকে বিশ্বিত বিশ্বদর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়ণ্টিত্ত যে অপরাধন্দ্বীকার তাহা নহে, এ বেন অন্ত্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দ্রসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দ্রসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবছটো সমন্ত দেশ হৈতে সহস্র রন্মিতে বিচ্ছারিত হইয়া বিশ্ববাসিনীর প্রেমপ্রমান্তি মুখের উপরে অপর্যুপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতিদিনকার তুক্ত জীবনের সমন্ত দৃঃব এবং ক্ষ্মে অপমান দ্র হইয়া সে আজ তাহার পরিপ্রণ পিতৃগ্রহে সমন্ত আত্মীরণ্ডনের সমন্ক উল্লেম্কানের গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। ন্বামীর মহত্ত আজ অবেগ্য দ্বীকে বিশ্বসংসারের নিকট সন্মানান্সপদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবংধ্ জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আন্ধীয় ও রাহান -গণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃশ্তিপ্রেক আহার শেষ করিয়াছেন। আন্ধীরেরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপ্রে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা স্পাচিত্তে তাম্ব্ল চর্বাণ করিতে করিতে প্রসাহহাসাম্থে আলস্মান্থরগমনে ভূমি-ন্ঠোমান চাদরে অন্তঃপ্রে বাল্ল করিলেন।

আহারাদেও রাহাৣণগণের দক্ষিণার আরোজন হইতেছে এবং ইভাবসরে ভাঁহারা সভাশ্বলে বসিরা তুম্ল কলহ-সহকারে পাশ্ডিতা বিদ্তার করিতেছেন। কর্তা বাজকুমারবাবা ক্ষণকাল বিভাম উপলক্ষো সেই কোলাহলাকুল পশ্ডিতসভার বসিরা স্মাতির তক' শা্নিতেছেন, এমনসময় স্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ডা দিয়া ব্যব দিল, "এক সাহেবলাগ্রা মেম আরা।"

রাজকুমারবাব চমংকৃত হইরা উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দ্দ্দিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে— মিসেস্ অনাথবন্ধ সরকার। দর্পাং, অনাথবন্ধ সরকারের স্থাী।

রাজকুমারবাব অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিরা কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের 
বর্গগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সমরে বিলাত হইতে সদাঃপ্রত্যাগতা আরম্ভকপোলা আতান্তকুতলা আনীললোচনা দুশ্ধফেনশ্লো হরিণলঘুলামিনী ইংরাজমহিলা

স্বরং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শুমশানের ন্যায় গভার নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিল্বপ্টামান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধ্ব রঞাভূমিতে আসিয়া প্নঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মৃহ্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিপান করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্ব্লরাগরন্ত ওপ্টাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাস্থলে সংহিতার তক' আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

# বিচারক

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থাতরের পর অবশেষে গতধোবনা ক্ষীরোদা বে প্রুবের আশ্রয় প্রাশত হইয়াছিল, সেও তাহাকে জীর্ণ বিদ্যের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তথন অলম্মিটর জন্য শ্বিতীয় আশ্রয় অব্বেষণের চেন্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শাভ্র শরংকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশাস্ত প্রগাট সন্দের বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফালিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উন্দাম যৌবনের বস্তুচণ্ডলত। শোভা পায় না। তত দিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা একপ্রকার সাপ্য হইয়া গিয়াছে: অনেক ভালো-মন্দ, অনেক স্থেদঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাণত হইয়া অন্তরের মানুষ্টিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে: আমাদের আয়ত্তের অতীত কুর্হাকনী দুরাশার কম্পনালোক হইতে সমুসত উদ্ভাশ্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি: তথন ন্তন প্রণয়ের মাপ্রদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু প্রোতন লোকের কাছে মানাষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণা অল্পে অলেপ বিশার্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জ্বাবিহীন অন্তর-প্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্তমে মুখে চক্ষে যেন প্যাটতর রূপে অধ্বিত হইয়। যায়, হাসিটি দুল্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষ্টির ম্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাণ্ড করিয়া, যাহারা বণ্ডনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া- বাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝডঝঞা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে-কর্মট প্রাণী নিকটে অর্থাশন্ট বহিয়াছে তাহাদিগকৈ বাকের কাছে টানিয়া লইয়া-- স্নিশ্চিত স্পরীক্ষিত চির-পরিচিতগণের প্রীতিপরিবেন্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে সমুহত চেন্টার অবসান এবং সমুহত আকাঞ্জার পরিত্তিত লাভ করা বার। যৌবনের সেই স্নিংধ সায়াকে জীবনের সেই শাণিতপর্বেও বাহাকে ন্তন সঞ্জ, ন্তন পরিচর, न्छन वन्धानत वृक्षा आग्वारम न्छन रहणोत्र धाविङ इहेरङ इस- छक्षन वाहात <sup>্</sup>ব্যামের জন্য শ্ব্যা রচিত হয় নাই, যাহার গ্রপ্রতাবিতানের জন্য সম্ধ্যাদীপ প্রজনিলত ্য নাই - সংসারে ভাছার মতো শোচনীয় আর কেছ নাই।

কীরোদা তাহার খৌবনের প্রাণ্ডসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল গোহার প্রণয়ী প্রবাতে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন কিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই—তিন বংসরের নিশ্ব প্রতিকৈ দ্য মানিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের মাটিলে বংসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রাণ্ডও বাঁচিবার ও মারবার অধিকার প্রাণ্ড হয় নাই—যখন তাহার মনে পড়িল, মানায় আজ্ঞ অপ্রক্রল মাছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে মালায়া চিত্রিত করিতে হইবে, জাগা যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আজ্ঞ্জ্ব করিয়া শেসামুখে অসীম ধৈর্য-সহকারে নৃত্রন হুদ্র-হরণের জনা নৃত্রন মারাপাল বিস্তার

করিতে হইবে— তখন সে ঘরের ম্বার রুম্থ করিয়া ভূমিতে ল্টাইয়া বারম্বার কঠিন মেবের উপর মাথা খুড়িতে লাগিল— সমস্ত দিন অনাহারে মুমুর্র মতো পড়িরা রহিল। সম্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গ্হকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন প্রাতন প্রণমী আসিয়া "ক্লীরো" "ক্লীরো" শব্দে ম্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্লীরোদা অকস্মাৎ ম্বার খুলিয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছ্টিয়া আসিল; রসপিপাস্ য্বকটি অনতিবিলন্বে পলায়নের পথ অবলাবন করিল।

ছেলেটা ক্ষ্মার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া থাটের নীচে ঘ্মাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভণ্নকাতর কপ্ঠে "মা" "মা" করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোর্দামান শিশ্বকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদান্দ্-বেগে ছুটিয়া নিকটবতী ক্পের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িল।

শব্দ শ্রনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ ক্পের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশ্বকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশ্বটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

## ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাট্ট্রের সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্লীরোদার ফাঁসির হ্রকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেন্টা করিলেন, কিন্তু কিছ্তেই কৃতকার্ব হইলেন না। জ্ঞ ভাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। এক দিকে তিনি হিন্দ্মহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিরা থাকেন, অপর দিকে দ্যীজাতির প্রতি তাঁহার আণ্ডরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জনা উদ্মাধ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্চরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরপে বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গোলে মোহিতের বৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেকে সেকেন্ড্ ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্দ্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মূর্থে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুন্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুর্ধারে গ্রুফ্সমগ্র্র অব্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চলমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেলবিন্যাসে উনবিংল শতাব্দীর ন্তনসংস্করণ কার্তিকটির মতোছিলেন। বেশভ্ষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অর্চি ছিল না এবং আনুষ্ঠিগক আরও দুটো-একটা উপস্বর্গ ছিল।

चम्द्र अक्षर श्रृष्ट वाम क्रिकः। छारात्मत्र रहममानी विज्ञा अक विथवा कनार

ছিল। তাহার বরস অধিক হইবে না। চৌন্দ হইতে পনেরোর পাঁড়বে।

সমন্ত্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি বেমন রমণীর স্বন্দবং চিত্রবং মনে হর এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেন্টন-অন্তরালে হেমললী সংসার হইতে যেট্রু দ্রে পড়িয়াছিল, সেই দ্রেছের বিচ্ছেদ-বশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবতী পরমরহস্যমর প্রমোদভবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগংযন্টার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লোহকঠিন—স্থে দ্রুখে, সম্পদে বিপদে, সংশরে সংকটে ও নৈরালো পরিতাপে বিমিল্লিত। তাহার মনে হইত, সংসারবাচা কলনাদিনী নির্মারণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ্ঞ, সম্মারবাতী স্বন্দর প্রথিবীর সকল পথগ্রলিই প্রশন্ত ও সরল, স্থা কেবল তাহার বাতারনের বাহিরে এবং ত্তিহান আকাঞ্জা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবতী স্পান্দত পরিত্রত কোমল হৃদয়ট্রুক অভানতরে। বিশেষত, তথন তাহার অন্তরাকাশের দ্র দিগনত হইতে একটা যোবনসমারণ উচ্ছ্রিসত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমন্ত নীলান্বর তাহার হ্দয়হিল্লোলে প্র্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং প্রথবী যেন তাহারই স্বান্থ মমাকোবের চতুদিকে রম্বপন্মের কোমল পাপড়িগ্রির মতো স্তরে বিক্লিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল-সকাল খাইরা ইন্কুলে বাইত, আবার ইন্কুল হইতে আসিরা আহারাতে সন্ধার পর পাড়ার নাইট-ইন্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মান্টার রাখিবার সামধ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্দ্ধন ঘরে আসিয়া বসিত। একদ্রে রাজপথের লোক-চলাচল দেখিত: ফেরিওরালা কর্ণ উচ্চদ্বরে হাঁকিয়া বাইত, তাহাই শ্নিত: এবং মনে করিত পথিকেরা স্থাঁ, ভিক্ষ্কেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওয়ালারা বে জীবিকার জন্য স্কঠিন প্রযাসে প্রবৃত্ত তাহা নহে—উহারা যেন এই লোক-চলাচলের স্থরপাভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মান্ত।

আর, সকালে বিকালে সম্ধাবেলায় পরিপাটি-বেশ-ধারী গর্বোম্বত স্ফীতবক্ষ মাহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসোভাগ্যসম্পন্ন প্রেষ্ড্রেন্ড মহেন্দের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উল্লভ্যস্তক স্বেশস্থার য্বকটির সব আছে এবং উল্লেক সব দেওয়া বাইতে পারে। বালিকা বেমন প্তৃলকে সজনীব মান্য করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমার মণ্ডিভ করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সম্পার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উক্জবল, নত্কীর ন্প্রেনিক্রণ এবং বামাকস্ঠের সংগীতধন্নিতে মুখরিত। সেদিন সেভিত্তিস্থিত চণ্ডল ছারাগ্রিলর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সত্ক নেত্রে দীর্ঘ রাচি জাগিয়া বসিয়া কটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃদ্পিন্ড সিঞ্চরের পক্ষীর মতো ক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমস্ততার জন্য মনে মনে ভংগিনা করিত.
নিন্দা করিত? তাহা নহে। অণিন বেমন পতপাকে নক্ষ্যলোকের প্রলোভন দেখাইরা আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গাঁতবাদাবিক্স্প প্রমোদমদিরোক্ষ্যিত

কন্দটি হেমশশীকে সেইর্প স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বিসয়া সেই অদ্র বাতায়নের আলোক ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাজ্কা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ায়াজা গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপ্রতিলকাকে সেই মায়াপ্রীর মাঝখানে বসাইয়া বিদ্যিত বিম্বেখনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন স্খ-দঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অভ্যারে ধ্পের মতো পড়োইয়া সেই নিজ'ন নিদতক্ষ মন্দিরে তাহার প্রান্তার সামার্থবতী ঐ হমগ্রাতায়নের অভ্যাতরে ঐ তর্রাজ্যত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লাল্ড, গ্লানি, পঞ্চিলতা, বীভংস ক্ষ্মা এবং প্রাক্ষরকর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশানর আলোকের মধ্যে যে এক হ্দয়হীন নিষ্ঠ্রতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দ্রে হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্দ্ধন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বক্ষাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিণ্ডু দ্ভাগ্যক্তমে দেবতা অন্গ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবতী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে প্রিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধ্লিসাং হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুন্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দুন্থি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র'-নামক মিথ্যা দ্বাক্ষরে বারন্বার পদ্র লিখিয়া অবশেষে একথানি সশত্রক উংকণিত অশুন্ধ বানান ও উচ্ছব্নিসত হাদ্যাবেগ -প্রণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছব্নিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সন্দ্রমে আশায়-আশত্র্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলক্ষ্যায়্মমন্ত জগৎসংসার বিধবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘ্রিতে লাগিল, এবং ঘ্রিতে ঘ্রিতে ঘ্রনবেগে সমন্ত জগৎ অম্লক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদ্শা হইয়া গেল, এবং অবশেষে কথন একদিন অকদ্মাৎ সেই ঘ্রণমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিল হইয়া রমণী অতি দ্রে বিক্ষিত হইয়া পড়িল সে-সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশাক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা দ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র-ছন্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পাশের্ব আসিয়া সংলন্দ্র হইল, তখন সে লম্ছায় ধিকারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মেহিতের পায়ে ধরিল; বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমাব বাড়ি রেখে এসো।" মোহিত শশব্যুস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দুত্বেগে চলিতে লাগিল।

জ্বানমণন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহুতের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পন্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই ন্বারর্ম্থ গাড়ির গাড় অন্ধকারের মধ্যে হেমলনীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইরা খাইতে বাসতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইন্কুল হইতে আসিয়া ভাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসিত; মনে পড়িল, সকালে সে ভাহার মারের

সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজনুলামান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভ্ত জাঁবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বিলয়া মনে হইল। সেই পান সাজা, চুল বাধা, পিতার আহারস্থালে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্লনিদ্রার সময় তাহার পাকা চুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দোরাঝা সহা করা—এ-সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ স্ব্থের মতো বোধ হইতে লাগিল; ব্বিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ স্ব্থের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, প্থিবীতে ঘরে ঘরে সমুস্ত কুলকন্যারা এখন গভার সুষ্পিততে নিম্পন। সেই আপনার ঘরে আপনার শ্বাতির মধ্যে নিস্তব্ধ রাতের নিশ্চিত নিদ্রা যে কত স্থের, তাহা ইতিপ্রে কেন সে ব্রিভতে পারে নাই। ঘরের মেয়ের। কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্র কোন্খানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরান্দ প্রভাত তাহাদের সেই গালর ধারের ছোটোখাটো ঘরক্র্যাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাসাপ্র্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে, তথন সেখানে সহসা কী লক্ষ্যা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— কী লাঞ্না, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে!

হেম হ্দর বিদীর্ণ করিরা কাঁদিরা মরিতে লাগিল; সকর্ণ অন্নর-সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিম্তু, তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না, এক শ্বিতীয় শ্রেণীর চক্তশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহ্-দিনের আকাঞ্জিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং দ্বর্গ প্রশ্চ আর-একটি দ্বিতীর শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর-এক পথে প্রদ্ধান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঞ্কের মধ্যে নিমন্থিত হইয়া রহিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমার ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে একঘেরে হইয়া উঠে এইজনা অনাগার্নি বলিলাম না।

এখন সে-সকল প্রাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরল করিরা রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুন্ধাচারী হইরাছেন, তিনি আহ্নিতপুণ করেন এবং সর্বদাই শাস্তালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে স্মৃতি চন্দ্র মর্দ্পণের দৃত্পবেশা অন্তঃপ্রে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আভ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দন্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হৃকুম দেওয়ার দৃই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতেই মনোমত তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জ্বীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অন্তুত্ত হইয়াছে কি না জ্বানিবার জ্বন্য তাঁহার কোত্হল হইল। বান্দনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দ্রে হইতে খ্র একটা কলহের ধর্নি শ্নিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢ্রকিয়া দেখিলেন, ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্বীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! ম্ত্যু সাম্নকট, তব্ ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদ্তের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ষনা ও উপদেশ দ্বার। এখনো ইহার অন্তরে অন্তাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধ্ উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবতী ইইবামার ক্ষীরোদা সকর্ণদ্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জন্ধ্বাব্, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি প্রকানো ছিল—দৈবাং প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাডিয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ্ঞ বাদে কাল ফাসিকান্ডে আরোহণ করিবে, তব্ব আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না: গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব।

প্রহরীকে কহিলেন, "কই, আংটি দেখি।"— প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।
তিনি হঠাং যেন জনলত অঞ্চার হাতে লইলেন, এর্মান চমিকিয়া উঠিলেন।
আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গ্ল্ফেম্মগ্রুশোভিত
যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদ।
রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরে।দার মুখের দিকে ভালে করিয়া চাহিলেন। চন্দিশ বংসর প্রেকার আর-একটি অশুস্তল প্রীতিস্কোমল সলম্ভান্তিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলাম্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাপ্রেরীয়কের উল্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উল্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পোষ ১৩০১

# নিশীথে

"ভাষার! ভাষার!"

দ্বালাতন করিল। এই অর্থেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরপবাব,। ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া গিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিশ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তথন রাতি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাব্ বিবর্ণমাথে বিস্ফারিতনেতে কহিলেন, "আজ রাতে আবার সেইরাপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে— তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিণ্ডিং সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণবাব্ অতাক্ত বিরক্ত হইরা কহিলেন, "ওটা ভোমার ভারি শ্রম। মদ নহে; আদ্যোপাক্ত বিবরণ না শ্রনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুল্পির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় স্লানভাবে কেরোসন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইরা দিলাম; একট্বগানি আলো জাগিরা উঠিল এবং অনেকথানি ধৌরা বাহির হইতে লাগিল। কৌচাখানা গারের উপর টানিরা একখানা খবরের-কাগজ্ঞ-পাতা প্যাক্বান্তের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাব্ বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্থানীর মতো এমন গৃহিলী অতি দ্রাভ ছিল। কিস্কু আমার তখন বরস বেলি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিরা অধ্যরন করিরাছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিলীপনার মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদর হইত—

গ্হিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধা।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গোলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে বেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইরাছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহুতের মধ্যে অপদম্ধ হইয়া ভাসিয়া বাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আন্ধ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওওঁরশ হইরা, অনুর্বিকার হইরা, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল বে, ডাল্লার জবাব দিরা গেল। এমন সমর আমার এক আশার কোখা হইতে এক রহাচারী আনিরা উপস্থিত করিল; সে গবা ঘ্তের সহিত একটা শিক্ড বাঁটিরা আমাকে থাওরাইরা দিল। ঔবধের গ্লেই হউক বা অদ্ভার্মই হউক সে বাতা বাঁচিরা গেলাম।

রোগের সমর আমার স্থা অছনিশি এক মুহুতের জন্য বিভাম করেন নাই।

সেই ক'টা দিন একটি অবলা দ্বীলোক, মান্বের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদ্তগন্তার সংগ্য অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশ্বর মতো দৃই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছ্বর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

ষম তখন পরাহত ব্যাদ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্বীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার দ্বী তখন গর্ভবিতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সণতান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জ্ঞাটিল ব্যামোর স্ত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরুদ্ধ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিত্তত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ করো কী! লোকে বলিবে কী! অমন করিয়া দিনরাতি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

ষেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইর্প ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া ধাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শ্লুষা-উপলক্ষ্যে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অন্নয় অন্রোধ অন্যোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বম্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "প্রেষমান্যের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়ছে। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গণ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে থানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার দ্বী নিজের মনের মতো একট্করা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমদত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যান্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গণ্ডের অপেক্ষা বর্গের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্রা ছিল না, এবং টবের মধ্যে আফিঞ্চিংকর উদ্ভিক্তের পাশ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নিমিত লাটিন নামের জয়ধর্জা উড়িত না। বেল জাই গোলাপ গম্বরাজ করবী এবং রজনীগম্বারই প্রাদ্ভাব কিছু বেশি। প্রকাশ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাধানো ছিল। সমুস্থ অবস্থার তিনিনজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীত্মকালে কাজের অবকাশে সম্প্রার সময় সেই তাহার বাসবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গণ্গা দেখা ষাইত, কিন্তু গণ্গা হইতে কুঠির পাণিসর বাব্রয় তাহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শ্বাগত থাকিরা একদিন চৈত্রের শ্রুপক্ষ সন্ধার তিনি কহিলেন, "ঘরে বন্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আন্ত একবার আমার সেই বাগানে গিরা বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধাঁরে ধাঁরে সেই বকুলতলের প্রস্তর্বেদিকার লইয়া গিয়া শরন করাইয়া দিলাম। আমারই জান্র উপরে তাঁহার মাথাটি ভূলিরা রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অভ্যুত আচরণ বলিরা গণ্য করিবেন, ভাই একটি বালিশ আনিরা তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দর্টি-একটি করিয়া প্রস্কৃত বকুল ফুল করিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে

ছায়াজ্মিত জ্যোৎসনা তাঁহার শাঁণ মনুখের উপর আসিয়া পাড়ল। চারি দিক শাশ্ত. নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়াম্ধকারে এক পাশ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মনুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ার আসিয়া দ্বই হস্তে তাঁহার একটা উত্তক্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইর্প চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হ্দর কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভূলিব না।"

তথনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার দ্বী হাসিরা উঠিলেন। সে হাসিতে লম্জা ছিল, সূখ ছিল এবং কিঞিং অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদদ্বর্পে একটি কথামাত না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির শ্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ স্মিণ্ট স্তীক্ষা হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার দ্বীর সংগ্য রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে বে-সকল কথা মনে উদর হইত, তাঁহার সম্ম্থে গেলেই সেগ্লাকে নিতানত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে বে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষ্ বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগ্লা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যনত ব্রিক্তে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথার চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎনা উন্জন্তের হইরা উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাণতই কুহ্ কুহ্ ডাকিয়া অপ্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎনারাত্রেও কি পিকবধ্ বধিব হইয়া আছে।

বহু চিকিংসার আমার স্থার রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়্পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্থাকৈ লইয়া এলাহারাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাব্ হঠাং থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিশ্যভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতেব মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুল্পিগতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ স্পেন্ট হইয়া উঠিল। হঠাং মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাব্ বলিতে আরশ্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্থাকৈ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্সারও বলিলেন, আমিও ব্কিলাম এবং আমার স্থাও ব্কিলেন বে, তাঁহার বাামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিরর্গ্শ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার দ্বী আমাকে বলিলেন, "হখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীল্ল আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কডদিন এই জ্ঞীবন্ম্তকে লইরা কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।" এটা যেন কেবল একটা স্বৃত্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা— ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গদ্ভীর সম্কভাবে বলিঙে লাগিলাম, "বতদিন এই দেহে জীবন আছে—"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শ্নিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বিল্লাম, "এ জীবনে আর কাহাকেও ভালো-বাসিতে পারিব না।"

শ্নিরা আমার স্বী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তথন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল। জানি না, তথন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিংছু এখন ব্রিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভগ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজ্বীবন এই চিরর্গ্লকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কম্পনাও আমার নিকট পাঁড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যথন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তথন প্রমের কুহকে, স্থের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষাং জীবন প্রফল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ প্রযান্ত কেবলই আশাহীন স্ন্দীর্য সতৃষ্ণ মর্ভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আল্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইরাছিলেন। তখন জানিতাম না কিল্কু এখন সলেহমার নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশ্বিশক্ষার মতো অতি সহজে ব্রিয়তেন; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নারক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিম্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন স্কোভীর স্নেহ অথচ আনবার্য কোতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অশতরের কথাও অলতর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লক্ষায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের প্রজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমল্যণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সপো আমার পরিচর করাইরা দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিল্তু, বাহিরের লোকের কাছে গ্রেক শ্রনিতাম—মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন স্র্প তেমনি স্থিকা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্থাকৈ ঔষধ খাওরাইবার সমর উত্তীর্ণ হইরা যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারল এক-দিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মর্ভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষা বখন ব্ক পর্ষদত তখন চোথের সামনে ক্লপরিপার্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢল্ডল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিরা আর ফিরাইতে পারিলাম না। রোগীর ঘর আমার কাছে শ্বিগন্থ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়েই শ্রেন্থা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডান্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, বাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও স্থ নাই, অনোরও অস্থ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোব নাই, তথাপি আমার স্থাকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসংগ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মান্বের জাবনমৃত্যু সম্বংশ ভান্তারদের মন এমন অসাড় বে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা ব্রিকতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শ্নিতে পাইলাম, আমার স্থাী হারানবাব্বেক বলিতেছেন, "ডান্তার, কতকগ্লা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ভারারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষ্ধ দাও বাহাতে শীদ্ধ এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শ্নিয়া হঠাং আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডান্তার চলিয়া গৈলে আমার দ্বীর ঘরে গিয়া তাঁহার শ্যাপ্রাতে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধাঁরে ধাঁরে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে ধাও। তোমার বেড়াইতে বাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাতে তোমার ক্ষাধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্টারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে ব্ঝাইয়াছিলাম, ক্ষ্মাঞ্চারের পক্ষে থানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চর বালিতে পাবি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাট্কু ব্ঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নিরোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাব্ অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিরা রহিলেন। অবশেবে কহিলেন, "আমাকে একম্পাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইরা বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাঞ্চারবাব্র কন্যা মনোরমা আমার স্থাকৈ দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সম্থ্যাবেলার আমাদের বাসার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্থাীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছ্ বাড়িয়া উঠিয়ছিল। বেদিন তাঁহার বাধা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যান্ত স্থির নিশ্তশ্ব হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মাঝি বন্ধ হইতে থাকে এবং মাধ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার বন্ধা বাঝা বাঝা। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি দ্ব্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে ষাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিন্বা হয়তো বড়ো কল্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরেসিনের আলোটা স্বান্তের পাশ্বে ছিল। বর

অশ্বিকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিণ্ডিং উপশ্যমে আমার স্থ্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা বাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্থাী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে!"— তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটেস্বরে প্রশন করিলেন, "ও কে! ও কে গো!"

আমার কেমন দ্র্বাম্থি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামান্তই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মৃহ্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাব্র কন্যা!"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আস্ন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিগাঁর অল্পান্সক্ষপ আলাপ চলিতে লাগিল। এমনসময় ডাক্তারবাব, আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাভারখানা হইতে দুই শিশি ওষ্ধ সংগ্য আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্থাকৈ বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষ্ধটা ভারিবিষ।"

আমাকেও একবার সত্রক করিয়া দিয়া ওয়ধ দ্টি শ্যাপাশ্বাবতী ভবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাঙার তাঁচার কন্যকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্থান্তীলোক কেহ নাই, ই'হাকে সেবা করিবে কে।"

আমার দ্বী বাদত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না, না, আপনি কণ্ট করিবেন না। প্রোনো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো বন্ধ করে।"

ভাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অনোর সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডান্তার গমনের উদ্বোগ করিতেছেন এমনসময় আমার স্থাী বলিলেন, "ডান্তারবাব, ইনি এই বন্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ই'হাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ভারারবাব, আমাকে কহিলেন, "আস<sub>ন</sub>-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেডাইয়া আনি।"

আমি ঈষং আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলন্দে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাব্ বাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ফাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডান্ডারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হ**ইল। আসির।** দেখি আমার দ্বী ছট্ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিশ্ব হইয়া জিজাসা করিলার, "তোমার কি ব্যথা বাড়িরাছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিকেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিকেন। তথন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তংকণাং সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইরা আনিলাম।

ডারার প্রথমটা আসিরা অনেকক্ষণ কিছুই ব্রিবতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বাথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না?"

र्वामग्रा निभिष्ठा ट्वेंविम इट्रेंट्ड महेन्ना प्रियम्न, स्मर्ग श्राम।

আমার স্তাকৈ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভূল করিয়া এই ওব্ধটা খাইয়াছেন।"

আমার দ্বী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ভারার তংক্ষণাং গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছ্টিলেন। আমি অধুমূছিতের ন্যায় আমার স্থাীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পর্নীড়ত শিশুকে বেমন করিয়া সাম্প্রনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দৃই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা ব্র্ঝাইতে চেন্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই কর্ম স্পর্শের বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বালতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হয়াছে, তমি সুখা হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সপো সপো আমার স্থাীর সকল বস্থান অবসান হইয়াছে।

নক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দুতে বাছির হইয়া বারকয়েক বারাক্ষায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি ফেন জাদ্ করিয়া ভাঁহার নিকট হইতে কথা কাডিয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি বখন তাহাকে আদরের কথা বিলতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হ্দর অধিকার করিবার চেন্টা করিতাম, সে হাসিত না, গন্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথার কোন্খানে কী খটকা লাগিয়া গিরাছিল, আমি কেমন করিয়া বুকিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অতান্ত বাডিয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সম্ব্যার মনোরমাকে লইরা আমাদের বরানগরের বাগানে বিড়াইতেছি। ছম্ছমে অধ্যকার হইরা আসিরাছে। পাখিদের বাসার জনা কাড়িবার শশ্যুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছারাব্ত কাউগাছ বাতাসে সশক্ষে কাপিতেছিল।

প্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুদ্র পাধরের বেদীর উপর আসিরা নিজের দুই বাছুর উপর মাধা রাখিয়া শরন করিল। আমিও কাছে আসিরা বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত; যতটাকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে 
তারায় আচ্ছন্ন; তর্তলের ঝিলিধননি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সর্ পাড় ব্নিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছ্ মদ খাইয় ছিলাম, মনটা বেশ একটা তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্গে অঞ্চিত সেই শিথিল-অঞ্চল প্রান্তকায় রমণীর অবছায়া মৃতিটি আমার মনে এক আনবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছ্তেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমনসময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগন্ন ধরিরা উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলন্দবর্ণ চাঁদ ধাঁরে ধাঁরে গাছের মাধার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাধরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই প্রান্তশয়ান রমণার মুখের উপর জ্যোৎদনা আসিয়া পাড়ল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দৃই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহুতে ই বকুলগছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গাণার প্রেপার হইতে গাণার স্মৃদ্র পশ্চিমপার পর্যণত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অভি দ্রতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মাভেদী হাসি কি অভভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দশ্ভেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মুছিভ হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মুর্ছাভণ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শ্রেয়া আছি। স্ত**ী জিজ্ঞাসা** করিলেন, "তোমার হঠাং এমন হইল কেন।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শ**্**নিতে পাও নাই সমস্ত আকা**শ ভরিয়া হাহ**া করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বৃঝি হাসি? সার বাধিয়া দীর্ঘ **একঝাঁক** পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শ্লিয়াছিলাম। তুমি এত অস্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলার স্পশ্ট ব্রিতে পারিলাম, পাথির থাক উড়িবার শব্দই বটে, এই সমরে উত্তরদেশ হইতে হংসপ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সম্বায় হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তথন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অম্বকার ভরিরা ঘন হাসি জমা হইরা রহিরাছে, সামান্য একটা উপলক্ষ্যে হঠাৎ আকাশ ভরিরা অম্বকার বিদীর্ণ করিরা ধ্রনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সম্বার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তথন আমাদের বরানগরের ব্যাড় ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিরা বাহির হইলাম। অগ্রহারণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত তর চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো স্থে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইরা মনোরমাও যেন তাহার হৃদরের রুম্ম ব্রার অন্ত্রিক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল। গণ্গা ছাড়াইয়া, থ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেবে পদ্মায় আসিয়া পে'ছিলাম। ভরংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভূকণিগনীর মতো কৃশনিজ্ঞীবিভাবে স্দীর্ঘ শীত-নিদ্রায় নিবিন্ট ছিল। উত্তরপারে জনশ্না তৃণশ্ন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধ্ ধ্ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগর্লি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জ্যোড়হস্তে দাড়াইয়া কাপিতেছে; পদ্মা ছুমের ঘোরে এক-একবার পাদ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার স্থাবিধা দেখিয়া বোট বাধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেডাইতে বেডাইতে বহু দুরে চালয়া গেলাম। স্থান্তের স্বৰ্ণছায়া মিলাইয়া যাইতেই শক্তপক্ষের নির্মাল চন্দালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অণ্ডহীন শুদ্র বালির চরের উপর যখন অঞ্জন্ত অবারিত উচ্চ্যাসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমানত পর্যানত প্রসারিত হইয়া গেল, তথন মনে হইল যেন জনশনো চন্দ্রলোকের অসীম স্বংনরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দ**ুইজনে** দ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাধার উপর হইতে নামিয়া ভাহার মুখখনি বেণ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছর করিয়া রহিয়াছে। নিস্তশ্বতা বখন নিবিড হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুদ্রতা এবং শুনাতা ছাড়া ষখন আরু কিছাই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হার্ডাট বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল: অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিনাসত করিয়া নিতাস্ত নির্ভার করিয়া দাঁড়াইল। পূর্লাকত উদুর্বোলত হাদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যার। এইরূপ অনাব্ত অবারিত অনশ্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোধাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, ম্বার নাই, কোপাও ফিরিবার নাই, এমনি করিরা হাতে হাতে ধরিয়া গমাহীন পথে উদ্দেশাহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শ্নোতার উপর দিয়া অব্যবিভেজকে চলিয়া ষ্টেব।

এইর্পে চলিতে চলিতে এক জারগার আসিরা দেখিলাম, সেই বাল্কারাশির মাঝখানে অদ্রে একটি জলাশরের মতো হইরাছে— পদ্মা সরিরা বাওরার পর সেই-খানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মর্বাল্কারেণিউত নিশ্তরপা নিষ্পত নিশ্চল জলট্কুর উপরে একটি স্দীর্ঘ জ্যোৎদনার রেখা ম্ছিতভাবে পড়িরা আছে। সেই জারগাটাতে আসিরা আমরা দ্ইজনে দাঁড়াইলাম— মনোরমা কী ভাবিরা আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাধার উপর হইতে শালটা হঠাৎ ধসিরা পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎদনাবিকশিত মুখখানি তুলিরা ধরিরা চুন্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশ্না নিঃসণা মর্ভূমির মধ্যে গশ্ভীরস্বরে কে তিনবার বিলয়া উঠিল, "ও কে। ও কে। ও কে।"

আমি চমকিরা উঠিলাম, আমার দ্বীও কাঁপিরা উঠিলেন। ক্রিন্তু পরক্ষণেই আমরা দ্বইন্ধনেই ব্বিকাম, এই শব্দ মান্বিক নহে, অমান্বিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাং এত রাগ্রে তাহাদের নিরাপদ নিভ্ত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দখিরা চকিত হইরা উঠিয়াছে।

সেই ভরের চমক খাইরা আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বেটে ফিরিলাম। রাতে

বিছানার আসিরা শ্ইলাম; গ্রাণ্ডশরীরে মনোরমা অবিলন্দের ঘ্রমাইরা পড়িল। তথন অম্থকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইরা সর্যুশ্ত মনোরমার দিকে একটিমার দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অর্থানিল নির্দেশ করিরা যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্থান্টকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে। ও কে। ও কে। ও কে।

তাডাতাডি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহুতে ই ছায়ামুডি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মান্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা-হাহা-হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সঞ্চে দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল— যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমণ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম স্দুরে চলিয়া যাইতেছে: ক্রমে যেন তাহা জন্মম্তার দেশ ছাড়াইয়া গেল: ক্রমে তাহা যেন স্টের অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল: এত ক্ষীণ শব্দ কখনও শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাধার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মহিতকের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না: অবশেষে যখন একান্ত অসহা হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। ষেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অর্মান আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুষ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বাকের রক্তের ঠিক সমান जाल क्यागच्डे धर्ननच इडेएच मागिन, "च कि, च कि, च कि ला। च कि, च कि, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘডিটাও সন্ধীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে. ও কে. ও কে গো। ও কে. ও কে. ও কে গো।"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাব, পাংশবেণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুখ্য হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।"

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্দপ্করিতে করিতে নিবিরা গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইরাছে। কাক ডাকিরা উঠিল। দোরেল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্ম্থবতী পথে একটা মহিষের গাড়ির কাঁচ্ কাঁচ্ শন্দ জাগিরা উঠিল। তথন দক্ষিণাবাব্র ম্থের ভাব একেবারে বদল হইরা গেল। ভরের কিছ্মান্ত চিহ্ন রহিল না। রান্তির কুহকে, কাল্পনিক শন্দার মন্তার আমার কাছে যে এত কথা বলিরা ফেলিরাছেন সেজনা যেন অত্যান্ত ক্ষিক্ত এবং আমার উপর আন্তরিক ভূম্ম হইরা উঠিলেন। শিশ্টসম্ভাবণমান্ত না করিরা অকসমাং উঠিরা দুত্বেলে চলিরা গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরায়ে আবার আমার স্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ভাস্কার! ডাম্কার!"

#### আপদ

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমণ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বক্কের শব্দ এবং বিদান্তের ঝিক্মিকিতে আকাশে ফেন সনুরাসন্বের বৃষ্ধ বাধিরা গেল। কালো কালো মেঘগনো মহাপ্রলারের জয়পতাকার মতো দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গণ্পার এ পারে ও পারে বিদ্রোহী ঢেউগনুলো কলশব্দে নৃত্য জনুড়িরা দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগনুলো সমসত শাখা ঝট্পট্ করিরা হাহনুতাশসহকারে দক্ষিণে বামে শটোপ্রটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুখ কক্ষে খাটের সম্ম্যুখবতী নীচের বিছানায় বসিয়া স্থা-প্রেব্রে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরংবাব্ বালতেছিলেন, "আর কিছ্দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তথন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিরা উঠিরাছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তিমাটেই ব্ৰিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দ্রহ্ নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘ্র খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অলুতরশো ভূবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরং কহিলেন, "ভারার বালতেছে, আর কিছ্দিন থাকিরা গেলে ভালো হয়।" কিরপ কহিলেন, "ভোমার ভাররে তো সব জানে!"

শরং কহিলেন, "ম্ভান তো, এই সমরে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদহুর্ভাব হর, মতএব আর মাস দ্বরেক কাটাইরা গেলেই ভালো হর।"

কিরপ কহিলেন, "এখানে এখন ব্রি কোখাও কাহারও কোনো ব্যামো হর না!"
প্র ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে,
এমন কি, শাশ্রিড় পর্যান্ত। সেই কিরণের বখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই
চিন্তিত হইরা উঠিল, এবং ডাক্তার যখন বার্ম্বরিবর্তানের প্রস্তাব করিল তখন গৃহ
এবং কান্ধকর্ম ছাড়িরা প্রবাসে বাইতে তাহার স্বামী এবং শাশ্রিড় কোনো আপত্তি
করিলেন না। বাদও গ্রামের বিবেচক প্রজ্ঞ ব্যক্তিমান্তেই বার্ম্বরিবর্তানে আরোগোর
আশা করা এবং স্থাীর জন্য এতটা হ্লান্থ্র করিরা তোলা নব্য স্থোলভার একটা
নির্লান্থ্য আতিশব্য বিলিয়া নিথর করিলেন এবং প্রখন করিলেন, ইতিপ্রে কি কাহারও
স্থাীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরং বেখানে বাওয়া স্থির করিরাছেন সেখানে কি
মান্বরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি বেখানে অদ্ভের লিপি সফল
হয় নাই— তথাপি শরং এবং তাহার মা সে-সকল কথার কর্শপাত করিলেন না; তখন
গ্রামের সমন্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাহাদের হ্লরলক্ষ্মী কিরণের প্রাণট্রক্
তাহাদের নিকট গ্রহ্তর বোধ হইল। প্রিরব্যক্তির বিপদে মান্বের এর্প মোহ
ঘটিরা থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিরা বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগম্ভ

হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকর্ণ কৃশতা অঞ্চিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হ্ংকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা, বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সংগপ্তিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সাধ্যিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার র্গণ শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথাপালন করো—ইহাতে বিরন্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ বড়ের সন্ধ্যাবেলায় র্শ্বগ্হে স্বামীদ্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভরপক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বান্থয় চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নির্ত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষং বিমাখ হইয়া ঘাড় বাকাইয়া বসিল তখন দুর্বল নির্পায় প্রে্যটির আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব দ্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে বেহারা উঠচঃ দ্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরং উঠিয়া স্বার খ্রালিয়া শ্রানিলেন, নৌকাড়ুবি হইয়া একটি ব্রাহমুণবালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শ্বনিয়া কিরণের মান-অভিমান দ্র হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শৃত্ব বস্তা বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবাটি দুধ গরম করিয়া রাহ্মণের ছেলেকে অলতঃপ্রে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনও উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্নিলেন, সে বাতার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকানত। তাহারা নিকটবতীর্ণিংহবাব্দের বাড়ি বাতার জন্য আহ্ত হইরাছিল; ইতিমধ্যে নৌকাড়বি হইরা তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাঁতার জানিত. কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একট্ হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরং মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা ন্তন কাঞ্চ হাতে পাইলেন, এখন কিছ্কাল এইভাবে কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে প্লাসগুরের প্রত্যাশার শাশ্মিড়ও প্রসম্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশার ও বমরাজের হাতে হইতে সহসা এই ধনীপরিবারের হাতে বদলি হইরা নীলকানত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিম্তু অনতিবিলন্দের শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত-পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ বার।

নীলকাশত গোপনে শরতের গড়েগন্ডিতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরক্ত করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার শথের সিক্তের ছাতাটি মাধার দিরা নবৰম্প্রসম্ভরচেন্টার পল্লীতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুরুরেকে আদর দিয়া এমনি স্পর্ধিত করিয়া তুলিল বে, সে অনাহত শরতের স্কাঞ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মাল জাজিমের উপর পদপ্রাবচতুশ্টরের ধ্লিরেখায় আপন শহুভাগমনসংবাদ স্থায়ীভাবে মহিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুদিকে দেখিতে দেখিতে একটি স্বৃহৎ ভর্কিশহু-সম্প্রদার গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বংসর গ্রামের আয়কাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরং এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের প্রোতন জামা মোজা এবং ন্তন ধ্তি চাদর জ্বতা পরাইরা তিনি তাহাকে বাব্ সাজাইরা তুলিলেন। মাঝে মাঝে বখন-তখন তাহাকে ভাকিরা লইরা তাঁহার দেনহ এবং কোতুক উভরই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্তমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলো চুল চিরিয়ানিরিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া শ্কাইয়া দিত এবং নীলকাণত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়ানলদময়ণতীর পালা অভিনয় করিত— এইর্পে দীর্ব মধ্যাহ অত্যান্ত শীন্ত কাটিয়া যাইত। কিরণ শরংকে তাঁহার সহিত একাসনে দশকপ্রেণীভূক করিবার চেন্টা করিতেন, কিন্তু শরং অতাণত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফ্রিত পাইত না। শাশ্ডি এক-একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শ্নিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া অনিতেন, কিন্তু অবিলন্তে তাঁহার চিরাভাগত মধ্যাহকালীন নিদ্রাবেশ ভাককে অভিভাত এবং তাঁহাকে শ্যাশেষী করিয়া দিত।

শরতের কছে হইটে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদ্তে প্রায়ই জ্টিত: কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রবালীতে আজন্ম অভ্যন্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল বে, প্থিবীর জলস্থলবিভাগের নায়ে মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত: প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকাণেতর ঠিক কত বয়স নির্ণায় কবিয়া বলা কঠিন; যদি চৌম্দ-পনেরো হর তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো-আঠারো হয় তবে বয়সের অনুর্পে পাক ধরে নাই। হয় সে অকালপক, নয় সে অকাল-অপক।

আসল কথা এই, সে অতি অংশ বয়সেই বাহার দলে ঢ্কিয়া রাধিকা দময়ংতী সীতা এবং বিদার সখী সভিত। অধিকারীর আবশাক-মত বিধাতার বরে থানিক দ্রে পর্যাত্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকে সে ছোটোই জান করিত, বয়সের উপব্রু সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণপ্রভাবে সতেরো বংসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ষ সতেরোর অপেক্ষা অতি-পরিপক চোন্দর মতো দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই শ্রম আরও দড়ম ল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সান্চিত ভাষা-প্রয়োগ-বশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছ্ববিশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিন্ট দ্ইটি চক্ষার মধ্যে একটা সারলা এবং তার্ণা ছিল। অন্মান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাহার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে প্রভাবে লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরংবাব্র আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্ডের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কান্ধ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্থিত্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়াছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠারো বংসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লন্দ্রিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রির কিরণ তাহাকে দ্বীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিরাছিলেন, সে কথাটা অকদ্মাং তাহার বড়োই কণ্টদারক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খ্রিজয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাতার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদুশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাতার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকলপ করিল। কিন্তু বউঠাকর্নের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দ্ই চক্ষেদেখিতে পারিত না, এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশ্নো কোনো কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগ্রেলা তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গণ্গার থারে চাঁপাতলায় গাছের গাঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খাঁলিয়া সে দীর্ঘাকাল বিসায়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত. নোকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনন্দ্র পাখি কিচ্মিচ্ শব্দে ন্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষ্ রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর-একটা কথায় গিয়া পেণছিতে পারিত না, অথচ বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগোরব উপস্থিত হইত। সামনে দিয়া যথন একটা নোকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ন্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড় বিড়্কিরিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যস্ত গানগন্তো যন্দ্রের মতো যথানিয়নে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সূরগন্তো তাহার মনে এক অপূর্ব চাণ্ডল্য সন্থার করে। গানের কথা অতি বংসামান্য, তুচ্ছ অন্প্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থাও নীলকান্তের নিকট সমাক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যথন সে গাহিত

ওরে রাজহংস, জম্মি ম্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হাল রে— বল্ কী জন্যে, এ অরণ্যে, রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে—

তখন সে বেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত: তখন চারি দিকের অভ্যন্ত জগণটো এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা ন্তন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপর্শুপ ছবির আভাস জাগিরা উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পণ্ট করিরা বলা বার না, কিন্তু যাতার দলের পিত্মাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভূলিয়া বাইত। নিভান্ত অকিশুনের ঘরের হতভাগ্য মালন শিশ্ব যথন সম্প্রালয়ার শ্রয়া রাজপ্ত রাজকন্যা এবং সাত-রাজার-ধন মানিকের কথা শোনে তথন সেই ক্লীপদীপালোকিত জ্লীর্ণ গৃহ-কোপের অম্থকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্রা ও হীনতার বন্ধন হইতে মৃত্ত হইরা এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা ন্তন রূপ, উক্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের স্বরের মধ্যে এই বাহার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জ্ঞাণটিকে একটি নবীন আকারে স্কুল করিয়া তুলিত—জলের ধ্বিন, পাতার শব্দ, পাথির ভাক এবং বে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিরাছেন তাহার সহাস্যা স্বেহম্খছিবি, তাহার কল্যাণমান্ডত বলরবেন্টিত বাহ্ব দুইখানি এবং দুর্লভ স্ব্রুয় রাইত। আবার এক সময় এই গীতমরীচিকা কোথার অপসারিত হইত, বাহার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিবোগরুমে শবং আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় ক্ষাইয়া দিতেন, এবং বালক-ভক্তমন্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তর্শাখাগ্রে নব নব উপদ্রব স্কুল করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা-কলেক্সের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রর লইল। কিরণ ভারি থুলি হইলেন, তাঁহার হাতে আর-একটি কাল্প জুটিল; উপবেশনে আহারে আছাদনে সমবরক্ষ ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিশ্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিন্দ্র মাখিরা তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনও তাহার জামার পিঠে বাদর লিখিয়া রাখেন, কখনও কনাৎ করিয়া বাহির হইতে ভ্যার রুখ্য করিয়া স্লালত উচ্চহাসো পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি ছরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লক্ষা প্রিয়া, অলক্ষিতে খাটের খ্রার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ ভূলিতে থাকে। এইর্পে উভরে সমস্ত দিন ভর্জন ধাবন হাসা, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ ক্রন্দন সাধাসাধি এবং প্নরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকাশ্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষা করিরা কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিরা পার না, অখচ তাহার মন তীর তিস্তরসে পরিপ্র্ণ হইরা গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগ্রিলকে অনাারর্পে কাদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোবা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাখি মারিরা কেই কেই শব্দে নভোমন্ডল ধর্নিত করিরা ভূলিল, এমন কি, পথে শ্রমণের সমর সবেগে ছড়ি মারিরা আগাছাগ্রলার শাখাক্ষেদন করিরা চলিতে লাগিল।

বাহার। ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিরা খাওরাইতে কিরণ সতাসত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্ডের ছিল, সুখাদা প্রব্য প্রশংশনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ বার্থ হইত না। এইজনা কিরণ প্রার্থ তাহাকে ডাকিয়া লইরা নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই রাহমুণবালকের ভূম্তিশ্বকৈ আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সম্থ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবদত নীলকান্ডের আহারস্থলে প্রার্থ মাকে মাকে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; প্রে এর্প ঘটনার তাহার ভোজনের কিছুমার ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেবে ব্যের বাটি ধ্ইয়া তাহার জলস্থা খাইয়া তবে উঠিত। কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে

ভাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বালপর্ম্থকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত "আমার ক্ষ্মা নাই"। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অন্ত'তচিত্তে তাহাকে ভাকিয়া পাঠাইবেন এবং খাইবার জন্য বারশ্বার অন্রোধ করিবেন, সে তথাপি কিছ্তেই সে অন্রোধ পালন করিবে না, বলিবে "আমার ক্ষ্মা নাই"। কিল্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ভাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগ্হের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফ্লিয়াফ্লিয়াফ্লিয়া ফ্লিয়ান্থাবিয়া মৃথের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাদিতে থাকে: কিল্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি. কে তাহকে সাম্থনা করিবে আসিবে! যখন কেহই আসে না, তখন ক্ষেহময়ী বিশ্বধাহী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমলকরস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শানত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায়; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকাশত একমনে তীব্র আকাশ্কার সংগ্য সর্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, "আর-জ্বন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" সে জানিত, রাহমণের একাশত মনের অভিশাপ কখনও নিজ্ফল হয় না, এইজনা সে মনে মনে সতীশকে রহমতেজে দশ্ধ করিতে গিয়া নিজে দশ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যামিশ্রিত পরিহাসকলরব শানিতে পাইত।

নীলকাশত প্রপশ্টত সতীশের কোনোর্প শগ্রতা করিতে সংহস করিত না, কিন্তু স্যোগমত তাহার ছোটোখাটো অস্বিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গণগায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকাশ্ড ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত; সতীশ যখাকালে সাবনের সম্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাং দেখিল তাহার বিশেষ শথের চিকনের-কাজ-করা জামাটি গণগার জলে ভাসিয়া যাইতেছে; ভবিল, হাওয়ার উডিয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল ভাহা কেই জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকাশ্তকে ডাকিয়া ভাহাকে বালার গান গাহিতে বলিলেন; নীলকাশ্ত নির্ভর হইরা রহিল। কিরল বিশ্মিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আবার কী হল রে।" নীলকাশ্ত ডাহার স্কবাব দিল না। কিরপ প্নেশ্চ বলিলেন, "সেই গানটা গা-না।" "সে আমি ভূলে গেছি" বলিয়া নীলকাশ্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তৃত হইতে লাগিল: সতীশও সংশ্য যাইবে। কিন্তু নীলকাশ্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সংশ্যে বাইবে কি থাকিবে, সে প্রশামান কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকাশ্তকে সপো লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশন্তি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাকো আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণ তাহার সংকল্প ত্যাপ করিলেন। অবশেবে বাত্রার দ্বই দিন আগে ব্রাহ্মণবালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে ন্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কর্মাদন অবহেলার পর মিন্টবাক্য শ্নিতে পাইরা আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোথ ছল্ ছল্ করিরা উঠিল; বাহাকে চিরকাল কাছে রাথা বাইবে না তাহাকে কিছ্মিদন আদর দিয়া তাহার মারা বিসতে দেওরা ভালো হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড়ো অন্তাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অত বড়ো ছেলের কাল্লা দেখিরা ভারি বিরম্ভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মোলো! কথা নাই, বার্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!"

কিরণ এই কঠোর উদ্ভির জন্য সতীশকে ভংসনা করিলেন। সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বউদিনি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশি বিশ্বাস করো; কোথাকার কে ভার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিবা রাজার হালে আছে। আবার প্নার্থিক হইবার আশুকায় অ জ মায়াকায়া জর্ড়িয়াছে— ও বেশ জানে যে, দ্ফোটা চোথের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকাতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনটা সতীলের কাল্পনিক ম্তিকে ছ্বির হইয়া কাটিতে লাগিল, ছ্বিচ হইয়া বিধিতে লাগিল, আগনে হইয়া জ্বালাইতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত সতীলের গায়ে একটি চিহ্নমান্ত বিসলা না, কেবল তাহারই মর্মান্থল হইতে রন্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি শৌখন দোরাতদান কিনিরা আনিরাছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোরাত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন রোপোর হাস উদ্মন্ত চণ্ডাপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে; সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত বন্ধ ছিল, প্রার সে মাঝে মাঝে সিক্ষের রুমাল নিয়া অতি সবঙ্গে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রোপাহংসের চণ্ডান্ত অগ্রভাগে অণ্ডালির আঘাত করিয়া বিলতেন "ওরে রাজহংস, জান্ম ন্বিজবংশে এমন ন্শংস কেন হলি রে" এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্র্মণ চলিত।

স্বদেশবারার আগের দিন স্কালবেলায় সে জিনিস্টা খ্লিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দমরণতীর অন্বেবলে উডিয়াজে।"

কিন্তু সতীল অণিনলমা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত রহিল না—গতকলা সন্ধার সময় তাহাকে সতীলের ঘরের কাছে ঘুরু ঘুরু করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোরাত চুরি করে কোথার রেখেছিস, এনে দে।"

নীলকাত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইরাছে এবং বরাবর প্রফ্রেচিন্তে তাহা বহন করিরছে। কিল্তু কিরণের সম্মুখে বখন তাহার নামে দেয়াত-চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ আগ্রনের মতো জর্মানতে লাগিল; তাহার ব্বেকর কাছটা ফ্রালিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল:

সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দ্বই হাতের দশ নথ লইয়া রুম্থ বিভালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদ্রমিষ্টস্বরে বাললেন, "নীল্রে বাদ সেই দোরাতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে বা, তোকে কেউ কিছ্র বলবে না।"

নীলকান্তের চোথ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনোই চুরি করে নি।"

শরং এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় নীলকাশ্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।"

कित्रं भवत्न विनत्नन, "कथत्नार ना।"

শরং নীলকাশ্তকে ডাকিয়া শওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন. "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সভীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বার খ'ক্রিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর তাহা হইলে তোমার সপো আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি কর্ণ চক্ষর অগ্রভলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোর্প হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইর্প অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যানত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দ্ইজোড়া ফরাশডাঙার ধ্বিতাদর, দ্ইটি জামা. একজোড়া ন্তন জ্বতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকাশ্তরে মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকাশ্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারদ্বিল আস্তে আস্তে তাহার বাশ্বর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। তিনের বাশ্বটিও তাঁহার দর।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স থ্লিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগ্নিল ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাটাই, কণ্ডি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা কিনুক, ভাঙা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানাজাতীয় পদার্থ স্ত্রপাকারে রক্ষিত।

কিরপ ভাবিলেন, বান্ধটি ভালো করিয়া গ্ছোইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যে বান্ধটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাটাই লাঠিম ছ্রির প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল; তাহার পরে খানকরেক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাং সতীশের সেই বহুবদ্ধের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য হইয়া আরভিমম্বে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকাল্ড পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি ভাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকাল্ড সমস্তই দেখিল, মনে করিল কিরণ স্বরং চোরের মতো ভাহার চুরি ধরিতে আসিরাছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পডিয়াছে। সে বে ক্ষেক সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাশাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গণাার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মৃহুতের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাজের মধ্যে প্রিয়াছে, সে-সকল কথা সে কেমন করিয়া ব্লাইবে। সে চোর নর, সে চোর নর! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিষ্ঠ্র অন্যার সে কিছুতেই ব্যুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীঘনিশ্বাস ফেলিরা সেই দোরাতদানটা বাজের ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে মরলা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই লাঠি লাঠিম ঝিন্ক কাঁচের ট্করা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাঁহার উপহারগালি ও দশ টাকার নোটাঁট সাজাইরা রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহমুণবালকের কোনো উন্দেশ পাওরা গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; প্রিলস বলিল, তাহার সন্ধান পাওরা বাইতেছে না। তখন শরং বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাস্কটা পরীক্ষা করিয়া দেখা বাক।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।" বলিয়া বান্ধটি আপন খরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গণ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরং সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান এক দিনে শ্ন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ধ্রিয়া ঘ্রিয়া, ধ্রিয়া খ্রিয়া খ্রিয়া, কাদিয়া কাদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

कान्यान ১००১

# मिमि

## প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো-এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুক্তিসকল সবিস্তারে বর্ণনপূর্বক প্রতিবোশনী তারা অত্যত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শ্নিয়া জয়গোপালবাব্র স্থা শশী অত্যত পাঁড়া অন্ভব করিল— স্বামী-জাতির মুখে চুরুটের আগন্ন ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার আগন্ন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্থাজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিণ্ডিং সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহ্দয় তার। ম্বিগ্র উংসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাত-জন্ম বিধবা হওয়া ভালো। এই বলিয়া সে সভাভগ্য করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, "স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, বাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।" এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হ্দেরের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্রিসত হইয়া উঠিল; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহা প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শ্না বালিশকে চুন্দন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাধার আদ্বাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুন্ধ করিয়া কাঠের বান্ধ হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের ল্পতপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগ্রিল বাহির করিয়া বাসল। সোদনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ এইর্পে নিভ্ত কক্ষে নিজন চিন্তায় প্রাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অগ্র্জলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জরগোপালের যে নবদাশপত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইরাছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইরাছে। উভয়ে বহুকাল একরে অবস্থান করিয়া, নিতানত সহজ্ব সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিভ প্রেমোছয়াসের কোনো লক্ষণ দেখা ধায় নাই। প্রায়় ষোলো বংসর একাদিরুমে অবিছেদে বাপন করিয়া হঠাৎ কর্মবিশে তাহার ন্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের শ্বারা বন্ধনে যতই টান পাড়ল কোমল হুদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় ধাহায় অস্তিম্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্ টন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এত দিন পরে এত বয়সে, ছেলের মা হইয়া, শশী বসণ্ডমধ্যাহে নির্দ্ধন ঘরে বিরহশয্যার উদেমবিত্যোবনা নববধ্র স্থেদবণন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্ম্থ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়ছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজ্ঞান বাহিয়া দুই তীরে বহু দুরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল— কিন্তু সেই অতীত স্থেসস্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, "এইবার বখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বস্তুকে নিক্ষল

হইতে দিব না।" কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিরছে; আজ অন্তুশ্তচিত্তে একাশ্তমনে সংকশ্প করিল, আর কথনোই সে অসহিস্কৃতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছার বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নয়হ্দরে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে—কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেক দিন পর্যাত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমার আদরের কন্যা ছিল। সেইজন্য জয়গোপাল যদিও সামান্য চার্কার করিত, তব্ ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছ্মার ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশ্রের যথেও সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতাতত অকালে, প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসঙ্গের একটি প্র সন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইর্প অনপেক্ষিত অসংগত অন্যয় আচরণে শশী মনে মনে অতাত ক্ষ্ম হইরাছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার দ্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল।
এই নবাগত, ক্ষ্মেকায়, স্তন্যপিপাস্, নিদ্রাত্র শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্বল
হস্তের অতি ক্ষ্ম বন্ধম্ন্তির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা বখন অপহরশ
ক্রিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবতা পথানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি কবিয়াছিল, কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথার কর্পপাত করিল না; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে ন্বামী-স্চার এই প্রথম বিজ্ঞেদ।

এই ঘটনায় শিশ্ দ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। বে মনের আক্ষেপ মৃথ ফ্টিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেরে বেশি হর। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনাপান করিতে ও চক্ষ্ম ম্পিরা নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভগিননীটি— দৃষ গরম, ভাত ঠান্ডা, ছেলের স্কুলে বাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তলিল।

অলপ দিনের মধোই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার প্রে জননী তাঁহার কনার হাতে শিশ্প্রেটিকে সমর্পদ করিয়া দিয়া গেলেন।

তথন অনতিবিলন্দেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অন্যাসেই তাহার দিদির হ্দর অধিকরে করিয়া লইল। হ্হংকারশব্দপ্র্বক সে বখন তাহার উপর কাঁপাইরা পজ্রা পরম আগ্রহের সহিত দণ্ডহীন জ্বদ্র মধ্যে তাহার মুখ চক্ষ্ নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেন্টা করিত, ক্দ্ মুন্টি-মধ্যে তাহার কেশগ্দ্ লইরা কিছ্তেই দখল ছাড়িতে চহিত না, স্বোদর হইবার প্রেই জাগিরা উঠিয়া গড়াইরা তাহার গারের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাহাকে প্রাকিত করিয়া মহাকলরব আরুভ্ করিয়া দিত— যখন ক্রমে সে তাহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ভাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সময় নিবিন্দ কার্য করিয়া, নিবিন্দ খাদ্য খাইরা, নিবিন্দ শ্বানে গমনপ্র্বক তাহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরুভ্ করিয়া দিল— তখন শশী

আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্প্রার্পে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলেটির মাছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

## ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দৃই বংসর তখন তাহার পিতার কঠিন পাঁড়া হইল। অতি শাঁদ্র চিলয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেন্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পোঁছিল তখন কালীপ্রসমের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসন্ন নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জরগোপালের প্রতি অপণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

স্তরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামী-স্থার প্রামিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার থাজে থাজে মিলাইয়া দেওয়া যায়় কিন্তু দুটি মান্বকে যেখানে বিচ্ছিয় করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজাব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শশীর পক্ষে এই ন্তন মিলনে ন্তন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। প্রোতন দাম্পতোর মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে-এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপস্ত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন প্রাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাশ্ত হইল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "বেমন দিনই আস্ক, যত দিনই যাক, স্বামীর প্রতি এই দীশ্ত প্রেমের উদ্ধানতাকৈ কথনোই স্লান হইতে দিব না।"

ন্তন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যর্প। প্রে যথন উভয়ে আবিছেদে একর ছিল, যখন স্থাীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্বাী তখন জাীবনের একটি নিত্যসত্য হইয়াছিল— তাহাকে বাদ দিতে গোলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকথানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিরা জয়গোপাল প্রথম-প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিছেদের মধ্যে ন্তন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্বে নিতান্ত নিশ্চেন্ট নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার দিন কাটিরা বাইত। মাঝে দুই বংসর অবস্থা-উমতি-চেন্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিরা উঠিয়াছিল বে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই ন্তন নেশার তীব্রভার ভূলনার তাহার পূর্বজীবন বস্তৃহীন ছারার মতো দেখাইতে লাগিল। স্বীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটার প্রেম, এবং প্রের্বের ঘটার দুশ্চেন্টা।

জয়গোপাল দ্ই বংসর পরে আসিরা অবিকল তাহার প্র স্থাটিকে ফিরিরা পাইল না। তাহার স্থার জীবনে শিশ্ম শ্যালকটি একটা ন্তন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে স্থার সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্থা তাহাকে আপনার এই শিশ্বনেহের ভাগ দিবার অনেক চেন্টা করিত, কিন্ত ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোনোপ্রকার কুট্নিবতার খাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র দ্রাতাটির যতপ্রকার মন ভূলাইবার বিদ্যা আয়ন্ত আছে, স্বগর্নল জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালেও সেজনা বিশেষ আগ্রহ অন্ভব করিত না এবং শিশ্রটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছ্বুতেই ব্রিক্তে পারিত না, এই কৃশকায় ্র্থমেন্তক গম্ভীরমা্থ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজনা তাহার প্রতি এতটা ন্নেহের অপবায় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেরেরা খ্ব চট্ করিয়া বোঝে। শশী অবিলন্দেই ব্রিক, ভরগোপাল নালমণির প্রতি বিশেষ অন্রস্ক নহে। তথন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত— স্বামীর স্নেহহান বিরাগদ্ধি হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখিতে চেণ্টা করিত। এইর্পে ছেলেটি তাহার গোপন বরের ধন, এহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নিজনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে ফরগোপাল অতাত বিরক্ত হইরা উঠিত, এইজন্য শশী তাহাকে তাড়াতাড়ি ব্কের মধ্যে চাপিয়া, সমস্ত প্রাণ দিয়া, ব্ক দিয়া, তাহার কালা থামাইবার চেন্টা করিত— বিশেষত, নীলমণির কালায় যদি রাত্রে তাহার স্বামার ঘ্নের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামা এই ক্রণদনপ্রায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যত হিংস্রভাবে ঘ্ণাপ্রকাশ-প্রেক জর্জারিতত গর্জন করিয়া উঠিত, তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকৃচিত শাশবাদত হইয়া পড়িত: তৎক্ষণাং তাহাকে কোলো করিয়া দ্বে লইয়া গিয়া একাদত সান্বায় দ্বেরে স্বরে "সোনা আমার, ধন আমার, মানিক আমার" বলিয়া ঘ্ম পড়েইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষ্যে কগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। প্রে এর্প দ্বলে শশী নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলন্দ্রন করিত, কারণ, তাহার মাছিল না। এখন বিচারকের সপো সপো দণ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অনায় শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্ট দিয়া, খেলেনা দিয়া, আদর করিয়া, চুমো খাইয়া, শিশ্বের আহত হৃদয়ে বধাসাধ্য সাক্ষনাবিধান করিবার চেণ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই দেনহস্থায় অভিবিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জরগোপাল লোকটা কখনও তাহার স্থাীর প্রতি কোনোর প কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নম্নভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভরে উভরকে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল। এইর্প নীরব ন্বন্দের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দঃসহ।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমসত শরীরের মধ্যে মাধাটাই সর্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত. বিধাতা যেন একটা সর্ব্ কাঠির মধ্যে ফ্র্র্ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ে। বৃদ্ব্দ্ ফ্রটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশুকা প্রকাশ করিত, ছেলেটি এইর্প বৃদ্ব্দের মতোই ক্ষণভগার ক্ষণভগার হইবে। অনেক দিন পর্যণ্ড সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষয় গদভীর মূখ দেখিয়। বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমসত চিল্তাভার এই ক্ষ্মুর্ শিশার মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উশুণি হইয়া ছয় বংসরে পাদিল।

কাতিকি মাসে ভাইফোঁটার দিনে ন্তন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধ্তি পরাইয়া বাব্ সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন, এনন সময়ে প্রোক্ত স্পটভাষিশী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফেটি। দিবার কোনো ফল নাই।

শ্রনিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শ্রনিতে পাইল, তাহারা স্বামী-স্বীতে প্রামশ করিয়া, নাবালক নীল্মাণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া, তাহার স্বামীর পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শহ্নিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহারা এত বড়ো মিপ্যাক্থা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কৃষ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনপ্রতির কথা তাছাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, "আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জ্ঞো নাই। উপেন আমার আপন পিসতৃতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কথন গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।"

শশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নালিশ করিবে না?"

জয়গোপাল কহিল, "ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নন্ট।"

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তবা, কিন্তু কিছ্তেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই স্থের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থা সহসা ভাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভংস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রর বিলয়া মনে হইত, হঠাং দেখিল, সে একটা নিষ্ঠার ফান্স ভাহাদের দুটি ভাই-বোনকে চারি দিক হইতে খিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্থালাক, অসহায় নালমাণকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া ক্লাকনারা পাইল না। বতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘূণায় এবং বিপন্ন বালক প্রাতাটির প্রতি অপরিসাম ন্নেহে তাহার হ্দয় পরিপ্র্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যাদ উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারানীর নিকট পর্য লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কখনোই নালমাণর বাধিক সাত শত আটায় টাকা ম্নকার হাসিলপ্র মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইর্পে শশী যখন একেবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিনতা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জবুর আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মুছ্য হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্কারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্কারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল কহিল, "কেন, মতিলাল মণ্দ ডাক্কার কি।"

শশী তথন তাহার পায়ে পড়িল, মাধার দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, "আচ্ছা, শহর হইতে ডাঙার ড:কিতে পাঠাইতেছি।"

শশা নালমাণকে কোলে করিয়া, বাকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নালমাণিও ভাষাকে এক দশ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালার এই ভাষা ভাষাকে জড়াইয়া থাকে, এমন কি, ঘ্যাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমণত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সংখ্যার পর জরগোপাল আসিয়া বলিল, শহরে ভাঙারবাব্বে পাওয়া গেল না, তিনি দ্রে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়ছেন। ইহাও বলিল, "মকদমা-উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত বাইতে হইতেছে: আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম সে নির্মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।"

রাত্রে নীলমণি ঘ্মের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছ্মাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে শহরে গিয়া ডান্ডারের বাড়িউপস্থিত হইল। ডান্ডার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র-শ্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীন বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পর্যদনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। জোধে অণ্নিম্তি হইয়া স্ত্রীকে তংকণাং তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তব্ আমি এখন ফিরিব না: তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়। উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, "তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।"

শশী তখন প্রদীপ্ত হইরা উঠিয়া কহিল, "ঘর তোমার কি! আমার ভাইরের তো ঘর।"

জয়গোপাল কহিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাইবে।" পাড়ার লোকে এই ঘটনার কিছু দিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, "স্বামীর সংশ্যে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বিসয়া কর্না, বাপ: ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কী। হাজার হউক, স্বামী তো বটে।"

সংশ্য যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুম্খ হইতে রক্ষা করিল। তথন সে খবর পাইল, দ্যারিপ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানার্পে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটা জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি কর্ণস্বরে বলিতে লাগিল, "দিদি, বাড়ি চলো।" সেখানে তাহার সংগী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, "দিদি আমাদের সেই ঘরে চলো-না, দিদি!" শ্রনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল—"আমাদের ঘর আর কোথায়।"

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন প্থিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল ম্ছিয়া শশী ডেপ্টি ম্যাজিস্টেট তারিণীবাব্র অনতঃপ্রে গিয়া তাঁহার স্তীকে ধরিল।

ডেপ্টিবাব্ জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের দ্বী ঘরের বাহির ইইয়া বিষয়সম্পত্তি লইয়া দ্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ইইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি
বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভূলাইয়া রাখিয়া তংক্ষণাং জয়গোপালকে পত্ত
লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালক-সহ তাহার দ্বীকে বলপ্র্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি
লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী-স্তাতি দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর প্নেশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হ**ইল**। প্রজাপতির নির্বেধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া প্রোতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনক্ষে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনক্ষ কেথিয়া অন্তরে অন্তরে শশীর হুদয় বিদীর্ণ হইল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্টেট-সাহেব মফঃস্বল-পর্য বেক্ষণে বাহির হইরা শিকার-সংখানে প্রামের মধ্যে তাঁব্ ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সংগ্য নীলমণির সাক্ষাং হর। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্যশেলাকের কিঞ্জিং পরিবর্তানপ্রেক নখা দেতা শৃংগা প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেন্ট দ্রে সরিয়া গেল। কিন্তু, স্গান্তীর-প্রকৃতি নীলমণি অটল কোত্ইলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতূকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পঠিশালায় পড়?"

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জ্ঞানাইল, "হা।" সাহেব জিজাসা করিলেন, "ভূমি কোন্ প্তেক পড়িয়া থাক।" নীলমণি প্ৰশতক শব্দের অর্থ না ব্ৰিয়া নিস্তশ্বভাবে ম্যা**জিপ্টেটে**র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিস্টেট-সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাকে চাপকান প্যাণ্ট্লুন পাগড়ি পরিরা জরগোপাল ম্যাজিস্টেটকৈ সেলাম করিতে গিয়াছে। অথাঁ প্রত্যথাঁ চাপরাশি কনদেটবলে চারি দিক লোকারণা। সাহেব গরমের ভয়ে তাঁবুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প্ টেবিল পাতিয়া বাসয়ছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে ম্থানীয় অবম্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে ম্ফাত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, "এই সময়ে চক্রবতারা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়।"

এমন সময় নীলমণিকে সংশ্য করিয়া অবগা-ঠনাব্ত একটি স্থীলোক একেবারে ম্যাজিনেটটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকৈ সম্পাণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করে।"

সাহেব তাঁহার সেই প্র'পরিচিত ব্রংমদতক গদ্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিরা এবং দ্বালৈকটিকে ভদ্রদ্বালাক বলিয়া অন্মান করিয়া তৎক্ষণাং উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "আপনি তাঁব্তে প্রবেশ কর্ম।"

প্রীলোকটি কহিল, "আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।"
জযগোপাল বিবর্ণমন্থে ছট্ফট্ করিতে লাগিল। কৌত্হলী গ্রামের লোকেরা পরম
কৌতুক অন্ভব করিয়া চারি দিকে ঘে'ষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বৈত
উচাইবা মাত্র সকলে দেভি দিল।

তথন শশী তাহার দ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমনত ইতিহাস আদ্যোপাণত বলিয়া গোল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিপেট্রট রশ্ববর্ণমাথে গঞ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "চুপ রও" এবং বেচাপ্র দ্বারা ভাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মাথে দড়ি ইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গজনি করিতে করিতে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ছে'ষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শ্নিতে লাগিল।

শর্শার কথা শেষ হইলে ম্যাজিন্টেট জয়গোপালকে গ্রিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শ্নিনয়া অনেক ক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া শশীকে সম্বোধনপ্র্বিক কহিলেন, "বাছা, এ মকদামা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিত থাকো—এ সম্বশ্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভাৱে বাভি ফিরিয়া শাইতে পার।"

শশী কছিল, "সাহেব, যত দিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় তত দিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তৃমি কোখার যাইবে।"

শশী কছিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া বাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।" সাহেব ঈষং হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদ্বলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গশ্ভীর প্রশাসত মাদ্বস্থাব বাঙালির ছেলেটিকে সংখ্য লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, "বাবা, তোমার কোনো ভয় নেই— এসো।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অগ্র, মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই— আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আ্বালিঞ্চান করিয়া, তাহার মাথায় পিঠে হাত ব্লাইয়া, কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের স্বারা বেন্টন করিয়া ধরিলেন, সে "দিদি গো দিদি" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল— শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দ্রে হইতে প্রসারিত দক্ষিণহস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্থনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্গহ্দয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত প্রাতন ঘরে স্বামী-স্বার মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

কিন্তু, এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্তান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে "চুপ চুপ" কবিয়া তাহার মা্থ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোনুখানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

८००८ ख्वा

#### মানভঞ্জন

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের হিতল অট্টালিকার সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্থা গিরিবালা বাস করে। শরনকক্ষের দক্ষিণস্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফাল এবং গোলাপফালের গাছ—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা— বহিদ্শা দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ই'ট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমাতির বাঁধানো এন্প্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে: কিণ্তু প্রবেশশ্বারের সম্মুখবতা বৃহৎ আয়নার উপরে বাড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিশ্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে নানুন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরন্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভন্থে চেতনার নাায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, "ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারি দিকে এবং চিরকাল যের্প দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ ভাহা হইতে অনেক স্বতন্ত।"

গিরিবংলাও আপন লাবণ্যেচ্ছনাসে আপনি আদ্যোপাণ্ড তরণিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাট ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নব্যোবন এবং নবীন সৌণ্দ্য তাহার স্বাংগে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে— তাহার বসনে ভূষণে, গমনে, তাহার বাহ্রি বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভণগীতে, তাহার চণ্ডল চরণের উদ্দম ৬ন্দে, ন্প্রিনিরূপে, কম্কণের কিন্ফিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উন্ভাৱন কটাক্ষে একেবারে উচ্ছান্সলভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাংশার এই উচ্ছলিত মদির রুসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রভিন বন্দে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়। বেডাইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোনা-এক অপ্রতে অবাস্ত সংগীতের ভালে ভালে ভালার অংগপ্রতান্ধা নাভা করিতে চাহিতেছে। আপনার অপাকে নানা ভগাতৈ উৎক্ষিণ্ড বিক্ষিণ্ড প্রক্ষিণ্ড করিয়া ভাহার যেন বিশেষ কী-এক আনন্দ আছে সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা চেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাপ্তের উত্তপত রম্ভস্রোতে অপূর্ব প্রেক-সহকাবে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অন্তব করিতে থাকে। সে হঠাং গাছ হইতে পাতা ছি'ডিয়া দক্ষিণবাহ আকাশে তলিয়া সেটা বাতাসে উডাইয়া দেয়— অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে. তাহার অঞ্জ বিদ্রুগত হইষা পড়ে, তাহার স্কুলিত বাহার ভগ্নীটি পিঞ্চরমান্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমন্থে উভিয়া চলিয়া বায়। হঠাং সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছাড়িয়া ফেলিয়া দেয়: চরণাশালির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহিস্কাগিংটা একবার চট্ করিয়া দেখিয়া লয়-- আবার ঘ্রিয়া আঁচল ঘ্রাইরা চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হরছো আরনার সম্মুখে গিরা থোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমলে

বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দ্বই বাহ্ উধের তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেদীগর্লিকে দঢ়ে আকর্ষণে কুন্ডলায়িত করে— চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফ্রোইয়া যায়— তখন সে আলসাভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পতান্তরালচ্যত একটি জ্যোৎসনালেখার মতো বিস্তান্থি করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগ্রে তাহার কোনো কাজকম'ও নাই—সে কেবল নিজ'নে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সণ্ডিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ন্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন প্রণিবকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষ্য এড়াইয়া গেছে।

বরণ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া, তাহার সাক্ত অভিভাবকদিগকে বণ্ডনা করিয়া, নির্দ্ধন মধ্যাহে তাহার বালিকা দ্বীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখিন চিঠির কাগজে দ্বীর সহিত চিঠিপর-লেখালেখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বংশ্বিদগকে সেইসমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অন্ভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে দ্বীর সহিত মান-অভিমানেরও অসদভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গে,পানাথ স্বরং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপানাথ যখন ন্বাধান হইয়া উঠিল তখন অনেকগৃলি জীবজনতু তাহার স্কথ্যে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপ্রের তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিজের একটা উত্তেজনা আছে: মান্ধের কাছে মান্ধেব নেশটো অতাণত বেশি। অসংখ্য মন্ধ্যজীবন এবং স্বিগতীপ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিগতার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে-একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল— একটি ছোটো বৈঠক-খানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের জা্র দলের নেশা অপ্পত্র পরিমাণে সেই এক-জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কি-বন্ধনে আপনার চারি দিকে একটা লক্ষ্মীখাড়া ইয়ারম-৬লী স্কেন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, সেজনা আনক লোক বিষয়নশা, ঋণ, কলংক, সমস্তই গ্রীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাত্রিয় উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীতি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহাব দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে, সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমুস্ত সূত্র দৃঃখ কর্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মধ্যে পাক খাইয়া-খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে জগন্জরী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপ্রের প্রজাহীন রাজো, শয়নগ্রের শ্লা সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা ভাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন— সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে সেই জগণ্টিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে— অথচ বিশ্ব-সংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি স্রসিকা দাসী আছে, তাহার নাম স্থাে, অর্থাং স্থাম্থী; সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভূপদ্দীর র্পের ব্যাখ্যা করিত; এবং অর্রসকের হদত এমন র্প নিম্ফল হইল বিলয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার বখন-তখন এই স্থােকে নহিলে চলিত না। উল্টিয়া পাল্টিয়া সে নিজের ম্থের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উল্জ্বলতা সম্বথ্যে বিস্তৃত সমালাচনা শ্রনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত এবং প্রমপ্লাক্তচিত্তে স্থােকে মিথাাবাদিনী চাট্ভাম্বিশী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না— স্থাে তখন শত শত শপথ-সহকারে নিজের মতের অক্তিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতানত কঠিন হইত না।

স্ধাে গিরিবালাকে গান শ্নাইত—'দ।সথত দিলাম লিখে শ্রীচরণে'; এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলজা কৈত অনিন্দাস্থদর চরণপল্পবের দতব শ্নিতে পাইত এবং একটি পদল্পিত দাসের ছবি তাহার কল্পনার উদিত হইত। কিল্তু হার, দ্টি শ্রীচরণ মলের শব্দে শ্না ছাতের উপরে আপন জরগান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তব্ কোনো দেবছাবিকীত ভক্ত আসিয়া দাসথত লিখিয়া দিয়া বার না।

গোপীনাথ যাহাকে দাস্থত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবপা— সে থিরেটারে মিনিয় করে— সে পেটেজের উপর চমংকার মূর্ছা যাইতে পারে— সে যখন সান্নাসিক কৃতিম কাদ্নির স্বরে হাঁপাইয়া-হাঁপাইয়া টানিয়া-টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ" প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাংলা ধ্বিতর উপর ওয়েন্ট্কোট-পরা ফ্ল্মোজামণ্ডিত দশক্ষণ্ডলী "এল্লেলেন্ট্" "এল্লেলেন্ট্" কবিয়া উচ্ছ্বিসত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবংশার অভ্যান্চর্য ক্ষমভার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপ্রে অনেকবার তাহার প্রামীর মুখেই শুনিষাছে। তথনও তাহার প্রামী সম্প্রির্পে পলাতক হয় নাই। তথন সে তাহার প্রামীর মোহাবিপ্রা না জানিয়াও মনে মনে অস্যা অনুভব করিত। আর কোনো নারীর এমন কোনো মানার্য্যানী বিদ্যা আছে বাহা তাহার নাই ইহা সে সহা করিতে পারিত না। সাস্য কৌত্হলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছাতেই প্রামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া স্থোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল; স্থো আসিয়া নাসা দ্র্কৃণিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ-প্রক অভিনেতীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিল – এবং তাহাদের কদর্য মৃতি ও কৃতিম ভঙ্গীতে ষে-সমসত প্রেষের অভিরুচি জন্মে, তাহাদের সদ্বন্ধেও সেই একই রুপ বিধান স্থির করিল। শ্নিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু বখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিল্ল করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। স্থোর কথার অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে স্থো গিরির গা ছাইয়া বারম্বার কহিল, বন্দ্রখণ্ডাব্ত দংখকান্ডের মতো ভাহার নীরস এবং কুংসিত চেহারা। গিরিক্টিভাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিছে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাশ্ত হইয়া জর্মলতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সম্থ্যাবেলার স্থোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। । নিবিম্প কাজের উত্তেজনা বেলি। তাহার হৃৎপিশ্ভের মধ্যে বে-এক মৃদ্ কম্পন ₹\$8

উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময় লোকময় বাদ্যসংগীতমুর্থারত দুশাপটশোভিত রক্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগ্ণ অপর্পতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেণ্টিত নির্দ্ধন নিরানন্দ অন্তঃপ্র হইতে এ কোন্-এক স্ম্পন্দির উংসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল! সমস্ত স্বন্দ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চণ্ডল দশ্কিগণ মৃহ্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রংগমণ্ডের সম্মুখবতী আলোকমালা উম্জন্ত্বত হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল স্মৃষ্টিভত নটী ব্রজাপানা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দশ্কিগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া-থাকিয়া ধর্নিত কম্পিত হইয়া উঠিল—তথন গিরিবলার তর্ণ দেহের রক্তলহরী উম্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্ননিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল – মনে করিল, এমন এক জারগায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমূত্ত সৌন্দর্য পূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্ববে কানে কানে বলে, "বউঠাকর্ন, এই বেল। বাড়ি ফিরিয়া চলো। দাদাবাব্ জানিতে পারিলে বক্ষা থাকিবে না।" গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত ভ্য নাই।

অভিনয় অনেক দ্ব অগ্রসর হইল। রাধার দ্রুহ্য মান ইইয়াছে: সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছাতেই থই পাইতেছে না: কত অন্নয়বিনয় সাধাসাধি কাদাকাদি, কিছাতেই কিছা হয় না। তথন গর্বভবে গিবিবলোব বাফ ফ্রিলতে লাগিল। কুকের এই লাঞ্চনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজেব অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনও এমন করিয়া সাধে নাই: সে অবহেলিত অবনানিত পরিতাক্ত ক্যী, কিন্তু তব্ সে এক অপর্বে মোহে স্থির করিল যে এমন করিয়া নিন্দুরভাবে কাদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সোন্দর্যের যে কেমন দোর্দান্ড প্রতাপ তাহা সে কানে শ্রিনয়াছে, অনুমান করিয়াছে মান্ত— আছে দাপের আলোকে, গানের স্কুরে, স্কুল্য রঞ্গমণ্ডের উপরে তাহা স্কুপণ্ডর্পে প্রতাক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমসত মহিত্বক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে ধর্বনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো দলন হইরা আসিল, দশক্ণণ প্রস্থানের উপক্রম করিল। গিরিবালা মন্তম্পের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় ব্রিঝ ফ্রাইবে না। ধর্বনিকা আবার উঠিবে: রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। স্থো কহিল, "বউঠাকর্ন, করো কী, ওঠো, এখনই সমুহত আলো নিবাইয়া দিবে।"

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শর্মককে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্ মিট্ করিতেছে— ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই— গৃহপ্রাণ্ডে নিজন শ্বার উপরে একটি প্রাতন মশারি বাতাসে অসপ অলপ দ্লিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যত বিশ্রী বিরস এবং তৃচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোখায় সেই সৌন্দর্শমর আলোকময় সংগীতমর রাজা— যেখানে সে আপনার সমুস্ত মহিমা বিকীশ

করিরা দিরা জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে, বেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুক্ত সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সম্তাহেই থিরেটারে ষাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইরা আসিল— এখন সে নটনটাদের মুখের রগুচন্ড, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনরের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তব্ তাহার নেশা ছুটিল না। রলসংগীত শুনিলে যোন্ধার হুদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রল্মাঞ্জের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইর্প আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ-যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতলা স্নৃদ্যা সম্ক স্কুদর বেদিকা স্বর্গলেখায় অভিকত, চিত্রপটে সন্প্রত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামন্ডিত, অসংখ্য মুম্পদ্দির বারা আক্রান্ত, নেপথাভূমির গোপনতার ন্বারা অপ্র্রেহস্যপ্রান্ত, উন্জ্বল আলোক্রমালায় সর্বসমক্ষে স্প্রকাশিত— বিশ্ববিজ্যারনী সৌন্দর্যরাজ্ঞার পক্ষে এমন মায়া-সংহাসন আর কোখায় আছে।

প্রথমে যেদিন সে তাহার স্বামীকে রঞ্জভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যথন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছনাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তথন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদর হইল। সে জজ্ঞবিতচিত্তে মনে করিল, যদি কখনও এমন দিন আসে যে তাহার স্বামী তাহার রুপে আকৃষ্ট হইরা দম্পক্ষ পতপোর মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীপ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই বার্থ রূপ বার্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শ্ভদিন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দ্বাভ হইয়াছে। সে আপন প্রমন্ততার ঝড়ের মাথে ধ্লিধনজের মতে; একটা দল পাকাইয়া ধ্রিতে ঘ্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী প্রিমায় গিরিবালা বাসন্তী রঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণবাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়া ছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তব্ গিরি উল্টিয়া পাল্টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া ন্তন ন্তন গহনায় আপনাকে স্মৃত্তিত করিয়া তুলিত। হীবাম্কুতার আভরণ তাহার অপো প্রতাপে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝল্মল্ করিয়া র্ন্ত্নন্ বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজ্বত্বর এবং গলায় একটি চুনি ও ম্বার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহন্তের কনিষ্ঠ অপ্রান্তে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। স্থা পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে ভাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপল্পদশ্লবে হাত ব্লাইভেছিল এবং অক্তিম উচ্ছ্যাসের সহিত বলিতেছিল, "আহা বউঠাকর্ন, আমি যদি প্র্যুব্যান্য হইতাম তাহা হইলে এই পা দ্খানি ব্কে লইয়া মরিতাম।" গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, "বোধ করি ব্কে না লইয়াই মরিতে হইত— তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বিকস নে। ভূই সেই গানটা গা।"

সনুধো সেই জ্যোৎস্নাংলাবিত নির্দ্তন ছাদের উপর পাহিতে লাগিল—
দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক ব্নদাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর-সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল— সুধো অনেকথানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া উধর্মবাসে প্লায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সেরাধিকার মতো গ্রুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দ্শাপট উঠিল না, শিখিপ্ছেচ্ডা পায়ের কাছে ল্টাইল না, কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না "কেন প্রিমা আধার কর ল্কায়ে বদনশশী"। সংগীতহীন নীরসকণ্ঠ গোপীনাথ বলিল, "একবাব চাবিটা দাও দেখি।"

এমন জ্যোৎস্নায়. এমন বসন্তে, এত দিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিধ্যা কথা! অভিনয়মণ্ডেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া ল্টাইয়া পড়ে— এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তানদাপে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্থাকৈ বলে "ওগো, একবার চাবিটা লাও দেখি"। তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধ্র্য নাই— তাহা অতাকত অকিপিংকর।

এমন সময়ে দক্ষিনে বাতাস জগতের সমসত অপমানিত কবিছের মমাণিতক দীর্ঘানিশ্বাসের মতো হাহ্যু করিয়া বহিষা গেল-- টব-ভরা ফ্রটণত বেলফ্রলেব গণ্ধ ছাদমর ছড়াইয়া দিয়া গেল, গিরিবালার চ্পা অলক চোথে ম্থে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তী রঙের স্গণিধ আঁচল অধীরভাবে যেখানে-সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমসত মান বিস্তান দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।" আজ সে কাদিবে কাদাইবে, তাহার সমস্ত নিজনি কল্পনাকে সাথকৈ করিবে, তাহার সমস্ত রহ্মান্ত বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, "আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না—তুমি চাবি দাও।" গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে সাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজু রাত্রে তুমি কোধাও যাইতে পারিবে না।"

গোপীনাথ বলিল, "সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।" গিরিবালা বলিল, "তবে আমি চাবি দিব না।"

গোপী বলিল, "দিবে না বই কি! কেমন না দাও দেখিব।" —বলিরা সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢ্কিষা তাহার আয়নার বাল্পর দেরাজ খালিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁষিবার বাল্প জারিয়া ভাঙিয়া খালিল; তাহাতে কাজললতা, সি'দ্রের কোটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে— চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গাদ উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া, নাস্তানাবাদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রদতরম্তির মতো শক্ত হইরা দরজা ধরিরা ছাদের দিকে চাহিরা দাঁড়াইরা রহিল। বার্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্গর্ করিতে করিতে আসিরা বলিল, "চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।"

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তথন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার

হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অশ্বালি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাখি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভণা হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোংদনারাচি তেমান নিদতশ্ব হইয়া রহিল, সর্বচ যেন অখণ্ড শাল্ডি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীংকারধর্নি যদি বাহিরে শ্না যাইত, তবে সেই চৈচমাসের স্বস্প্ত জ্যোংদনানিশীথিনী অকদমাং তীব্রতম আর্তদ্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া বাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হাদ্র্যবিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রামিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান, গিরিবালা সুধার কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রুপযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—প্থিবীর বে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সাক্ষনা নাই।

গিরিবালা বলিল, "আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।" তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দ্রে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কলী নিষেধও শানিল না, কাহাকে সংশাও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জনা কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

## ম্বিতীয় পরিক্ষেদ

গান্ধর্ব থিয়েটারে গোপনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে মনোরমা' নাটকে লবণা মনোরমা সাঞ্জিত এবং গোপনাথ সদলে সন্মুখের সারে বিসয়া তাহাকে উল্লৈখ্যের বাহবা দিত এবং স্টেক্সের উপর তোড়া ছুড়িয়া ফেলিড। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দশকিদের অত্যন্ত বিরক্তিজ্ঞন হইত। তথাপি রণ্যভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনও নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিণ্ডিং মন্তাবন্ধার গ্রীন্র্মের মধ্যে প্রবেশ করিরা ভারি গোল বাধাইরা দিল। কী-এক সামান্য কাম্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিরা কোনো নটীকে গ্রেত্র প্রহার করিল। ভাহার চীংকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাটাশালা চকিত হইরা উঠিল।

সেদিন অধাক্ষণণ আর সহা করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে প্রলিসের সাহাথ্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিলোধ লইতে কৃতনিশ্চর হইল। থিয়েটারওয়ালারা প্রার এক মাস প্র হইতে ন্তন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খ্ব আড়ন্বর-সহকারে ঘোষণা করিরাছে। বিজ্ঞাপনের ন্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মুড়িরা ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামান্তিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লব•গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অল্ডর্যান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিরেটার ওরালারা হঠাং অক.ল পাথারে পাঁডরা গেল। কিছুদিন লবংগার জন্য

অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক ন্তন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইরা লইল— তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিণ্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দ্রেদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিশ্বেষে এবং কোত্তিহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উংক্ষেপে অভিনয়ের আরুভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশ্রবাড়িতে থাকে— প্রজ্ঞের বিনয় সংকৃচিত-ভাবে সে আপনার কাঞ্চকর্ম করে— তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগ্রে পাঠাইয়া তাহার দ্বামী অর্থলোডে কোনো-এক লক্ষণতির একমার কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন দ্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল— এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই— আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে, তাহার নির্পম সোন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মন্ডিত হইয়া, দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশ্বলালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগ্র হইতে অপহতে হইয়া দরিদ্রের গ্রে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সম্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহাব দ্বামীর সহিত প্নরাষ ন্তন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দশক্ষণভলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল।
মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ
হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যথন সে আভরণে ঝল্মল্ করিয়া, রয়ান্বর পরিয়া,
মাথার ঘোমটা ঘ্টাইয়া, র্পের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক আনবচনীয়
গবে গোরবে গ্রীবা বিশ্বম করিয়া সমস্ত দশক্ষণভলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া
সম্ম্থবতী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের নায় অবজ্ঞাবছুপ্রণ তীক্ষা কটাক্ষ
নিক্ষেপ করিল—যথন সমস্ত দশক্ষণভলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসায় করতালিতে নাটাস্থলী স্দৃশীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল— তথন গোপীনাথ
সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া "গিরিবালা" "গিরিবালা" করিয়া চীংকার করিয়া উঠিল।
ছ্বিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেন্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া
ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভাপো মর্মাণিতক ক্রুম্থ হইয়া দশক্ষাণ ইংরাজিতে বাংলার "দ্র করে দাও" "বের করে দাও" বলিয়া চীংকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভানকটে চীংকার করিতে লাগিল, "আমি ওকে ধ্ন করব, ওকে খ্ন করব।"

প্রিলস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমুস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষ্ম ভরিষা গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

# ঠাকুরদা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

নরনজোড়ের জমিদারেরা এক কালে বাব্ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাব্য়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন বেমন রাজ্ঞা-রায়বাহাদ্রের খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম-স্পারিশের প্রাম্থ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাব্ উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দ্বংসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাব্রা পাড় ছিণ্ডিয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কক'শতায় তাহাদের স্কোমল বাব্রানা ব্যথিত হইত। তাহারা লক্ষ্টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে রাতিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দাপ জন্মলাইয়া স্থাকিরণের এন্করণে তাহারা সাঁচা রুপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহ। হইতেই সকলে ব্ৰিবেন, সেকালে বাব্দের বাব্যানা বংশান্কমে স্বার্থি হইতে পারিত না। বহুবিতিকাবিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অলপ কালের ধ্যধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায়চৌধ্রী সেই প্রখ্যাত্যশ নয়নজাড়ের একটি নির্বাণিত বাব,। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াজিলেন তৈল তখন প্রদীপের তল্পেলে আসিয়া ঠেকিয়াজিল: ই'হার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাব্যানা গোটাকতক এসাধারণ শ্রাম্পানিততে অন্তিম দাঁপিত প্রকাশ করিয়া হঠাং নিবিয়া গেল। সমুদ্ত বিষয়-আশ্য় ঋণের দায়ে বিজয় হইল; যে অলপ অবশিদ্য রহিল তাহাতে প্রপিরেষের খাতি রক্ষা করা অসুদ্তর।

সেইজনা নয়নজ্যেড় ত্যাগ করিয়া প্রকে সংশা লইয়া কৈলাসবাব্ কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন-- প্রটিও একটি কন্যামার রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেন্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন; তিনি কথনও হাটার নিন্দেন কাপড় পরিতেন না, কড়াক্লান্টিতর হিসাব রাখিতেন, এবং বাব্ উপাধি -লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সেজন্য আমি তাঁহার একমাত্র পত্র তাঁহার নিকট কৃতক্স আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান -রক্ষার উপযোগী যথেন্ট অর্থা বিনা চেন্টার প্রাণত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গোরবের বিবয় বিলয়া জ্ঞান করি— শ্নাভান্ডারে পৈতৃক বাব্য়ানার উল্জব্ল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগক্স আমার নিকট অনেক বেশি ম্লোবান বিলয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই, কৈলাসবাব, তাঁহাদের প্রে'গোরবের ফেল্-করা ব্যান্ফের উপর বখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিরাছেন বলিরা কৈলাস- বাব্ ব্ঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অন্ভব করিতেছেন। আমি রাণ করিতাম এবং ভাবিতাম, অবজ্ঞার যোগ্য কে। যে লোক সমসত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকম্বের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অগ্রান্ত এবং সতর্ক ব্নিশ্ব-কৌশলে সমস্ত প্রতিক্ল বাধা প্রতিহত করিয়া, সমস্ত অন্কল্ল অবসরগ্রালিকে আপনার আয়ন্তগত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সম্কচ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাট্র নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অপে ছিল, সেইজন্য এইর্প তক' করিতাম, রাগ করিতাম। এখন বয়স বেশি হইরাছে; এখন মনে করি, ফতি কী। আমার তো বিপ্ল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। ষাহার কিছু নাই, সে যদি অহংকার করিয়া স্খী হয়, তাহাতে আমার তো সিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সাম্থনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে, আমি বাতীত আর কেহ কৈলাসবাব্র উপর রাগ করিত না। কারণ এত বড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকমে স্থে দ্থে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃষ্ধ পর্যত সকলকেই দেখা হইবামাত তিনি হাসিম্থে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন— যেখানে যাহার যে-কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এইজন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা স্দৃদীর্ঘ প্রশোভরমালার স্থিত হইত— "ভালো তো? শশী ভালো আছে আমাদের বড়োবাব্ ভালো আছেন? মধ্রে ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শ্নেছিল্ম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাব্কে অনেককাল দেখি নি, তাঁর অস্থিবস্থ কিছ্য হয় নি ও তোমাদের রাখালের খবর কী। বাড়ির এগ্রাবা সকলে ভালো আছেন?" ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছার। কাপড়চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মের্জাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি প্রাতন র্য়াপার, বালিলের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরও, সমসত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া, কাড়িয়া, দড়িতে খাটাইয়া, ভাঁজ করিয়া, আলনায় তুলিয়া, পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনই তাঁহাকে দেখা যাইত তখনই মনে হইত যেন তিনি স্ফান্ডিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অলপন্তবন্ধ সামান্য আস্বাবেও তাঁহার ঘরন্বার সম্বজ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভ্তাভাবে অনেক সময় ঘরের ন্বার বৃদ্ধ করিয়া তিনি নিঞ্চের হস্তে আতি পরিপাটি করিয়া ধৃতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আদ্তিন বহু যাত্র ও পরিপ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড়ো বড়ো জামাদারি ও বহুম্লোর বিষয়-সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুম্লা গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রুপার আলবোলা, একটি বহুম্লা শাল ও সেকেলে জামাজোড়া ও পার্গাড় দারিদ্রের গ্রাস হইতে বহু চেন্টার তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো-একটা উপলক্ষ্য উপস্থিত হইলে এইগ্লি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জাসান্বিখ্যাত বাব্দের গোরব রক্ষা হইত।

এ দিকে কৈলাসবাব্ মাটির মান্ত হইলেও কথার যে অহংকার করিতেন সেটা বেন প্রেপ্রের্যদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন; সকল লোকেই ভাহাতে প্রপ্রের দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুরদামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোকসমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবদ্ধার পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গ্রেত্র হইরা উঠে এইজনা প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দ্ই-এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, "ঠাকুরদামশার, একবার পরীকা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।"

ঠাকুরদামশার দুই-এক টান টানিরা বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক!" অমনি সেই উপলক্ষ্যে বাট-প'রবট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, সে তামাক কাহারও আন্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত বে বাদ কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চর চাবির সম্থান পাওরা যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে, প্রোতন ভূতা গণেশ বেটা কোথায় যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এইজনাই সকলেই এক বাক্যে বালিত, "ঠাকুরদামশার, কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহা হবে না, আমাদের এই ভালো।"

শ্রনিয়া ঠাকুরদা শ্বির্ণিষ্ট না করিয়া ঈষং হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে হঠাং বলিয়া উঠিতেন, "সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি, ভাই।"

অর্মান সকলে বলিত, "সে একটা দিন ঠিক ক'রে, দেখা যাবে।"

ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "সেই ভালো, একটা বৃষ্টি পড়াক, ঠান্ডা হোক, নইলে এ গরমে গরে,ডোজনটা কিছা নয়।"

যথন বৃষ্টি পড়িত তথন ঠাকুরদাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা প্ররণ করাইয়া দিত না, বরণ্ড কথা উঠিলে সকলে বলিত, "এই বৃষ্টিবাদলটা না ছাড়লে স্বিধে হচ্ছে না।"

কুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভালো দেখাইতেছে না এবং কণ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধবান্ধব তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতার কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুলিরা পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন কি, আজ ছয়-সাত বংসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কৈহ দেখিতে পাইল না— অবশেষে ঠাকুরদামশায় বিলতেন, "তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার স্খ। নয়নজ্ঞাড়ে বড়ো বাড়ি তো পড়েই আছে, কিন্তু সেখানে কি মন টেকে।"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুরদাও জানিতেন বে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব নয়নজাড়কে বর্তমান বাঁলয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন মনে মনে ব্বিতেন বে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহাদ্বিশৃত।

কিন্তু আমার বিষম বিরন্ধি বোধ হইত। অলপ বয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গ্রেত্ব অপরাধের তুলনায় নির্বাশিতাই সর্বাপেকা অসহা বোধ হয়। কৈলাসবাব্ ঠিক নির্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্মে তাঁহার সহয়েতা এবং পরামণ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গোরবপ্রকাশ সন্বন্ধে তাঁহার কিছুমান্ত কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে ক্ষালোবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বালয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সম্ভূষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীতিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বন্ধেও সম্পেহ করিতেন না ষে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক-এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃন্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে স্ববিধামত ডালের উপর বিসয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারির ইচ্ছা করে তাহাকে গ্র্বাল বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোক্ম্থ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া ভাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে— যে জিনিসটা প্রতি মৃহ্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে, অথচ কোনো একটা-কিছ্তে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্প্রতা-সাধন এবং দর্শকের মনে ত্থিতলাভ হয়। কৈলাসবাব্র মিথ্যাগ্রিল এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা কিক সত্য-বন্দ্কের লক্ষের সামনে এমনি বৃক্ ফ্রলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মৃহ্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত— কেবল নিতান্ত আলস্যবশত এবং সর্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

## ন্বিতীয় পরিক্রেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশেলষণ করিয়া ষতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাব্র প্রতি আমার আল্তরিক বিশেবষের আর-একটি গড়ে কারণ ছিল। তাহা একট্ব বিব্ত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়োমান,বের ছেলে হইয়াও বথাকালে এম.এ. পাস করিয়াছি, বৌবন সত্ত্বে কোনোপ্রকার কুসংসর্গ কুর্ণাসত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনোপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজম,খে স্খ্রী বলিঙ্গে অহংকার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলাদেশে ঘটকালির হাটে আমার দাম যে অত্যনত বেশি তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পরেয় আদার করিরা লইব, এইর্প দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম র্পবতী একমাত্র বিদ্ধী কন্যা আমার কম্পনার আদশ্রপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করির। দেশ বিদেশ ছইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিজি ধরিরা তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিরা লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হর নাই। অবশেবে ভবভূতির ন্যার আমার ধারণা হইরাছিল যে,

> কী জানি জন্মিতে পারে মম সমত্র— অসীম সমর আছে, বস্থা বিপ্ল।

কিন্তু বর্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বংগাদেশে সেই অসম্ভব দ্বর্লন্ত পদার্থ ক্ষান্দ্রিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদারগ্রন্থগণ প্রতিনিরত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধাপচারে আমার প্রাণ করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই প্রাণ আমার মন্দ লাগিত না। ভালো ছেলে বলিরা কন্যার পিতৃগণের এই প্রাণ আমার উচিত প্রাপ্য শিথর করিরাছিলাম। শাস্তে পড়া বার, দেবতা বর দিন আর না দিন, বথাবিধি প্রাণ না পাইলে বিবম ক্রম্ম হইরা উঠেন। নির্মাত প্রাণ পাইরা আমারও মনে সেইর্প অত্যাক দেবভাব ক্রিয়াছিল।

প্রেই বালয়াছিলাম, ঠাকুরদামশারের একটি পোঁৱী ছিল। তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছি কিন্তু কথনও রুপবতী বালয়া শ্রম হয় নাই। স্তরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কম্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাসবাব্ লোক-মারফত অথবা স্বয়ং পোঁৱীটিকে অর্ঘা দিবার মানসে আমার প্লার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শ্বনিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজেড়ের বাব্রা কথনও কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কলা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শ্বনিয়া আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যস্ত আমার মনের মধ্যে ছিল--- কেবল ভালো ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

ষেমন বন্ধের সপো বিদাং থাকে, তেমনি আমার চরিতে রাগের সপো সপো একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃষ্ধকে শুষ্মান্ত নিপীড়ন করা আমার ম্বারা সম্ভব হইত না— কিম্তু একদিন হঠাং এমন একটা কোতুকাবহ স্পান মাধার উদর হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রেই বলিরাছি, বৃশ্বকে সম্ভূট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিখ্যা কখার স্কান করিত। পাড়ার একজন পেন্সন্ভোগী ডেপ্টি ম্যাজিপ্টেট প্রান্ন বলিতেন, "ঠাকুরদা, ছোটোলাটের সপো যখনই দেখা হর তিনি নরনজোড়ের বাব্দের খবর না নিয়ে ছাড়েন না— সাহেব বলেন, বাংলাদেশে বর্ধমানের রাজা এবং নরনজোড়ের বাব্, এই দ্টি মাত্র বথার্থ বনেদি বংশ আছে।"

ঠাকুরদাদা ভারী ধ্শি হইতেন, এবং ভূতপ্র্ব ডেপ্টিবাব্র সহিত সাক্ষাং হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিল্পাসা করিতেন, "ছোটোলাট-সাহেব ভালো আছেন?" সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাং করিতে বাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপ্র্ব ডেপ্টি নিশ্চরই জানিতেন, নরনজোড়ের বিখ্যাত চৌঘ্ডি প্রস্তুত হইরা শ্বারে আসিতে আসিতে বিশ্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বলল হইরা বাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিরা কৈলাসবাব্বক আড়ালে ডাকিরা লইরা চুপিচুপি বিললাম, "ঠাকুরদা, কাল লেপ্টেনেন্ট্ গবর্লরের লেভিতে গিরেছিল্ম। তিনি নরনজ্ঞাড়ের বাব্বদের কথা পাড়াতে আমি বলল্ম, নরনজ্ঞাড়ের কৈলাসবাব্ কলকাডাতেই আছেন; শ্বনে, ছোটোলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—

বলে দিলেন, আজই দ্বশ্রবেলা তিনি গোপনে তোমার সপ্যে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।"
আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা ব্নিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে
হইলে কৈলাসবাব্ত এ কথার হাস্য করিতেন, কিণ্তু নিজের সম্বন্ধার বলিয়া এ
সংবাদ তাঁহার লেশমার অবিশ্বাস্য বে.ধ হইল না। শ্রনিয়া যেমন খ্রাণ হইলেন
তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কা করিতে হইবে, কেনন
করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কা উপায়ে নয়নজেন্ডের গোরব রক্ষিত হইবে কিছ্বই
ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কা
করিয়া সেও এক সমসা।।

আমি বলিলাম, "সেজন্য ভাবনা নাই, তাহার সংগ্যে একজ্বন করিয়া দোভাষী থাকে: কিন্তু ছোটোলাট-সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, অ.র কেহ উপস্থিত না থাকে।"

মধ্যাক্তে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবাশিষ্ট অংশ দ্বার রুম্ধ করিয়া নিদ্রামণন, তখন কৈলাসবাব্র বাসার সম্মুখে এক জ্বড়ি আসিয়া দাড়াইল।

তক্মা-পরা চাপরাসি তাঁহাকে খবর দিল, "ছেটেলাট-সাহেব অয়।" ঠাকুরদা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শ্ত্র জামাজেড়ো এবং পার্গাড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাঁহার প্রোতন ভ্তা গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধ্বিত চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের আগমন-সংবাদ শ্বনিয় ই হাপাইতে-হাঁপাইতে কাঁপিতে-কাঁপিতে ছ্টিয়া ন্বারে গিয়া উপান্দিও হাইলেন— এবং সমতদেহে বারন্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়সাকে ঘরে লইয়া গোলেন।

সেখানে চৌকর উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বস.ইয়া উর্দ্ভাষয়ে এক অতিবিনীত স্দৃদীর্ঘ বক্তা পাঠ করিলেন, এবং নজরের দ্বর্পে দ্বর্ণরেকাবিতে তাঁহাদের বহুক্টরক্ষিত কুলক্সমাগত এক আসর্ফির মালা ধরিলেন। প্র.চীন তৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আত্রদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাব্ বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তহিদের নরনজোড়ের বাড়িতে হাজ্বর-বাহাদ্রের পদধ্লি পড়িল তহিদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিখার আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী— এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সূর্ব বিষয়েই অক্ষর—ইত্যাদি।

আমার বন্ধ্ দীর্ঘ হ্যাট-সমেত অত্যান্ত গাম্ভীরভাবে মাধা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজি কারদা-অন্সারে এর্প স্থলে মাধার ট্রিপ না থাকিবার কথা, কিন্তু আমার বন্ধ্ ধরা পড়িবার ভয়ে ষথাসম্ভব আছলে থাকিবার চেন্টার ট্রিপ খোলেন নাই। কৈলাসবাব্ এবং তাঁহার গর্বান্ধ প্রাচীন ভ্তাটি ছাড়া আর সকলেই ম্হতের মধ্যে বাঙালির এই ছন্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশ মিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধ, গাত্রেখান করিলেন এবং প্রশিক্ষান্ত চাপরাশিগণ সোনার রেকাবিস্থে আসর্যাফর মালা, চৌক হইতে সেই শাল, এবং ভ্তোর হাত হইতে গোলাপপাশ এবং অভিরদান সংগ্রহ করিয়া ছম্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাসবাবা ব্বিশ্লেন, ইংই ছোটোলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লাকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রাশ্ধ হাস্যাবেগে আমার পঞ্চর

বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিরা ছুটিয়া কিণ্ডিং দ্রবতী এক ঘরের মধ্যে গিরা প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছাস উন্মৃত্ত করিরা দিরা হঠাং দেখি, একটি বালিকা তক্তপোবের উপর উপ্যুত্ত হইরা পাঁড়রা ফুলিরা-ফুলিরা কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিরা হাসিতে দেখিরা সে তৎক্রণাৎ তন্তা ছাড়িরা দাঁড়াইল, এবং অপ্রব্যুম্ব কণ্ঠে রোবের গর্জন আনিরা, আমার মুখের উপর সজল বিপ্লে কৃষ্ণচক্ষের স্কৃতীক্ষা বিদাহে বর্ষণ করিরা কহিল, "আমার দাদামশার তোমাদের কী করেছেন—কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেছ—কেন এসেছ তোমরা"— অবশেষে আর কোনো কথা জাতিল না, বাক্রুম্ব হইরা মুখে কাপড় দিরা কাঁদিরা উঠিল।

কোধার গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি বে কান্ধটি করিরাছি ভাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর বে কিছু ছিল এতক্ষণ ভাহা আমার মাধার আসে নাই—হঠাং দেখিলাম, অভানত কোমল স্থানে অভানত কঠিন আঘাত করিরাছি; হঠাং আমার কৃতকার্বের বীভংস নিষ্ঠ্রতা আমার সম্মুখে দেদীপামান হইরা উঠিল, লম্জার এবং অনুভাশে পদাহত কুরুরের ন্যার ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইরা গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কী দোষ করিরাছিল। ভাহার নিরীহ অহংকার তো কখনও কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহংকার কেন এমন হিংস্তম্ভি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া আর-একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খ্লিয়া গেল। এতদিন আমি কুস্মকে কোনো অবিবাহিত পায়ের প্রসামদ্দ্িপাতের প্রতীক্ষার সংরক্ষিত পশ্য-পদার্থের মতো দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বালয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাং বাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকাম্তির অন্তবালে একটি মানবহ্দার আছে। তাহার নিজের স্খন্থে অন্রাগবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অজ্ঞেয় অতীত আর-এক দিকে অভ্যবনীয় ভবিষাং নামক দৃই অনন্ত রহসারাজ্যের দিকে প্রে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। বে মান্বের মধ্যে হ্দয় আছে সে কি কেবল পশের টাকা এবং নাক চোধের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার বোগ্য।

সমস্ত রান্তি নিদ্রা হইল না। পর্রাদন প্রত্যুবে বৃদ্ধের সমস্ত অপহ্ত বহ্ম্লা দব্যগ্লি লইরা চোরের ন্যার চুপিচুপি ঠাকুরদার বাসার গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইরা ইতস্তত করিতেছি, এমন সমর অদ্রবতী ঘরে বংশের সহিত বালিকার কথোপকথন শ্নিতে পাইলাম। বালিকা স্থিমট সন্দেহ-শবরে জিল্ঞাসা করিতেছিল, "দাদামশার, কাল লাট-সাহেব তোমাকে কী বললেন।" ঠাকুরদা অত্যতত হর্ষিতিচিত্তে লাট-সাহেবের মুখে প্রাচীন নরনজ্ঞাড়-বংশের বিশ্তর কাম্পানক গ্র্ণান্বাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শ্ন্নিরা মহেংসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃষ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহ্দরা এই ক্ষুদ্র বালিকার সকর্ণ ছলনার আমার দ্বৈ চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিরা রহিলাম— অবশেবে ঠাকুরদা তাহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারশার বমালগ্র্লি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাছার সম্মুখে রাখিরা চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রধান্সারে অন্য দিন বৃন্ধকে দেখিয়া কোনোপ্রকার অভিবাদন করিতাম না— আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃন্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভারের উদ্রেক হইয়াছে। তিনি প্রলাকিত হইয়া শতম্বে ছোটোলাটের গলপ বানাইয়া বলিতে লাগিলেন— আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শ্নিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গলপ বলিয়া স্থির করিল, এবং সকোত্তকে বৃশ্থের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলক্ষম খে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, র্যাদও নয়নজ্বোড়ের বাব্দের সহিত আমাদের বংশমর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃন্ধ আমাকে বক্ষে আলিপান করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি গরিব— আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না, ভাই— আমার কুসন্ম অনেক প্র্ণ্য করেছে তাই তুমি আজ্ঞ ধরা দিলে।"

र्वानर्क र्वानरक त्राध्यत कक्क् मिया कन भीकृरक नाशिन।

বৃন্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত প্রেপ্রেষ্টের প্রতি কর্তার বিক্ষাত হইয়া স্বীকার করিলেন যে তাঁন গরিব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজাড়-বংশের গোরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃন্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃন্ধ আমাকে পরম সংপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

জৈষ্ঠ ১৩০২

# প্রতিহিংসা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

মাকুদ্দৰ বাদের ভূতপাৰে দেওয়ানের পোলী, বর্তমান ম্যানেজারের ফুলী ইক্রাণী অলাভ্ডানের বাড়িতে তাহাদের দেচিহেরে বিবাহে বউভাতের নিম্নরণে উপাদ্ধত হিলেন।

তংপ্রকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিন্দার হইবে।

এক্ষণে মনুকৃদ্ধবাব্ও ভূতপূর্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব; কালের আহনান অনুসারে উভয়ের কেইই ন্বন্ধানে সদারীরে বর্তমান নাই। কিন্তু বধন ছিলেন তথন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিত্মাত্হীন গৌরীকান্তের যথন কোনো জাবনোপায় ছিল না, তথন মনুকৃদ্লাল কেবলমায় মন্থ দেখিয়া তাঁহাকে বিন্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয়সন্পত্তি পর্ববেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মনুকৃদ্লাল ভূল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বন্ধীক রচনা করে, দ্বর্গকানী যেমন করিয়া পশ্যে সপ্তয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অপ্রান্ত যতে তিলে ভিলে দিনে দিনে মনুকৃদ্লালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যথন তিনি কোশলে আশ্চর্য স্কৃদ্রভালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যথন তিনি কোশলে আশ্চর্য স্কৃদ্রভালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলে। অবশেষে যথন তিনি কোশলে অশ্চর্য স্কৃদ্রভালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলে। অবশেষে হইলেন। প্রভুর উয়তির সংগ্র সংগ্রের ভূতেরও উয়তি হইল; অন্থে অন্থেপ তাঁহার কেঠাবাড়ি জ্যোভজ্মা এবং প্জার্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এক কালে সামান্য তহািল্লার-শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভতপূর্ব কালের ইতিহাস। বর্তমান কালে মুকুন্দবাব্র একটি পোষ্যপত্ত আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গোরীকান্তের স্থানিক্ষত নাতজামাই আন্বকচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পত্ত রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না— সেইজনা বার্ধকাবশত নিজে যথন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তথন প্রতকে লন্ঘন করিয়া নাতজামাই অন্বিকাকে আপন কার্বে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্মা বেশ চলিতেছে; প্রের আমলে ষেমন ছিল এখনও সকলই প্রায় তেমনি আছে. কেবল একটা বিষয়ে একট্ প্রভেদ ঘটিয়াছে— এখন প্রভূ-ভূত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্মোর সম্পর্কা, হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। প্রেকালে টাকা সম্ভা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছ্, স্মলভ ছিল, এখন সর্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত ইইয়াছে: নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোণে চইতে।

ইতিমধ্যে বাবনুদের বাড়িতে দৌছিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমশ্রণে দেওরানজির পোঁচী ইন্দাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কোত্হলী অদ্উপ্রেবের রাসারনিক পরীক্ষাশালা। এখানে কতকগ্রা বিচিত্রচরিত্র মান্য একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ-বিরোগে নিরভ কত চিত্রবিচিত্র অভূতপ্র ইতিহাস স্ভিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বউভাতের নিমন্ত্রণম্থলে, এই আনন্দকার্যের মধ্যে দুটি দুই রক্ষের মানুষের দেখা হইল, এবং দেখিতে-দেখিতে সংসারের অগ্রান্ত জালব্নানির মধ্যে একটা নৃতন বর্দের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নৃতন রক্ষের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলন্তে মনিব-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্থা নয়নতারা যখন বিলন্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকমের ব্যাস্ততা, শাবীরিক অস্বাস্থা প্রভৃতি দুই-চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজ্ঞনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ বাদও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা ব্রিকতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই— ম্কুন্দবাব্রা প্রভূ, ধনী বটেন, কিন্তু কুলমর্যাদার গোরীকানত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেণ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেণ্ঠতা ভূলিতে পারে না। সেইজন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেন্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি ব্রিঝয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছ্তেই খাওয়ানো গেল না।

একবার মনুকৃন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা **অপেকা** বৃহত্তর বিশ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা ষাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড়ো স্কুনর। আমাদের ভাষায় স্কুনরীর সহিত স্থির-সোদামিনীর তুলনা প্রসিম্প আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থালেই থাটে না কিন্তু ইন্দ্রাণীকে থাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রথম জন্ত্রাল একটি সহজ শক্তির ম্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাধিয়া রাখিয়াছে। বিদাং তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্বাঙ্গো নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তর্থ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিম্প।

এই স্কুদরী মেয়েটিকে দেখিয়া মৃকুদ্দবাব্ তাঁহাব পোষাপ্তের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গোরীকাশ্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুজনিতে গোরীকাশ্ত কাহারও নিকটে নান ছিলেন না; তিনি প্রভুর জনা প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উমতি হউক এবং কর্তা তাঁহার প্রতি বন্ধ্র নাায় বাবহার করিয়া তাঁহার যতই প্রশ্রম দিন, তিনি কথনও প্রমেও, স্বন্ধেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মাথে, এমন কি. প্রভুর প্রসংগা তিনি যেন সমত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছ্তেই সম্মত হন নাই। প্রভুজন্তির দেনা তিনি কড়ায় গণডায় শোধ করিতেন, কুলমর্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মৃকুদ্দলালের পাতের সহিত তিনি তাঁহার পোঁচার বিবাহ দিতে পারেন না।

ভ্তোর এই কুলগর্ব মৃকুন্দলালের ভালো লাগে নাই। তিনি আশা করিরাছিলেন, এই প্রস্তাবের স্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অন্ত্রহ প্রকাশ করা হইবে। গোরীকানত বখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মৃকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকন্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিম্খভাব গোরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুন্দেলের নাার ব্যক্তিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পোঁহীর সহিত এক পিত্মাত্হীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া ভাছাকে

ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদর্গবিতি পিতামহের পৌৱী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভূগতে গিরা আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভূপন্নী নরনতারার অন্তঃকরণে স্মধ্র প্রীতিরম উদ্বেলিত হইরা উঠে নাই সে কথা বলা বাহ্লা। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগ্রলি স্পর্ধা নরনতারার বিশ্বেষক্যায়িত কম্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যত স্মান্তিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিব-বাড়িতে এত ঐশ্বর্ষের আড়ন্বর করিয়া প্রভূদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশাক ছিল।

িশ্বতীয়, ইন্দ্রাণীর রুপের গর্ব। ইন্দ্রাণীর রুপটা ছিল সে বিষরে সন্দেহ নাই, এবং নিদ্দপদম্প ব্যক্তির এত অধিক রুপ থাকা অনাবশাক এবং অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার গর্বটা সম্পূর্ণ নরনতারার কম্পনা। রুপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এইজন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীর, ইন্দ্রাণীর দাশ্ভিকতা, চলিত ভাষার বাহাকে বলে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাশ্ভীর্য ছিল। অত্যুক্ত প্রির পরিচিত ব্যক্তি বাতীত সে কাহারও সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গারে পড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইরা সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওরা, সেও তাহার স্বভাবসিম্প ছিল না।

এইর্প নানাপ্রকার অম্লক ও সম্লক কারণে নরনতারা ক্রমশ উত্তপত হইরা উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক স্ত ধরিরা ইন্দাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্থানী "আমাদের দেওরানের নাতনি" বলিরা বারন্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় ম্খরা দাসীকে শিখাইরা দিল—সে ইন্দাণীর গারের উপর পড়িয়া সখীভাবে তাহার গহনাগ্লি হাত দিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল: -কণ্ঠী এবং বাজ্বদের প্রশংসা করিয়া জিল্লাসা করিল, "হাঁ ভাই এ কি গিল্টি-করা।"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীরম্থে কহিল, "না, এ পিতলের।"

নয়নতারা ইন্দাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কী করছ, এই খাবারগালো হাটখোলার পালকিতে তুলে দিয়ে এসো-না।" অদ্রে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রালী কেবল মৃহত্রেকালের জন্য তাহার বিপ্রেপক্ষ্যক্ষারাগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মৃথের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিন্টায়প্র্ণ সরা ধ্রি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পালকির উন্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিণ্টার উপহার প্রাণ্ড হইরাছেন তিনি শশবাস্ত হইরা কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কণ্ট করছ, দাও-না ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দাণী তাহাতে সম্মত না হইরা কহিল, "এতে <mark>আরু কন্ট কিসের।"</mark> অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও।"

हैन्द्रानी कहिन, "ना, आंग्रिहे नित्त बाव्छ।"

বলিরা, অরপ্ণা বেমন দ্নিশ্বগশ্ভীর মূখে সম্ক ক্লেহে ভক্তকে স্বহস্তে অর ভূলিরা দিতে পারিতেন, তেমনি অটল দ্নিশ্ব ভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিন্টার রাখিরা আসিল— এবং সেই দ্ব-মিনিট-কালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনীগৃহবধ এই স্বল্পভাবিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মতো প্রাণের স্থীম্ব স্থাপনের জন্য উদ্ধানিত হইয়া উঠিল।

এইর পে নয়নতারা স্মাজনস্থাভ নিষ্ঠ্র নৈপ্ণাের সহিত যতগর্লি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনােটাকেই গায়ে বি'ধিতে দিল না— সকলগ্রিলই তাহার অকলক সম্বজ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙিয়া-ভাঙিয়া পাড়িয়া গোল। তাহার গশ্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা ব্রিকতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ষাহারা শাশ্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতরর্পে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞা-ভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অণ্ডরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনাদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব ইইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দ্রসম্পর্কের নিঃস্ব পিসতৃতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়; সেই বামাচরণ এখন বিনাদের সেরেস্তায় একজন সামানা কর্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনও মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সপ্রে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জনা গৌরীকান্তকে বিস্তর অন্নয়-বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে ক্ষন্দ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্ভতায় গৌরীকান্তের অনতঃপ্রের সকলেই আশ্চর্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই অকালপকতার নিকট ম্খাচারা লাজকে ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেরেটির অনর্গল কথায়-বার্তায় এবং চেহারায় বড়োই খুলি হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলের বংকিণ্ডং ত্রিট থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তানে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেন্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারায় বিবাহ হয়।

এই-সকল কথা মনে করিরা ইন্দ্রাণী কোনো সান্ত্রনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশি করিরা বাজিতে লাগিল। মহাভারতে-বার্ণত শ্রুচাচার্যদ্হিত। দেববানী এবং শমিষ্টার কথা মনে পড়িল। দেববানী বেমন তাহার প্রভুকনা। শমিষ্টার দর্প চ্র্ল করিরা তাহাকে দাসী করিরাছিল, ইন্দ্রাণী র্যাদ তেমনি করিতে পারিত তবেই বলোপব্রু বিধান হইত। এক সমর ছিল, যথন দৈতাদের নিকট দৈতাগ্রু শ্রুচাচার্বের নাম ম্কুন্দবাব্র পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গোরীকান্ত একান্ত আরশাক ছিলেন। তথন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে ম্কুন্দবাব্রে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন— কিন্তু তিনিই ম্কুন্দলালের বিষরসাপ্তিকে উর্লাতর চরম সীমার উত্তীর্ণ করিরা দিয়া সর্বপ্রকার শৃত্থলা স্থাপন করিয়া গিরাছেন, অতএব আজ আর ভাইছেল সমরল করিয়া প্রস্তুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবেশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাছি

পরগনা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জনাই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জান্ময়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা বে একপ্রকার দান করা সে কথা কি অঃজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে। "আমাদেরই দত্ত ধনমানের গবেঁ তোমরা আমাদিগকে অঃজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ" ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্রুপ্থ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তাহরে স্বামী প্রভূগ্রের নিমল্যণ ও ভাহার পরে জমিদারি কাছারির সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া তাহার শরনকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভ্তে থবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী-স্তার স্বভাব প্রায়ই একর্প হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাং কোনো কোনো স্থলে স্বামী-স্তার স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সম্চিত এবং সংগত বলিয়া বোধ হয় যে আমরা আশা করি, এই নিয়ম ব্রিথ অধিকাংশ স্থলেই থাটে। বাহা হউক, বর্তমান ক্ষেত্রে অন্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দ্ই-একটা বিষরে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা বার। অন্বিকাচরণ তেমন মিশ্বক লোক নহেন। তিনি বাহিরে বান কেবলমাত্র কাজ করিছে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে প্রোমাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাস্থীয়ভার আক্রমণ হইতে আন্মরক্ষা করিবার জন্য এক দ্বর্গম দ্রের মধ্যে তিনি এবং তাহার কর্তব্য কর্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাহার সমস্ত জাবন প্রাণ্ড

ভূষণের ছটা বিশ্তার করিয়া যখন স্ফান্স্ততা ইন্দ্রণী ঘরে প্রবেশ করিল তখন অন্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কী-একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিতভাবে জিল্ঞাসা করিলেন, "তোমার কী হরেছে।"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেন্টা করিয়া **কহিল,** কৌ আর হবে। সম্প্রতি আমার স্বামীরত্বের সন্ধো সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অন্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "সে তো আমার মগোচর নেই। তংপরের ?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা ধর্নিতে ধর্নিতে বলিল, "তংপ্রে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েছে।"

অন্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাদরটা কী রকমের।"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া, তাঁহার গ্রাীবা বেন্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ খেকে যে রক্ষের পাই ঠিক সে রক্ষের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিরা গেল। সে মনে করিরাছিল শ্বামীর কাছে এ-সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না: কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না এবং ইহার অন্ত্রপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপ্রের্থ কথনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী বতই সংবত সমাহিত হইন্না থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সম্দর স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিরা ফেলিত—স্বোনে লেলমান্ত আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অন্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শ্নিরা মর্মান্তিক ক্রম্ম হইরা উঠিলেন। বলিলেন, 'এখনই আমি কাজে ইস্ভফা দিব।" তংক্ষণাং তিনি বিনোদবাব্বক এক কড়া চিঠি निधिरा छेमाछ इदेरमन।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদ্র-পাতা মেজের উপর স্বামীর পারের কাছে বাসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহ্ন রাখিয়া বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অন্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হ্দয়ম্ণালে একটিমাত্র পন্মের মতো ফ্রটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অত্তর হইতে সে ষেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসপ্তিত অনেকগ্র্লি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। ম্কুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের ষে-একটি অচল নিন্ঠা ও ভার্ত ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্প্র্ণ প্রাণ্ড হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অপণ করা ষে তাহাদের কর্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দ্যুবম্ধম্ল হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্ন্শিক্ষিত স্বামী ইছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজ্বনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ক্রীর হ্দয়ের দ্যু সংস্কার অন্সরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টাচিত্তে বিনোদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী বদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদ্বিহারীর কাজ ছাড়িয়া দিবে, এ তাহার কিছুতেই যনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মূদ্ মিষ্ট স্বরে কহিল, "বিনোদব ব্রু তো কোনো দোষ নেই, তিনি এর কিছ্ই জানেন না— তাঁর দ্বীর উপর রাগ ক'রে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সংগ্য ঝগড়া করতে যাবে কেন।"

শ্বনিয়া অন্বিকাবাব, উচ্চৈঃন্বরে হাসিয়া উঠিলেন; নিক্সের সংকশ্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে। কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন, ওদের ওখানে আর কখনও তোমাকে পঠাছি নে।"

এই অলপ একটা ঝড়েই সেদিনকার মতো মেঘ কাটিয়া গেল, গ্র প্রসন্ন হইরা উঠিল, এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিক্ষাত হইরা গেল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী অন্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারির কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতাশতনিভার ও অতিনিশ্চয়তা -বশত কোনো কোনো স্বামী ঘরের স্বীকে ষের্প অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারির প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারির আর এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা বে তাহাকে আর বাঁলয়া বােধ হর না— তাহা অভাসত, এবং তাহার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ স্কৃতগাপথ অবসম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্তির মধ্যে কুবেরের ভাশ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য নানা লোকের পরামশে তিনি গোপনে নানাপ্রকার আজগনি বাবসারে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত, দেশের সমস্ত বাবলা গাছ জমা লইয়া গোর্র গাড়ির চাকা তৈরি করাইবেন; কখনও পরামশ হইত, স্ক্রেরনের সমস্ত মধ্চক্র তিনি আহরণ করিবেন: কখনও লোক পঠিইয়া

পশ্চিম-প্রদেশের বনগৃলে বন্দোবদত করিয়া হরীভকীর ব্যবসার একচেটে করিবার আরোজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা ব্রিতেন বে, অন্য লোকে শুনিলে হাসিবে, সেইজন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষত অন্বিকাচরপকে তিনি একট্ বিশেষ লক্ষ্ম করিতেন; অন্বিকা পাছে মনে করেন, তিনি টাকাগ্র্লো নন্ট করিতে বিসরাছেন, সেজন্য মনে মনে সংকুচিত ছিলেন। অন্বিকার নিকট তিনি এমন ভাবে থাকিতেন যেন অন্বিকাই জামদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমল্যণের পর্যাদন হইতে নয়নভারা তাঁহার স্বামীর কানে মল্য দিতে লাগিলেন—
"তুমি তো নিজে কিছ্ই দেখ না, তোমাকে অন্বিকা হাত তুলিয়া বাহা দের তাহাই
তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা
কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্থাী বা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না
তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পায় কোখা
হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জ্যোরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার
বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার
দাসীকে কী-সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্বল প্রকৃতির লোক—এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভার না করিরাও থাকিতে পারে না, অপর দিকে যে তাহার কানে বের্প সন্দেহ তুলিয়া দের সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেঞ্জার যে চুরি করিতেছে মৃহ্তুকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষত কাঞ্জ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল— অথচ কেমন করিয়া ম্যানেঞ্জারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাশতা সে জানে না। স্পত্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মুশকিল হইল।

অন্বিকাচরণের একাধিপতো কর্মাচারীগণ সকলেই ইবানিবত ছিল। বিশেষত গোরীকানত তাঁহার যে দ্রসম্পকীর ভাগিনের বামাচরণকে কান্ধ দিরাছিলেন অন্বিকার প্রতি বিশ্বেষ তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অন্সারে সেনিক্রেকে অন্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অন্বিকা তাহার আন্ধীর হইরাও কেবলমার ইবাবশতই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপবৃত্ত বোগাতা আপনি জোগার এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজ্ঞারের কাজকে সে অতান্ত ভুক্ত জ্ঞান করিত; বিলত, সেকালে রথের উপর বেমন ধ্রজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজকে ম্যানেজ্ঞার সেইর্প— বোড়া বেটা থাটিরা মরে আর ধ্রজান মহাশার রথের সপো সপো কেবল দর্শভরে দ্বিলতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপ্ৰে কাজকর্মের কোনো খেজিখবর লইত না—কেবল যখন ব্যাবসা উপলক্ষে হঠাং অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাগ্যিকে ডাকিয়া জিজাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে। খাজাগ্যি টাকার পরিমাণ বলিলে কিণ্ডিং ইতস্তত করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া কেলিত—কেন তাহা পরের টাকা। খাজাগ্যি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত, তাহার পরে কিছ্কোল ধরিয়া অন্বিকাবাব্র নিকট বিনোদ কৃণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোনোমতে তাহার সহিত সাক্ষাধ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অন্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া, তহবিলে প্রায় আমানতি সদর-খাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি থরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় বায় হইয়া গেলে বড়োই অস্থাবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মতো ল্কাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সন্বন্ধে কোনো কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না; পত্র লিখিলেও কোনো ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষ্লক্ষা ছিল, আর কোনো লক্ষা ছিল না. এইজনা সে কেবল সাক্ষাংকারকে ভরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন অন্বিকাচরণ বিরক্ত হইরা লোহার সিন্ধ্বের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওরা একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দ্বলপ্রকৃতি যে, প্রভূ হইরাও স্পণ্ট করিরা এ সন্বন্ধে কোনোপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অন্বিকাচরণের ব্থা চেন্টা। অলক্ষ্মী ষাহার সহার লোহার সিন্ধ্বের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে-সকল কথা পরে হইবে।

অন্বিকাচরণের কড়া নিরমে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তান্ত ইইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়। দিল তখন সে কিছু খাদি ইইল। গোপনে একে একে নিন্দাতন কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গোরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপ্র্বক পাশ্রবতী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্বিকাচরণ কথনও সে কাজে প্রব্যুত হইতেন না। এবং মকন্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপসের চেন্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পন্ট ব্ঝাইয়া দিল, অন্বিকাচরণ নিশ্চর অপর পক্ষ হইতে ঘ্র লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই— যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে বে ঘ্র না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইর্পে গোপনে নানা মুখ হইতে ফ্ংকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল— কিবতু সে প্রতাক্ষভাবে কোনো উপার অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষ্লক্ষা; ম্বিতীয়ত আশক্ষা, পাছে সমস্ত-অবস্থাভিজ্ঞা অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।

অবশেষে নরনতারা স্বামীর এই কাপ্রের্যতার জ্বলিরা প্রতিরা বিনোদের অজ্ঞাত-সারে একদিন অন্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দার আডাল হইতে বলিলেন, "তোমাকে আর রাখা হবে না, ভূমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব ব্রিফার দিয়ে চলে বাও।"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইষছে সে কথা অন্বিকা প্রেই আভাসে জানিতে পারিরাছিলেন সেজনা নরনতারার কথার তিনি তেমন আশ্চর্য হন নাই: তংক্ষণাং বিনোদবিহারীর নিকট গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিম্কৃতি দিতে চানা"

বিনোদ শশবাস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনে ই না।" অন্বিকাচরণ প্নের্বার জিঞ্জাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোনো সন্দেক্তর কারণ ঘটেছে।"

বিনোদ অত্যত অপ্রতিভ হইরা কহিল, "কিছুমার না।"

অন্বিকাচরণ নরনতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিরা আপিসে চলিরা আসিলেন, বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছু দিন গেল।

এমন সময় অন্বিকাচরণ ইন্ফুরেঞ্জায় পড়িলেন। শন্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব লতা-বশত অনেক দিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দের এবং অন্যান্য কাজের বড়ো ভিড়। সেইজন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অন্বিকাচরণ হঠাং আপিসে আসিরা উপস্থিত হইলেন। সেদিন কেহই তাহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, "আপনি বাড়ি বান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।"

অন্বিকাচরণ নিজের দ্বালতার প্রসংগ উড়াইয়া দিয়া, ডেন্ফে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাং অত্যুক্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অন্তিকাচরণ ডেম্ক্ খ্লিরা দেখেন তাহার মধ্যে তাহার একখানি কাগন্ধও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কী"; সকলেই যেন আকাশ হইতে পাড়িল, চোরে লইয়াছে কি ভতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশার, আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন। সকলেই জ্বানেন, ওর কাগজপত্ত বাব, নিজে তলব ক'রে নিরে গেছেন।"

অন্বিকা রুখে রোধে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিল্ঞাসা করিলেন, "কেন।"

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন করে বলব।"

বিনোদ অন্বিকাচরণের অন্পশ্থিতিস্বোগে বামাচরণের মন্দ্রণাক্তমে ন্তন চাবি তৈযার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেম্কা ধ্রিলয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না— অন্বিকা অপ্যানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অন্বিকাচরণ ডেন্ফে চাবি লাগাইয়া কন্পিতদেহে বিনোদের সম্পানে গেলেন—
বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে। সেধান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে তাহার
সমসত হাদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্পিরসৌদামিনী আন্ধ স্থির রহিল না-- তাহার বন্ধ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘরুঞ্চ চক্ষ্প্রান্ত হইতে উন্মৃত্ব বন্ধুলিখা স্তীর উগ্র জ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই প্রেস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যন্ত নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিরা অন্বিকার রাগ থামিরা গেল— তিনি বেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিরা বলিলেন. "বিনোদ ছেলেমান্ব, দ্বলিস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শ্নে ভার মন বিগড়ে গেছে।"

তখন ইন্দ্রাণী দৃই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেন্টন করিরা তাঁহাকে বন্ধের কাছে টানিরা লইরা আবেগের সহিত চাপিরা ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দৃই চন্দ্রর রোবদীপিত ম্লান করিরা দিরা ঝর্ ঝর্ করিরা অপ্র্যুক্তল করিরা পড়িতে লাগিল। প্রিবীর সমস্ত অন্যার হইতে, সমস্ত অপ্যান হইতে, দৃই বাহ্যপাশে টানিরা লইরা সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়।

স্পির হইল অন্বিকাচরণ এখনই ক্র ছাড়িয়া দিবেন— আজ আর কেই তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুদ্ধ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সাম্প্রনা মানিল না। বখন সন্দিশ্ধ প্রভূ নিজেই অন্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কী শাসন হইল। কাজে জবাব দিবার সংকল্প করিয়াই অন্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম সকল আরামবিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হংগিশেডর মধ্যে জনুলিতে লাগিল।

#### পরিশিন্ট

এমন সময়ে চাকর আসিয়া থবর দিল, বাব্দের বাড়ির খাজাণ্ডি আসিয়াছে। অন্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষ্লজাবশত খাজাণ্ডির মুখ দিয়া তাহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইজন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত লিখিয়া খাজাণ্ডির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাণি তংসম্বান্ধ কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।" অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

তদ্বেরে শ্নিলেন, যখন হইতে অন্বিকাচরণের সতর্কতাবশত খাঞ্জাণ্ডখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর-একটা ব্যাবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রুস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ চড়িয়া ঘাইতেছিল—ততই ন্তন ন্তন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেন্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ খণে নিমন্ন হইয়ছে। অন্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই স্যোগে তহবিল হইতে সম্মত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাকাগাড় পরগনা অনেক কাল হইতেই পাশ্ববিতী ক্ষমিদারের নিকট রেহেনে আবন্ধ; সে এ-পর্যন্ত টাকার জনা কোনোপ্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা স্মৃদ ক্ষমিতে দিয়াছে, এখন সমর ব্রিয়া হঠাৎ ডিক্তি করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই তো বিপদ।

শ্নিরা অন্বিকাচরণ কিছ্ক্ষণ স্তন্দ্তিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আঞ্জিক্ট ভেবে উঠতে পার্রছি নে— কাল এর প্রমশ্র করা যাবে।"

খাজাণ্ডি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অন্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপ্রে আসিয়া অন্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইরা কহিলেন, "বিনোদের এ অবন্থায় তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।"

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরম্তির মতো স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অস্তরের সমস্ত বিরোধন্দ্র সবলে দমন করিয়া নিন্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, এখন ছাড়তে পার না।"

তাহার পর 'কোধার টাকা' কোধার টাকা' করিরা সন্ধান পড়িরা গেল— রখেন্ট পরিমাণে টাকা আর জটে না। অন্তঃপ্রে হইতে গহনাগ্রিল সংগ্রহ করিবার জনা জন্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপ্রেশ ব্যাবসা উপলক্ষো বিনোদ সে চেন্টা করিয়াছিলেন, কখনও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অন্নর-বিনর করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগর্নি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না; তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারি দিক হইতে সকলই থাসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এখন এই গহনাগ্রনি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল— এবং ইহা তিনি অণ্ডিম আগ্রহ-সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

বখন কোথা হইতেও কোনো টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিসো-দ্র্কুটির উপরে একটা তীর আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্তবা তাহা তো করিয়াছ, এখন তুমি ক্ষান্ত হও: যাহা হইবার তা হউক।"

শ্বামীর অবমাননায় উদ্দীপত, সতীর রোষানল এখনও নির্বাপিত হর নাই দেখিরা অন্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যার বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একাশত নির্ভার করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইরাছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাহার নিজের বিষয় আবন্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেন্টা করিবেন। কিন্তু ইন্যানী তাহাকে মাথার দিবা দিয়া বলিল, "ইহাতে আর ত্যি হাত দিতে পারিবে না।"

অন্বিকাচরণ বড়ে। ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আন্তে আন্তে ব্ঝাইবার যতই চেন্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অন্বিকা কিছু বিমর্থ হইয়া, গান্টীর হইয়া, নিঃশন্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দর্ক খ্লিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালার স্ত্রাকার করিল এবং সেই গ্রুভার থালাটি বহা কণ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষং হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমার ক্রেছের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মার্বাধ বংসরে বংসরে অনেক বহুমূল্য অলংকার উপহার পাইয়া আসিয়াছে: মিতাচারী ন্যামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সনতানহীন রমণীর ভাশ্ডারে অলংকারর্পে র্পান্তরিভ ধইয়াছে। সেই সমস্ত ন্বর্গমাণিকা ন্বামীর নিকট উপন্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, আমার এই গহনাগালি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উন্ধার করিয়া আমি পানবার ভাহার প্রভবংশকে দান করিব।"

এই বলিয়া সে সঞল চক্ষ্মু দ্রিত করিয়া মণ্ডক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলগন্তকেশধারী, সরলস্পরম্খছবি, শাণ্ডদেনহহাসাময়, ধীপ্রদীশত উক্ষ্মেশ-গোরকাণিত বৃশ্ধ পিতামহ এই মৃহত্তে এখানে উপশ্বিত আছেন, এবং তাহার নত মণ্ডকে শীঙল দেনহহস্ত রাখিয়া ভাহাকে নীরবে আশীবাদ করিতেছেন।

বীকাগাড়ি পরগনা প্নেশ্চ কর হইরা গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভণ্গ করিরা গতভূষণা ইন্দাণী আবার নরনতারার অণতঃপ্রে নিমন্ত্রণে গমন করিল। আর তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।

# ক্ষর্বিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় প্রার ছ্রটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাত য় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙেগ দেখা হয়। তাঁহার বেশভুবা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া দ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা-বার্তা শর্মেরা আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। প্রথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম প্রাম্প করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এনন-সকল অশ্রতপূর্বে নিগচে ঘটনা ঘটিতেছিল, রশিয়ানরা যে এত দরে অগ্রসর হইয়াছে, ইংর.জদের যে এমন-সকল গোপন মংলব আছে দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা থিচডি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমুহত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইয়া ছিলাম। আমাদের নব-পরিচিত আলাপীটি ঈষং হাসিয়া কহিলেন . There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সাত্রাং লোক্টির রুক্ম-সুক্ম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষ্যে কখনও বিজ্ঞান বলে, কখনও বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনও পার্মির বয়েত আওজাইতে থাকে: বিজ্ঞান বেদ এবং পাসিভাষায় আমাদের কোনোর প অধিকার না থাকাতে ভাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরেত্র বাডিতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়সফিস্ট্ অন্মায়িটির মনে দুঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাতীর সহিত কোনো-এক রকমের অলোকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে— কোনো-একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজ্ম অথবা দৈবদন্তি, অথবা সাক্ষ্য শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছা। তিনি এই অসামান্য লোকের সমদত সামান্য কথাও ভক্তিবিহৃত্ব মুংধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বেধে হইল, অসামানা ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা ব্ৰিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুলি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা শ্বিতীয় গাড়ির অপেকায় ওরেটিংরুমে সমবেত হইলাম। তথন রাহি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শ্রিনলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘ্মাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য বান্ধিটি নিম্নালিখিত গলপ ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাহে আমার এাব ঘ্ম হইল না।--

রাজাচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যথন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তথন আমাকে অলপ্রয়ুক্ত ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুদ্ধ করিয়া দিল।

বরীচ জারগাটি বড়ো রমণীর। নিজনি পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শাসতা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপশ্রংশ) উপলম্খরিত পথে নিপ্রান্ত করি মতো পদে পদে বাকিয়া বাকিয়া দ্রত ন্তো চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাধানো দেড় শত সোপানময় অত্যচ্চ ঘাটের উপরে একটি শেত-

প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদম্লে একাকী দাঁড়াইরা আছে— নিকটে কোথাও লোকালর নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বংসর প্রে শ্বিতীয় শা-মাম্দ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নান্দালার ফোয়ারার মূখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিণত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভ্ত গ্রের মধ্যে মর্মারখিচত স্নিশ্ধ শিলাসনে বসিরা, কোমল নশ্ন পদপক্ষর জ্বলাশরের নির্মাল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিরা, তর্শী পার্রাসক রমণীগণ স্নানের প্রে কেশ মূক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোরারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাখরের উপর শ্রে চরণের স্কুদর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মতো নির্দ্ধনবাসপীড়িত সাল্পানীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শ্রা বাসম্থান। কিন্তু আপিসের বৃষ্ধ কেরানি করিম খা আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিরাছিল। বলিরাছিল, "ইছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনও এখানে রাগ্রিষাপন করিবেন না।" আমি হাসিরা উড়াইয়া দিলাম। ভূত্যেরা বলিলা, তাহারা সম্থা পর্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আদিয়া এই পরিতাক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বৃক্তের উপর বেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি বতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া, অবিশ্রাম কাঞ্চমর্ম করিয়া, রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সংতাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপ্রে নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শস্তু। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব প্লাথের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অন্তেপ অস্পে যেন জীপ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদাপশিমারেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল— কিম্তু আমি বেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার স্তুপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পন্ট মনে আছে।

তথন গ্রীষ্মকালের আরশ্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। স্বাস্তের কিছ্ প্রে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিশ্নতলে একটা আরমকেদারা লইরা বসিয়াছি। তথন শৃস্তা নদী শীর্ণ হইরা আসিয়াছে; ওপারে অনেকথানি বাল্তট অপরাহের আভার রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানম্লে স্বছ্ অগভীর জলের তলে ন্ডিগ্লিল বিক্ বিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাসছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী প্লিনা ও মৌরির জ্ঞাল হইতে একটা ঘন স্গান্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

স্থা বখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তংক্ষণাং দিবসের নাট্যশালার একটা দীর্ঘ ছারাবর্বনিকা পড়িয়া গেল—এখানে পর্যতের ব্যবধান থাকাতে স্থান্তের সমর আলো-আধারের সন্মিলন অধিকক্ষণ স্থারী হর না। খোড়ার চড়িয়া একবার ছাটিরা বেড়াইরা আসিব মনে করিরা উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সমরে সিড়িতে পারের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে কিরিয়া দেখিলাম—কৈহ নাই।

ইন্দ্রিরের দ্রম মনে করিয়া প্নরায় ফিরিয়া বিসতেই, একেবারে অনেকগ্র্লি পারের শব্দ শোলা গেল— যেন অনেকে মিলিয়া ছ্টাছ্রিট করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈবং ভয়ের সহিত এক অপর্প প্লক মিলিত হইয়া আমার সর্বাণ্য পরিপ্রা তুলিল। বদিও আমার সন্ম্থে কোনো ম্তি ছিল না তথাপি স্পন্ট প্রত্যক্ষবং মনে হইল যে, এই গ্রীজ্মের সায়াহে একদল প্রমোদচণ্ডল নারী শ্রুতার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্দ্রন প্রাসাদে কোথাও কিছ্মাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পন্ট শ্রেনিতে পাইলাম নির্বরের শতধারার মতো সকোতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রত অনুধাবন করিয়া আমার পাশ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। লাহারা যেমন আমার নিকট অদ্শা, আমিও যেন সেইর্প তাহাদের নিকট অদ্শা। নদী প্রবং স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পন্ট বোধ হইল, স্বছ্নতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগ্রিল বলর্মশিঞ্জত বাহ্রিক্ষেপে বিক্ষ্ব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া স্বীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছ্বিড্য়া মারিতেছে এবং সন্তর্গকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দ্রোশি মুক্তাম্থিত মতো আকাশে ছিটিয়া পডিতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভরের কি আনন্দের কি কৌত্হলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিম্তু সম্মুখে দেখিবার কিছ্ই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পদ্ট শোনা ষাইবে— কিম্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা ষায়। মনে হইল, আড়াই শত বংসরের কৃষ্ণবর্গ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দুদ্িপাত করি— সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিম্তু গাঢ় অথকারে কিছ্ই দেখা ষায় না।

হঠাং গ্রেমাট ভাঙিয়া হ্ হ্ করিয়া একটা বাতাস দিল— শৃ্স্তার দ্পির জ্বলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুণ্ডিত হইয়া উঠিল, এবং সম্প্রাছারাছর সমস্ত বনভূমি এক মৃহ্তে একসংশ্য মর্মারধান করিয়া যেন দৃঃস্বান হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বানই বলো আর সভাই বলো, আড়াই শত বংসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফালিত, হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চিকতের মধ্যে অনতহিত হইল। যে মায়াময়ীয়া আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্বতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছ্টিয়া শা্স্তার জ্বলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পাড়য়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জ্বল নিম্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ্দ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চালয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশৎকা হইল যে, হঠাৎ বৃথি নিজন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিরা ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশুল আদার করিরা খাটিয়া খাই, সর্বানাশিনী এইবার বৃথি আমার মৃন্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিরা আহার করিতে হইবে: শুন্য উদরেই সকল প্রকার দ্বোরোগ্য রোগ আসিরা চাপিরা ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিরা প্রচুরঘ্তপক মসলা-স্থান্ধ রীতিমত মোগলাই খানা হৃকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যঞ্জনক বলিয়া বাধে হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-ট্রিপ পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড়্ গড়্ শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন গ্রৈমাসিক রিপোট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলন্দেব বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর বিলন্দ্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বসিয়া আছে। রিপোট্ অসমান্ত রাখিয়া সোলার ট্রিপ মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধ্সর তর্জ্বায়াঘন নির্দ্ধন পথ রখচঞ্জব্দে সচ্কিত করিয়া সেই অন্ধকার লৈলান্তবতী নিন্দত্থ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তাশি হইলাম।

সি'ডির উপরে সম্মাধের ঘরটি অতিবৃহং। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কার কার্যখাচত খিলানে বিদতীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকান্ড ঘরটি আপনার বিপালশানাতাভরে অহানিশি গমা গমা করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্তালে তখনও প্রদীপ জনালানো হয় নাই। দরজা ঠোলয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমান মনে হইল, খরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিস্লব বাধিয়া গেল-- যেন হঠাৎ সভা ভগ্য করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁডাইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিল। বেন বহুদিবসের লুস্তা-র্নাশন্ত মাথাঘৰা ও আত্রের মূদ্র গণ্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভপ্রেণীর মারখানে নাঁড়াইয়া শর্মিতে পাইলাম-- ঝর্মার শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কাঁ সূর বাজিতেছে ব্রঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভ্রবনের শিঞ্জিত, কোথাও বা ন্পুরের নিরূপ, কখনও বা বৃহৎ ভায়ঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দ্রে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদ্লামান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধর্নি, বারান্দা হইতে খাঁচার বলেব;লের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুদিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সূচ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অপপ্শা অগামা অবাসতব ব্যাপারই জগতে একমান্ত সত্যা, আর-সমস্তই মিধ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, 'অমুকের জ্যেত পুত্র, তুলার মাশ্ল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অস্তৃত হাস্যকর অমুলক মিধ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অস্থকার ঘরের মার্থানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার ম্সলমান ভূত্য প্রজন্তিত কেরোসিন ল্যাম্প্ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তংক্ষণাং আমার স্মরণ হইল বে, আমি 'অম্কচন্দ্রের জ্যোষ্ঠপ্র শ্রীব্র অম্কনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম বে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অম্ত ফোরারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদ্শ্য অংশ্লির আঘাতে কোনো মারা-সেতারে অননত রাগিশী ধননিত ইতিছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি ও ক্রবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ

কথা নিশ্চর সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশ্ল আদার করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার প্রেক্ষণের অভ্তুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষ্দ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলায়। আয়ার সম্ম্থবতী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেণ্টিত অরালী পর্বতের উধ্বদিশের একটি অত্যুক্তবল নক্ষ্ম সহস্র কোটি যোজন দ্বে আকাশ হইতে সেই অতিতৃক্ত ক্যান্প্থাটের উপর শ্রীষ্ত্র মাশ্ল-কালেক্টরকে একদ্পে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল—ইহাতে আমি বিদ্ময় ও কোতৃক অন্ভব করিতে করিতে কথন ঘ্মাইয়া পড়িয়াছিলায় বালতে পারি না। কতক্ষণ ঘ্মাইয়াছিলায় তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগয়া উঠিলায়— ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে. কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলায় না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষ্মিট অন্তর্মিত হইয়াছে এবং কৃঞ্চপক্ষেব ক্ষ্মীণচন্দ্রালোক অন্ধিকারসংকৃচিত স্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তব্ যেন আমার দপণ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আন্তে আন্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বিলয়া কেবল যেন তাহার অপ্যুৱীখচিত পাঁচ অপ্যুলির ইপ্পিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যনত চুপিচুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোণ্ঠময়, প্রকাণ্ড-শ্নাতাময়, নিদ্রিত ধর্নন এবং সজাগ প্রতিধর্নন -ময় বৃহং প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুম্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কধনও বাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদ্বিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদ্শ্য আহ্বানর্পিণীর অন্সরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পন্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গদ্ভীর নিস্ত্য স্বৃহৎ সভাগ্হ, কত রুম্ধবায়্ ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দৃতীটিকৈ যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মার্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আছিতনের ভিতর দিয়া শ্বেত-প্রস্তররচিতবং কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, ট্রপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি স্ক্রো বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবশেধ একটি বাঁকা ছারি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রক্তনীর একটি রক্তনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অধ্যকার নিশীপে স্বৃণিত্রমণন বোগ্দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকৃল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি!

অবশেবে আমার দ্তী একটি ঘননীল পদার সম্মুখে সহসা ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া বেন নিন্দে অভ্যালি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিন্দে কিছুই ছিল না, কিল্তু ভরে আমার বক্ষের রক্ত দর্ভাশ্ভত হইরা গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংথাবের সাজ্জ-পরা একটি ভীষণ কাফ্লি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বাসয়া ঢুলিতেছে। দুতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিরদংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফ্রান রঙের ফ্লীত পায়জামার নিশ্নভাগে জরির চটি-পরা দুইখানি স্ফুলর চরণ গোলাপি মথমল-আসনের উপর এলসভাবে প্যাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পাশের্ব একটি নীলান্ত ফ্রিকপারে কতকগ্নি আপেল, নাশপাতি, নারাণি এবং প্রচুর আঙ্রের গ্লেছ সন্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পাশের্ব দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মিদরার কাচপাত অতিথির জনা অপেক। করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপ্রব্ধিপের একপ্রকার মাদক স্কাণিধ ধ্যে আসিয়া অমাকে বিহন্ত করিয়া দিল।

আমি কশ্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদ্ধর বেমন লশ্যন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজের শব্দ করিয়া প্রভিয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চাংকার শানিরা চমাকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যান্দপ্রাটের উপরে ঘমান্তকলেরে রিসিয়া আছি— ভোরের আলোর কৃষ্ণক্ষের খণ্ডচাঁদ জাগরণক্রিষ্ট বোগাঁর মতো পাণ্ডুবর্গ হইয়া গেছে – এবং আমানের পাগলা মেহের আলি ভাহার প্রভাহিত প্রথা অনুসারে প্রভাষের জনশ্লা পথে "ভফাত ষাও" "ভফাত ষাও" করিয়া চাংকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইর্পে আমার আরব। উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনও এক সহস বন্ধনী বৃক্তি আছে।

আমার দিনের সহিত রাজের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলার গ্রাণতরাদতালয়ে কমা করিতে বাইতাম এবং শ্নাদবংনমর্য্যী মার্মাবিনী রাল্যিক অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম অংশর সম্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মাবন্ধ অস্তিস্থকে এটাত ভুক্ত মিধ্যা এবং হাসাকর বলিয়া বেধে হাইত।

সন্ধার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহালভাবে জড়াইরা পড়িতাম।
শত শত বংসর প্রে'বাব কোনো-এক আলিখিত ইতিহাসের অভতগতি আর-একটা
মপ্র' ব্যক্তি ইইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোতা এবং আঠ পাশ্লিল্নে
আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাধার এক লাল মখমলের ফেজ তুলিরা— চিলা
পাষভামা, ফ্ল-কাটা কাবা এবং বেশমের দাঘি চোগা পরিয়া, রঙিন র্মালে আতর
মাথিয়া বহ; বঙ্গে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপ্ল বহ্কুডলারিত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উক্তগদিবিশিন্ট বড়ো কেদারার বিসতাম।
যেন রাচে কোনো-এক অপ্র' প্রিয়সন্মিল্নের জনা পরমাগ্রহে প্রস্তৃত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীড়ত হইত ততই কী-বে এক অন্তৃত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক বেন একটা চমংকার গলেপর কতকগ্নিল ছিল্ল অংশ বসন্তের আকৃষ্ণিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাঙ্গাদের বিচিত্র ঘরগ্নিলর মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দ্রে পর্যন্ত পাওয়া যাইত ভাহার পরে আর শেষ

দেখা বাইত না। আমিও সেই ঘ্র্পমান বিচ্ছিন্ন অংশগর্নলর অন্সরণ করিয়া সমস্ত রাহি ঘরে ঘরে ঘ্রিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডদ্বনের আবর্তের মধ্যে, এই কচিং হেনার গণ্ধ, কচিং সেতারের শব্দ, কচিং স্বর্জিজলশীকর্মিশ্র বায়্র হিলোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে কলে কণে বিদর্শেখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফ্রান রঙের পায়জামা, এবং দ্টি শ্লের্জিম কোমল পায়ে বরুশীর্ষ জারর চটি পরা, বক্ষে অতিপিনম্ধ জারর ফ্লেকাটা কাঁচুলি আবম্ধ, মাথায় একটি লাল ট্পি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝালিয়া তাহার শ্লে ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাতে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বশ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপ্রীর মধ্যে গালিতে গালিতে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেডাইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জনলাইয়া ষত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাং দেখিতে পাইলাম, আয়নায় আমার প্রতিবিদেবর পাশের্ব ক্ষণিকের জন্য সেই তর্নী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল— পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপলে চক্ষা-ভারকায় সাগভীর আবেগভীর বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস স্থাদর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত ন্তো আপন যৌবনপ্তিপত দেহলতাটিকে দ্রুত বেংগ উধর্বাভিম্বে আর্বতিত করিয়া— মুহুতিকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিদ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিপা বৃষ্টি করিয়া দিয়া দপণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমুদ্ত সংগ্রম্ম লংঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়রে উচ্ছনাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত : আমি সাজসম্জা ছাডিয়া দিয়া বেশগুহের প্রান্তবতী শ্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিখ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল কবস্পর্শ নিভত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেডাইত, কানের কাছে অনেক কলগ্রেজন শানিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর স্থান্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত/ এবং আমার কপোলে একটি মাদুসোরভরমণীয় সুকোমল ওডনা বারম্বার উডিয়া উডিয়া আসিয়া স্পর্শ কবিত। অকেপ অসেপ যেন একটি মোহিনী স্পিণী তাহার মাদকবেন্টনে আমার স্ব'ংগ বাধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ়-নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম— কৈ আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিল্কু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাল্টদন্তে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দ্বিলতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপরুম করিতেছি, এমন সময় শ্বতা নদীর বালি এবং অরালী পর্বতের শ্বক পরবর্মাশর ধ্বকা তুলিয়া হঠাং একটা প্রবল ঘ্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং ট্বিপ ঘ্রাইতে ঘ্রাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অতাল্ড স্বিমন্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সংশা ঘ্রাইতে অ্বরিতে কেল্ডিকের সমন্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সম্ভকে উঠিয়া স্বান্তলাকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পর্রাদন হইতে সেই কৌডুকাবহ

খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাতে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শর্নিতে পাইলাম, কে যেন গ্রমরিয়া গ্রমরিয়া ব্রুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবতী একটা আর্র অঞ্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালতেছে, 'তুমি আমাকে উম্ধার করিয়া লইয়া বাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিম্ফল স্বশ্নের সমস্ত শ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার ব্রের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের স্বালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া বাও। আমাকে উম্থার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উম্পার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বাংনপ্রবাহের মধ্য হইতে কোনা ম<del>ৰ্</del>জ্ঞমান। কামনাস্কানরীকে তীরে টানিরা তালব ! তাম কবে ছিলে, কোথার ছিলে, হৈ দিবার, পিণাঁ ! তমি কোনা শাঁতল উৎসের তাঁরে অভারেকুঞ্জের ছারার কোনা গাহহাীনা মর্বাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিরাছিলে। তোমাকে কোনা বেদায়ীন দুসা, বনলতা হইতে প্রাম্পকোরকের মতো, মাতক্রোড হইতে ছিল্ল করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বাল্কেরোশি পার হইয়া কেন্ রাজপরেরীর দাসীহাটে বিরুদ্ধের জনা লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোনা বাদশাহের ভত্য তোমার নববিকশিত সলম্ভকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বৰ্ণমান্তা গণিয়া দিয়া, সমন্ত পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগ্যহের অন্তঃপুরে উপহার দিরাছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সার্গগাঁর সংগতি, নাপারের নিরূপ এবং সিরাজের স্বেশমদিরার মধ্যে মধ্যে ছারির ঝলক, বিষের জ্ঞালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসমি ঐশ্বর্যা কী অন্ধত কারাগার ৷ দাই দিকে দাই দাসী বলহের ছবিকে বিজ্ঞাল খেলাইয়া চামর দলেইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুদ্র চবণেব তলে মণিমান্তাখচিত পাদ্কোর কাছে লটোইতেছে: বাহিরের শ্বারের কাছে যমদ্তের মতো হাবাশি দেবদ্তের মতো সাজ করিয়া, খোলা ওলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকাষিত ঈষ্যাফোনল ষড়বন্ধসংকল ভাষণোল্জাল ঐশ্বয়প্রনাহে ভাসমান হইয়া তমি মর্জুমির প্রথমঞ্জরী কোনা নিষ্ঠার মাতার মধ্যে অবতাপি অথবা কোনা নিষ্ঠারতর মহিমাতটে देशकन्ड इट्डेग्लाइटन !

এমন সময় হঠাং সেই পাগলা মেহের আলি চীংকার করিয়া উঠিল "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝটে হাায়, সব ঝটে হাায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে: চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কির্প খানা প্রদত্ত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃন্ধ কেরানি করিম খা আমাকে দেখিয়া ঈবং হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরম্ভ হইয়া কোনো উক্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

ষত বিকাল হইরা আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথার বাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কান্সটা নিতাস্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কান্তে বেশি-কিছু বোধ হইল না—

যাহা-কিছ্ব বর্তমান, যাহা-কিছ্ব আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞিংকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছইড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্টম্ চড়িয়া ছইটিলাম। দেখিলাম, টম্টম্ ঠিক গোধ্লিমহুতে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্বতপদে সিউড়গ্লি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিলাম।

আজ সমসত নিস্তশ্ব। অন্ধকার ঘরগালি যেন রাগ করিয়া মাঝ ভার করিয়া আছে। অন্তাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব. কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খাজিয়া পাইলাম না। আমি শান্মনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একথানা যন্ত হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি: বলি, 'হে বহিল, যে পতেশা তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেন্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দৃশ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাং করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোটা অপ্রজল পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চুড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আদিয়াছিল। অন্ধকার অবণা এবং শুস্তার মসাবিশ জল একটি ভাষণ প্রতাক্ষায় দিথর হইয়া ছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল: এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দত্বিকশিত ঝড় শৃংখলছিয় উস্মাদের মতো পথহান সুদ্ব বনের ভিতর দিয়া আর্ত চাংকাব করিতে কবিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শ্না ঘরগলো সম্পত দ্বরে আছড়াইয়া ভার বেদনায় হাহ্ব কবিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভ্তাগণ সকলেই আপিস্থারে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেই ছিল না। সেই মেঘাছল অনাবস্যার রাতে গ্রের ভিতরকার নিক্ষক্ত অংশকারের মধ্যে আমি স্পন্ট অন্ভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালাংশর তলাগেশ গালিচার উপরে উপড়ে হইয়া পড়িয়া দুই দ্তবন্ধমান্তিতে আপনার আলালাগিত কেশজাল টানিয়া ছিভিতেছে, তাহার গোঁরবর্গ ললাট দিয়া রন্থ ফাটিয়া পড়িতছে, কখনও সেশুক্ত তীর অট্টাস্যে হা-হা কবিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফ্লিয়া-ফাটিয়া কাদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাচিলি ছিভিয়া ফেলিয়া অনাব্ত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মান্ত বাতাবন দিয়া বাতাস গজন করিয়া আসিতেছে এবং মান্তল্পারে বৃদ্ধি আসিয়া তাহার স্বাপ্তা অভিষিক্ত কবিয়া দিতেছে।

সমসত রাত্রি ঝডও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিচ্ছল পরিত্যাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই কাহাকে সাক্রনা কবিব। এই প্রচন্ড অভিমান কাহার। এই অশানত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীংকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও তফাত যাও! সব **ব**েট হ্যার, সব বট্ট হ্যায়।"

দেখিলাস, ভোর হইয়াছে এবং মেহের অ'লি এই ছোর দুর্শোগের দিনেও হথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভাসত চীংকার করিতেছে। হঠাং আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যাষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তংক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছ্টির। গিরা তাহাকে জিজাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝটুট হ্যার রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অঞ্গরের কবলের চতুদিকৈ ঘ্র্মান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীংকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘ্রিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারুবার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিরা করিম খাঁকে ডাকিরা বলিলাম "ইহার অর্থ কী আমায় খালিয়া বলো।"

বৃশ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : এক-সমর ওই প্রাসাদে অনেক অতৃত্ব বাসনা, অনেক উন্মন্ত সন্দেলগের শিখা আলোড়িত হইত— সেই-সকল চিন্তদাহে, সেই-সকল নিচ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রশত্তরখন্ড ক্ষার্থার্ত ত্যার্থ হইরা আছে, সঞ্জীব মান্য পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইরা ফোলিতে চায়। বাহারা তিরাতি ওই প্রাসাদে বাস করিরছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যশত আর কেহ তাহার গ্রাস এডাইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উন্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃশ্ধ কহিল, "একটিমার উপার আছে, তাহা অতাদত দ্র্হ। তাহা তোমাকে বলিতেছি— কিণ্তু তংপদ্বে ওই গ্লেবাগের একটি ইরানী কীতদাসীর প্রাতন ইতিহাস বলা আবশাক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদর্বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিরা খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বীধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্ন্ট্ রুসে একজন স্পেতাখিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেন্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধ্টিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীংকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাব্টি কে খবর পাইলাম না, গলেপরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিরা কৌতুক করিবা ঠকাইরা গেল: গম্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তকেরি উপলক্ষো আমার থিয়সফিস্ট্ আন্দ্রীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিজেদ ঘটিয়া গেছে।

প্ৰাবৰ ১৩০২

# অতিথি

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জ্মিদার মতিলালবাব, নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহে নদীতীরের এক গজের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাব, তোমরা যাছে কোথায়।" প্রশনকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাব, উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।"

ব্রাহমণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁরে নাবিয়ে দিতে পার?" বাব্ সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গোরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো স্কুদর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষ্ম এবং হাসাময় ওপাধরে একটি স্লালত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মালন ধ্রতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহ্লাবজিত; কোনো শিলপী যেন বহু যক্তে নিশ্বত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে প্রজিশেম তাপস-বালক ছিল এবং নিম্পল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মাজিত রাহান্গান্তী পরিসফাট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাব্ তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল, "বস্না।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাব্র চাকরটা ছিল হিন্দ্বস্থানী, মাছ-কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পট্তা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অন্পকালের মধ্যেই স্মুম্প্র করিল এবং দ্ই-একটা তরকারিও অভাসত নৈপ্রেণার সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বেচিকা খ্লিয়া একটি শ্র বন্ধ পরিল; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চূল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মাজিত পইতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকার মতিবাব্র নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাব, তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাব্র স্থাী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাব্র স্থাী অরপ্ণা এই স্কুলর বালকটিকে দেখিয়া স্কোহে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন, আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।

বখাসময়ে মতিবাব, এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দ্ইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপট, নহে; অলপ্রা তাহার দ্বন্ধ আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লব্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বখন সে আহার হইতে নিরুত হইল, তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে বে, তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পার না। তাহার ব্যবহারে লম্জার লক্ষণও লেশমাত দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অলপ্রণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইট্রুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বংসর বরসেই স্বেচ্ছাক্তমে ঘর ছাড়িরা পলাইয়া আসিয়াছে।

অলপূর্ণা প্রদন করিলেন, "তোমার মা নাই?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অল্লপ্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অন্তৃত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালোবাসবেন না।"

অলপূর্ণা প্রদন করিলেন, "তবে তুমি তাকে ছেড়ে এলে বে?"

তারাপদ কহিল, "তাঁর আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেরে আছে।"

অন্নপূর্ণা বালকের এই অস্চৃত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী কথা! পাঁচটি আঙ্কুল আছে ব'লে কি একটি আঙ্কুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদর বরস অলপ, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিত কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নৃতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অতান্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজন্র দ্বেহ লাভ করিত। এমন কি, গ্রেমহাুশরও তাহাকে মারিত না— মারিলেও বালকের আন্ধার পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থার তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুল প্রতিফল খাইয়া বেড়ার সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী বাতার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাডিয়া পলারন করিল।

সকলে খেজি করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অল্র্জনে আর্লু করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড়ো ভাই প্র্যু-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষো তাহাকে মৃদ্ রক্ষণাসন করিবার চেন্টা করিয়া অবশেষে অন্তন্তচিতে বিশ্তর প্রশ্রম এবং প্রক্ষর দিল। পাড়ার মেয়েয়া তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহ্তর প্রলোভনে বাধা করিতে চেন্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি ন্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না: তাহার জন্মনন্দ্র তাহাকে গ্রহান করিয়া দিয়াছে। সে বন্ধনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গ্রণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের ব্হং অন্বন্ধগাছের তলে কোন্ দ্রদেশ হইতে এক সম্যাসী আসিয়া আশ্রম লইয়াছে, অথবা বেদেয়া নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাধিয়া বাধারি ছালিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়ছে, তথন অজ্ঞাত বহিঃপ্রিবনীর ন্নেহহীন ন্যাধানতার জন্য তহার চিন্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দ্ই-ভিনবার পলায়নের পর ভাহার আজ্ঞীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক ভাহার আশা পরিত্যাগ জবিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সংগ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে প্তনির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্ত
হইয়া উঠিল, এমন কি, ষে ব্যাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত
প্রেমহিলাবর্গ যখন বিশেষর্পে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল,
তখন একদিন সে কাহাকেও কিছন না বলিয়া কোথায় নির্দেশশ হইয়া গেল তাহার
আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশ্ব মতো বন্ধনভীর, আবার হরিণেরই মতো সংগীতম্বধ।
বাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের স্বরে তাহার
সমসত শিরার মধ্যে অন্কম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাপে আন্দোলন উপস্পিত
হইত। যথন সে নিতাদত শিশ্ব ছিল তথনও সংগীতসভায় সে বের্প সংযত গদ্ভীর
বয়দক-ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বিসয়া বিসয়া দ্লিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য
সম্বরণ করা দ্রসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যথন
প্রাবণের ব্রিইধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ভাকিত, অরণাের ভিতর মাত্হীন দৈত্যশিশ্ব
ন্যায় বাতাস ক্রুণন করিতে থাকিত, তথন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছ্ত্থল হইয়া উঠিত।
নিস্তর্থ দ্বপ্রহরে বহু দ্র আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ধার স্বায়ায় ভেকের কলরব,
গভীর রাত্রে শ্গালের চীংকারধর্নি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের
মাহে আকৃত্ব হইয়া সে অর্নতিবিলন্ধে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল।
দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম ধরে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মৃথস্থ করাইতে প্রবৃত্ত
হইল, এবং তা্হাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাথির মতাে প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্বেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যান্টিকের দলে জ্টিরাছিল। জৈন্টমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যনত এ অঞ্চল ন্থানে নথানে পর্যায়ক্তমে বারোরারির মেলা হইরা থাকে। তদ্পলক্ষ্যে দ্ই-তিন দল যাত্তা, পাঁচালি, কবি, নর্তকী এবং নানাবিষ দোকান নোকাযোগে ছোটো ছোটো নদী উপনদী দিয়া এক মেলা-অন্তে অন্য মেলার ঘ্রিয়া বেড়ায়। গত বংসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষ্যু জিম্ন্যান্টিকের দল এই পর্যনিশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নোকারোহী দোকানির সহিত মিলিয়া মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার ন্বাভাবিক কোত্ত্ববশত এই জিম্ন্যান্টিকের তাশ্চর্য বাায়ামনৈপ্রো আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁলি বাজাইতে শিথয়াছিল—জিম্ন্যান্টিকের সময় তাহাকে দ্বত তালে লক্ষ্যে ঠ্রংরির সম্রের বাঁশি বাজাইতে হইত—এই তাহার একমাত কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শ্নিরাছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাব্রা মহাসমারোহে এক শথের বালা খ্লিতেছেন— শ্নিরা সে তাহার ক্ষুদ্র বেচিকাটি লইরা নন্দীগ্রামে বালার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাব্র সহিত তাহার সাক্ষাং হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্তমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কম্পনাপ্রবন্দ প্রকৃতি-প্রভাবে কোনো দলের বিশেবস্থ প্রাণ্ড হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিশ্ত এবং মূব্র ছিল। সংসারে অনেক কুংসিত কথা সে সর্বদা দ্বনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃণ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্জিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাণত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছ্তেই থেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই। সে এই সংসারে পশ্চিক জলের উপর দিয়া শুদ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কোতহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাথা সিক্ত বা মালন হইতে পারিত না। এইজনা এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুদ্র দ্ব:ভাবিক তার্পা অন্যানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখল্লী দেখিয়া প্রবাণ বিষয়ী মতিলালবাব্ তাহাকে বিনা প্রশেন, বিনা সন্দেহে, পরম আদরে আহন্যন করিয়া লইয়াছিলেন।

#### শ্বিতীয় পরিচেদ

আহারাদেত নৌকা ছাড়িয়া দিল। অলপ্ণা পরম দেনহে এই ব্রাহানবালককে তাহার ধরের কথা, তাহার আত্মীরপরিজনের সংবাদ জিল্পাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ এতাগত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিতাপ লাভ এরিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপ্ণতার শেষ রেখা পর্যশত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উশ্লম চাণ্ডলো প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিশন করিয়া ভূলিয়াছিল। মেঘনিম্ভে রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধানিমণ কাশত্পশ্রেণী, এবং তাহার উর্ধের্ব সরস সঘন ইক্ষ্যুক্তে এবং তাহার পরপ্রাণ্ডত দ্রিদিগতচুদ্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোনো-এক রুপকথার সোনার কাঠির দপশ্যে সন্মোজন্তত নবীন সৌলদ্বের মতো নির্বাক্ নীলাকাশের ম্পেন্তির সন্মান্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সঞ্জীব, স্পন্দিত, প্রগল্ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় স্ট্চিক্কণ, প্রাচূর্যে পরিপ্র্ণা।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছারার গিয়া আশ্রর লইল। পর্যায়ক্রমে তাল্ সব্জ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শামল আমনধানোর আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিম্খী সংকীপ পথ, ঘনবনবেন্টিত ছারামার গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি দিকে সচলতা সজীবতা ম্খরতা, এই উর্থা-অধোদেশের বার্গিত এবং বৈচিত্রা এবং নির্লিশ্ত স্ক্রতা, এই স্বৃত্ত চিরস্থারী নির্নিমেয় বার্গাহিল বিশ্বজগৎ তর্গ বালকের পরমান্ত্রীর ছিল: মথচ সে এই চণ্ডল মানবক্টিকে এক মাহাতের জনাও দেনহবাহা ন্বারা ধরিয়া রাখিতে চেন্টা করিত না। নদীতীরে বাছার লেজ তুলিরা ছাটিতেছে, গ্রামা টাট্রেন্ডা সম্মুখের দ্ই দড়ি-বাধা পালইরা লাফ দিরা দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাধিবার বংশদশ্ভের উপর হইতে ঝপা করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠ সহাস্যা গলপ করিতে করিতে আবক্ষ জলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দ্ই হন্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাধা মেছানিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমুস্তই সে চিরন্তন অগ্রান্ত কৌত্ত লের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছাতেই তাহার দ্ভির পিপাসা নিব্র হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়ি-মাঝিদের সপো গল্প জাড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল— যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্প্রম কবিষা দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অল্প্রণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, "রাতে তুমি কী খাও।"

তারাপদ কহিল, "ষা পাই তাই খাই: সকল দিন খাইও না।"

এই স্কুদর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথাগ্রহণে উদাসীনা অলপ্ণাকে ঈষং পাঁড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গ্রচ্যুত পাশ্ব বালকটিকে পরিতৃত্ব করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান পাইলেন না। অলপ্ণা চাকরদের ভাকিয়া গ্রাম হইতে দ্ব মিন্টাল প্রভৃতি কয় করিয়া আনিবার জন্য ধ্মধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল, কিন্তু দ্ব খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাব্র তাহাকে দ্ব খাইবার জন্য অন্রেমধ করিলেন: সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগে না।"

নদীর উপর দুই-তিনদিন গেল। তারাপদ রাধাবাড়া, বাজার-করা হইতে নৌকাচালনা পর্যণত সকল কাজেই দ্বেচ্ছা ও তংপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো
দ্শ্য তাহার চোথের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকোত্হল দুষ্টি ধাবিত
হয়, ষে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপান
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দুষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া
আছে: এইজন্য সে এই নিতাসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিণ্ত উদাসীন, অথচ
সর্বদাই ক্রিয়াসন্ত। মান্যমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ম অধিষ্ঠানভূমি আছে, কিন্তু
তারাপদ এই অনন্ত নীলান্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহেব একটি আনকোনজন্ম তরুণা— ভূতভবিষাতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই— সম্মুখাভিম্যে চলিয়া যাওয়াই তাহার
একমাত কার্যা।

এ দিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়েও হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আছেয় না থাকাতে তাহার নির্মাল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মৃদ্রিত হইয়া য়াইত। পাঁচালি, কথকতা, কীতনিগান, য়াগ্রাভিনয়ের স্ফুদীর্ঘ খন্ডসকল তাহার কঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাব্ চিরপ্রধামত একদিন সম্ব্যাবেলায় তাঁহার স্তাী-কন্যাকে রামায়ল পড়িয়া শ্নাইতেছিলেন; কুশলবের কথার স্চনা হইতেছে, এমন সময়ে তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নোকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখ্ন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শ্রনে মান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো স্মিষ্ট পরিপ্র্লিস্বরে দাশ্রায়ের অন্প্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল; দাঁড়ি-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝাঁকিয়া পাঁড়ল; হাস্য কর্ণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সম্বাকাশে এক অপ্র্ল রসস্রোভ প্রবাহিত হইতে লাগিল— দ্ই নিস্তর্খ তটভূমি কৃত্তলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া বেসকল নোকা চলিতেছিল, তাহাদের আরেছিলল ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; বখন শেষ হইয়া গোল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সম্বলনয়না অলপ্শার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকৈ কোলে বসাইরা বক্ষে চাপিয়া তাহার মুখ্তক আদ্রাণ করেন। মতিলালব,ব্ ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে প্তের অভাব প্র্ণ হয়।' কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চার্শশীর অভ্যংকরণ ঈর্ষা ও বিশ্বেষে পরিপ্রেণ হইরা উঠিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চার্শশা তাহার পিতামাতার একমাত সম্তান, তাহাদের পিত্মাতৃদ্দেহের একমাত এধিকারিণা। তাহার থেয়াল এবং জেদের অস্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাধা সম্বংশ তাহার নিজের স্বাধান মত ছিল, কিস্তু সে মতের কিছুমাত স্পিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্তণ থাকিত সেদিন তাহার মারের ভর হইত, পাছে মেরেটি সাজসম্ভা সম্বংশ একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। বাদ দৈবাং একবার চুলবাধাটা তাহার মনের মতো না হইল, তবে সেদিন যতবার চুল খালিয়া যতরকম করিয়া বাধিয়া দেওয়া যাক কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কালাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইর্প। আবার এক-এক সময় চিত্ত যখন প্রসম থাকে তথন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে এতিমানেয় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বিকয়া একেবারে অস্থির অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেরেটি একটি দুর্ভেদ্য প্রতেলিকা।

এই বালিকা তাহার দ্বাধা হ্দয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে চারাপদকে স্তাঁর বিশ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বভোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোশ্ম্মী হইয়া ভোজনের পাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়া রন্ধন তাহার রুচিকর বেধে হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারশ এতিয়াগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগ্লি ষতই তাহার এবং অনা সকলের নানারজন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গুণ আছে ইহা স্বাঁকার কবিতে তাহার মন বিম্থ হইল, অথচ তাহার প্রমাশ যথন প্রশাল হইতে লাগিল, তাহার অসপতাষের মাতাও উচে উঠিল। তারাপদ যেদিন গুললবের গান করিল সেদিন অলপ্রা মনে করিলেন, সংগীতে বনের পশ্ব বশ হয়, মাজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চায়য়ৢ, কেমন লাগল।" সে কোনো উত্তর না দিয়া অতানত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই তালাচিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইর্শ দাড়ায়, কিছুমায় ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগেযে না।

চার্র মনে ঈর্বার উদর হইরাছে ব্রিরা তাহার মাতা চার্র সম্মুখে তারাপদর প্রতি ক্ষেত্র প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সম্প্রার পরে রখন সকাল-সকাল খাইরা চির্শারন করিত তথন অলপ্রা নৌকাকক্ষের স্বারের নিকট আসিরা বসিতেন এবং নিতাবর্ ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অলপ্রার অন্রোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত: তাহার গানে যখন নদীতীরের বিভামনিরতা গ্রাম্ভী সম্বারে বিশ্ব অম্কারে স্বাম্বিত এবং অলপ্রার রেম্বার বিশ্ব বিশ্ব সম্বারে

উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চার্ দ্রতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোধ-সরোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘ্ম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে একলা ঘ্মাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একাণ্ড অসহা হইয়া উঠিত।

এই দীশ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক স্তীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতৃকজ্পনক বোধ হইত। সে ইহাকে গলপ শ্নাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া, বশ করিতে অনেক চেন্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তার।পদ মধ্যাহে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপ্রণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তন্দেহখানি নানা সন্তর্গভাগতে অবলীলাক্তমে সঞ্চালন করিয়া তর্ণ জলদেবতায় মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌত্হল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই আশক্ষাপট্ন অভিনেত্রী প্রমমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তর্গলীলা দেখিয়া লইত।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খেজি লইল না। অতাত মৃদ্মানদ গতিতে বৃহৎ নৌকাখানা কখনও পাল তুলিয়া, কখনও গ্ল টানিয়া, নানা নদার শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগ্লিও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যায় বৈচিত্রোর মধ্য দিয়া সহজ সৌমা গমনে মৃদ্মিন্ট কলম্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও কোনোর্প তাড়া ছিল না মধ্যাহে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এ দিকে, সম্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিম্বিন্ত খদ্যোতখচিত বনের পাশ্বে নৌকা বীধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কঠিালিয়ায় পেণীছল। জামদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালিক এবং টাট্রেঘাড়ার সমাগম হইল এবং বাঁশের লাঠি হঙ্গে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দ্বকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকি-ঠত কাকসমাজকে বংপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলন্দ হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাছাকেও দাদা, কাছাকেও খ্যুড়া, কাছাকেও দিদি, কাছাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দান-বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোধাও তাছার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্ষ সম্বত ও সহজে সকলেরই সাহত পরিচর করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অলপ দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হ্দয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হাদর হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সংশা ভাছাদের নিজের মতো হইরা স্বভাবতই বোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের খ্বারা বন্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা, সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ্ব প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেণ্ট ও স্বতন্ত্র, ব্লেণ্ডর কাছে সে বালক নহে অথচ জাঠাও নহে, রাখালের সংশা সে রাখাল অথচ রাহান। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহবোগাঁর নাায় অভ্যাস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে; ময়রার দোকানে গাম্প করিতে করিতে ময়রা বলে, "দাদাঠাকুর, একট্ বসো তো ভাই, আমি আসছি"— তারাপদ অস্লানবদনে দোকানে বাসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবৃত, তাতের রহসাও তাহার কিছ্ কিছ্ জানা আছে, কুমারের চক্তালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমসত গ্রামটি আরম্ভ করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার স্বা সে এখনও জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর স্দ্রে নিবাসন তীরভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবম্ধ হইয়া রহিল।

কিণ্ডু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অণ্তররহস্য ভেদ করা স্কৃঠিন, চার্শশী ভাহার প্রমাণ দিল।

বামনুনঠাকরনের মেরে সোনামণি পাঁচ বছর বরসে বিধবা হয়; সেই চারুর সমবরসী সর্থা। তাহার শরীর অস্কুথ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত স্থীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। স্কুথ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রার বিনা কারণেই দুই স্থীর মধ্যে একট্ব মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চার্ অতাশত ফাঁদিয়া গলপ আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তারাপদ-নামক তাহাদের নবাজিত পরমরয়িটর আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সধীর কোত্হল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিশ্তু ষধন সে শ্নিল, তারাপদ সোনামিশির নিকট কিছ্মার অপরিচিত নহে, বাম্নঠাকর্নকে সে মাসি বলে এবং সোনামিশি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে, যধন শ্নিল, তারাপদ কেবল বে বাঁশিতে কাঁতনের স্র বাজাইয়া মাতা ও কনারে মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামিশির অন্রোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে ক্তদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টক-শাখা হইতে ফ্ল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চার্র অন্তঃকরণে কেন তপতলেল বিখিতে লাগিল। চার্ জানিত, তারাপদ বিশেবর্পে তাহাদেরই তারাপদ— অতাশ্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একট্-আবট্ মালাসমার পাইবে অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দ্রে হইতে তাহার রূপে গ্লে বাংশ হইবে এবং চার্শশশীদের ধনাবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দ্র্লভ দৈবলম্ম রাহ্যপ্রালকটি সোনামিশির কাছে কেন সহজ্পমা হইল। আময়া বাদ এত বন্ধ করিয়া না আনিতাম, এত বন্ধ করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামিশিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামিশির দাদা! শ্নিনয়া সর্বপরীয় জ্বলিয়া বায়।

যে তারাপদকে চার্ মনে মনে বিস্বেশনে জর্জার করিতে চেন্টা করিরছে, তাহারই একাধিকার লইরা এমন প্রবল উদ্বেগ কেন।— ব্রিবে কাহার সাধ্য।

সেইদিনই অপর একটা তুচ্ছ স্ত্রে সোনামণির সহিত চার্র মর্মাণ্ডিক আড়ি । ইয়া গেল। এবং সে তারাপদর হরে গিয়া তাহার শধ্যে বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার

উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নিদ'য়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চার্ যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়ম্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চার্, আমার বাশিটা ভাঙছ কেন?" চার্ রক্তনেরে রক্তিমম্থে "বেশ করিছ, খ্ব করিছ" বালিয়া আরও বার দ্ই-চার বিদীণ বাশির উপর অনাবশাক পদাঘাত করিয়া উচ্ছবিসত কপ্ঠে কাদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাশিটি তুলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে ভাহার প্রাতন নিরপরাধ বাশিটার এই আক্সিমক দ্গতি দেখিয়া সে আর হাসা সম্বরণ করিতে পারিল না। চার্শশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কোত্হলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কোত্হলের ক্ষেত্র ছিল মতিলালবাব্র লাইরেরিতে ইংরাঞ্চিবর বইগালি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কন্পনার শ্বারা আপনার মনে অনেকটা প্রণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃন্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাব, বলিলেন, "ইংরিজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে ব্রুতে পারবে।" তারাপদ তংক্ষণাং বলিল, "শিখব।"

মতিবাব্ খ্ব খ্শি হইয়া গ্রামের এন্ট্রেস্ স্কুলের হেড্মাস্টার রামরতন বাব্কে প্রতিদ্ন সম্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রথব স্মরণশন্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নৃতন দৃর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, প্রোভন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না: পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না: বখন সে সম্বার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখন্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দ্র হইতে ক্রাচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে কাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চার্ও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। প্রে তারাপদ অন্তঃপ্রে গিয়া অয়প্রণার দেনহদ্দির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদ্পলক্ষ্যে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া বাইত বলিয়া সে মতিবাব্বে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবন্ত করিয়া লইল। ইহাতে অয়প্রণা ব্যাথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাব্ বালকের অধায়নের উৎসাহে অত্যন্ত সম্ভূন্ট হইয়া এই ন্তন বাকম্থার অনুযোদন করিলেন।

এমন সমর চার্ত্ত হঠাং জিদ ধরিয়া বসিল, আমিও ইংরাজি শিখিব। ভাছার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিবর জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য- অংশট্রকুকে প্রচুর অপ্রভ্রজনধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেবে ধৌত করিরা ফেলিরাছিল। অবশেষে এই স্নেহদ্বর্গল নির্পায় অভিভাবকদ্বর বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চার্ মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত অধারনে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধারনে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইরা পড়ে, পড়া মুখম্থ করে না, কিন্তু তব্ কিছুতেই তারাপদর পশ্চাম্বতী হইরা থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিশ্রম করিয়া ন্তন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিতে, এমন কি কামাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ প্রাতন বই শেষ করিয়া ন্তন বই কিনিলে তাহাকেও সেই ন্তন বই কিনিরা দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সমর নিজে ঘরে বাসরা লিখিত এবং পড়া মুখম্থ করিত, ইহা সেই ঈর্যাপরারশা কন্যাটির সহা হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতার কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইরের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছি'ড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাঝ্যা সকোতুকে সহ্য করিত, মসহা হইলে মারিত, কিন্ত কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাং একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরপোর তারাপদ তাহার মসীবিল্পত লেখা খাতা ছিল্ল করিয়া ফেলিয়া গশ্চীর বিষয়মূখে বাসিয়া ছিল: চার, ম্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আন্ধ মার খাইবে। কিন্ত তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরুঘুরু করিয়া বেডাইতে লাগিল। বারন্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার প্রতেঠ এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মাশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অন্তেশ্ত ক্ষাদ্র হাদ্র্যটি ভাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একাশ্ত কাতর হইরা উঠিল। অবশেষে কোনো উপার না দেখিয়া ছিল্ল খাতার এক টুকরা লইরা ভারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনও খাতার কালি মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষপের জনা অনেকপ্রকার চাঞ্চলা প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাসা সম্বরণ করিতে পরিল না-- হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লম্জায় ক্রোধে ক্ষিণত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বে কাগজের ট্রকরার সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনশ্ত কাল এবং অনশ্ত জগং হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হাদরের নিদার ণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকৃচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধারনশালার বাহিরে উ'কিক্কি মারিরা ফিরিরা চলিরা গিরাছে। সখী চার্শশীর সহিত তাহার সকল বিবরেই বিশেষ স্দাতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সন্বন্ধে চার্কে সে অতান্ত ভর এবং সন্দেহের সহিত দিখিত। চার্ বে সমরে অন্তঃপ্রে থাকিত, সেই সমরটি বাছিরা সোনামণি সসংকোচে তারাপদর ন্বারের কাছে আসিরা দীড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিরা সন্দেহে বিলত, "কী সোনা, খবর কী। মাসি কেমন আছে।"

সোনামণি কহিত, "অনেকদিন বাও নি, মা তোমাকে একবার বেতে বলেছে। মার

কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়তো হঠাং চার্ আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশবাস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চার্ কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মৄখ ঘ্রাইয়া বলিত, "আাঁ সোলা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।" যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশ্নায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগুহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোর প জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাং একয়াশ মিথ্যা কৈফিয়ত স্কুন করিত: অবশেষে চার খন্স ঘ্লাভরে তাহাকে মিথাাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লন্জিত শাঁকত পরাজিত হইয়া বাথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্র্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত "সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি ধাব এখন।" চার সাপ্রামণীর মতো ফোস করিয়া উঠিয়া বলিত, "যাবে বইকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মান্টারমশায়কে বলে দেব না?"

চার্র এই শাসনে ভতি না হইযা তারাপদ দ্ই-একদিন সন্ধার পর বাম্নঠাকর্নের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীর বা চতুর্থ বারে চার্ ফাঁকা শাসন না করিয়া আন্তে আন্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আটিয়া দিয়া মাব মসলার বাক্সর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমসত সন্ধাবেলা তারাপদকে এইর্প বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারেব সময় ন্বার খালিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চালয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অন্তেশ্ত ব্যাকুল বালিকা করজাড়ে সান্নয়ে বারন্বার বালিতে লাগিল, "তোমার দাটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দাটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে য়াও।" তাহাতেও য়খন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরয়া আসিয়া খাইতে বাসল।

চার্ কতবার একাল্ডমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সন্বাবহার করিবে, আর কথনও তাহাকে মৃহ্তেরি জন্য বিরক্ত করিবে না, কিল্কু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কথন তাহার কিবংপ মেজাজ হইয়া য়য়. কিছ্তেই আত্মসন্বরণ করিতে পারে না। কিছ্বিদন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমান্যি করিতে থাকে, তখনই একটা উৎকট আসদ্য বিশ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তৃত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাং কা উপলক্ষ্যে কোন্ দিক হইতে আসে কিছ্ই বলা য়য় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্র্বারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রস্তৃত সিন্ধ শালিত।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমন করিরা প্রায় দুই বংসর কাটিল। এত স্দীর্ঘকালের জনা তারাপদ কখনও কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশ্নার মধ্যে তাহার মন এক অপুর্বে আকর্ষণে বন্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বরোব্দিধ-সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরুদ্ধ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের স্থাস্বচ্ছস্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাস্কাচগুল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চার্র বয়স এগারো উত্তীপ হইয়া বায়। মতিবাব্ সম্পান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দৃই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবরস উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাব্ তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে বাওয়া নিবেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চার্ ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অলপ্ণা মতিবাব্বে ডাকিয়া কহিলেন, "পাতের জন্যে তুমি অত খৌজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শ্নিয়া মতিবাব্ অতাশ্ত বিদ্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনও হয়। তারাপদর কুলশীল কিছ্ই জানা নেই। আমার একটিমার মেরে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।"

ত্র একদিন রায়ডাভার বাব্দের বাড়ি হইতে মেরে দেখিতে আসিল। চার্কে বেশভ্বা পরাইয়া বাহির করিবার চেন্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের ন্বার রুখ করিয়া বসিয়া বহিল— কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাব্ ঘরের বাহির হইতে অনেক অন্নর করিলেন, ভংসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া নায়ডাঙার দ্তবগেরি নিকট মিথাা করিয়া বলিতে হইল, কনাার হঠাং অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আব দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেরের ব্ঝি কোনো-একটা দেষ আছে, তাই এইরুপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তথন মতিবাব, ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলোট দেখিতে শ্নিতে সকল চিসাবেই ভালো: উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমার মেরেটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাহার মশানত অবাধা মেরেটির দ্রেন্তপনা তাহাদের দেনহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ চক্ত শ্বাধ্যতি কেহ সহা করিবে না।

তখন দ্বী-প্রেষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমসত কৌলক সংবাদ সম্ধান করিবার জনা লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো কিল্তু শরিদ্র। তখন মতিবাবা জেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। াঁহারা আনন্দে উচ্ছবিসত হইয়া সম্মতি দিতে মাহত্তিমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কঠি।লিয়ার মতিবাব্ এবং অলপ্রণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে বাগিলেন, কিব্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাব্ কথাটা গোপনে থিলেন।

চার্কে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাজামার মতো ভারাপদর পাঠগ্রে গিয়া পড়িত। কখনও রাগ, কখনও অন্রাগ, কখনও বিরাগের ম্বারা তাহার পাঠচবার নিভ্ত শান্তি অকমাৎ তর্রজাত করিয়া তুলিত। ভাহাতে আজকাল এই নির্লিণত ম্ভুস্বভাব ভাহালাকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষকালের জন্য বিদ্বেশ্পন্দনের নার এক অপ্র চাঞ্জা-সঞ্জার হইত। যে ব্যক্তির লহাভার চিত্ত চিরকাল অক্র

অব্যাহত -ভাবে কালপ্রোতের তর্পাচ্ডায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বশ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবরে লাইরেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগালির মিশ্রণে যে কম্পনালোক স্কিত হইত তাহা প্রেকার হইতে অনেক স্বতন্য এবং অধিকতর রঙিন। চাররে অম্ভূত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর প্রের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুন্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গা্ড় পরিবর্তন, এই আবম্ধ আসম্ভ ভাব তাহার নিজের কাছে এক ন্তন স্বশের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শৃভাদন স্থির করিয়া মতিবাব্ব তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপতের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুক্তপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত: ছোটো ছোটো নৌকা সেই शिष्कल **काल एकावारना किल जवर मान्क न**मीश्राथ गाउँ त गांकि - ठलाठरल त मांगडी ते চক্রচিক্র ক্ষোদিত হইতেছিল— এমন সময় এক্দিন পিতৃগ্র-প্রত্যাগত পার্বতীর মতো. কোথা হইতে দ্রতগামিনী জলধারা কলহাস্য-সহকারে গ্রামের শ্ন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল— উলপ্য বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চঃম্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃশ্ত আনন্দে বারুব্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিখ্যন করিয়া ধবিতে লাগিল কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়স্থিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল—শুষ্ক নিজীব গ্রামের মধ্যে কোষা হইতে এক প্রবল বিপলে প্রাণহিস্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল— বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধর্নিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগর্মাল সম্বংসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষ্র ঘরকরা। লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ প্রথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জলরথে চড়িয়া এই গ্রামকনাকাগর্নালর তত্ত লইতে আসে: তথন জগতের সপ্সে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়। যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সন্দরে রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তলে।

এই সমরে কুড্লেকাটার নাগবাব্দের এলাকার বিখ্যাত রথযান্তার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যার তারাপদ ঘাটে গিরা দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা বান্তার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দুত্রেগে মেলা-অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সটের দল বিপ্লেশব্দে দ্রুততালের বাজনা জ্বাড়িয়া দিয়াছে, বান্তার দল বেহালার সপ্পে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীংকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগ্র্লা কেবলমান মাদল এবং করতাল লইরা উন্মন্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীপ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে প্রেদিগণত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাশ্ড কালো পাল ভূলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আছেল হইল—

প্রে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছ্রিটয়া চলিল, নদীর জল খল খালের স্থলীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবতী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অধ্ধলার প্রাভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লধর্নি ফেন করাত দিয়া অধ্ধলারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ্ল যেন সমস্ত জগতের রথবাতা—চাকা ঘ্রিতেছে, ধরজা উড়িতেছে, প্রথবী কাপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছ্রিটয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গ্রের্গ্রের্শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলিসয়া উঠিল, স্দ্র অধ্ধলার হইতে একটা ম্যুলধারাব্ধী ব্লিটর গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পাশের্ব কাঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরম্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পর্যদন তারাপদর মাতা ও দ্রাতাগণ কঠিালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পর্যদন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কঠিালিয়ায় জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পর্যদন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিণ্ডিং আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিণ্ডিং আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহস্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাড়াইল— কিন্তু পর্যদন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেমবন্ধ্রের ষড়যন্তবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরবার প্রেই সমস্ত গ্রামের হ্লয়খানি চুরি কবিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই রাহারণবালক আসত্তিবিহান উদাসীন জননী বিশ্বপ্রিধার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্ৰ-কাতিক ১৩০২

# ইচ্ছাপ্রেণ

সন্বলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সন্শীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মান্রবিট হয় না। সেইজনাই সন্বলচন্দ্র কিছন দ্বর্বল ছিলেন এবং সন্শীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াস্ম্প লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছ্টিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু স্মানীলচন্দ্র দৈবাং যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিণ্টু আজ স্কুলে যাইতে স্মালির কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগ্লা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধ্মধাম চালিতেছে। স্মালির ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শ্ইয়া পড়িল। তাহার বাপ সন্বল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কীরে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

স্শীল বলিল, "আমার পেট কামডাচ্ছে, আৰু আমি ইম্কুলে যেতে পারব না।"
স্বল তাহার মিথ্যা কথা সমসত ব্বিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোসো,
একে আৰু জব্দ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর
তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই
পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জনো আজ লজজ্ম কিনে রেখেছিল্ম, সেও আজ খেয়ে
কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে
নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া স্বলচন্দ্র খ্ব তিতাে পাঁচন তৈযার করিয়া আনিতে গেলেন। স্শীল মহা ম্শকিলে পড়িয়া গেল। লঞ্জন্স সে ধেমন ভালােবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সব'নাশ বােধ হইত। ও দিকে আবার বােসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্ফট্ করিতেছে, তাহাও ব্ঝি বন্ধ হইল।

সন্বলবাব, যথন খনে বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে চ্কিলেন সন্শীল বিছানা হইতে ধড্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বালিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বালিয়া তাহাকে জ্ঞার করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

স্শীল বিছানার পড়িরা কাদিতে কাদিতে সমস্তদিন ধরিরা কেবল মনে করিতে লাগিল যে, আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বরস হর, আমি যা ইছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।

তাহার বাপ স্বলবাব্ বাহিরে একলা বাসিয়া বাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন বে, আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশ্নো কিছ্ব হল না। আহা, আবার বাদ সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই তা হলে আর কিছুতেই সময় নন্ট না করে কেবল পড়াশ্নেনা করে নিই।

ইচ্ছাঠাকর্ন সেই সময় খরের বাহির দিয়া বাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা, ভালো, কিছ্বিদন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারি খুনি হইয়া উঠিলেন।

বৃষ্ধ স্বলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটার ঘুমাইতেন। কিন্তু আঞ্চ তাঁহার কাঁ হইল, হঠাং খ্ব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিযা পড়িলেন। দেখিলেন, খ্ব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগ্লি উঠিয়াছে: ম্থের গোঁফদাড়ি সমসত কোথার গেছে, ভাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে বে ধ্তি এবং জামা পরিয়া শ্ইষাছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে বে, গাতের দ্ই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যাতে ঝ্লিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা ব্ক পর্যাত নাবিয়াছে, ধ্তির কোঁচাটা এতই ল্টাইতেছে বে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের স্থালিচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাঝা করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ ভাহার ঘ্ম আর ভাঙে না; যখন ভাহার বাপ স্বলচন্দ্রের চোটামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গ্লো গায়ে এমনি আঁটিয়া গাছে যে, ছি'ড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জাে হইয়াছে শরীয়টা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে: কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্থেকটা ম্খ দেখাই বায় না; মাধায় একমাধা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে, সামনে চল নাই—পবিষ্কার টাক তকা তকা করিতেছে।

আজ সকালে স্শীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িরা উঠিতেই চার না। অনেকবার তুড়ি দিরা উক্তৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাল-ওপাল করিল; লেষকালে বাপ স্বলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরম্ভ হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দ্ইজনের মনের ইচ্ছা প্রশ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, স্শালচন্দ্র মনে করিত যে, সে বিদ তাহার বাবা স্বলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে ষেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে কাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘ্রিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপকুরটা দেখিয়া ভাহার ননে হইল, ইহাতে কাঁপ দিলেই আমার কাঁপ্নি দিয়া জন্ম আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদরে পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাখ্লোগ্লো একেবারেই ছাড়িরা দেওয়াটা ভালো হয় না. একবার চেন্টা করিয়াই দেখা বাক। এই ভাবিরা, কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল. সেইটাতে উঠিবার জনা অনেকরকম চেন্টা করিল। কাল বে গাছটাতে কঠিবিড়ালির মতো তর্ তর্ করিয়া চড়িতে পারিত, আজ ব্ড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছ্তেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গোল এবং ব্ড়া স্শীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গোল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা ব্ড়াকে ছেলেমান্ষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গোল। স্শীলচন্দ্র লক্জায় ম্খ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদ্রে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লক্জামে কিনে আন্।"

লজজন্সের প্রতি স্শীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজজন্স সাজানো দেখিত; দ্-চার পয়সা বাহা পাইত, তাহাতেই লজজন্স কিনিয়া খাইত; মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজজন্স কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজজন্স কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দশ্তহীন মূখের মধ্যে পর্বেরয়া চুবিতে লাগিল; কিন্তু ব্ডার মূখে ছেলেমান্ষের লজজন্স কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগল্লো আমার ছেলেমান্ষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক; আবার তখনই মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজজান খাইলে উহার আবার অস্থ করিবে।

কাল পর্যন্ত ষে-সকল ছেলে স্শীলচন্দ্রে সপো কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা স্শীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো স্শীলকে দেখিয়া দুরে ছুটিয়া গেল।

স্শীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমসত ছেলে-বন্ধ্দের সংশো সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুড়ু ডুড়ু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে: কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি. এখনই ব্ঝি ছেড়াগ্নলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা স্বলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়াষ মাদ্র পাতিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দৃষ্টামি করিয়া সমষ নন্দ করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তাদন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই বই লইয়া পড়া ম্খস্থ করি। এমন কি, সন্ধার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জনালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবরস ফিরিরা পাইরা স্বলচন্দ্র কিছ্তেই স্কুলম্বে হইতে চাহেন না। স্শীল বিরক্ত হইরা আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" স্বল মাধা চুলকাইরা ম্থ নিচু করিরা আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" স্বশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বইকি! ইস্কুলে যাবার সমর আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক স্থাল এতরকম উপারে স্কুল পলাইত এবং সে এত অন্পদিনের কথা বে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। স্থাল জাের করিয়া ক্ষ্রের বাপিটকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছ্টির পরে স্ব্রেল বাাড় আাসিয়া খ্ব একচােট ছ্টাছ্বিট করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পাড়িতেন; কিস্তু ঠিক সেই সমর্রাটতে বৃত্থ স্থালিচন্দ্র চােথে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামারল লইয়া স্বর করিয়া করিয়া পড়িত, স্বলের ছ্টাছ্বিট-গোলমালে তাহার পড়ার

ব্যাঘাত হইত। তাই সে জাের করিয়া স্বলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলাে এমনি বড়াে বড়াে বাছিয়া দিত বে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণাৈ চলিয়া বাইত। সম্যাবেলায় বড়া স্শালর ঘরে অনেক বড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় স্বলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জনা স্শাল একজন মান্টার রাখিয়া দিল; মান্টার রাতি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে স্শালের বড়ো কড়াকড় ছিল। কারণ তাহার বাপ স্বল যখন বৃন্ধ ছিলেন, তখন তাহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একট্ বেশি খাইলেই অন্বল হইত—স্শালের সে কথাটা বেশ মনে আছে; সেইজনা সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অন্পবরস হইয়া আজকাল তাহার এর্মান ক্ষা হইয়াছে বে, ন্ডি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। স্শাল তাহাকে যতই অন্প খাইতে দিত, পেটের জন্মলায় তিনি ততই অন্পির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শ্কাইয়া তাহার সর্বাপের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। স্শাল ভাবিল, শঙ্ব বামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত বাহা করে তাহাই তাহার সহা হয় না। পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও বাত্রাগানের খবর পাইলেই, বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুলীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সদি হইয়া, কালি হইয়া, গারে মাধায় ব্যথা হইয়া, তিন হস্তা শ্ব্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে প্রকুরে ন্দান করিরা আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পারের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল: তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতেই দুই দিন অন্তর সে গরম জলে দ্যান করিত এবং সূত্রলকেও কিছুতেই পকেরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভূলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গলো টন্টন ঝন ঝন করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আদত পান প্রিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধা। ভূলিয়া চির্নুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভূলিয়া ষাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভূলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুন্টামি করিয়া পাড়ার বৃড়ি আন্দিপিসির জলের কলসে হঠাং ঠন্ করিয়া ঢিল ছ:ডিয়া মারিত— ব্ডামান্যের এই ছেলেমান্যি দ্বভামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড় ইয়া যাইত, সে'ও লক্ষায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সন্বলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাং ভূলিয়া ষাইত যে. সে আজকাল ছেলেমান্ধ হইয়াছে। আপনাকে প্রের মতো ব্ড়া মনে করিয়া, ষেখানে ব্ড়ামান্বেরা তাসপাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং ব্ড়ার মতো কথা বলিত; শ্নিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা. খেলা কর্ গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদার করিয়া দিত। হঠাং ভূলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শ্নিয়া মাস্টার তাহাকে বেণ্ডের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খ্র ঠাটা করিতে শিধিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার প্রের জভ্যাসমত তাহার ছেলে

স্শীলকে গিয়া মারিত। স্শীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশুনো করে তোমার এই বৃশ্বি হচ্ছে? একরিত্ত ছেলে হয়ে বৃড়োমান্ষের গায়ে হাত তোল।" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছ্টিয়া আসিয়া, কেহ কিল কেহ চড় কেহ গালি দিতে আরুভ করে।

তথন স্বল একাশ্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল ষে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে স্মাণীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলৈ বাঁচিয়া ষাই।"

স্শীলও প্রতিদিন জ্যোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা ষেরকম দৃষ্টামি আরুল্ড করিয়াছেন, উ'হাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকর্ন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শথ মিটিয়াছে?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দোহাই ঠাকর্ন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পর্যাদন স্কালে সূবল প্রের মতো বৃদ্ধা হইয়া এবং সৃশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দৃইজনেরই মনে হইল যে, স্বপন হইতে জাগিষাছি। স্বল গলা ভার করিয়া বালিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মৃখ্যুপ্থ করবে না?"

স্শীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

আশ্বিন ১৩০২

### **प**्त्राणा

দার্ক্তিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জম্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পারে মোটা বৃট এবং আপাদমণ্ডক ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইরাছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃটি পড়িতেছে এবং সর্বাপ্ত ঘন মেঘের কুম্বটিকার মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালর পর্বাত-স্থে সমণ্ড বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘবিয়া ঘবিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশ্না ক্যাল্কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম— অবলাবনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শর্পময়ী বিচিতা ধরণী-মাতাকে প্নরায় পাঁচ ইন্দির দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদ্রে রমণীকণ্ঠের সকর্ণ রোদনগ্র্পনধর্নি শ্রনিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধর্নিটা কিছ্ই বিচিত্র নহে, অনার অনা সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিল্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুশত জগতের একমাত রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তৃচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম গৈরিকবসনাব্তা নারী, তাহার মদতকে দ্বণ কিপশ জ্ঞান্তার চ্ড়া-আকারে আবন্ধ, পথপ্রাদেত শিলাখন্ডের উপর বসিয়া মৃদ্দ্বরে জন্দন করিতেছে। তাহা সদ্দেশকের বিলাপ নহে, বহুদিনস্থিত নিঃশব্দ প্রাদিত ও অবসাদ আজ মেঘাশ্যকার নিজনিতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্রিসত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গলেপর মতো আরুভ হইল; পর্বতিশ্রেণ সম্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনও চমচকে দেখিব এমন আশা কাম্মনকালে ছিল না।

মেরেটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিশ্পি ভাষার জিজাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইরাছে।"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সঙ্কলদীশ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভর করিয়ো না। আমি ভদুলোক।"

শর্নিরা সে হাসিরা খাস হিন্দ্বশ্বানীতে বলিরা উঠিল, "বহুদিন হইতে ভরডরের মাখা খাইরা বসিরা আছি, লক্জাশরমও নাই। বাব্দ্লি, একসমর আমি বে জেনানার ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অন্মতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একট্ রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি। কিস্তু এই হতভাগিনী বিনা দিবধার আমাকে বাব্**জি সন্বোধন করে কেন। ভাবিলা**ম, এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁরা উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদপে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌত্হল জয়লাভ করিল। আমি কিছ্ উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্ষপ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছ্ সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পত্নী।"

বল্লাওন কোন্ মনুপ্পন্কে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কাঁ দ্বংখে সম্যাসিনীবেশে দার্জিলিঙে ক্যাল্কাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দ্বিস্বর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম রসভাগ করিব না, গলপটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তংক্ষণাৎ স্বাস্ভীর মুখে স্বাদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগ্রিল যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কিম্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সম্ভূত্তকণ্ঠে দক্ষিণহন্তের ইপ্সিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম, রমণাটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিক্ট ইইতে সেই সিন্ত শৈবালাচ্ছর কঠিনবন্ধর শিলাখণ্ডতলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাণ্ড হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর প্রেণী ন্রউয়াঁসা বা মেহেরউয়াঁসা বা ন্র-উল্ম্ল্ক্ আমাকে দান্তিলিঙে ক্যাল্কণটা রেডের ধারে তাঁহার অনাতিদ্রবতী অনাত-উচ্চ পিৎকল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিন্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন স্মহং সম্ভাবনা আমার স্বশেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দ্ইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপ্রাহিনী সহস।
সদ্যসন্পূর্ণ কবােষ্ণ কাব্যকথার মতাে শ্নিতে হয়, পঠকের হ্লয়ের মধ্যে দ্রাগত
নিজনি গিরিকন্দরের নিঝারপ্রপাতধন্নি এবং কালিদাস-রচিত মেঘদ্ত-কুমারসন্ভবের
বিচিত্র সংগীতমমার জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই দ্বীকার
করিতে হইবে যে, ব্রুট এবং ম্যাকিন্টশ পরিয়া কালেকাটা রোডের ধারে কর্লমাসনে
এক দীনবেশিনী হিল্দুখানী রমণীর সহিত একত উপবেশন-পূর্বাক সম্পূর্ণ
আত্মগারির অক্ষুশ্পভাবে অন্ভব করিতে পারে এমন নবারপা আতি অলপই আছে।
কিন্তু সেদিন ঘনঘাের বাজেপ দশ দিক আব্ত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষ্যলক্ষা
রাখিবার কোনাে বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অন্তত মেঘরাজাের মধ্যে বদ্রাওনের
নবাব গোলামকাদের খাঁর প্রুটী এবং আমি— এক নবিকিশিত বাঙালি সাহেবদুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের নাায় অর্বাশন্ট
ছিলাম, এই বিসদৃশ সন্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদুন্তের গোচর
ছিল, কাহারও দুন্তিগােচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে এ-সমস্ত করার তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাস্পের মেঘে অস্তরাল করিয়াছে।"

আমি কোনোর প দার্শনিক তক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদ্ভের রহস্য কে জানে! আমরা তো কটিমার।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে ষেট্রকু হিন্দি অভ্যন্ত হইরাছে তাহাতে ক্যাল্কাটা রোভের ধারে বিসরা বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপুঞীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন-ইচ্ছা-বাদ স্ব্বন্ধে স্কৃত্যভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অস্ভ্র হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার **জীবনের আশ্চর্ষ কাহিনী অদ্যই পরিসমা**শ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েস করেন তো বলি।"

আমি শশবাসত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! ফরমারেস কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শ্নিয়া প্রবণ সাথকি হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগালি এমনিভাবে হিন্দাপানী ভাষরে বিলয়ছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থা ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্য স্নিশ্বশামল শসাক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধ্র বায়া হিল্লোলিত হইয়া ষাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্বতা, এমন সোন্দর্যা, এমন বাকোর অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষার সের্প সাক্ষপ্র অবিচ্ছিল সহজ শিশ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না: বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অন্ভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিলির সমাট্বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিরা আমার উপযুক্ত পাতের সম্বান পাওরা দুঃসাধ্য হইরাছিল। লক্ষ্যোরের নবাবের সহিত আমার সম্বশ্ধের প্রস্তাব আসিরাছিল, পিতা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমনসময় দাঁতে টোটা কাটা লইরা সিপাহিলোকের সহিত সরকারবাচাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোরায় হিস্কুস্থান অধ্বকার হইরা গেল।"

স্থাকিটে, বিশেষ সম্ভাগত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনও শুনি নাই, শুনিরা স্পদ্ট ব্রিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা— এ বে দিনের ভাষা সে দিন আর নাই, আজ রেলোয়ে-টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাতোর বিলোপে সমস্তই যেন ইম্ব খর্বা নিরলংকার হইরা গেছে। নবাবজাদীর ভাষামান্ত শুনিরা সেই ইংরাজরচিত আধ্নিক শৈলনগরী দাজিলিঙের খনকৃষ্ণটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চকের সম্মুখে মোগলসমাটের মানসপ্রী মারাবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল— শ্বেতপ্রস্কররিত বড়ো বড়ো অপ্রভেদী সৌধপ্রেলী, পথে লম্বপ্রে অধ্বপ্তে মছলন্দের সাজ, হস্তীপ্তে শেগবিলালরখনিত হাওদা, প্রবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রপের উক্ষীব, খালের রেশমের মস্লিনের প্রচুরপ্রসর জামা পারজামা, কোমরবন্ধে বক্ব তরবারি, জরীর জ্বার অন্তভাগে ক শীর্ষ— স্কুদীর্ঘ অবসর, স্কুলম্ব পরিজ্ঞান, স্প্রচুর শিষ্টাচার্য।

নবাবপুরেটী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু রাহমুগ। তাহার নাম ছিল কেশ্বলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকঔের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মুহুতে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দ্ ছিল। আমি প্রতাহ প্রত্যুবে উঠিয়া অন্তঃপ্রের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যম্নার জলে নিমন্দ হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জ্যোড়করে উধর্মন্থে নবোদিত স্বোর উদ্দেশে অর্জাল প্রদান করিত। পরে সিঙ্বস্পে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার স্কুপ্ত ভৈরোরাগে ভজনগান করিতে করিতে গ্রে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনও স্বধর্মের কথা শ্নি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদাপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের প্রেব্যের মধ্যে ধর্মবিন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপ্রের প্রমোদ ভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধকরি প্রভোবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন। অথবা আর-কোনো নিগ্ড় কারণ ছিল কি না বলিতে পারি না। কিল্ডু প্রতাহ প্রশানত প্রভাতে নবোন্মেষিত অর্ণালোকে নিস্তর্গা নীল ধ্যনার নির্দ্ধন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের প্রোচনাদ্শো আমার সদাস্প্তোখিত অন্তঃকরণ একটি অবান্ত ভিশ্বি-মাধ্যে পরিপল্ভ হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শৃন্ধাচারে রাহারণ কেশরলালের গোরবর্ণ প্রাণসার স্কৃত্র তন্ব দেহখানি ধ্মলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত রাহারণের প্রোমাহান্ত্র অপ্র' শ্রুমাভরে এই ম্সলমানদ্হিতার মৃতৃ হুদয়কে বিনয় করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দ্ বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইযা প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধ্লি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈ্বর্যাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্মা পার্বণ উপলক্ষ্যে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে রাহানুণভোক্তন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহাষ্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকৈ নিমন্ত্রণ করিব না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত 'কেশরলালঠাকুর কাহারও অ্যাগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইর্পে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোর্প ভদ্তিচিক্র দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষাস্থ ক্ষাধাত্র হইয়া থাকিত।

আমাদের প্র'প্রে,ষের কেহ-একজন একটি ব্যহ্যুণকন্যাকে বলপ্র'ক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অলতঃপ্রের প্রান্তে বিসায় তাঁহারই প্ণারক্সবাহ আপন শিরার মধ্যে অন্তব করিতাম, এবং সেই রক্তস্তে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বধ্য কম্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃশ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দ্র দাসীর নিকট হিন্দ্রধ্যের সমসত আচার বাবহার, দেবদেবীর সমসত আশ্চর্ষ কাহিনী, রামারণ-মহাভারতের সমসত অপ্রেব ইতিহাস তল্ল তল্ল করিয়া শ্রনিতাম, শ্রনিয়া সেই অন্তঃপ্রের প্রান্তে বসিয়া হিন্দ্রজগতের এক অপর্প দৃশা আমার মনের সম্মুখে উল্লাটিত হইত। ম্তিপ্রতিম্তিত্ শৃংখ্যন্টাধনি, স্বর্গচ্জাধ্যিত

দেবালয়, ধ্পধ্নার ধ্ম, অগ্রন্চশনমিপ্রিত প্রেরিশর স্গেশ্ধ, বোগীসম্যাসীর অলোকিক ক্ষমতা, রাহারণের অমান্ষিক মাহাত্মা, মান্য-ছম্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্রলীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি প্রোতন, অতি বিস্তীপ, অতি স্দ্র্র অপ্রাকৃত মায়ালোক স্কুন করিত, আমার চিত্ত যেন নাঁড্হারা ক্ষ্রে পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দ্রশংসার আমার বালিকাহ্দয়ের নিকট একটি পরমরমণীর র্পকথার বাজ্য ছিল।

এমনসময় কোম্পানিবাহাদ্রের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্যাওনের ক্ষুদ্র কেলাটির মধ্যেও বিশ্লবের তর্পা জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দ্র করিরা দিয়া আর-একবার হিন্দ্স্থানে হিন্দ্স্লমানে রাজপদ লইয়া দাত্তকীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো-একটি বিশেষ কুট্ন্ব-সম্ভাধনে অভিহিত করিয়া বালিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দৃস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি মানিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেলাট্ন্কু খোরাইতে পারিব না, আমি কোম্পানি-বাহাদুরের সহিত লভিব না।'

যথন হিন্দ্রপানের সমসত হিন্দ্রম্সলমানের রক্ত উত্তপত হইরা উঠিরাছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতার আমাদের সকলের মনেই ধিকার ওপিশ্বত হইল। আমার বৈগম মাড়গশ পর্যাসত চঞ্চল হইরা উঠিলেন।

এমন সমরে ফোজ লইরা সশস্য কেশরলাল আসিরা আমার পিতাকে বলিলেন, নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে বতদিন লড়াই চলে অপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেলার আধিপতভার আমি গ্রহণ কবিব।

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাশ্যামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে থামি রহিব।'

क्रिमत्रमाम कीरामन, 'धनाकाय शरेराज किन्चू अर्थ वाश्वित कीतराज शरेरव ।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না; কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'
আমার সীমনত হইতে পদাপানিল পর্যন্ত অপাপ্রতাপোর যতকিছু ভূষণ ছিল সমনত
কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিরা গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।
তিনি গ্রহণ করিলেন। আনদেদ আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অপাপ্রতাপা পালকে
বামাণিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দকের চোঙ এবং প্রাতন তলোয়ারগালি মাজিয়া ঘবিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমনসময় হঠাৎ একদিন অপরাহে জিলার কমিশনার-সাহেব লালকৃতি গোবা লইয়া আকাশে ধ্লা উড়াইয়া আমাদের কেলার মধ্যে আসিয়া প্রেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ-সংবাদ দিয়াছিলেন। বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলোঁকিক আধিপত্য ছিল বে. াঁহার কথার তাহারা ভাঙা বন্দকে ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দৃঃধে লক্ষার ঘ্ণার ব্ক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তব্ চোখ দিয়া এক ফোটা জল বাহির হইল না। আমার ভীর্ দ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছম্মবেশে অন্তঃপ্র হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধ্বলা এবং বার্দের ধোঁয়া, সৈনিকের চিংকার এবং বন্দক্রের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আছেল করিয়াছে। বম্নার জ্বল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শ্রুপক্ষের পরিপ্রেপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দ্শ্যে আকীর্ণ। অনা সময় হইলে কর্পায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বংনাবিন্টের মতো আমি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছিলাম, খ্রিজতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খ্রিজতে খ্রিজতে রাত্রি ন্বিপ্রহরের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম. রণক্ষেত্রের অদ্বের যম্নার তীরে আয়ুকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। ব্রিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভূ ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভূকে, রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যহন্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বৃত্ত্বিত ভদ্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লাণিঠত হইয়া পড়িয়া আমার আঞ্চানাবিলম্বিত কেশজাল উন্মান্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধ্লি মাছিয়া লইলাম, আমার উত্তব্য ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চূম্বন করিবামার বহুদিবসের নির্ম্থ অগ্রাশি উদ্বেল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফাট আর্তস্বর শানিরা আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিরা উঠিলাম। শানিলাম, নিমালিত নেত্রে শান্ত কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'জল'।

আমি তংক্ষণাং আমার গাত্রবন্দ্র যমনুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওণ্টাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষ্ নন্দ্র করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদার্ণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিত্ত বসনপ্রাশত ছিভিয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যম্নার জল আনিয়া তাঁহার মূথে চক্ষে সিণ্ডন করার পর অলেপ অলেপ চেতনার সণ্ডার হইল। আমি জিল্ডাসা করিলাম, 'আর জল দিব ?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধানা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসল্ল মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচর সংশ্যে করিয়া লইয়া ষাইবেন, এ সৃষ্ধ হইতে আমাকে কেহ বণ্ডিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন. 'বেইমানের কন্যা, বিধমী'! মৃত্যুকালে ষবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নন্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি

ম্ছিতিপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তথন আমি ষোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপূর হইতে বাহিরে আসিরাছি, তথনও বহিরাকাশের লুখ্ তণ্ড সূত্র্কর আমার সূত্রুমার কপোলের রন্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামার সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাণ্ড হইলাম।"

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহম্ব চিন্রাপিতের ন্যার বসিরা ছিলাম। গলপ শ্রনিতেছিলাম কি ভাষা শ্রনিতেছিলাম কি সংগীত শ্রনিতেছিলাম জানি না, আমার ম্বে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাং বলিয়া উঠিলাম "জানোয়ার।"

নবাবজ্ঞাদী কহিলেন, "কে জ্ঞানোয়ার! জ্ঞানোয়ার কি মৃত্যুবন্দ্রপার সময় মৃথের নিকট সমাহত জ্ঞাবিন্দ্র পরিত্যাগ করে।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কিসের দেবতা! দেবতা কি ভল্কের একাগ্রচিন্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!"

আমি বলিলাম, "তাও বটে।"

বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপ্তাী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাধার উপর চুরমার হইরা ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মৃহ্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠার নির্বিকার পবিত রাহারণের পদতলে ন্র হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে রাহারণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অল, ধনীর দান, ব্বতার যৌবন, রমণীর প্রেম কিছ্ই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতক্ত, তুমি একাকী, তুমি নির্লিশ্ত, তুমি স্বৃদ্র, তোমার নিকট আজসমপ্রণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদ্হিতাকে ভূল্বিত্যস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল বিলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মুখে বিস্মর অথবা কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল: তাহার পর ধারে ধারে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম, সে তাহা নারবে প্রত্যাখ্যান করিল এবং বহু কল্টে বমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়ানোকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নোকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল, নোকা দেখিতে পিখতে মধাস্তোতে গিয়া রমশ অদৃশা হইয়া গেল— আমার ইজা হইতে লাগিল, সমস্ত দ্রমভার, সমস্ত বোবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভারভার লইয়া সেই অদৃশা নোকার এতিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীখে সেই চন্দ্রালোকপ্রাকিত নিস্তর্ধণ ব্যুনার মধ্যে অকালবৃত্তচাত প্রশাসমগ্রীর নাায় এই বার্থ জাইন বিস্তর্ধন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দু, যম্নাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিক্তি নীল নিক্ত্বপ জলরাশি, দ্রে আন্তবনের উধের আমাদের জ্বোংন্নাচিক্রণ কেলার ৮ড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দগভ্ভীর ঐকভানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীধে গ্রুচন্দ্রভারাথচিত নিস্তব্ধ তিন ভূবন আমাকে একবাক্যে মীরতে কহিল। কেবল

বীচিভগাবিহীন প্রশাণত যম্নাবক্ষোবাহিত একখানি অদ্শ্য জ্বীণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যস্থানর শাণতশীতল অনণত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিগানপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বস্নাভিহতার ন্যায় যম্নার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মর্বাল্কা কোথাও-বা বন্ধ্র বিদীণ তট, কোথাও-বা ঘনগ্রস্মদ্রগম বন্ধণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বন্ধা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদাহিতা কহিল, "ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ে। জ্বটিল। সে কেমন করিয়া বিশেলষ করিয়া পরিক্লার কবিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া বাতা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খ্রীজয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্টা ত্যাগ করিব, কোন্টা রাখিব, সমদত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন দপ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জ্বীবনের এই কয়টা দিনে ব্ঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছ্ই নাই।
নবাব-অন্তঃপ্রের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দ্রগম বলিয়া মনে হইতে
পারে, কিন্তু ভাহা কাম্পনিক; একবার বাহিব হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ
থাকেই। সে পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ: সে পথে মান্য চিরকাল চলিয়া
আসিয়াছে— ভাহা বন্ধ্র বিচিত্র সীমাহীন, ভাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, ভাহা স্থেদ্যুথে বাধাবিঘার জটিল, কিন্তু ভাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদ্হিতার স্দীঘ শ্রমণব্তান্ত স্থশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথার, দ্বংশকণ বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়ছে, তব্ জীবন অসহা হয় নাই। আতসবাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়ছি। যতক্ষণ বেগে চলিরাছিলাম ততক্ষণ প্রিড়তেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দ্বংশের, সেই চরম স্থের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধ্লির উপর জড়পদার্থের নায় পড়িয়া গিয়াছি— আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাশত।"

এই বলিয়া নবাবপত্তী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো কোনোমতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, "বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর-একট্ব খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।"

নবাবপ্রী হাসিলেন। ব্ঝিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দিতে বাং চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লক্ষা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অকপই জানি সেইটেই আমাদের উভরের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্র।

তিনি প্নেরার আরম্ভ করিলেন, "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রারই পাইতাম কিন্তু

কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাং লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিরাটোপির দলে মিশিরা সেই বিশ্লবাচ্ছল আকাশতলে অকস্মাং কখনও প্রের্ব, কখনও পাঁচমে, কখনও ঈশানে, কখনও নৈখতে, বন্ধপাতের মতো মৃহ্তের মধ্যে ভাঙিরা পাঁড়রা, মৃহ্তের মধ্যে অদ্যা হইতেছিলেন।

আমি তথন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানশদ্শনামীকে পিতৃসন্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভারভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মমানিতক উপেবগের সহিত যুম্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তথন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রস্তু-রিম্মতে ভারতবর্ষের দ্রদ্রান্তর হইতে যে-সকল বীরম্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাং তাহারা অধ্যকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গ্রের আপ্রর ছাড়িরা ভৈরবীবেশে নাবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীথে তীথে, মঠে মন্দিরে ক্রমণ করিয়াছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই-একজন বাহারা ভাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুশ্খে নয় রাজদশ্ডে মাতা লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাস্থা কহিল, 'কখনও নহে, কেশরলালের মাতা নাই। সেই রাহামে, সেই দুঃসহ জনুলদন্দি কখনও নির্বাণ পায় নাই, আমার আস্থাহাতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনও কোনো দুংগমি নিজন বজ্ঞবেদীতে উধ্যাশিখা হইয়া জনুলিতেছে।'

হিন্দ্শান্তে আছে, জ্ঞানের ম্বারা তপস্যার ম্বারা শ্র রাহমুণ হইয়ছে, ম্সলনান রাহমুণ হইতে পারে কি না সে কথার কোনো উল্লেখ নাই, তাহার একমার কারণ, তখন ম্সলমান ছিল না। আমি জ্ঞানিতাম, কেশরলালের সহিত অমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তংপারে আমাকে রাহমুণ হইতে হইবে। একে একে রিশ বংসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অভ্রের বাহিরে আচারে বাবহারে কায়মনোবাক্যে রাহমুণ হইলাম, আমার সেই রাহমুণ পিতামহার রক্ত নিম্কল্যতেক্তে আমার সর্বাধ্যে প্রবাহাত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারক্তের প্রথম রাহমুণ, আমার যৌবনশেষের শেষ রাহমুণ, আমার হিত্বনের এক রাহমুণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপর্প দাঁশিত লাভ করিলাম।

বৃশ্ধবিশ্ববের মধ্যে কেশরলালের বীরন্ধের কথা আমি অনেক শ্নিরাছি, কিশ্তু সে কথা আমার হ্দরে ম্টিত হয় নাই। আমি সেই-যে দেখিরাছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎদ্যানিশীথে নিদত্রশ যম্নার মধ্যপ্রোতে একখানি ক্ষু নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিরা চলিরাছে, সেই চিত্রই আমার মনে অন্কিত হইরা আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতিছিলাম, রাহাল নিজন স্রোত বাহিয়া নিশিদন কোন্ অনিদেশি রহস্যাভিম্থে ধাবিত হইতেছে— ভাহার কোনো সন্ধাী নাই, কোনো সেবক নাই, কাচাকেও ভাহার কোনো অবশাক নাই, সেই নির্মাল আছানিমন্দ প্র্যুব আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রভারা ভাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষ্ম করিতেছে।

এমনসময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড ছইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইরাছে। আমি নেপালে গোলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম. কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথার চলিয়া গিয়াছে কেছ জানে না।
তাহার পর পাহাড়ে পাহাড়ে শ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে— ভূটিয়ালেপ্চাগণ ন্লেচ্ছ, ইহাদের আহার-ব্যবহারে আচার বিচার নাই, ইহাদের দেবতা, ইহাদের
প্জার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত; বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশ্বন্থ শ্বচিতা লাভ
করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেন্টায়
আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি
জানিতাম, আমার তরী তীরে আসিয়া পেণীছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীথ
অনতিদরে।

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যথন নেবে তথন একটি ফ্রুৎকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর সূদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আটারিশ বংসর পরে এই দান্ধিলিঙে আসিয়া আন্ধ্র প্রাতঃকালে কেশরলালেব দেখা পাইয়াছি।"

বস্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎস্কোর সহিত জিল্জাসা করিলাম, "কী দেখিলেন।"

নবাবপত্তী কহিলেন, "দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভূচিয়াপল্লীতে ভূচিয়া দ্বী এবং তাহার গর্ভজাত পোঁচপোঁতী লইয়; দ্লানবদ্দে মালন অংগনে ভূটা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গলপ শেষ হইল; আমি ভাবিলাম, একটা সান্ত্রনার কথা বলা আবশাক। কহিলাম, "আটারিশ বংসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজ্ঞাতীয়ের সংপ্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।"

নবাবকন্যা কহিলেন, "আমি কি তাহা বৃঝি না। কিল্টু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে রহাণ্য আমার কিশোর হৃদর হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই বিদি না হইবে তবে বোলো বংসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত প্রন্থিত ভিত্তবেগকন্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে রাহাাণের দক্ষিণ হলত হইতে যে দ্বংসহ অপমান প্রাণত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গ্রহ্গেতর দক্ষিণ হলত হইতে যে দ্বংসহ অপমান প্রাণত ভিত্তবে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় রাহাণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

এই विनया तमनी উठिया मौड़ारेया करिन, "नमन्कात वाव कि!"

ম,হ,ত'পরেই বেন সংশোধন করিয়া কহিল, "সেলাম বাব্সাহেব!" এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে বেন জীণভিত্তি ধ্লিশারী ভগ্ন বহারণেরে নিকট শেষ বিদার গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বালতেই সে সেই হিমাদ্রিশিখরের ধ্সর কুজ্বটিকা-রাশির মধ্যে মেদের মতো মিলাইরা গেল।

আমি কণকাল চক্ষ্ম নুদ্রিত করিরা সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিন্তিত দেখিতে লাগিলাম। মছলদের আসনে বম্নাতীরের গবাকে স্থাসীনা বোড়শী নবাববালিকাকে

দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভারগদগদ একাগ্র মূর্তি দেখিলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যাল্কাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছর ভানহ্দয়ভারকাতর নৈরাশাম্তিও দেখিলাম—একটি স্কুমার রমণীদেহে রাহমণম্সলমানের রক্তরপোর বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধর্নি স্ক্রের
স্সম্পূর্ণ উদ্ভোবার বিগলিত হইরা আমার মস্তিক্রের মধ্যে স্পান্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষ্ম খ্লিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিশ্ধ রৌদ্রে নির্মাল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপ্তে ইংরাজ প্রেম্বগণ বার্সেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বাঙালির গলাবন্ধবিজ্ঞাড়িত মুখমন্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বিষিত হইতেছে।

দ্রত উঠিয়া পড়িলাম, এই স্বালোকিত অনাব্ত জগংদ্শোর মধ্যে সেই মেঘাছরে কাহিনীকে আর সতা বলিরা মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুরাশার সহিত আমার সিগারেটের ধ্ম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিরা একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিরাছিলাম— সেই ম্সলমানব্রাহানী, সেই বিপ্রবীর, সেই বম্নাতীরের কেল্লা কিছ্ই হয়তো সতা নহে।

বৈশাখ ১০০৫

# প্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃশ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধ্র অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পন্টতরর্পে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্ভদ্ভির সময় এতটা দ্রদৃদ্দি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন, সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিন্ডটাকেই অধিক ব্রিতেন এবং প্রাথে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞলোকও ঠকে। যৌবনপ্রাণ্ড হইয়াও যথন বিনোদিনী তাহাব সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তখন প্রেমাম নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাহার বিপ্লে ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর প্রে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকাব বিমৃথ হইলেন। প্রেই বলিয়াছি বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষাংটাকেই তিনি সত্য বলিষা জ্ঞানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাং এতটা প্রাপ্ততা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুম্লা বর্তমান, তাহার নববিকশিত যৌবন, বিনা প্রেম বিফলে অতিবাহিত হইয়া যায় এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পাবলোবিক পিশেডর ক্ষ্মাটা সে ইহলোকিক চিভক্ষ্মাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বসিষাছিল, মন্ব পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যাথেব আধ্যান্থিক ব্যাখ্যায় তাহাব বৃভ্ক্তিত হ্লেমেব তিলমাই ভৃণিত হইল না।

যে যাহাই বলকে এই বয়সটাতে ভালোবাসা দেওয় এবং ভালোবা<mark>সা পাওয়াই</mark> রমণীর সকল সূথে এবং সকল কর্তারোর চেলে স্বভাবতই বেশি মনে **হয়**।

কিন্তু বিনোদাব ভাগ্যে নবপ্রেমেব বর্ষাবারিসিঞ্চনের বদলে স্বামীর, পিস্শাশন্ত্রীর এবং অন্যান্য গ্রন্থ গ্রন্তর লোকের সমন্ত আকাশ হইতে তর্জন-গর্জানের শিলাব্রিই ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফ্রালের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রাম্ধ্যরে রাখিলে তাহার যেরাপ অবস্থা হয়, বিনোদার বিশ্বত যৌবনেরও সেইরাপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাস্বদা এই-সকল চাপাচুপি ও বকাবকির মধ্যে থাকিতে না পারিষা যখন সে কুস্মের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালে। লাগিত। সেখানে প্ংনরকের ভীষণ ছায়া স্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাটা গশ্পের কোনো বাধাছিল না।

কুস্ম যেদিন তাস থেলিবার সাথী না পাইত সেদিন তাহার তর্ণ দেবর নগেন্দুকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দু ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সংকটে পরিণত হইতে পারে এ-সব গ্রেত্র কথা অলপবয়সে হঠাং বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বশ্যে নগেন্দেরও আপত্তির দৃঢ়তা কিছুমাত দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পাঁড়াপাঁড়ির অপেকা করিতে পারে না।

এইর্পে বিনোদার সহিত নগেল্ফের প্রায়ই দেখাসাক্ষাং হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র বখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সন্ধারতর পদার্থের প্রতি তাহার নরনমন পাঁড়রা থাকাতে খেলার প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরান্ধরের প্রকৃত কারণ বর্নিতে কুস্ম এবং বিন্যোদার কাহারও বাকি রহিল না। প্রেই বলিয়াছি, কর্মফলের গ্রেছ বোঝা অপে বয়সের কর্ম নহে। কুস্ম মনে করিত এ একটা বেশ মন্ধা হইতেছে। এবং মন্ধাটা ক্রমে খোলো আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবাস্করে গোপনে জলসিগুন তর্বাশের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

বিনোদারও মণদ লাগিল না। হৃদয়জয়ের স্তীক্ষা ক্ষমতাটা একজন প্রেষ মান্বের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিম্তু নিতাম্ত অম্বান্ডাবিক নহে।

এইর্পে তাসের হারজিং ও ছক্কাপাঞ্চার প্নঃ প্নঃ আবর্তনের মধ্যে কোন্-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্যামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দ্প্রবেলায় বিনোদা কুস্ম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছ্কেশ পরে কুস্ম তাহার র্ম্প শিশ্র কালা শ্নিরা উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু কী গল্প করিতেছিল তাহা নিজেই ব্বিতে পারিতেছিল না; রক্সোত তাহার হৃংপিশ্ড উদ্বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরার মধ্যে তর্গিত হইতেছিল।

হঠাং একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনরের সমসত বাঁধ ভাঙিয়া ফ্রেলিল, হঠাং বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিরা সবলে তাহাকে টানিয়া লইরা চুন্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র কর্তৃক এই অবমাননায় জোধে ক্ষোতে লক্ষায় অধীর হইরা নিজের হাত ছাড়াইবার জনা টানাটানি করিতেছে এমনসময় তাহাদের দুন্তিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গশ্ভীরুশ্বরে কহিল, "বৌঠাকর্ন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।" বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদাংংকটাক্ষ বর্ষণ করিরা দাসীর সংগ্যে চলিরা গোল।

পরিচারিকা যেটাকু দেখিল্লাছল তাহাকে হুদ্ব এবং যাহা না দেখিরাছিল তাহাকেই স্দীর্ঘতির করিয়া বৈদ্যনাথের অসতঃপ্রে একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনােদার কী দশা হইল সে কথা বর্ণনার অপেকা কল্পনা সহজ। সে যে কতদ্র নিরপরাধ কাহাকেও ব্রাইতে চেন্টা করিল না, নতমাধে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদানাথ আপন ভাবী পিশ্ডদাতার আবির্ভাব-সম্ভাবনা অভানত সংশয়া**ছেল জ্ঞা**ন করিয়া বিনোদাকে কহিল, "কলিকনী, ভূই আমার ঘর হইতে দ্র হইয়া বা।"

বিনোদা শরনকক্ষের স্বার রোধ করিয়া বিছানায় শ্ইরা পড়িল, তাহার অপ্রহীন চক্ষ্মধ্যাক্ষের মর্ভূমির মতো জ্বলিতেছিল। বখন সন্ধ্যার অন্থকার ঘনীভূত হইরা বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষ্মধাচত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমারের কথা মনে পড়িল এবং তখন দ্বই গণ্ড দিয়া অপ্র্ বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহে ত্যাগ করিরা গেল। কেহ ভাহার খেজিও করিল না। তখন বিনোদা জানিত না বে, 'প্রজনার্থ'ং মহাভাগা' স্থা-জন্মের মহাভাগা সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলোকিক সম্গতি তাহার গর্ভে আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বংসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উর্ঘাত হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জ্বন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দর্ইবার বিবাহ করিলেন, তাহাতে প্র না জন্মিয়া কেবলি কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণিডতে সম্যাসী-অবধ্তে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদ্রিল জলপড়া এবং পেটেণ্ট্ ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশ্ব মরিল তাহার অস্পিলত্পে তৈম্বলপোর কঞ্চালজয়দতদ্ভ ধিক্কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তব্, কেবল গাটিকতক অস্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশ্বও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাহার অম্ থাইবে ইহাই ভাবিয়া অম্রে তাহার অর্চি জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরও একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন—কারণ, সংসারে আশারও অত্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ঐ কন্যার পত্রস্থানে যের্প শভ্তষোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাব্দিধর আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছর বংসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পত্রস্থানের শভ্তযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পাড়িলেন। অবশেষে শাদ্যজ্ঞ পণিডতের পরামশে একটা প্রচুরবায়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বহু কাল ধরিয়া বহু ব্রাহয়ণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তথন দেশব্যাপী দৃতিক্ষে বংগ বিহার উড়িষ্যা অম্থিচ্মাসার হইরা উঠিরাছিল। বৈদানাথ যথন অন্তর মধ্যে বাসরা ভাবিতেছিলেন, আমার অল কে শাইবে, তথন সমুহত উপবাসী দেশ আপুন রিক্তুপ্রালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, কী শাইব।

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিরা বৈদ্দাথের চতুর্থ সহধমিশী একশত ব্রাহমুণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহমুণ প্রাতে প্রচুর অল্ল এবং সারাহে অপর্যাশত পরিমাণে জলপান থাইরা থারি সরা ভাঁড় এবং দধিঘ্তলিশ্ত কলার পাতে ম্যানিসি-পালিটির আবন্ধনাশকট পরিপূর্ণ করিরা তুলিতেছিল। অন্তের গণ্যে দ্বিভিক্ষিকাতর বৃত্তকুগণ দলে দলে ত্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বাদা খেদাইরা রাখিবার জন্য অতিরিক্ত ত্বারী নিব্যক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বল-মণ্ডিত দালানে একটি স্থ্লোদর সম্যাসী দ্ই-সের মোহনভোগ এবং দেড়সের দৃশ্ধ -সেবার নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গারে একখানি চাদর দিয়া জ্যোড়করে একাশ্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিরা ভক্তির পবিত্র ভোজনব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমনসমর কোনোমতে খ্যারীদের দৃশ্তি এড়াইরা জীপদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীশ্কারা রমণী গ্রেহ প্রবেশ করিরা জীপ শ্বরে

किंदन, "वाद्, मृिं रचरा माछ।"

বৈদ্যনাথ শশবাসত হইরা চিংকার করিরা উঠিলেন, "গ্রেন্দরাল! গ্রেন্দরাল!" গতিক মন্দ ব্রিয়া স্ত্রীলোকটি অতি কর্ণ স্বরে কহিল, "ওগো, এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।"

গ্রন্দরাল আসিরা বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইরা দিল। সেই ক্ষ্যাতুর নিরম বালকটি বৈদ্যনাথের একমান্ত প্তা । একশত পরিপ্টে ব্রাহারণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সম্মাসী বৈদ্যনাথকে প্তপ্রাপ্তর দ্রাশার প্রল্ম করিয়া তাহার অম খাইতে লাগিল।

कार्च ५००८

# ডিটেক্ টিভ

আমি প্রিলসের ডিটেক্টিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দ্বিমাত্র লক্ষ্য ছিল— আমার দ্বী এবং আমার বাবসায়। প্রে একাল্লবভা পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার দ্বীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সংশ্যে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন, অতএব সহসা সদ্বীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমা আমার পক্ষে দ্বঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনও নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের চুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, স্বৃদরী স্থাকৈ ষেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

প্রবিলস-বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবংশ্যে ডিটেক্টিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উল্জনল শিখা হইতেও যেমন কন্জলপতে হয় তেমনি আমার দ্রারি প্রেম হইতেও দ্বর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত, কারণ পর্নলিসের কর্মো দ্র্থানাদ্র্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ দ্র্থানের অপেক্ষা অদ্র্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা আধিক করিয়া করিতে হয়, তাহাতে করিয়া আমার দ্রারীর দ্বভাবসিন্ধ সন্দেহ আরও যেন দ্বনিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যথন-তথন ষ্রেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঞ্জো দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশৃৎকা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, "সন্দেহ করা আমার বাবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেক্টিভ-লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দট় ছিল। এ সম্বন্ধে ষতকিছা বিবরণ এবং গঙ্গণ আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্বোধ, অপরাধগুলা নিঞ্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরুহতা দুর্গমিতা কিছ্ই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররন্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সদ্বরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলানে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইরা পড়ে, অপরাধবাহে হইতে নির্গমনের ক্টকোশল সে কিছুই জ্ঞানে না। এমন নিজ্ঞীব দেশে ভিটেক্টিভের কাজে সুখণ্ড নাই, গৌরবণ্ড নাই।

বড়োবাঞ্চারের মাড়োরারী জ্বাচোরকে অনারাসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি 'ওরে অপরাধীকূলকল-ক, পরের সর্বনাশ করা গ্লী ওস্তাদলোকের কর্ম'; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধ্তপস্বী হওয়া উচিত ছিল।' খ্নীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উদ্ধি করিয়াছি, 'গ্রুমেণ্টের সম্মত ফাঁসিকান্ট কি ভোদের মতো

গৌরববিহীন প্রাণীদের জ্বন্য হইয়াছিল— তোদের না আছে উদার কম্পনাশন্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!

আমি কল্পনাচক্ষে যথন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে দাঁতবাংপাকুল অন্তডেদী হ্মান্তেগী দেখিতে পাইতাম তথন আমার দরাঁর রোমাণ্ডিত হইরা উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হমারাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিরা যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উংসবস্রোত সোন্দর্যস্রোত অহরহ বহিরা যাইতেছে, তেমনি সর্বত্তই একটা হিস্তেক্টিল কৃষ্ণকৃত্তিত ভ্রাংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিরা চলিয়াছে; তাহারই সামাপে রুরোপীয় সামাজকতার হাসাকোতুক শিশ্টাচার এমনবিরাট্ভাষণ রমণায়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপাশ্বের ম্ত্রেবাতায়ন গৃহপ্রোপীর মধ্যে রায়াবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, নাম্পতাকলহ বড়োজাের প্রাত্তিক্ষণ এবং মকন্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছ্ নাই—কোনাে-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কথনও এ কথা মনে হয় না যে, হয়তাে এই ম্হুতেই এই গ্রের কোনাে-একটা কোণে সয়তান মৃথ গ্রিজয়া বসিয়া আপনার কালাে কালাে ভিমগ্রিলতে তা দিতেছে।

আমি অনেকসময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভার্ব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভাগতে যাহাদিগকে কিছুমান সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেকসময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস এনুসংখান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি— তাহারা নক্কশুক ভালোমানুষ, এমনকি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাহাদের সন্বংশ মড়োলে কোনোপ্রকার গ্রেভুর মিখ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেরে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমনকি বাহাকে দেখিয়া নিশ্চর মনে করিয়াছি বে, এইমান্ত সে কোনো-একটা উৎকট দ্বুকার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি— সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তথ্যনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই-সকল লোকেরাই অন্যা-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমান্ত বর্থাচিত জীবনীশক্তি এবং যথেক্ট পরিমাণ পৌর্বের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পশ্ডিত করিয়া বৃষ্ধবন্ধসে পেশসন লইয়া মরে: বহু চেন্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীর পশ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার বের্পে স্কুগভীর অপ্রন্ধা জিমরাছিল কোনো অতিক্ষ্মন্ত ঘটিবাটিচারের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধাবেলার আমাদেরই বাসার অনতিদ্বে একটি গ্যাস্পোশ্টের নাঁচে একটা মান্য দেখিলাম, বিনা আবশাকে সে উৎস্কভাবে একই স্থানে ঘ্রিতেছে ফিরিতেছে । তাহাকে দেখিলাম আমার সন্দেহমাত রহিল না যে, সে একটি-কোনো গোপন ব্রভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে । নিজে অন্ধকারে প্রক্রম থাকিয়া তাহার চহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তর্ণ বরস, দেখিতে স্ট্রী; আমি নাম কহিলাম, দৃষ্কমা করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত ছেহারা; নিজের মুখ্প্রীই আহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাল সর্বরক্ত পরিহার করে; সংকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দৃষ্কমা আরা স্ফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দ্রাশা। দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার

সর্বপ্রধান বাহাদ্বরি; সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম, বলিলাম, 'ভগবান তোমাকে যে দ্বল'ভ স্ববিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বলি সাবাস্।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই প্রেঠ চপেটাঘাতপ্র্বক বলিলাম, "এই যে, ভালো আছেন তো?" সে তংক্ষণাং প্রবলমান্তার চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন, ভূল হইয়াছে, হঠাং আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে করিলাম, কিছ্মান্ত ভূল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে। কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অন্প্রভ্ হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছ্ম ক্ষ্ম হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরও অধিক দখল থাকা উচিত ছিল: কিন্তু শ্রেণ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া ত্লিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে গ্রুস্তভাবে গ্যাস্পোপ্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রুক্রিণীতীরে তৃপশয়্যার উপর চিত হইয়া শৃইয়া পড়িল: আমি ভাবিলাম, উপার্যচিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্পোন্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো— লোকে যদি কিছ্ সন্দেহ করে তো বড়োজাের এই ভাবিতে পারে য়ে ছোকরাটি অন্থকার আকাশে প্রেয়সীর মৃখচন্দ্র অন্থিকত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাগ্রির অভাব প্রণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উন্তরেন্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্ত, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীক্ষাবকাশে ঘ্রিরয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্তই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দ্বটগ্রহ ছ্বিট দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকলপ হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল, কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল তাহার ভাবটা ভালো ব্রিকলাম না। ষেন সে বিস্মিত, ষেন সে আমার অভিপ্রায় ব্রিষতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। ব্রিকলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ ধখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেণ্টা করিলাম তথন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র ন্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে স্তীক্ষা দৃণ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষাচরিত্রের প্রতি এইর্প সদাসতক সঞ্জাগ কৌত্তল, ইহা ওদতাদের লক্ষণ। এত অলপ বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খ্লি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধ্র্ত ছেলেটির হৃদরন্বার উদ্ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদ্বদকন্ঠে মধ্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্থীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে বেন কিছু চকিতভাবে আমার মৃথের দিকে চাহিল, তাহার পর ইবং হাসিরা কহিল, "এর্প দুর্বোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মন্তা করিবার জন্যই কেড্কপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার পরামর্শ ও সাহাষ্য চাহি।" সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌত্হলে সমস্ত কথা শ্নিল, কিণ্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার, বিশেষত গহিত ভালোবাসার, ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মান্বের মধ্যে অন্তরণাতা দ্রত বাড়িয়া উঠে; কিণ্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি প্রাপেকা বেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা কেন মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভাত্তর সীমা রহিল না।

এ দিকে মন্মথ প্রতাহ গোপনে স্বার রোধ করিরা কী করে, এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরুপে কতদুরে অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগুড়ে ব্যাপারে সে ব্যাপ্ত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপঞ্ক হইরাছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্কু খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুৰ্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বন্ধতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অ্কিঞিংকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওরা যায় নাই। কেবল ব্যাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্যাড় ফিরিবার জনা আন্দ্রীয়স্বজন বারুবার প্রবল অন্ব্রোধ করিয়াছে; তথাপি, তংসত্তেও বাড়ি না ষাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে: সেটা যদি ন্যায়সংগত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিল্ড তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নির্বাতশর ঔংস্কাঞ্চনক হইরাছে—বে অসামাজিক মন্বাস-প্রদার পাতালতলে সম্পূর্ণ আন্ধগোপন করিরা এই বৃহৎ মন্ব্য-সমাজকে সর্বদাই নীচের দিক হইতে দোলার্মান করিয়া রাখিরাছে, এই বালকটি সেই विन्ववााभी वर् भूतालन वृहरकालिय धर्कारे खना, ध मामाना धरुकन म्करमद ছात নহে: এ জগংবক্ষবিহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রবয়সহচর; আধ্নিককারের চশমাপরা নিরীহ বাঙালি ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, ন্মু-ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না; আমি ইহাকে ভদ্ভি করি।

অবশেবে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। প্রিলসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণরাকাক্ষী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিদ্বির ধারে মন্মথের পাশ্বচর হইরা 'আবার গগনে কেন স্থাংশ্-উদর রে' কবিতাটি বারন্বার আবৃত্তি করিলাম: এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জ্ঞানাইল বে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশান্র্প ফল হইল না, মন্মথ স্দ্র নিলিশ্ত অবিচলিত কোত্হলের সহিত সমন্ত প্রবিক্ষণ করিতে লাগিল।

এমনসময় একদিন মধ্যাহে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গ্রিকতক চিয়াংশ কুড়াইরা পাইলাম। জোড়া দিরা দিরা এই অসম্পূর্ণ বাক্টাইকু আদার করিলাম, "আজ সম্ধ্যা সাতটার সমর গোপনে তোমার বাসার"— অনেক খ্রীজরা আর কিছ্ বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ প্রাকিত হইরা উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিল্পতবংশ

প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রক্লজীবতত্ত্বিদের কল্পনা বেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমাতির আবিভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষা বৃদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো-একটা বিশেষ হাংগামা সেইদিন অবকাশ বৃত্তিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপ্র্ব ক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই ন্তন বন্ধ্য এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনর, ইহাকেও মন্মথ আপন কার্যাসিন্ধির উপায় করিয়। লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপ্ত রহিয়াছে— সেও সেই দ্রম দ্র করিতে চার না।

তর্ক গুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আন্থীয়স্বজনের অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিয়া শুনা বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নিজন পথানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নিজনিতা ভণ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবভারণা করিয়া ন্তন উপদ্র স্কন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সর্ভেও সে বিরক্ত হয় না, বাসাছাড়ে না, আমাদের সংগা হইতে দ্রে থাকে না— অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত আসক্তি জক্মে নাই ইহা নিশ্চয় সতা, এমনকি তাহার অসতক অবস্থায় বারন্ধার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভ্যের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘূণা জমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইট্যুক্ রক্ষা করিয়া নিজনতার স্থাবিধাট্যুক্ ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদ্পোয়; এবং কোনো বিধয়ে একাল্ডমনে লিশ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছাতা আর কিছা নাই। ইতিপ্রে মন্মপর আচরণ যের্প নিরপ্রে এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্প্রি লোপ হইল। কিল্তু এতটা দ্রের কথা মহুত্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বজো মংলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিল্তা করিয়া আমার হুদের উৎসাহে প্র্লি হইয়া উঠিল— মন্মপ্র কিছা বিদ মনে না করিত তবে আমি বোধহর তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মধর সংগ্য দেখা হইবামাত তাহাকে বলিলাম, "আজ ভোমাকে সম্থ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সংকল্প করিরাছি।" শ্নিরা সে একট্ চমকিরা উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাকবন্দের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মধর কখনও কোনো কারণে অনভির্টি দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিন্দির নিশ্চয়ই নিতান্তই দ্বর্ছ অবস্থার উপনীত হইয়াছে। সেদিন সম্প্যার প্রভাগে আমার বাসার থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গারে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অন্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সংগেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তকের কিছুমার প্রতিবাদ করিল না। অবশেবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে বাইবে না?" আমি সচকিত ভাবে কহিলাম, "হাঁ হাঁ, সে কথা ভূলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মধ্যে বেপ্রকার ঔংস্ক্র দেখিলাম আমার ঔংস্ক্র তদপেক্ষা অন্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদ্রে প্রক্রম থাকিরা প্রেরসীসমাগমোংকণিওত প্রণরীর নাায় মৃহ্মুহ্ ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধ্লির অন্ধকার ঘনীভূত হইরা যথন রাজপথে গ্যাস জনালিবার সময় হইল এমনসময় একটি রুম্ধান্তার পাল্কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আছ্রে পাল্কিটির মধ্যে একটি অগ্রান্তি অব্যানিও পাপ, একটি ম্তিমতী ট্রাজেডি কলেজের ছার্রানবাসের মধ্যে গ্রিকতক উড়ে বেহারার ক্রেষে চাপিরা সম্কে হাই-হাই শব্দে অত্যানত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব প্লক্ষসন্থার হইল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধারে ধারৈ সিণ্ড়ি বাহিষা দোতলার উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে ল্কাইরা দেখিরা-শ্নিরা লইব, কিল্ডু তাহা ঘটিল না: কারণ সিণ্ডির সম্মুখবতী ঘরেই সিণ্ডির দিকে মুখ করিরা মন্মুখ বসিরাছিল, এবং গ্রের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগ্লিন্টতা নারী বসিরা মাদুস্বরে কথা কহিতেছিল। বখন দেখিলাম মন্মুখ আমাকে দেখিতে পাইরাছে, তখন এত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিরাই বলিলাম, "ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিরা আসিরাছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মুখ এমনি অভিভূত হইরা পড়িল বে, বোধ হইল বেন তখনি সে মাটিতে পড়িরা যাইবে। আমি কোতৃক এবং আনশে নিরতিশর বাগ্র হইরা উঠিলাম, বলিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিরাছে নাকি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কান্ডপ্রেলিকাবং আড়ন্ট অবগ্লিন্টত নারীর দিকে ফিরিরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মুখর কে হন।" কোনো উত্তর পাইলাম না, কিল্ডু দেখিলাম তিনি নন্মুখর কে হই হন না, আমারই দুলী হন। তাহার পব কা হইল সকলে জানেন।

এই আমার ভিটেক্টিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ংক্ষণ পরে ডিটেক্টিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার দ্বীর সম্বন্ধ সমাজবির্ম্থ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, "না হইবারই সম্ভব। আমার স্থাীর বাস্ক হইতে মন্মধর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিন্দে প্রকাশিত হইল।—

স্চরিতাস্,

হতভাগ্য মন্মধর কথা তুমি বোধকরি এতদিনে ভূলিরা গিয়াছ। বাল্যকালে বখন কাজি-

বাড়ির মাতুলালরে বাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় খৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লক্ষার মাধা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেণ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চারপাঁচ বংসর তোমার আর কোনো সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার প্রিলসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দ্রাশা আমার নাই এবং অন্তর্থামী জ্ঞানেন, তোমার গাহাস্থ্যস্থের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দ্রেভিসন্থিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সন্ম্থবতী একটি গ্যাস্পোস্টের তলে আমি স্বোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজ্ঞালত কেরোসিন-ল্যাম্প্ লইয়া প্রতাহ নির্মাত তোমাদের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরের কাঁচের জ্ঞানলাটির সন্মুখে স্থাপন কর; সেই সময় মৢহ্ত্কালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাথানি আমার দৃষ্টিপথে উল্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সন্ব্রেধ আমার এই একটিমান্ত অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইরাছে। তাঁহার চরিত্র যের প দেখিলাম তাহাতে ব্লিফতে বাকি নাই বে, তোমার জীবন স্থের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিম্কুষে বিধাতা তোমার দ্বংথকে আমার দ্বংথ পরিগত করিয়াছেন, তিনিই সে দ্বংখ মোচনের চেষ্টা-ভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার দপর্যা মাপ করিরা শত্তবার সম্বাবেলার ঠিক সাতটার সমর গোপনে পাল্কি করিরা একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসার আসিলে আমি তোমাকে তোমার দ্বামী সম্বন্ধে কতকগৃলি গোপনকথা বলিতে চাহি, বাদ বিশ্বাস না কর এবং বাদ সহ্য করিতে পার তবে তংসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সংশ্যে কতকগৃলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে ভূমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে; ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মূখে দেখিব. তোমার কথা শ্নিব এবং তোমার চরণতলম্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য স্থমবাদমান্ডত করিয়া তুলিব, এ আকাশকাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ স্থ হইতেও আমাকে বিশ্বত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদ্বরে প্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই প্রথানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার বাহা বক্ষবা তাহা তাঁহাকেই বিলব।

নিতাশ্ভাকালকী শ্রীমন্মধনাথ মজুমদার

#### অধ্যাপক

#### প্রথম পরিক্রেদ

কলেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একট্ব বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ভূল হউক আর ঠিক হউক সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকই হাঁ এবং না জ্বোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বঙ্গুতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম, এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্যা ও শ্রুম্বার পাত্র হইয়াছিলাম।

কলেজে এইর্পে শেষপর্যক্ত আপন মহিমা মহীরান রাখিরা বাহির হইরা আসিতে পারিতাম। কিক্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শানি এক ন্তন অধ্যাপকের ম্তি ধারণ করিয়া কলেজে উদিত হইল।

আমাদের তথনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আঞ্চকালকার একজন স্বিখ্যাত লোক, অতএব আমার এই জীবনব্যানেত তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উল্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণবাব, বলিয়া ভাকা বাইবে।

ই'হার বয়স বে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অলপদিন হইল এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনি-সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন: কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাহাকে অত্যন্ত স্দৃর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত: আমাদের সমকালীন সমবরুক্ষ বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দ্র দল পরস্পরের মধ্যে তাহাকে বহাদৈতা বলিয়া ভাকিতাম।

আমাদের একটি তর্ক'সভা ছিল। আমি সে সভার বিক্রমাদিতা এবং আমিই সে সভাব নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্তিশ জন সভা ছিলাম, তন্মধ্যে প'রতিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অবশিষ্ট এক জনের বোগ্যতা সন্বন্ধে আমার বের্প ধারণা উক্ত প'রতিশ জনেরও সেইর্প ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিরা এক ওঞ্জন্বী প্রবন্ধ রচনা করিরাছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে গ্রোতামারেই চমংকৃত হইবে—চমংকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিরাছিলাম।

সে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাব্। প্রকশ্বপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধাারী ভন্তগল আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজি ভাষার বিশ্ব্যু তেজস্বিতার বিশ্বুর হইরা বসিরা রহিল। কাহারও কিছু বন্ধবা নাই শ্ননিয়া বামাচরণবাব্ উঠিয়া শান্তগন্ভীরন্বরে সংক্ষেপে ব্রুঝাইয়া দিলেন বে, আমেরিকার স্বলেখক স্বিখ্যাত লাউরেল-সাহেবের প্রকশ্ব হইতে আমার প্রকশ্বির বে অংশ চুরি সে অংশ অতি চমংকার এবং বে অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেট্রুকু পরিত্যাগ ক্ষরিলেই ভালো হইত।

বদি তিনি বলিতেন, লাউরেলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমনকি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরান্রক ভক্তাগ্রগণ্য অম্লাচরণের হৃদরে লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারন্বার বলিতে লাগিল, "তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শ্নাইয়া দাও, দেখি সে সন্বন্ধে নিন্দ্ক কী বলিতে পারে।"

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চপ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম; আমার গ্রোত্বর্গের মধ্যে ঘাঁহারা প্রাতত্ত্বের মর্যাদা লন্দন করিতে চাহেন না তাঁহারা বিলতেন, ইতিহাসে এর্প ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দৃ্র্ভাগ্য! ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি প্রেই বালিয়াছি। অম্লা বালিত সর্বোচ্চশ্রেণীর। আমি আপনাকে ষতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহার চেয়েও বেশি মনে করিত। অতএব আমার যে কী-এক বিরাট র্প তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ন্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণবাব্বে শ্নাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না; কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমান্ত ছিল না এইর্প আমার স্মৃদ্ত বিশ্বাস। অতএব আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহতে হইল, ছানুব্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাব্ তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবন্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অন্ক্ল হয় নাই; বামাচরণবাব্র মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব -সকল নিদি'ন্ট বিশেষত্ব প্রাপত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বান্পবং অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাণ্ড হইয়া তাহা স্ক্লিত হইয়া উঠে নাই।

ব্রিচকের প্রেছদেশেই হ্ল থাকে, বামাচরণবাব্র সমালোচনার উপসংহারেই তীরতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার প্রে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগ্রলি দৃশ্য এবং ম্লভার্বটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অন্করণ, এমনকি অনেকস্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদন্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অন্করণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে! সাহিতারাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা— এমনকি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমনকি, সেক্স্পিররও বাদ বান না। সাহিত্যে বাহার ওরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চ্রি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভালো ভালো এইর্প আরও অনেক কথা ছিল কিম্চু সেদিন বলা হর নাই। বিনর তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচসাত দিন পরে একে একে উত্তরগর্নাল দৈবাগত রহ্মান্দের ন্যার আমার মনে উদর হইতে লাগিল; কিন্তু শন্ত্রপক্ষ সন্মর্থে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্থাগ্রিল আমাকেই বি'থিয়া মারিল। ভাবিতাম, এ কথাগ্রেলা অন্তত আমার ক্লাসের ছার্নাগকে শ্নাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগর্নাল আমার সহাধ্যায়ী গর্দাভাগিগের ব্লিথর পক্ষে কিছ্ অতিমান্ত স্ক্রা ছিল। তাহারা জানিত, চুরিমান্তেই চুরি; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে বে কতটা প্রভেদ আছে তাহা ব্রিথবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি-এ পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গ্র্টিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভডেদী মন্দির ভানস্ত্প হইরা পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অম্ল্যের শ্রন্থা কিছুতেই হ্রাস হইল না; প্রভাতে বখন বশঃস্থা আমার সন্মুখে উদিত ছিল তখনও সেই শ্রন্থা অতি দীর্ঘ ছারার ন্যার আমার পদতললান হইরা ছিল, আবার সারাক্ষে ধখন আমার বদঃস্থা অত্তোলম্থ হইল তখনও সেই শ্রন্থা দীর্ঘারতন বিস্তার করিরা আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রন্থার কোনো পরিত্তি নাই, ইহা শ্না ছারামাত, ইহা ম্ট ভক্তব্দরের মোহান্ধকার, ইহা ব্যান্থ উচ্জান রন্মিপাত নহে।

#### ম্বিতীয় পরিজেদ

বাবা বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছ্বিদন সময় লইলাম।

বামাচরণবাব্র সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আন্ধবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আন্বাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার পরিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আস্থাবিসন্ধান এবং শত্রুকে মার্কানা — এই ভারটি অবলম্বন করিয়া গলে হউক পদ্যে হউক, খ্র সোরাইম'-গোছের একটা-কিছ্ লিখিব; বাঙালি সমালোচকদিগকে স্বৃহৎ সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

শ্বির করিলাম, একটি স্কার নিজন স্থানে বসিরা আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীতিটির স্থিকার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অল্ডত একমাসকাল ক্যুবান্ধ্য পরিচিত-অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাং করিব না।

অম্লাকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তাস্ভিত হইয়া গেল. সে বেন তথনই আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদ্রবতী ভাবী মহিমার প্রথম অর্থ-জ্যোতি দেখিতে পাইল। গস্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদ্স্বরে কহিল, "বাও ভাই, অমর কীর্তি অক্ষয় গোরব অর্জন করিয়া আইস।"

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন আসমগোরবগবিত ভাত-

বিহৰল বজাদেশের প্রতিনিধি হইরা অমূল্য এই কথাগ্রলি আমাকে বলিল।

অম্ল্যও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না; সে স্বদেশের হিতের জ্বনা স্দেখি , একমাসকাল আমার সংগপ্রত্যাশা সম্পূর্ণর পে বিসর্জন করিল। স্থাভীর দীর্ঘনি-বাস ফেলিয়া আমার বন্ধ্ ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্ন ওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গণগার ধারে ফরাসডাঙার বাগানে অমর কীতি, অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গণ্গার ধারে নির্দ্ধন ঘরে চিত হইয়া শ্রেয়া বিশ্বজ্বনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাক্তে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছ্ অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত; কোনোমতে চিন্তবিনোদন ও সময়ষাপনের জন্য বাগানের পশ্চান্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কান্টাসনে বাসয়া চুপচাপ করিয়া গোর্র গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতাশ্ত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বাসতাম, টেলিগ্রাফের কটা কট্কট্ শব্দ করিত, টিকিটের ঘন্টা বাজিত, লোক-সমাগম হইত, রক্তক্ষ্ব সহস্রপদ লোহসরীস্প ফ্রিডে ফ্রিডে আসিত, উৎকট চীংকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হ্ডাহা্ডি পড়িত—কিয়ংক্ষণের জন্য কোতুক বোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া আহার করিয়া সপ্গী-অভাবে সকাল-সকাল শ্রুয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল-সকাল উঠিবার কিছ্মান্ত প্রেজেন না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যন্ত বিছানায় যাপন করিতাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অন্ধিসন্ধি খ্রিজয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সংগীহীন গুণাতীর শ্না শমশানের মতো বোধ হইতে লাগিল; অম্লাটাও এমনি গর্দভ যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গা করিল না।

ইতিপ্রে কলিকাতায় বিসয়া ভাবিতাম, বিপ্লেচ্ছায়া বটব্ল্কের তলে পা ছড়াইয়া বাসব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতান্বিনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে— মাঝখানে দ্বন্দাবিল্ট কবি, এবং চারি দিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি— কাননে প্রুপে, শাখায় বিহুপা, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম এবং লেখনীম্থে অপ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি, কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক! একদিনের জনাও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফ্লে কাননে ফ্লিটত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটব্ল্কের ছায়া বটব্লেকর তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছ্নতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচর**পের প্রতি আক্রোশ বাড়িরা** উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙ্জার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্যুম্ধ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুম্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরস্পর শোনা গিরাছিল বে, তিনি একটি ব্বতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবন্ধ এবং অচিরে পরিণরপাশে বন্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কোতৃকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদন্বকলি মজুমদার নামক একটি কাল্পনিক ব্বতীকে নায়কা খাড়া করিয়া সুতীর এক প্রহসন অধ্যাপক ৩৭৩

লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীতিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা-বাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমনসময় বাত্রায় ব্যাহাত পড়িল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগ্রাল পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশাক না হওয়াতে ইতিপ্রের্ব অধিকাংশ ঘরে পদার্পশ করি নাই, বাহাবস্তু সম্বশ্বে আমার কোত্হল বা অভিনিবেশ লেশমান্ত ছিল না। সেদিন নিতাস্তই সময়বাপনের উদ্দেশে বায়্ভরে উল্ভীন চ্যুতপত্রের খতো ইতস্তত ফিরিতেছিলাম।

উত্তর্গিকের ঘরের দরজা খ্রিলবামাত একটি ক্ষুদ্র বারান্দার গিরা উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গালুসংলক্ষ্ণ দুইটি বৃহৎ জ্ঞামের গাছ মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধাবতী অবকাশ দিরা আর-একটি বাগানের স্কুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা বার।

কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রতাক্ষ করিরাছিলাম, তখন আমার আর কিছুই দেখিবার অবসর হয় নাই; কেবল দেখিরাছিলাম, একটি বোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে সময়ে কোনোর প তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছ্মিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দ্যালত বড়ো বড়ো বাগ শরাসন বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে ম্গয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাং দশমিনিটকাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া ষাহা দেখিলেন, যাহা শানিলেন, তাহাই তাঁহার জাঁবনে সকল দেখাশ্নার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পোন্সল কলম এবং খাতাপত্ত উদ্যত করিয়া কাবাম্গয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দ্ইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মান্বের একটা জাঁবনে এমন দুইবার দেখা যায় না।

প্থিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার থানির মধ্যে নামি নাই— কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ প্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তর্গদিকের বারান্দার আসিবার পূর্বে সন্দেহমাত করি নাই। বয়স একুল প্রায় উত্তরীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকর্মণ কল্পনাযোগবলে নারীসোন্দর্যের একটা ধ্যানমর্তা বে স্কুল করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই ম্তিকে নানা বেশভ্যায় সন্জিত এবং নানা অবস্থায় মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কথনও স্মূর স্বন্ধেও তাহার পারে জ্বতা, গায়ে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আলাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্মন-শেষের অপরাছে প্রবীণ তর্শ্রেণীর আকম্পিত খনপ্রার্থিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোক-রেখান্ডিকত প্রপানপথে, জ্বতা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন— আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।

দ্ইমিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিরা দেখিবার নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সম্ব্যার প্রাক্তালে বটব্যক্তলে প্রসারিত-চরণে বসিলাম— আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তর্প্রেণীর উপর সম্ধ্যাতারা প্রশাস্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সম্ধ্যাশ্রী আপন নাথহীন বিপুল নিজন বাসরগ্রের ম্বার খুলিয়া নিঃশব্দে দাড়াইয়া রহিল।

ষে বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সে আমার পক্ষে একটা ন্তন রহস্যানিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে। যে পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপর সেই অপরাহুবেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পদ্ধবমর্মার এবং সেই য্গলচক্ষ্র ওংস্কৃত্পর্ল শিথরদ্ভি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গলেপর কোন্ অংশ, কাব্যের কোন্ রসট্কু প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সংশ্যে ভাবিতে লাগিলাম ঘনম্ব কেশজালের অধ্বকারছায়াতলে স্কুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্ত ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহ্দয়ের নিভ্ত নিজনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কী অপ্ব সৌল্দর্শলোক স্কুন করিতেছিল— অর্ধেক রাতি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিক্ষ্টেরপে বাক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু সে যে কুমারী এ কথা আমাকে কে বলিল। আমার বহুপ্রবিতী প্রেমিক দ্যানতকে পরিচয়লাভের প্রেই যিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে আন্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা; তিনি মান্যকে সত্য মিথ্যা ঢের কথা অজস্ত্র বলিয়া থাকেন; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দ্যান্তর এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী বিবাহিতা কি কুমারী কি রাহমণ কি শ্রে, সে সংবাদ লওরা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না; কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র ষোজন দ্র হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেণ্টন করিরা করিয়া উধ্বক্তে নিরীক্ষণ করিবার চেণ্টা করিলাম।

পর্যাদন মধ্যাহে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবনকুটিরটি গণ্গার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কন্বের কুটিরের মতো ছিল না; গণ্গা হইতে ঘাটের সি'ড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে, বারান্দাটি ঢালা কাঠের ছাদ দিরা ছারাময়।

আমার নৌকাটি যথন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল দেখিলাম, আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগুলির উপরে গাঁহার খোলা চূল স্ত্পাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিয়া উধর্ম্প করিয়া উর্ভোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে ভাঁহার মুখ অদ্শা, কেবল স্কোমল কণ্ঠের একটি স্কুমার বক্তরেখা দেখা বাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপক্ষবের একটি ঘাটের উপরের সিভিতে এবং একটি তাহার নীচের সিভিতে প্রসারিত, শাভির কালো পাড়িট বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা বেন্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হসত হইছে প্রসত হইয়া ভতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, বেন ম্তিমতী মধ্যাহলক্ষ্মী। সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দ স্ক্রেরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গণ্যা, সম্মুখে স্বুদ্রে পরপার এবং উধের্ব তীরতাপিত নীলান্বর তাহাদের সেই অন্তরান্ধার্তিপারীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অলস-

বিনাসত বাম বাহৰ, সেই উংক্ষিণত বিশ্বেম কণ্ঠরেখার দিকে নির্রাতশর নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা বার দেখিলাম, দুই সজলপঞ্জাব নেগ্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারদ্বার নিছিয়া মুছিরা লইলাম।

অবশেষে নৌকা বখন দুরে গেল, মাঝখানে একটি তীরতর্র আড়াল আসিরা পড়িল, তখন হঠাং ষেন কী-একটা গ্রুটি স্মরণ হইল, চর্মাকয়া মাঝিকে কহিলাম, "মাঝি, আজ আর আমার হুগাল বাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।" কিম্পু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন স্ম্পর স্কুমার, যাহা অনম্ভ-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিণশাবকের মতো ভীর্। নৌকা যখন ঘাটের নিকটবতী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী প্রথমে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু কৌত্হলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল, মুহুর্ত পরেই আমার বাগ্রব্যাকুল দুখি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গ্রমধ্যে চলিয়া গেল; আমার মনে হইল, আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম, যেন কোথার ভাহার বাজিল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রোড় হইতে একটি অর্ধ দন্ট স্কলপক পেরারা গড়াইতে গড়াইতে নিদ্দা সোপানে আসিরা পড়িল, সেই দন্দাচিহ্নিত অধরচুন্বিত ফলটির জন্য আমার সমসত অন্তঃকরণ উৎস্কে হইরা উঠিল, কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লন্দার তাহা দ্র হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিরা গোলাম। দেখিলাম, উত্তরোত্তর লোল পারমান জোরারের জ্বল ছলছল লন্দা শন্দে তাহার লোল রসনার ন্বারা সেই ফলটিকে আরম্ভ করিবার জন্য বারন্বার উন্মন্ধ হইরা উঠিতেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লক্ষ অধ্যবসার চরিতার্থ হইবে ইহাই কন্পনা করিরা ক্রিউচিত্তে আমি আমার বাডির ঘটে আসিরা উত্তীর্ণ হইলাম।

বটব্ কছারার পা ছড়াইরা দিরা সমস্তদিন স্বংন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি স্কোমল পদপল্লবের তলে কিবপ্রকৃতি মাখা নত করিরা পড়িরা আছে— আকাশ আলোকিত, ধরণী প্রাকিত, বাতাস উতলা, তাহারই মধ্যে দুইখানি অনাব্ত চরণ স্থির নিস্পন্দ স্কুদর; তাহারা জানেও না বে, তাহাদেরই রেণ্কুশার মাদকতার তংত-বোবন নববস্ত দিগাবিদিকে রোমাঞ্চিত হইরা উঠিতেছে।

ইতিপ্রে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্লিণত বিজ্ঞিয় ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই দ্বতক ছিল। আজ সেই বিশাল বিপ্ল বিকীণতার মাঝখানে একটি স্কৃত্রী প্রতিম্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবরব ধারণ করিয়া এক হইরা উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও স্কৃত্র, সে আমাকে অহরহ ম্কভাবে অন্নয় করিতেছে, "আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অক্তঃকরণে যে-একটি অবাদ্ধ স্তব উথিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছব্দে লয়ে তানে তোমার স্কৃত্র মানবভাষার ধর্নিত করিয়া তোলো!"

প্রকৃতির সেই নীরব অন্নরে আমার হ্দরের তন্দ্রী ব্যক্তিতে থাকে। বারন্বার কেবল এই গান শ্নি, "হে স্কেরী, হে মনোহারিগী, হে বিশ্বজ্ঞারনী, হে মনপ্রাণ-পতপোর একটিমার দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধ্র মৃত্য়!" এ গান শেষ করিতে পারি না, সংলগ্ন করিতে পারি না; ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না; মনে হর, আমার অন্তরের মধ্যে জ্বোয়ারের জলের মতো একটা অনিব'চনীয় অপরিমেয় শব্ধির সঞ্জার হইতেছে, এখনও তাহাকে আয়ন্ত করিতে পারিতেছি না, যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধ্বনিত, আমার ললাট অলৌকিক আভার আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমনসময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্থের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইর। ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অমূল্য নামিরা পড়িল। অকস্মাৎ বন্দুকে দেখিরা আমার মনে যেরপে ভাবোদয় হইল, আশা করি, শন্তর প্রতিও কাহারও যেন সেইর্প না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতাশ্ত ক্ষণ্ডের মতো র্বাসয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যের মনে ভারি একটা আশার সন্ধার হইল। পাছে বঙ্গাদেশের ভবিষাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাবোর কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হুইয়া বনা রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মুদুমেন্দ্র্গমনে আসিতে লাগিল: দেখিয়া আমার আরও রাগ হইল, কিঞিং অধীর হইয়া কহিলাম, "কী হে অম্লা, ব্যাপারখানা কী! তোমার পায়ে কটা ফ্রটিল নাকি।" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বাললাম; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরতেল কোঁচা দিয়া বিশেষরপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি ब्रुवान नरेसा डांक थानिसा विद्यारेसा छाराद छेभरत मावधारन वीमन: कीरन, "स्व প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বলিয়া তাহার স্থানে ম্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছনাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিরাছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদন্ডে নির্মিত সেটাকে শিকড়সম্থ উৎপাটন করিয়া মদত একটা আগনে প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অম্লা সসংকোচে জিজাসা করিল, "তোমার সে কাবোর কতদ্র।" শ্নিরা আরও আমার গা জনলিতে লাগিল; মনে মনে কজিলাম, "বেমন জামার কাবা তেমনি তোমার বৃদ্ধি!" মুখে কহিলাম, "সে-সব পরে হইবে ভাই, আমাকে অন্ধকি বাসত করিয়া তুলিয়ো না।"

অম্ল্য লোকটা কোত্হলী, চারি দিক পর্যবেক্ষণ না করিরা সে থাকিতে পারে না, তাহার ভরে আমি উত্তরের দরজাটা বংধ করিরা দিলাম। সে আমাকে জিল্লাসা করিল. "ও দিকে কী আছে হে।" আমি বলিলাম, "কিছু না!" এতবড়ো মিখ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কথনও বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিন্ধ করিরা, দশ্ধ করিরা, তৃতীর দিনের সঞ্যার টেনে আন্লা চলিরা গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে বাই নাই. সে দিকে নেত্রপাতমাত করি নাই, কৃপণ বেমন তাহার বরভাশ্ভারটি লুকাইরা বেড়ার আমি তেমনি করিরা আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইরা বেড়াইতেছিলাম। অম্লা চলিরা বাইবামাত্র একেবারে ছুটিরা দ্বার খুলিরা দোভলার ছরের উত্তরের বারান্দার বাহির হইরা পড়িলাম। উপরে উন্মান্ত আকালে প্রথম কৃষ্ণাক্ষের অপর্যাশ্ত জ্যোহন্দা; নিন্দে শাখাজালনিবন্ধ তর্ভেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভার

নিভত প্রদোষাধ্যকার: মর্মারত ঘনপঞ্লবের দীর্ঘানিশ্বাসে, তর্ত্তাবিচ্যত বক্তাফ্রলের নিবিড সৌরভে এবং সংখ্যারণ্যের শ্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতার তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণে হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশমশ্র বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কী কথা কহিতেছিল— বৃন্ধ সন্দেহে অথচ শ্রন্ধান্তরে ঈষং অবন্মিত হইরা নীরবে মনোযোগসহকারে শুর্নিতেছিলেন। এই পবিত্র স্নিন্ধ বিশ্রস্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার किছ्दे हिल ना, मन्धाकात्मत्र भाग्ठ नमीत्ठ कीठर मौत्कृत भन्म मृमूत्त्र विनीन হইতেছিল এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি-একটি পাখি দৈবাং ক্ষাণক মুদুকাকলীতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অণ্ডঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীপ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিম যেন প্রসারিত হইরা সেই ছারালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীর্রাব্যক্ষিত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম, বেন তরুপালবের সহিত সংলগন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধ্যর মৃদ্ধুঞ্জনধর্নি শ্নিতে পাইলাম। এই বিশাল মৃঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অন্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইরা উঠিল: আমি যেন ব্রাঝতে পারিলাম ধরণী পারের নীচে পাঁডরা থাকে অথচ পা জডাইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনম্পতিগালি কথা শানিতে পারে অথচ কিছাই বাবিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখার পল্লবে মিলিয়া কেমন উধ্ব বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাপো সর্বাদতঃকরণে ঐ পদ্বিক্ষেপ, ঐ বিশ্রন্ভালাপ অবাবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম, কিল্ড কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝারিয়া ঝারিয়া মরিতে লাগিলাম।

পর্রাদন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাং করিতে গোলাম। ভবনাথবাব, তখন বড়ো এক পেয়ালা চা পালে রাখিয়া চোখে চলমা দিয়া নীল পেশিসলে দাগ-করা একখানা হ্যামিল্টনের প্রোতন প্রিখ মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ংক্ষণ অন্যথ্যসক্তাবে দেখিলেন বই হইতে মনটাকে এক মহেতে প্রতাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাং সচ্চিত হইয়া ক্রুভভাবে আতিথার জনা প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশবাস্ত হইয়া উঠিলেন যে চলমার খাপ **খ**িজায়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, "আপনি চা थाইरातन ?" आমि योम्छ हा शाहे ना, छथानि योमनाम, "आनीस नाहे।" छ्यनाथवाद, বাসত হইরা উঠিয়া 'কিরণ' কিরণ' বলিয়া জাকিতে লাগিলেন। স্বারের নিকট অতাস্ত মধ্রে শব্দ শুনিলাম, "কী, বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসক-বদ্হিতা সহসা আমাকে দেখিয়া ক্রত হরিদার মতো পলারনোদাতা হইরাছেন। ভবনাধবাব তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন: আমার পরিচর দিয়া কছিলেন, "ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহী<del>ল্য</del>-क्मावरारः।" এरः आमारक कीश्रामनः, "हैनि आमात कना। कित्रमरामा।" आमि की করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রস্কের নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ব্রুটি সারিরা লইরা তাহা লোধ করিরা দিলাম। ভবনাধবাব্ र्कारलन, "मा, महौन्त्रवादात बना अक श्वतामा हा जानिता पिए हरेटा।" जामि मत-

মনে অত্যত সংকৃচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফ্রাটয়া কিছ্র বলিবার প্রেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন; অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অম্ত হইবে, কিন্তু তব্ব, কাছাকাছি নন্দীভগাী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না!

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ্

ভবনাথবাব্র বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। প্রে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ভরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইরা খাইরা আমার চারের নেশা ধরিয়া গেল। আমাদের বি-এ পরীক্ষার জন্য জমানপা-ডত-বিরচিত দর্শনশান্দের নব্য ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদ্পলক্ষে ভবনাথবাব্র সহিত কেবল দর্শন-আলোচনার জনাই আসিতাম কিছুদিন এইপ্রকার ভান করিলাম। তিনি হ্যামিল্টন প্রভৃতি কতকগ্লি সেকাল-প্রচলিত ভালত প্রিথ লইয়া এখনও নিযুক্ত রহিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপার মনে করিতাম, এবং আমার ন্তন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ন্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাব্র এমান ভালোমান্ম, এমান সকল বিষয়ে সসংকোচ যে, আমার মতো অলপবয়ন্দ যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমার প্রতিবাদ করিতে হইলে অন্ধির হইয়া উঠিতেন, ভর করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষম হই। কিরণ আমাদের এই-সকল তত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছাতায় উঠিয়া চালয়া যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষান্ত জিয়ত তেমনি আমি গর্বও অনুভব করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দ্রহ্

কিরণকে যখন দ্র হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুশ্তলা দমরণতী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বালরা জানিলাম। এখন আব সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছারার্পিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাবালাক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনশ্তকালের যুবকচিত্তের স্বশ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া একটি নির্দিন্ট বাঞ্জালিখরের মধ্যে কুমারীকনার্পে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই নাত্তাবার আমার সপো অভাশত সাধারশ ঘরের কথা বালিয়া থাকে, সামান্য কথার সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দৃই হাতে দৃটি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশি কিছা নর কিন্তু বড়ো স্মিন্ট—শাড়ির প্রাশ্তি কখনও কবরীর উপরিভাগ বাকিয়া বেন্টন করিয়া আসে কখনও বা পিতৃগ্রের অনভ্যাসবশত চ্যুত হইয়া পাড়রা যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে বে অকান্পনিক, সে বে সতা, সে বে কিরণ, সে বে ভাহা বাতীত নহে এবং ভাহার অধিক নহে, এবং বিদ্যুত্ত গ্রহার প্রতি উচ্ছনিসত কৃতজ্ঞভারনে অভিবিশ্ব হইতে থাকে।

धर्कांगन स्नानमाळत्रहे आर्शिककण नहेत्रा छ्यनाध्यायुत्र निक्हे खलान्छ छरनाह-

সহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম; আলোচনা কিয়দ্দ্রে অগ্রসর হইবামার কিরশ উঠিয়া গেল, এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দার একটা তোলা উনান এবং রাধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া ভবনাথবাব্বে ভর্গসনা করিয়া বলিল, "বাবা, কেন ভূমি মহীন্দ্রবাব্বে ঐ-সকল শক্ত কথা লইয়া ব্থা বকাইতেছ! আস্বন মহীন্দ্রবাব্, ভার চেয়ে আমার রামায় বোগ দিলে কাজে লাগিবে।"

ভবনাথবাব্র কোনো দোষ ছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাব্ অপরাধীর মতো অনুত্তত হইরা ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে! আছে। ও কথাটা আর-একদিন হইবে।" এই বলিরা নির্দ্বিশ্নচিত্তে তিনি তাহার নিতানিয়মিত অধায়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর-একদিন অপরাহে আর-একটা গ্রেতর কথা পাড়িয়া ভবনাথবাব্বে চ্ছাম্প্রত করিয়া দিতেছি এমনসময় মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, "মহীশাবাব্, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগ্লি মারিয়া দিতে হইবে।" আমি উৎফ্লে হইয়া উঠিয়া গেলাম, ভবনাধ-বাব্রও প্রফ্লেমনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথবাব্র কাছে আমি ভারি কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কান্ধের ছবুতা ধরিরা ভঙ্গা করিয়া দের। ইহাতে আমি মনে-মনে প্রাকিত হইয়া উঠিতাম; আমি ব্রিতাম বে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি: সে কেমন করিয়া ব্রিতে পারিয়াছে বে, ভবনাথবাব্র সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।

বাহাবস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিরবোধের সম্বন্ধ নির্ণর করিতে গিরা যথন দরেহ রহসারসাতলের মধাপথে অবতীর্ণ হইরাছি এমনসমর কিরণ আসিরা বলিত, মহীন্দ্রবাব্, রাল্লাঘরের পাশে আমার বেগ্নের খেত আপনাকে দেখাইরা আনি গে, চল্ন।"

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কম্পনাশন্তির বাহিরে কোথাও কোনো-এক রুপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমনসমর কিরণ আসিরা বলিত, "মহীন্দ্রবাব, দুটা আম পাকিরাছে, আপনাকে ভাল নামাইরা ধরিতে হইবে।"

কী উন্ধার, কী মৃদ্ধি! অক্ল সমৃদ্রের মাঝখান হইতে এক মৃহ্তে কী স্কান্ধর ক্লে আসিরা উঠিতাম। অননত আকাল ও বাহাবসতু সন্বন্ধে সংশরজাল ষতই দ্পেছদা জটিল হউক না কেন, কিরণের বেগনের খেত বা আমতলা সন্বন্ধে কোনোপ্রকার দ্বাহতা ও সন্দেহের লেশমার ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমৃদ্রবিদ্টিত স্বীপের ন্যার মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কী আরাম তাহা সে-ই জানে যে বহুক্ল জলের মধ্যে সাঁতার দিরাছে। আমি এতদিন কন্পনার যে প্রেমসমৃদ্র স্কান করিরাছিলাম তাহা বাদ সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কী করিরা ছাসিরা বেড়াইতাম তাহা বালতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম, সমৃদ্রুও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনবারার সীমাবন্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত, সেখানে ভূক্তার জেশমার নাই, সেখানে কেবল ছল্দে লরে সংগীতে ভাব বাল্ড করিতে হর, এবং তলাইতে গেলে কোষাও তল পাওরা

ষায় না। কিরণ সেখান হইতে মন্জ্রমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহায় আমতলায়, তাহার বেগন্ধের খেতে টানিয়া তুলিল তথন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বাসয়া খিচুড়ি রাঁধয়া, মই চাড়য়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেব্গাছে ঘনসব্রুক্ত পত্ররাশির মধ্য হইতে সব্রুক্ত লেব্যুফল সন্ধান করিতে সাহায়্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা য়য়, অথচ সে আনন্দলান্তের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না— আপনি যে কথা মুখে আসে, আপনি যে হাসি উছ্কেরিত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে য়তট্রকু আলো আসে, এবং গাছ হইতে য়তট্রকু ছায়া পড়ে তাহাই য়থেপট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশাপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কলপতর্ ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষয়ে বিশ্বাস। আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চেঃশ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই না। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সে কথা এতক্ষণ স্পত্ট করিয়া বিল নাই, কিন্তু হ্দয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মুহ্তের মধ্যে মহাস্থে বিদশি করিয়া সে কথা বিদ্যুতের মধ্যে মহাস্থে

ইতিপ্রে আমি কোনো অনাআীয়া মহিলার সংস্রবে আসি নাই, বে নব্যরমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধেব বাহিরে সঞ্চরণ করেন তাঁহাদের রীতিনীতি আমি কিছ্ই অবগত নহি, অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্খানে শিশ্টতার সীমা, কোন্খানে প্রেমের অধিকার তাহা আমি কিছ্ই জানি না; কিন্তু ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসিবে, আমি কোন্ অংশে ন্নে।

কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সংশ্য পায়ভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম; চাটি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ বিদ সহন্দ স্বের বলিত "মহীন্দ্রবাব্, কাল সকালে আসবেন তো?" তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

> কী মোহিনী জান, বন্ধ্ব, কী মোহিনী জান! অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা-ছেন!

আমি সহস্ক কথার উত্তর করিতাম, "কাল আটটার মধ্যে আসব।" ভাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না—

পরানপ্তেলি তুমি হিরে-মণিহার, সরবস ধন মোর সকল সংসার।

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাহি অম্তে প্র' চইষা গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত কলপনা মৃহ্তে মৃহ্তের ন্তন ন্তন লাখাপ্রলাখা বিশ্তার করিয়া লতার ন্যার কিরণকে আমার সহিত বেন্টন করিয়া বাধিতে লাগিল। যখন শৃত্ত অবসর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শ্নাইব, কী দেখাইব ভাহারই অসংখ্য সংকলেপ আমার মন আছেল হইয়া গেল। এমনকি ভিত্তর করিলাম জমানপন্ডিত-রচিত দশনিশান্তের নবা ইতিহাসেও যাহতে তাহার চিত্তের উৎস্কা জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে স্বাভোভাবে ব্রীক্তে

পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইরা লইরা বাইব। আমি মনে-মনে হাসিলাম, কহিলাম, "কিরণ, তোমার আমতলা, বেগনের খেত আমার কাছে ন্তন রাজা। আমি কন্মিনকালে ন্তেশেও জানিতাম না বে, সেখানে বেগনে এবং বড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দ্রুভ অম্তড়ল এত সহজে পাওরা বার। কিন্তু বখন সমর আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইরা বাইব বেখানে বেগনে ফলে না কিন্তু তথাপি বেগনের অভাব মুহুতের জন্য অনুভব করিতে হয় না। সে জানের রাজা, ভাবের ন্বর্গ।"

স্বাদ্তকালে দিগল্ডবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনারমান সারাহে ক্সেই বেমন পরিস্ফুট দীপ্তি লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীদের প্রেতার বেন প্রস্ফুটিত হইরা উঠিল। সে বেন তাহার গ্রের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারি দিকে আনন্দের মঞ্চল-জ্যোতি বিকীশ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে ভাহার বৃষ্ম পিতার শ্রেকেশের উপর পবিত্রতার উম্পান্ত আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেল হুদর-সম্দ্রের প্রতাক তরগোর উপর কিরণের মধ্র নামের একটি করিয়া জ্যোতিমার দ্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল।

এ দিকে আমার ছুটি সংক্ষিত হইরা আসিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সন্দেহ অনুরোধ ক্লমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল—
এ দিকে অম্লাকেও আর ঠেকাইরা রাখা বার না, সে কোন্দিন উপ্রে বনাহস্তীর নাার আমার এই পদ্মবনের মাঝখানে ফস্ করিরা তাহার বিপ্লে চরণচতৃষ্টর নিক্ষেপ করিবে এ উদ্বেশও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিরা অবিলম্বে অপতরের আকাশ্দাকে বান্ত করিরা আমার প্রণরকে পরিপরে বিকলিত করিরা তুলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

## পশুম পরিক্রেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাব্র গ্রে গিরা দেখি, তিনি গ্রীন্দের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিরা ঘুমাইরা পড়িরাছেন এবং সন্দ্রুখে গণ্গাতীরের বারান্দরে নির্দ্ধন ঘাটের সোপানে বসিরা কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পণ্চাতে গিরা দেখি, একথানি ন্তন কাবাসংগ্রহ, যে পাতাটি খোলা আছে তাহাতে শেলির একটি কবিতা উদ্ধৃত এবং তাহার পাশ্বে লাল কালিতে একটি পরিক্কার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিরা কিরণ ঈবং একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাগে করিরা ব্যন্তরাকুল নরনে আকাশের দ্রেতম প্রান্তের দিকে চাহিল: বোধ হইল বেন সেই একটি কবিতা কিরশ আরু এক ঘণ্টা ধরিরা দশবার করিরা পড়িরাছে এবং অনন্ত নীলাকাশে আপন হ্দরতরগীর পালে একটিমার উত্তপত দীর্ঘনিশ্বাস দিরা তাহাকে অতিদ্রে নক্ষ্যলোকে প্রেরণ করিরাছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিরাছিল জানি না: মহীন্দ্রনাখনামক কোনো বাঙালি ব্রক্রের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ্ব এই স্তব্যানে আমি ছাড়া আর-কাহারও অধিকার নাই ইহা আমি জাের করিরা বিলতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পালে আপন অন্তর্গ্রতম হ্দর-পেন্সকা দিরা

একটি উচ্জ্বল রক্তিক আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণ্ডির মোহমন্দে কবিতাটি আজ তাহারই, এবং সেই সংশ্য আমারও। আমি প্লেকোচ্ছ্বসিত চিত্তকে সন্বরণ করিয়া সহজ্ব স্বরে কহিলাম, "কী পড়িতেছেন।" পালভরা নৌকা যেন হঠাং চড়ায় ঠেকিয়া গোল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, "বইখানা একবার দেখিতে পারি?" কিরণকে কী যেন বাজিল, সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, "না না, ও বই থাক।"

আমি কিয়দ্দ্রে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যাশক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জ্বানিতে বাস্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে স্ব্রাভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশব্দান্লি জননীর ঘ্মপাড়ানি-গানের মতো অতিশ্র মৃদ্র এবং সকর্ল হইয়া আসিল।

কিরণ ষেন অধীর হইয়া উঠিল; কহিল, "বাবা একা বিসয়া আছেন, অনশ্ত আকাশ সন্বশ্যে আপনাদের সে তর্কটা শেষ করিবেন না?" আমি মনে-মনে ভাবিলামা, অনশ্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সন্বশ্যে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শৃত অবসর দৃর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগৃত্তি কবিতা আছে, আপনাকে শৃনাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শৃত্তিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাব্ আসিয়াছেন।" ভবনাথবাব্ নিদ্রাভশ্যে বালকের নাযে তাহার সরল নেত্রন্বর উন্মীলন করিয়া বাদত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মৃত্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাব্রে ঘরে গিয়া অনশ্ত আকাশ সন্বশ্যে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নির্দ্ধনে শয়নকক্ষে নির্বিঘা পড়িতে গেল।

পর্যদন সকালের ডাকে লাল পেশ্সিলের দাগ-দেওয়া একখানা পেট্স্মান কা**গজ** পাওয়া গেল, তাহাতে বি-এ প্রশীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম-ডিবিশান-কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল; আমার নিজের নাম প্রথম শ্বিতীয় তৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই।

পরীক্ষার অকৃতার্থ হইবার বেদনার সংগ্য সংগ্য বছুর্গানর ন্যার একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দেশপাধ্যার হয়তো আমাদেরই কিরণবালা। সে যে কালেজে পড়িরাছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, এ কথা বিদও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিরা দেখিলাম, বৃশ্ধ পিতা এবং তাঁহার কন্যাটি নিজেদের সন্বশ্ধে কোনো কথাই কখনও আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিষ্কৃত্ত ছিলাম লে, ভাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জমানপশিওত-রচিত আমার ন্তন-পড়া দশানের ইতিহাস সম্বদ্ধীর তকাস্লি আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কির্ণকে বলিরাছিলাম. আপনাকে বদি আমি কিছ্দিন গ্রিটকতক বই পড়াইবার স্বোগ পাই ভাহা ছইলে ইংরাজি কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিম্কার ধারণা জন্মাইতে পারি। কিরণবালা দর্শনিশান্তে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তার্ণা। যদি এই কিরণ হয়।

অবশেবে প্রবল থোঁচা দিয়া আপন ভঙ্মাচ্ছ্র অহংকারকে উন্দীপ্ত করিয়া কহিলাম, "হর হউক— আমার রচনাবলী আমার জরুত্তত ।" বালিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা প্রাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাব্র বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া ব্লেখর প্তেকগ্লি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোলে আমার সেই নব্য জ্মানপণিডত-রচিত দশনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে; খ্লিয়া দেখিলাম, ভবনাখ-বাব্র স্বহস্তালিখিত নোটে তাহার মাজিন পরিপ্র। বৃষ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাব্ অন্যাদনের অপেক্ষা প্রসন্নজ্যোতিবিচ্ছারিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন কোনো স্মংবাদের নিকরিধারার তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিরাছেন। আমি অকস্মাৎ কিছা দম্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম, "ভবনাথবাব্, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি!" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি!" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি মেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণা হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্যা ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাব্রে মুখ সম্নেতকবৃণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না: কিন্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফল্লতা দেখিয়া কিছা বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল বৃন্দিতে আমার গ্রের কারণ ব্রিতে পারিলেন না।

এমনসময় আমাদের কালেন্ডের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাব্র সহিত কিরণ সলক্ষ সবসোক্তরেল মাধে বর্ষাধোত লতাটির মতো ছল্ছলা করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিল। আমার আর কিছাই ব্রিতে বাকি বহিল না। রাতে বাড়িতে আসিরা আমার বচনাবলীর খাতাখানা প্রভাইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গাংগার ধারে যে বৃহৎ কার্যা লিখিবার কথা ছিল তাহা **লেখা হইল না, কিন্তু** জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

DIG 2006

### রাজ্ঞটিকা

নবেন্দ্রশেশরের সহিত অর্বণলেখার বখন বিবাহ হইল, তখন হোমধ্মের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষং একট্ব হাস্য করিলেন। হার, প্রজাপতির পক্ষে বাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কোতুকের নহে।

নবেন্দ্শেখরের পিতা প্রেণ্দ্শেখর ইংরাজরাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসম্ট্রে কেবলমাত দ্রতবেগে সেলাম-চালনা-ব্যারা রায়বাহাদ্দ্র পদবীর উৎতৃত্য মর্ক্লে উত্তর্গি হইয়াছিলেন; আরও দ্রগমতর সম্মানপথের পাথের তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চাল বংসর বরঃক্রমকালে অনতিদ্রবতী রাজধেতাবের কুহেলিকাজ্লে গিরি-চ্ডার প্রতি কর্ণ লোল্প দ্নিট স্থিরনিবন্ধ করিয়া এই রাজান্গ্রীত ব্যান্ত অকস্মাৎ খেতাববিজ্বত লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহ্ন-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রান্থ ম্মানশ্ব্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও রুপান্তর আছে, নাশ নাই—চণ্ডলা লক্ষ্মীর অচণ্ডলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে প্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং নবেন্দ্রের নবীন মন্তক তর্গাতাড়িত কৃষ্মান্ডের মতে। ইংরাজের ন্বারে ন্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থার ই'হার প্রথম দ্বার মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীর দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিমপ্রকার।

সে পরিবারের বড়োভাই প্রমধনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীরবর্গের আদরের স্থল ছিলেন। ব্যাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে স্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত।

প্রমধনাথ বিদ্যায় বি-এ এবং বৃদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জার কলমের ধার ধারিতেন না; মৃর্নুন্বির বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না, কারণ, ইরোজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দ্রে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দ্রে রাখিয়া চলিতেন। অতএব, গৃহকোণ ও পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রমধনাথ জাজনলামান ছিলেন, দ্রেন্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনো ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছরতিনেকের জন্য বিলাতে প্রমণ করির। আসিরাছিলেন। সেখানে ইংরাজের সোজনো মনুশ্ব হইরা ভারতবর্ষের অপমান-দৃত্বং ভূলিরা ইংরাজি সাজ পরিরা দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একট্ব কুণ্ঠিত হইল, অবলেষে দ্বহীদন পরে বালতে লাগিল, ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানার এমন আর-কাহাকেও না; ইংরাজি বস্তের গোরবগর্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্ভারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিরা আসিরাছিলেন 'কী করিরা ইংরাজের সহিত সমপর্বার রক্ষা করিরা চলিতে হয় অমি ডাহারই অপ্র' দৃষ্টানত দেখাইব'—নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা বে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমধনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সামরপত্ত জানিরা

ভারতব্যীর ইংরাজমহলে কিণ্ডিং প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমনকি মধ্যে মধ্যে সম্প্রীক ইংরাজের চা, ডিনার, খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিণ্ডিং কিণ্ডিং ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমন্ততার ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগ্রেল অলপ অলপ রীরী করিতে শুরু করিল।

এমন সময়ে একটি ন্তন রেলওরে লাইন খোলা উপলক্ষ্যে রেলওরে কোম্পানির নিমশুলে ছোটোলাটের সপো দেশের অনেকগ্রিল রাজপ্রসাদর্গবিত সম্প্রাক্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলোইপথে বালা করিলেন। প্রমথনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীর বড়োলোকদিশকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যত অপমানিত করিরা নামাইরা দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমধনাথও মানে মানে নামিরা পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিরা দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বস্নে-না।"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমধনাথ প্রথমটা একট্ স্ফীত হইরা উঠিলেন। কিস্তু যখন গাড়ি ছাড়িরা দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধ্সর পশ্চিম প্রাণতরের প্রাণতসীমা হইতে ম্লান স্বাণত-আভা সকর্ণরন্তিম লক্ষার মতো সমসত দেশের উপর বেন পরিবাণত হইরা পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিরা বাতারনপথ হইতে অনিমেফনরনে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বক্ষভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিরা ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিকারে তাঁহার হ্দর বিদীপ হইল এবং দুই চক্ষ্ দিরা অন্নিক্রালামরী অপ্রধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদর হইল। একটি গর্দভ রাজ্পথ দিরা দেবপ্রতিমার রথ টানিরা চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে ধ্লার ল্য-িত হইরা প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মুড় গর্দভ আপন মনে ভাবিতেছিল, "সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।"

প্রমথনাথ মনে-মনে কহিলেন, "গর্দভের সহিত আমার এই একট্ব প্রভেদ দেখিতেছি, আমি আজ ব্রকিরাছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কল্থের বোঝাগ্রলাকে।"

প্রমথনাথ বাড়ি আসিরা বাড়ির ছেলেপ্লে সকলকে ডাকিরা একটা হোমাখিন জ্বালাইলেন এবং বিলাতি বেশভ্যাগ্লো একে একে আহ্বতিস্বর্প নিকেপ করিতে লাগিলেন।

শিখা বতই উচ্চ হইরা উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্রিসত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর হইতে প্রমখনাথ ইংরাজঘরের চারের চুম্ক এবং র্টির ট্করা পরিত্যাগ করিরা প্রশ্চ গৃহকোপদ্রগের মধ্যে দৃর্গম হইরা বসিলেন, এবং প্রেছি লাখিত উপাধিধারীগণ প্রবং ইংরাজের ম্বারে ম্বারে উন্ধীব আন্দোলিত করিরা ফিরিতে লাগিল।

দৈবদ্বোগে দ্ভাগ্য নবেন্দ্রশেষর এই পরিবারের একটি মধামা ভাগনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেরেগ্লি লেখাপড়াও বেমন জানে দেখিতে শ্নিতেও তেমনি: নবেন্দ্র ভাবিলেন, "বড়ো জিতিলাম।"

কিন্তু 'আমাকে পাইরা তোমরা জিতিরাছ' এ কথা প্রমাণ করিতে কালবিলন্দ করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিরাছিল তাহা বেন নিতানত প্রমব্দত দৈবক্রমে প্রেট হইতে বাহির করিয়া শালীদের হস্তে চালান করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের স্কোমল বিদ্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষাপ্রথর হাসি যখন ট্রক্ট্কে মখমলের খাপের ভিতরকার ঝক্ঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বশ্বে হতভাগ্যের চৈতন্য জ্ঞাম্মল। ব্ঝিল, "বড়ো ভূল ক্রিয়াছি।"

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেন্ডা এবং রুপে গাণে শ্রেন্ডা লাবণ্যলেখা একদা শান্তদিন দিখিয়া নবেন্দর শয়নকক্ষের কুলাগিগর মধ্যে দর্ই জ্যেড়া বিলাতি বুট সিন্দরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মাথে ফ্লচন্দন ও দর্ই জ্বলন্ড বাতি রাখিয়া ধ্পধ্না জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দ্ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দর্ই শ্যালী তাহার দ্বই কান ধরিয়া কহিল, "তোমার ইন্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক।"

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোলস্ দিমথ রাউন টম্সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল স্তা দিয়া সেল।ই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দ্রে নামার্বাল উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাপ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, "ভাই, আমি একটি জ্বপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবের নাম জ্বপ করিবে।"

তাহার বড়ো বোনরা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল, "যাঃ, তোর আর জ্ঞাঠামি করিতে হইবে না।"

নবেন্দ্র মনে-মনে রাগও হয়, লম্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষত বড়োশ্যালীটি বড়ো স্কুনরী। তাহার মধ্ব যেমন কটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দ্টোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতপ্য রাগিয়া ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারি দিকে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া মবে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পড়িয়া সাহেবের সোহাগলালসা নবেন্দ্র্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড়োসাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত, "স্বেন্দ্র বাঁড়্জোর বক্তা শ্রনিতে যাইতেছি।" দার্জিলিং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, "মেজোমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"

সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকার পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল। শ্যালীরা মনে-মনে কহিল, "তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাড়িব না।"

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দ্ খেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়-বাহাদ্র-পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইর্প গ্রেজ শ্না গেল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দ-উচ্ছ্রিসত সংবাদ ভীর্ বেচারা শ্যালীদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিল না; কেবল একদিন শরংশ্রুপক্ষের সায়াক্তে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপ্রেণ চিন্তাবেগে স্থাীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফোলল। পরিদন দিবালোকে স্থাী পান্দিক করিয়া তাহার বড়েট্দিদির বাড়ি গিয়া অগ্র্গদ্গদ কন্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, "তা বেশ তো. রায়বাহাদ্র হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না তোর এত লম্জাটা কিসের!"

অর্ণলেখা বারুদ্বার বলিতে লাগিল, "না দিদি, আর ধা-ই হই, আমি রারু-বাহাদুরুনী হইতে পারিব না।"

আসল কথা, অর্পের পরিচিত ভূতনাথবাব্ রামবাহাদ্রে ছিলেন, পদবীটার প্রতি আশ্তরিক আপত্তির কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না।" বস্থারে লাবণ্যর ন্বামী নীলয়তন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দ্র সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। সানন্দচিত্তে অনতিবিলন্দ্রে গাড়ি চড়িয়া বাত্তা করিলেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাণ্য কাঁপিল না, কিন্তু ভাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসল্ল বিপদের সময় বামাণ্য কাঁপাটা একটা অম্লক কুসংস্কারমাত।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থা এবং সৌন্দর্যের অর্পে পান্ডুরে প্রণপরিস্ফুট হইয়া নির্মাল শরংকালের নির্দানদীক্ললালিতা অম্লান-প্রফুল্লা কাশ্বনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে কলমল করিতেছিল।

নবেন্দ্র ম্বধ দ্ভির উপরে যেন একটি প্রপ্রিম্পতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোম্জনল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনদে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দ্র অব্দীর্ণ রোগ দ্র হইরা গেল। দ্বাপেথার নেশায়, সৌন্দর্যের মোহে এবং শ্যালীহদেতর শৃত্যুষাপুলকে সে ফেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মুখ দিয়া পরিপ্রেণ গণগা ফেন তাহারই মনের দ্রুকত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিশ্ধ রোদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমসত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শথের রুখনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দ্রে অজ্ঞতা ও অনৈপ্রা পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু, অভাসে ও মনোযোগের শ্রারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মত্ অনভিজ্ঞের কিছুমাত আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ, প্রতাহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে-সকল তাড়না ভর্শসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার ত্নিতর শেষ হইত না। যথাযথ পরিমানে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যক্তন প্রভিয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশ্র মতো অপট্র অক্ষম এবং নির্পায় ইহাই প্রত্যহ বলপ্র্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দ্র শ্যালীর কৃপানিপ্রত হাস্য এবং হাসামিপ্রিত লাঞ্কনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্দে এক দিকে ক্ষ্মার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিব্দের আগ্রহ এবং প্রিয়ন্তনের ঔংস<sub>ন্</sub>কা, রুখনের পারিপাট্য এবং রুখনীর সেবামাধ্বা, উভরের সংযোগে ভোজন-ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দ্ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কালজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তক্ জিতিতে পারিত না। না জিতিকেও জাের করিয়া তাহার হার অন্বীকার করিত এবং সেজনা প্রতাহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশাধনচেন্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

ক্ষেত্র এক বিবরে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইরাছিল। সাহেবের সোহাল যে জীবনের চরম লক্ষ্য এ কথা সে উপস্থিতমত ভূলিরা গিরাছিল। আজীরস্বজনের প্রশাও দেনহ যে কত সূথের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বাস্তঃকরণে অন্তেব করিতেছিল।

ভাষা ছাড়া, সে বেন এক ন্তন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। লাবশার স্বামী নীলরতনবাব, আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবস্বাদের সহিত সাক্ষাং কারতে ষাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাল কী, ভাই! বিদি পান্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মর্ভূমির বালি ফ্ট্ফ্টে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীল ব্নিয়া কোনো সূত্র আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো লমিতেও বীল বোনা বায়।"

নবেন্দ্রও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণামচিন্তা রহিল না।
পৈতৃক এবং স্বকীয় যদ্ধে প্রের্ব জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদ্রখেতাবের সম্ভাবনা আর্পানই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজ্বলাসঞ্চনের
প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দ্র ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুবায়সাধ্য
ঘোড়দৌড়ন্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্গ্রেসের সময় নিকটবর্তা হইল। নীলরতনের নিকট চাদা-সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দ্র লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন শ্বাতা-হন্দেত মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল, "একটা সই দিতে হইবে।"

পূর্ব সংস্কারক্তমে নবেন্দরে মুখ শ্কাইয়া গেল। লাবন্য শশবাসত হইয়া কহিল, 
"খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া ষাইবে।"
নবেন্দ্র আস্ফালন করিয়া কহিল, "সেই ভাবনায় আমার রাতে ঘুম হয় না!"

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার নাম কোনে: কাগন্ধে প্রকাশ হইবে না।" লাবণ্য অত্যনত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল, "তব্ কাঞ্চ কী! কী জানি কথার কথার—"

নবেন্দ্র তীরুদ্বরে কহিল, "কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইরা যাইবে না।" এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল, কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথার হাত দিয়া কহিল, "করিলে কী!"

नत्रम् पर्भाज्य करिन, "त्कन, जनाय की क्रिजांছ।"

লাবণ্য কহিল, "শেরালদা স্টেশনের গার্ড', হোয়াইট্-আাবের দোকানের অ্যাসিস্টান্ট্, হার্টরাদার্দের সহিস-সাহেব, এ'রা বদি তোমার উপর রাগ করিরা অভিমান করিরা বসেন, বদি তোমার প্জার নিমশ্রণে শ্যান্থেন খাইতে না আসেন, বদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপভান!"

নবেন্দ্র উম্থতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আমি বাসার গিরা মরিরা থাকিব।"
দিনকরেক পরেই নবেন্দ্র প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ্ঞ পড়িতেছেন,
হঠাং চোখে পড়িল এক X-স্বাক্ষরিত পরপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিরা কন্প্রেসের
চাঁদার কথা প্রকাশ করিরাছে এবং তাঁহার মতো লোককে দলে পাইরা কন্প্রেসের বে
কন্তটা বলব্দ্ধি হইরাছে লোকটা তাহার পরিমাশ নির্ণর করিতে পারে নাই।

কন্মেলের বলব্নিং! হা স্বর্গপত ভাত প্রেপেন্দ্রেশবর! কন্মেলের বলব্নিং করিবার জন্মই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিরাছিলে!

কিন্দু, দ্বংশের সপো স্থাও আছে। নবেন্দ্রে মতো লোক বে বে-সে লোক নহেন, তাঁহাকে নিজতীরে তুলিবার জন্য বে এক দিকে ভারতবর্ষীর ইরোজসম্প্রদার অপর দিকে কন্প্রেস লালাগ্নিতভাবে ছিপ ফেলিরা অনিমিবলোচনে বাঁসরা আছে, এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দ্র হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিরাছে বেন কিছ্ই জানে না, এমনি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িরা কহিল, "ওমা, এ বে সমস্তই কাঁস করিয়া দিরাছে! আহা! আহা! তোমার এমন শন্ত্র কে ছিল! তাহার কলমে বেন ছ্ল ধরে, তাহার কালিতে বেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ বেন পোকার কাটে—"

নবেন্দ্র হাসিরা কহিল, "আর অভিশাপ দিরো না। আমি আমার শন্তকে মার্কনা করিরা আশীর্বাদ করিতেছি, তাহার সোনার দোরাত-কলম হর ফেন!"

দুইদিন পরে কন্গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীর একখানা ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজি কাগজ 
ডাকষোগে নবেন্দ্র হাতে আসিরা পেণিছিলে পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে 'One who 
knows'-শ্বাক্ষরে প্রেন্তি সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন 
বে, নবেন্দ্রকে বাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার নামে এই দ্রনামরটনা কখনোই বিশ্বাস
করিতে পারেন না; চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চমের কৃষ্ণ অধ্কগ্রালর পরিবর্তন বেমন
অসম্ভব নবেন্দ্র পক্ষেও কন্গ্রেসের দলব্দ্ধি করা তেমনি। বাব্ নবেন্দ্রশেষরের 
যথেন্ট নিজ্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মশিনা উমেদার ও মজেলশ্না আইনজাবী 
নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘ্রিয়া বেশভ্যা-আচারবাবহারে অন্তৃত কপিব্
তি করিয়া প্রধাভরে ইংরাজ-সমাজে প্রবেশোদাত হইয়া অবশেষে ক্রমনে হতাশভাবে 
ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন বে তিনি এই সকল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ প্রেন্দ্রেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম, এত বিশ্বাস সগুর করিয়া তবে ভূমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মতো বিস্তার করিরা ধরিবার বোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে বে, নবেন্দ্র অখ্যাত অকিশুন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান পদার্থবান লোক।

লাবণ্য প্নশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "এ আবার তোমার কোন্ পরমকশ্ব লিখিল! কোন্ টিকিট-কালেক্টার, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজনদার!"

নীলয়তন কহিল, "এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।"

নবেন্দ্ কিছ্ উ'চু চালে বলিল, "দরকার কী। যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে।"

লাবণা উচ্চঃম্বরে চারি দিকে একেবারে হাসির ফোরারা ছড়াইরা দিল। নবেন্দ্র অপ্রতিভ হইরা কহিল, "এত হাসি বে!"

তাহার উত্তরে লাবদ্য প্নর্বার অনিবার্ব বেঙ্গে হাসিয়া প্রদিশতবৌধনা দেহলতা প্রিণ্ঠত করিতে লাগিল।

নবেন্দ্র নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইরা অভ্যন্ত নাকাল

হইল। একট্ৰ ক্ষ্ম হইয়া কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় কবি।"

লাবণ্য কহিল, "তা কেন! আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনও ছাড় নাই— ষতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

নবেন্দ্র কহিল, "আমি ব্রিঝ সেইজন্য লিখিতে চাহি না!" অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বাসল। কিন্তু, লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন ল্র্চিভাজার পালা পড়িল; নবেন্দ্র যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথসাধ্য চেপ্টা করিয়া বেলিয়া দেয় তাহার দ্রই সহকারী তংক্ষণাং সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফ্লাইয়া ফ্লাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আজ্বীয় যথন শত্রহয় তখন বহিঃশত্র অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত-গবমেন্টের তেমন শত্র নহে যেমন শত্র গবেশিখত আংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়। গবমেন্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সোহাদ্যবন্ধনের তাহারাই দ্রভেদ্য অম্ভরায়। কন্ত্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সম্ভাবসাধনের যে প্রশাহত রাজপথ খ্লিয়াছে, আংলো-ইন্ডিয়ান কাগজগ্রলো ঠিক তাহার মধ্যম্পল জ্বিয়া একেবারে কন্টাকত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দ্র ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ 'লেখাটা বড়ো সরেস হইয়াছে' মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একট্ব আনন্দও হইতে লাগিল। এমন স্কর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছ্দিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দ্র চাঁদা এবং কন্প্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশ দিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দ্র এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায শ্যা**লীসমাজে অত্যন্ত নিভীকি দেশ**-হিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, "এখনও তোমার **অন্দিপরীকা** বাকি আছে।"

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দ্র ন্নানের প্রে বক্ষম্পল তৈলান্ত করিয়া প্রতদেশের দ্র্গম অংশগ্রনিতে তৈলসগুর করিবার কৌশল অবলন্দ্রন করিতেছেন এমনসময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেরে নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যকৃত্হলী চক্ষে আড়াল হইতে কোঁতক দেখিতেছিল।

তৈললাস্থিত কলেবরে তো ম্যাজিন্টেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না—নবেন্দর্ব ভাজিবার পরের্ব মসলা-মাখা কই-মংস্যের মতো ব্যথা ব্যতিবাস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া উধর্ব শ্বাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল, "সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিরা চলিরা গিয়াছেন।" এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ-পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ বা লাবণার, তাহা নৈতিক গণিতশান্দের একটা স্ক্রেয়া সমস্যা।

টিকটিকির কাটা লেজ বেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড়ফড় করে নবেন্দর ক্ষ্ হ্দর ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় থাইতে লাগিল। সমুস্ত দিন থাইতে শ্ইতে আর সোরাস্তি রহিল না। লাবণ্য আভাশতরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দ্রে করিরা দিয়া উদ্বিশ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজাসা করিতে লাগিল, "আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?"

নবেশ্দ্ কায়ক্রেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, "তোমার এলেকার মধ্যে আবার অস্থে কিসের। তুমি আমার ধশ্বশ্বরিনী।"

কিন্তু, মৃহত্রমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, "একে আমি কন্থেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্টোট নিজে আমার সহিত সাক্ষাং করিতে আসিলেন, আমি তাহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!"

"হা তাত, হা প্রেশ্ন্শেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপল হইলাম।"

পর্যাদন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝ্লাইয়া মদত একটা পাগড়ি পরিয়া নবেন্দ্ বাহির হইল। লাক্যা জিজ্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়।"

নবৈন্দ্ৰ কহিল, "একটা বিশেষ কান্ধ আছে—"

नावना किছ् वीनन ना।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত আরদালি কহিল, "এখন দেখা হইবে না।"

নবেন্দ্র পকেট হইতে দ্ইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিত সেলাম করিরা কহিল, "আমরা পাঁচজন আছি।" নবেন্দ্র তংক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিরা দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব তখন চটিজ্বতা ও মনিংগোন পরিরা লেখাপড়ার কাজে নিব্রু ছিলেন। নবেন্দ্ব একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্টেট তাঁহাকে অপ্যালিসংকেতে বাসবার অনুমতি করিরা কাগজ হইতে মুখ না তুলিরা কহিলেন, "কী বালবার আছে, বাবু।"

নবেন্দ্র ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিত স্বরে বলিল, "কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাং করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—"

সাহেব দ্র কুঞ্চিত করিরা একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিরা বলিলেন, "সাক্ষাং করিতে গিরাছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!"

নবেন্দ্র "Beg your pardon! ভুল হইরাছে, গোল হইরাছে" করিতে করিতে বর্মান্দ্রত কলেবরে কোনোমতে বাহির হইরা আসিলেন। এবং সে রাত্রে বিছানার শুইরা কোনো দ্রেন্দ্রশন্ত্রত মন্তের ন্যার একটা বাক্য থাকিরা থাকিরা তহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, "Babu, you are a howling idiot!"

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধাবণা হইল বে, ম্যাক্সিস্টেট বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিরাছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বাকার করিল। মনে মনে কহিলেন, "ধরণী স্বিধা হও!" কিন্তু ধরণী তাঁহার অন্রোধ রক্ষা না করাতে নির্বিধা বাড়ি আসিরা পোঁছিলেন।

লাবণাকে আসিয়া কহিলেন, "দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজন কিনিতে

## গিয়াছিলাম।"

বলিতে না বলিতে কালেইরের চাপরাস-পরা জনছয়েক পেরাদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্মে খে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "তুমি কন্গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্তার করিতে আসে নাই তো?"

পেরাদারা ছয়জনে বারো পাটি দশ্তাগ্রভাগ উপ্মক্ত করিয়া কহিল, "বকশিশ, বাব্সাহেব।"

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরম্ভস্বরে কহিলেন, "কিসের বকশিশ।"
পেরাদারা বিকশিতদশ্তে কহিল, "ম্যাজিস্টেট-সাহেবের সহিত দেখা করিতে
গিরাছিলেন, তাহার বকশিশ।"

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "ম্যান্তিস্টেট-সাহেব আজকাল গোলাপজ্বল বিক্তি ধরিয়াছেন নাকি। এমন অত্যক্ত ঠান্ডা ব্যবসায় তো তাঁহার পূর্বেছিল না।"

হতভাগ্য নবেন্দ্র গোলাপজ্জলের সহিত ম্যাজিস্টেট-দর্শনের সামল্পসা সাধন করিতে গিয়া কীযে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ ব্যক্তিত পারিল না।

নীলরতন কহিল, "বকশিশের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিশ নাহি মিলেগা।"
নবেশন্ সংকৃচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, "উহারা
গরিব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কী।"

নীলরতন নবেন্দ্র হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, "উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।"

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিণ্ডিং ঠাণ্ডা করিবাব সুষোগ না পাইরা নবেন্দ্র অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ ষখন বক্তুদ্নিট নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দ্র একান্ত কর্ণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন; নীরবে নিবেদন করিলেন, "বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো জ্ঞান!"

কলিকাতায় কন্গ্রেসের অধিবেশন। তদ্পলক্ষে নীলরতন সম্বীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতার পদার্পণ করিবামাত্ত কন্ত্রেসের দলবল নবেন্দ্রকে চতুর্দিকে ঘিরিরা একটা প্রকাণ্ড তাল্ডব শ্রু করিরা দিল। সম্মান সমাদর স্তৃতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, "আপনাদের মতো নারকগণ দেশের কান্ধে যোগ না দিলে দেশের উপার নাই।" কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দ্র অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাং কথন দেশের একজন অধিনারক হইরা উঠিলেন। কন্ত্রেস-সভার বখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাতীয় বিলাতি তারস্বরে গৃহপ্ হিপ্ হ্রে শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লক্ষার রক্তিম হইরা উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দরে রারবাহাদরে খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সারাহে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দ্রকে নিমন্ত্রণপ্র'ক তাঁহাকে নববন্দ্র ভূষিত করিরা স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রন্তচন্দ্রনের তিলক এবং প্রত্যেক শালী তাঁহার কণ্ঠে একগাছি করিরা স্বরচিত প্রশালা পরাইরা দিল। অর্ণাম্বর্বসনা অর্ণলেখা

সোদন হাস্যে লক্ষার এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্মক্ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঞ্চিত লক্ষালীতল হতে একটা গোড়েমালা দিরা ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বল মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দর্র কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিলীথের জন্য গোপনে অপেকা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দর্কে কহিল, "আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান ভূমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।"

নবেন্দ্র ইহাতে সম্পূর্ণ সাক্ষনা পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্থানীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সন্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায়বাহাদ্র হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমন্দ্রে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব, ইতিমধ্যে three cheers for বাব্ প্রেন্দেখর! হিপ্ ছিপ্ হ্রের, হিপ্ হিপ্ হ্রের, হিপ্ হিপ্ হ্রের, হিপ্ হিপ্ হ্রের, হিপ্ হিপ্

আম্বিন ১৩০৫

## মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্ব অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পাড়তেছে। পশ্চিমের জনলত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পাড়তেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্চটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাড় লেখার, সোনার রঙ হইতে ইম্পাতের রঙে. এক আভা হইতে আর-এক আভার মিলাইরা আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারাণ্দা-ঝ্লিয়া-পড়া জরাগ্রন্থ ব্হং অট্যালিকার সম্মুখে অধ্বথ-মূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিম্খর সন্ধ্যবেলায় একলা বসিষা আমার শুম্প চক্ষ্র কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা প্রযান্ত হঠাং চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদুলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগালক্ষ্মী কর্ত্ব নিতাণ্ড অনাদ্ত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাক্রের যেমন একরকম বহুকালজীর্ণ সংস্কারবিহীন চেহারা, ই'হারও সেইর্প। ধ্তির উপরে একথানি মলিন তৈলান্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং ষে সময় কিন্তিং জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সম্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়ছেন।

আগল্ডুক সোপানপাশ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি <mark>কহিলাম, "আমি রীচি</mark> হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসঃ করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গর্টি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌত্রলনিব্তি হইল না। প্নরায় প্রশন হইল, "এখানে কী করিতে আগ্যন।"

আমি কহিলাম, "বায়,পরিবর্তন।"

লোকটি কিছ, আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বংসর ধরিরা এখানকার বায়, এবং তাহার সংগ্যা সংগ্যা প্রতাহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিরা কুইনাইন খাইতেছি কিম্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে রাচি হইতে এখানে বার্র যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এথানে কোধার বাসা করিবেন।" আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইরা কহিলাম, "এই বাডিতে।" বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনে। গৃ্পত-ধনের সম্ধান পাইরাছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আন্ধ পনেরো বংসর প্রে এই অভিশাপগ্রন্থত বাড়িতে বে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমান্টার। তাঁহার ক্ষ্মা ও রোগ -শীর্ণ মুখে মসত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়োবড়ো চক্ষ্ম আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উম্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্রিজের স্থ প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিরা রন্ধনকার্বে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাট্রু মিলাইরা আসিরা ঘাটের উপরকার জনশ্ন্য অন্ধকার বাড়ি আপন প্রাবস্থার প্রকাশ্ত প্রেতম্তির মতো নিস্তব্ধ দাড়াইরা রহিল।

## ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বংসর প্রে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাহার অপ্রেক পিতৃষ্য দ্বামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তবাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জ্বাসমেত সাহেবের আপিসে চ্বিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, স্তরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উপ্রতির সম্ভাবনামাত ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাতই নবাবপা বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জ্বাটিরাছিল। তাঁহার স্থাটি ছিলেন স্করী। একে কালেভে-পড়া তাহাতে স্করী স্থা, স্তরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমনকি, বাামো হইলে আাসিস্টান্ট্-সার্জনিকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাডিয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশর নিশ্চরই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহ্লা বে, সাধারণত দ্বীজাতি কাঁচা আম, বাল লখ্কা এবং কড়া দ্বামীই ভালোবাসে। বে দৃ্ভাগা প্রেষ্ নিজের দ্বীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-বে কুলী অথবা নিধনি তাহা নহে, সেনিতালত নিবীচ।

যদি জিল্পাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিরা বাখিয়াছি। বাহার বা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে স্থা হর না। শিঙে শান দিবার জনা হরিণ শক গাছের গাঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘবিবার স্থ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্থালোক দ্রুক্ত প্রুষ্কে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বল করিবার বিদ্যা চর্চা কবিয়া আসিতেছে। বে স্বামী আপনি বল হইয়া বিসয়া থাকে তাহার স্থাী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে ভাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বংসরের শান-দেওয়া যে উল্জাল বর্ণাস্ত্র, অভিনবাল ও নাগপাশনব্দনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমুস্ত নিক্ষল হইয়া বায়।

শ্বীলোক পুরুষকে ভূলাইরা নিজের শব্বিতে ভালোবাসা আদার করিরা লইতে

চায়, স্বামী বদি ভালোমান্য হইয়া সে অবসরট্কু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্বীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্দ্র প্রের্থ আপন স্বভাবসিন্ধ বিধাতাদন্ত স্কুষ্থ বর্বরতা হারাইয়া আধ্বনিক দাম্পতাসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফিলিভ্রণ আধ্বনিক সভ্যতার কল হইতে অতান্ত ভালোমান্বটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল— ব্যবসায়েও সে স্বিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন স্বেষাগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের দ্বী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দৃক্রম মানে বাজ্ববন্ধ লাভ করিত। এইর্পে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঞ্জে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেন্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছ্মিত না। তাহার নিরীহ এবং নিবোধ দ্বামীটি মনে করিত, দানই বৃথি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বৃথিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই ষে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজ্ববন্ধ জোগাইবার যন্দ্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্দ্রটিও এমন স্কার্ন ষে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফ্লবেড়ে, বাণিজাস্থান এখানে। কর্মান্রেরেধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফ্লবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তব্ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারাথেই বিশেষ করিয়া স্কুদরী স্থাী ঘরে আনে নাই। স্তরাং স্থাীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কৃঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্থাী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্থাীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিল্ল করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সপ্তেও ভাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; বত উপলক্ষ করিয়া দুটো রাহা্রণকে খাওয়ানো, বা বৈশ্বনীকে দুটো পরসা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নন্ট হয় নাই: কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর বাহা পাইরাছে সমস্তই জমা করিয়া রাথিয়াছে। আশ্চর্বের বিষয় এই য়ে, সে নিজের অপর্প বৌকনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপবায় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, ভাহার চন্দিশ বংসর বয়সের সময়ও ভাহাকে চোন্দ বংসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিন্ড বয়ম্বের পিন্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাবন্দ্রণা স্থান পায় না, ভাহারা বোধ করি স্দৃশীর্ঘকাল ভাজা থাকে, ভাহারা কুপণের মতো অস্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপপ্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিজ্ঞলা করিরা রাখিলেন, তাহাকে সম্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছ্ দিলেন না বাহাকে সে আপন লোহার সিম্দ্রকের মণিমাণিকা অপেকা বেলি করিরা ব্রক্তি পারে, বাহা বসম্তপ্রভাতের নবস্থের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হ্দরের বরফপিশ্ডটা গলাইরা সংসারের উপর একটা স্নেহনিকর বহাইরা দের। কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার স্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইরা বাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বান্থা, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্জীরমান সম্পদের মধ্যে সে স্বলে বিবাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই বথেন্ট; বথেন্ট কেন, ইহা দ্বর্গভ। অপ্সের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে ভাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গ্রের আগ্রয়স্বর্পে স্থাী বে একজন আছে ভালোবাসার ভাড়নার তাহা পদে পদে এবং ভাহা চন্দ্রিশ ঘণ্টা অন্তব করার নাম ঘরকর্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশর পাতিরভাটা স্থাীর পক্ষে গোরবের বিষয় কিন্তু পভির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইর্প মত।

মহাশর, স্থার ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতট্যুকু কম পড়িল, অতি স্ক্রা নিরি ধরিরা তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি প্র্যুমান্বের কর্ম! স্থা আপনার কাজ কর্ক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অবান্তের মধ্যে কতটা বান্ত, ভাবের মধ্যে কতট্যুকু অভাব, স্স্পন্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইপ্যিত, অণ্পরমাণ্র মধ্যে কতটা বিপ্লোতা—ভালোবাসাবাসির তত স্স্ক্রা বোধ-শান্ত বিধাতা প্র্যুমান্বের দেন নাই. দিবার প্রয়োজন হর নাই। প্র্যুমান্বের তিলপরিমাণ অন্রাগ-বিরাগের লক্ষণ লইরা মেরেরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভণ্গীট্যুকু এবং ভণ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাট্যুকু চিরিরা চিরিরা চুনিরা চুনিরা বাহির করিতে থাকে। কারণ, প্র্যুবের ভালোবাসাই মেরেদের বল, তাহাদের জীবনবাবসারের ম্লখন। ইহারই হাওরার গতিক লক্ষ্য করিরা ঠিক সম্বের ঠিকমত পাল ঘ্রাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিরা বার। এইজনাই বিধাতা ভালোবাসা-মান বন্দ্রটি মেরেদের হৃদরের মধ্যে ক্লাইরা দিরাছেন, প্র্যুবদের দেন নাই।

কিব্লু বিধাতা ৰাহা দেন নাই সম্প্ৰতি প্রেষরা সেটি সংগ্রহ করিরা লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেকা দিরা এই দৃর্শন্ত বন্দাটি, এই দিগ্দশ্ন বন্দ্রপাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিরাছেন। বিধাতার দোব দিই না, তিনি মেরে-প্রেষকে যথেন্ট ভিন্ন করিয়াই স্নিট করিয়াছিলেন, কিব্লু সভ্যতার সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেরেও প্রেষ্ ইতৈছে, প্রেষ্বও মেরে হইতেছে; স্ত্রাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শ্ল্পলা বিদায় লইল। এখন শৃভ্বিবাহের প্রে প্রেষ্কে বিবাহ করিতেছিল মেরেকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চর করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভরেরই চিত্ত আশক্ষার দূর্য দূর্য করিতে থাকে।

আপনি বিরম্ভ হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্থাীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দরে হইতে সংসারের অনেক নিগতে তত্ত্ব মনের মধ্যে উদর হর— এগ্রেলা ছাচনের কাছে বিলবার বিষয় নয়, কথাপ্রসাপো আপনাকে বিলয়া লইলাম, ক্লিভা করিয়া দেখিবেন।

মেট কথাটা এই বে, বণিচ রম্পনে ন্ন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি ইউত না, তথাপি ফণিভূষণের হাদর কী-বেন-কী-নামক একটা দুঃসোধা উৎপাত অনুভব করিত। স্থার কোনো দোষ ছিল না, কোনো শ্রম ছিল না, তব্ স্বামীর কোনো স্থাছিল না। সে তাহার সহধ্যিশীর শ্নাগহনর হুদর লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরাম্ভার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগ্লা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দ্কে, হুদর শ্নাই থাকিত। খ্ডা দ্বর্গামোহন ভালোবাসা এত স্ক্র্য করিয়া ব্রিও না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ থ্ডির নিকট হইতে তাহা অজস্ত্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাব্ হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে প্রেষ হওয়া দরকার, এ কথার সন্দেহমাত করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শ্গালগ্রলা নিকটবভা ঝোপের মধ্য হইতে অতাশ্ত উচ্চঃল্বরে চাংকার করিয়া উঠিল। মান্টারমহাশয়ের গলপস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কোতৃকপ্রিয় শ্গালসম্প্রদার ইম্কুলমান্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শর্মানয়াই হউক বা নবসভাতাদ্র্বল ফণিভ্ষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অটুহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্রাস নিব্ত হইয়া জলম্পল দ্বিগ্ণতর নিস্তশ্ব হইলে পর মান্টার সম্ধ্যার অন্ধকারে তাহার বৃহৎ উম্জবল চক্ষ্ব পাকাইয়া গলপ বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত বাবসারে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অবাবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদদা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার রুডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। বিদিকেবলমার পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাফা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদানতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মৃহ্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার স্থোগ হইতেছিল না। ম্থানীর পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রব্যুত্ত হইরাছে এর্প জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের ন্বিগ্রুণ অনিষ্ট হইবে আশব্দার তাহাকে অপরিচিত ম্থানে ঋণের চেন্টা দেখিতে হইতেছিল। সেধানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্পট্ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্থাীর কাছে গেল। নিজের স্থাীর কাছে স্বামী বেমন সহজভাবে বাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া বাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দৃভাগ্যক্তমে নিজের স্থাীকে ভালোবাসিত, বেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়কাকে বাসে; বে ভালোবাসায় সম্ভর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফ্টিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ স্ব্র্য এবং প্রথিবীর আকর্ষণের ন্যার মাঝখানে একটা অতিদ্রে ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দারে পড়িলে কাবোর নায়ককেও প্রেরসীর নিকট হৃত্তিও এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্নোটের প্রসংগ ভূলিতে হয়; কিন্তু স্ত্র বাধিরা বার, বাক্যস্থলন হয়, এমন-সকল পরিম্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেশখন আসিরা উপস্থিত হর। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পন্ট করিরা বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইরাছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুৰ্বলভাবে বলিল। মনিমালিকা বখন কঠিন মুখ করিরা হাঁনা কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিন্দুর আঘাত পাইল কিন্দু আঘাত করিল না। কারণ, প্রুযোচিত বর্বরতা লেশমার তাহার ছিল না। যেখানে জার করিরা কাড়িরা লগুরা উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিরা গেল। যেখানে ভালোবাসার একমার অধিকার, সর্বনাশ হইরা গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই ভাহার মনের ভাব। এ সন্বশ্যে তাহাকে বদি ভর্গনা করা বাইত তবে সন্ভবত সে এইর্প স্কুর তর্ক করিত বে, বাজারে বদি অন্যার কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিরা বাজার করিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, দ্যা বদি নেবছাপ্র্যক কিবাস করিরা আমাকে গহনা না দের তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহ্বল কেবলমার রণক্ষেত্র। পদে পদে এইর্প অত্যন্ত স্কুর স্কুর তর্কস্ত্র কাতিবার জনাই কি বিধাতা প্রুয়মান্যকে এর্প উদার, এর্প প্রবল, এর্প বৃহদাকার করিরা নির্মাণ করিরাছিলেন। ভাহার কি বাসরা বাসরা অত্যন্ত স্কুরার চিত্তব্তিকে নিরতিশার তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না, ইহা তাহাকে শোভা পার।

যাহা হউক, আপন উল্লভ হ্দরব্ভির গর্বে স্থাীর গহনা স্পর্ণ না করিরা ফণিভূষণ অন্য উপারে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্থাকৈ স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্থাী তাহার চেরে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অতানত স্ক্ষা হয় তবে স্থাীর অধ্বীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিড্বগকে ফণিড্বগের স্থাী ঠিক ব্রিড না। স্থাীলোকের অশিক্ষিতপট্ড যে-সকল বহ্কালাগত প্রাচীন সংস্কারের স্বারা গঠিত, অতানত নবা প্রেবেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রক্ষের! ইহারা মেরেমান্বের মতোই রহস্যামর হইরা উঠিতেছে। সাধারণ প্রেবমান্বের বে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যার না।

স্তরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্দ্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দ্রসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিও। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের স্বারা উর্লাভ লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আন্ধ্রীরতার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ভাকিয়া সকল কথা বলিল; ভিজ্ঞাসা করিল, 'এখন প্রমেশ' কী।'

সে অত্যন্ত ব্ৰিশ্বমানের মতো মাধা নাড়িল—অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। ব্ৰিশ্বমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাব্ কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে ভোমার এ গহনাতে টান পাড়িবেই।'

মণিমালিকা মান্বকে বের্প জানিত তাহাতে ব্বিল, এইর্প হওরাই সভ্তব

এবং ইহাই সংগত। তাহার দুণ্চিন্তা স্তার হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব বাহা তাহার একমার বত্নের ধন, বাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে বংসরে বংসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাহা রুপকমার নহে, বাহা প্রকৃতই সোনা, বাহা মানিক, বাহা বক্ষের, বাহা কণ্ঠের, বাহা মাথার—সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহুতেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিণ্ত হইবে, ইহা কন্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা বায়।'

মধ্স্দন কহিল, 'গহনাগ্লো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছ্ অংশ, এমনকি অধিকাংশই ষে তাহার ভাগে আসিবে ব্শিধমান মধ্ মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তংক্ষণাং সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একথানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছ্য প্রত্যুবে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একথানি মোটা চাদরে পা হইতে মাধা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধ্স্দেন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বান্ধটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খ্লিয়া দাও।'

तोका **थ**्निया मिन, थतस्तार्छ द्रद् कतिया छात्रिया श्राना

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাধ্য ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যশ্ত আর স্থান ছিল না। বাল্লে করিয়া গহনা লইলে সে বাল্ল হাতছাড়া হইয়া ষাইতে পারে, এ আশুকা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সংগ্য কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিরা মধ্সদেন কিছ্ ব্রিকতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সংগ্য দেহপ্রাণের অধিক গহনাগ্রিল আছের ছিল তাহা সে অন্মান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে ব্রিভ না বটে কিন্তু মধ্সদেনকে চিনিতে তাহাব বাকি ছিল না।

মধ্স্দন গোমসভার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্নীকৈ পিতালরে পৌছাইরা দিতে রওনা হইল। গোমসভা ফালভূষণের বাপের আমলের; সে অভ্যন্ত বিরক্ত হইরা হুস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দল্ভা-সাকে ভালবা-শ করিরা মানবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্থীকে অষথা প্রশ্রম দেওরা যে প্রেয়োচিত নহে, এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক ব্রিকা। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল বে, আমি গ্রহতর ক্তিসম্ভাবনা সত্ত্বে স্থাীর অলংকার পরিভাগে করির। প্রাণপণ চেন্টার অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইরাছি, তব্ আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।

নিজের প্রতি বে নিদার্শ অন্যারে ক্রুম্থ হওরা উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্রুম্থ হইল মাত্র। প্রের্মমান্র বিধাতার ন্যারদশ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বক্সান্দি নিহিত করিরা রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যারের সংঘর্ষে সে যদি দশ্ করিরা জন্তিবা উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। প্রের্ম্যান্য স্বাশিনর মতো

রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্থালাক প্রাবশমেষের মতো অপ্রশাত করিন্তে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইর্প বল্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিস্তু সে আর টেকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্থাকৈ লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই বাদ তোমার বিচার হয় তবে এইর্পই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া বাইব।' আরও শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যথন কেবল অধ্যাত্মগান্তিতে জগৎ চলিবে তথন বাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীব্রের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিব্রেগর স্থালাককে বিবাহ করিয়া বাসিয়াছে, শাস্তে বাহার ব্রিথকে প্রলম্পকরী বালিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্থাকৈ এক-অক্ষর পর্য লিখিল না এবং মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্থার কাছে কথনও সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভাবণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে বধোপবৃদ্ধ টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদ্ধেশীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিরা উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপর রাখিরা এতাদনে রাণমালিকা ঘরে ফিরিরা আসিরাছে। সেদিনকার দান প্রাথীভাব ত্যাগ করিরা কৃতকার্য-কৃতীপ্রের্য স্থার কাছে দেখা দিলে মণি যে কির্প লাজ্জত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জনা কিঞ্চিৎ অন্তপত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অলতঃপ্রে শ্রনাগারের স্বারের কাছে আসিরা উপনীত হইল।

দেখিল, স্বার রুখা। তালা ভাঙিয়া ঘরে চুকিয়া দেখিল, ঘর শ্না। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নান্ত নাই। স্বামীর ব্কের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল সংসার উপ্পেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্ঞা-ব্যাবসা সমস্তই বার্থা। আমরা এই সংসারপিশ্বরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহয়হ হুদয়খনির রক্তমানিক ও অল্র্জ্জারে ম্কামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের স্বস্বিজ্গানো শ্না সংসার-খাঁচাটা ফণিভ্বশ মনে-মনে পদাঘাত করিয়া অতিদ্রে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূবণ স্থার সম্বন্ধে কোনোর্প চেন্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হর তো ফিরিরা আসিবে। বৃশ্ব রাহা্রণ গোমস্তা আসিরা কহিল, 'চুপ করিরা থাকিলে কী হইবে, ক্যীবিধ্র থবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিটালরে লোক পাঠাইরা দিল। সেখান হইতে থবর আসিল, মণি অথবা মধ্ এ পর্বস্থ সেখানে পেণিছে নাই।

তখন চারি দিকে খৌজ পড়িরা গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশন করিতে করিতে লাক ছাটিল। মধ্র ভল্লাস করিতে প্রলিসে খবর দেওরা হইল—কোন্ নৌকা; নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে ভাহারা কোখার চলিরা গেল, ভাহার কোনো সম্থান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন কণিভূষণ সম্থ্যাকালে তাহার পরিতার শাবনগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মান্টমী, সকাল হইতে অবিস্থানত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে প্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বলে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোরারির বাতা আরক্ষ হইরাছে। মুষলধারার বৃষ্টিপাতশব্দে বাতার গানের স্থে

মৃদ্বতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-বে বাতায়নের উপরে শিথিলকৰ্ম मत्रकारो वर्रालहा भीष्रहारह खेशात कृषिक्षण व्यथकारत धकला विज्ञाहिल-वामनात হাওয়া, ব্রন্টির ছাট এবং যাতার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্ স্ট্রডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গাঁমছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবার মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গ্রুটিকতক পান শত্রুক হইরা পড়িরা আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবালাসঞ্চিত চীনের পতেল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার, শোখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমনকি শ্না সাবানের বান্ধগর্নিল পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; বে অতিক্ষ্যু গোলক-বিশিষ্ট ছোটো শধের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তৃত করিয়া স্বহস্তে জনালাইয়া কল্মিপাটির উপর রাখিয়া দিত তাহা ষথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান इरेय़ा माँडारेया আছে, क्वन मारे कृत न्यान्त्रीरे **এर भग्ननकक्क प्राध्यानिका**त स्थ-মুহুতেরি নিরুত্তর সাক্ষী: সমসত শুনা করিরা যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া বার! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জনালাও, তোমার ঘর্রাট তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার বন্ধকৃণ্ডিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগ্রিল তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌম্দর্য লইরা চারি দিকের এই-সকল বিপলে বিক্ষিণ্ড অনাথ জড়-সামগুরির্নাশকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্চীবিত করিয়া রাখো: এই-সকল মুক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ব্রুদ্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সমরে বৃত্তির ধারা এবং বালার গান ধামিয়া গেছে। ফণিভূবণ জানলার কাছে বেমন বসিরা ছিল তের্মান বসিরা আছে। বাতারনের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরণ্ড অন্ধকার বে, তাহার মনে হইতেছিল বেন সম্মুখে বমালরের একটা অল্রভেদী সিংহন্দার, বেন এইখানে দাঁড়াইরা কাঁদিরা ডাকিলে চিরকালের লুক্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিক্ষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পাঁড়তেও পারে।

এমনসময় একটা ঠক্ঠক শব্দের সপো সপো গহনার বম্বম্ শব্দ শোনা গেল।
ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর
জল এবং রাচির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। প্লাকিড ফণিভূবণ দ্বই
উৎস্ক চক্ষ্ দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফাড়িয়া ফাড়িয়া দেখিতে চেন্টা করিতে
লাগিল—স্থীত হ্দয় এবং বাগ্রদ্দি বাখিত হইয়া উঠিল, কিছ্ই দেখা গেল না।
দেখিবার চেন্টা বতই একান্ড বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই বেন ঘনীভূত, জ্বাৎ ততই
বেন ছায়াবং হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীখরাতে আপন মৃত্যুনিকেডনের গ্রাক্ষবারে
অক্সমাং অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রতহন্তে আরও একটা বেলি করিয়া পদা ফেলিয়া
দিল।

শব্দা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়িয় দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান বাত্রা শ্র্নিতে গিয়াছিল। তথন সেই রুম্খনারের উপর ঠক্ঠক্ ঝম্ঝন্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, বেন অলংকারের সপো সপো একটা শব্ধ জিনিস ন্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাপদীপ কক্ষগ্রিল পার হইয়া অল্থকার সিড়ি দিয়া নামিয়া রুম্খনারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ন্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই ন্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থার উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশ্বীর ঘর্মান্ত, হাত পা বরক্ষের মতো ঠান্ডা এবং হ্রপিন্ড নির্বাণোশ্যুখ প্রদীপের মতো স্ফ্রিরত হইতেছে। স্বন্দ ডাঙ্কা দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তথনও বর্বার্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্না বাইতেছিল বাতার ছেলেরা ভোরের স্বরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বন্দ কিন্তু এত অধিক নিকটবতী এবং সত্যবং যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অন্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাপ্সার আন্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জ্বলপতনশব্দের সহিত ন্রাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জ্বাগরণই স্বন্দ, এই জ্বাগংই মিখ্যা।

তাহার পর্যাদনেও বাতা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আৰু সমসত রাতি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমসত রাতি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাতা শ্রনিতে বাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধাবেলার দীপ নিভাইরা দিরা ফণিভূষণ তাহার শরনকক্ষের সেই বাতারনে আসিরা বিসল। আকাশে অব্নিউসংরম্ভ মেঘ এবং চতুদিকে কোনো-একটি অনিদিখি আসমগ্রতীক্ষার নিস্তখতা। ভেকের অপ্রান্ত কলরব এবং বালার গানের চীংকারধর্ননি সেই স্তখতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অস্ভূতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাটে এক সমরে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাতার দলের ছেলেরা চুপ করিরা গেল এবং রাত্তের অম্থকারের উপরে আরও একটা কিসের অম্থকার আসিরা পড়িল। ব্যা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

প্রণিদনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্ঠক্ এবং কম্কান্ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভর হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশানত চেন্টার তাহার সকল ইচ্ছা, সকল চেন্টা বার্ধ হইরা বার। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দিরশান্তকে অভিভূত করিরা ফেলে। সে আপনার সকল চেন্টা নিব্দের মনকে দমন করিবার জনা প্ররোগ করিল, কাঠের ম্তির মতো শন্ত হইরা নিথর হইরা বিসরা রহিল।

শিক্ষিত শব্দ আৰু ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইরা ম্রুত্বারের মধ্যে প্রবেশ

করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসি'ড়ি দিয়া ঘ্রিতে ঘ্রিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফর্লিড্রল আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোল-সি'ড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবতী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শায়নকক্ষের শ্বারের কাছে আসিয়া খট্খট্ এবং ঝম্ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুম্ধ আবেগ এক মুহুতে প্রবলবেগে উচ্ছবিসত হইরা উঠিল, সে বিদ্যুদ্বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীংকার করিয়া উঠিল, মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীংকারে ঘরের শাসিগ্রালা পর্যন্ত স্পান্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্রিণ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পর্যাদন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হ্কুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাব্ তান্তিকমতে একটা কী সাধনে নিষ্কু আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশ্ন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নিম'ল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষ্য-গর্নাকে অত্যুক্ত্য্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া বাওয়াতে পরিপ্রেণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমণ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা উধর্ম খ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোর্লাদিঘর তৃণশয়নে চিত হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগর্লির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীক্লবতী শ্বশ্রবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোন্দবংসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উল্জবল কাঁচা ম্খখানি, তখনকার সেই বিরহ কী স্মুমধ্র, তখনকার সেই তারাগর্লির আলোকম্পন্দন হৃদয়ের যৌবনম্পন্দনের সপ্তো সপ্তো কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভাাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগনে দিয়া আকাশে মোহম্শগরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বালতেছে, 'সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ!'

দেখিতে দেখিতে তারাগ্র্নি সমস্ত লুস্ত হইরা গেল। আকাশ হইতে একখানা অম্প্রকার নামিরা এবং প্রথিবী হইতে একখানা অম্প্রকার উঠিরা চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্পবের মতো একত আসিরা মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিন্ত শাস্ত ছিল। সে নিশ্চর জ্ঞানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিম্প হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপুন্ন, রহস্য উম্বাটন করিরা দিবে।

পূর্বরাহির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দ্বই চক্ষ্ব নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ শ্বারীশ্না দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশ্না অসতঃপ্রের গোলসিড়ির মধ্য দিয়া ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শরন-কক্ষের ন্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদর ব্যাকুল এবং সর্বাপ্য কণ্টকিত হইরা উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষ্ খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইরা অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনার যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুল্পিডে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইরা, টিপাইরের ধারে যেখানে পানের বাটার পান শ্ব্দক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জারগার এক-একবার করিয়া দাঁড়াইরা অবশেষে শব্দটা ফণিভ্যণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তথন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ষরে নবোদিত দশমীর চল্যালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চোকির ঠিক সম্মুখে একটি কৎকাল দাঁড়াইয়া। সেই কৎকালের আট আঙ্বলে আংটি, করতলে রতনচন্ত্র, প্রকোন্টে বালা, বাহুতে বাজ্বম্খ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সি'থি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীয়ায় ঝক্ঝক্ করিতেছে। অলংকারগর্মলি ঢিলা, ঢল্চল্ করিতেছে, কিন্তু অপা হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেকা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষ্ম ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দাঁঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উল্জব্লতা, সেই অবিচলিত দুচ্লান্ত দুলি। আজ আঠারো বংসর প্রে একদিন আলোকিত সভাগ্তে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফলিভূষণ বে দুটি আয়ত স্কুদর কালো-কালো ঢল্ডল চোখ শুভদ্ভিতৈ প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষ্মই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চল্যুকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষ্ম ব্রিজতে চেন্টা করিল, কিছ্তেই পারিল না; তাহার চক্ষ্ম মৃত মানুবের চক্ষ্মর মতো নিনিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কণ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃণ্টি স্থির রাখিরা দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অপ্যালিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙ্ট্রের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূবণ ম্টের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কন্কাল ন্বারের অভিম্থে চালল; হাড়েতে হাড়েতে গহনার গহনার কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূবণ পাশবন্ধ প্রভানীর মতো তাহার পন্চাৎ পন্চাৎ চালল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিন্ডি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া ঘট্খট্ ঠক্ঠক্ অম্কম্ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশানা দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেবে দেউড়ি পার হইয়া ই'টের-ধোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল। ধোয়ার্ম্বিল অস্থিন্দাতে কড়কড়্ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎন্না ঘন ভালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিক্কাতর পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জ্যোনির বাঁকের মধ্য দিয়া উভরে নদীর ঘটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের বে ধাপ বাহিরা শব্দ উপরে উঠিরাছিল সেই ধাপ দিরা অলংকৃত কম্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঝঞ্গতিতে কঠিন শব্দ করিরা এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপ্রণ বর্যানদীর প্রবলস্থাত জলের উপর জ্যোৎসনার একটি দীর্ঘরেখা বিক্বিক করিতেছে।

কৎকাল নদীতে নামিল, অন্বতী ফাণভ্ষণও জলে পা দিল। জলস্পার্শ করিবামার ফাণভ্ষণের তন্দ্রা ছন্টিয়া গোল। সম্মন্থে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগন্লা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারন্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্থালতপদে ফাণভ্ষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গোল। যাদও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়্ তাহার বন্দ মানিল না, স্বন্ধের মধ্য হইতে কেবল মৃহ্তুমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ স্থান্তর মধ্যে নিমন্দ হইয়া গোল।

গলপ শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তস্থ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বিললাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গলপ বিশ্বাস করিলেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিচ্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইরা কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

. আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

অগ্রহারণ ১০০৫

## म, चिमान

শ্বনিরাছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেরেকে নিজের চেন্টার স্বামী সংগ্রহ করিতে হর। আমিও তাই করিরাছি কিন্তু দেবতার সহারতার। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক রত এবং অনেক শিবপুরো করিরাছিলাম।

আমার আট বংসর বরস উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইরা গিরাছিল। কিন্তু প্রবিজ্ঞার পাপ-বশত আমি আমার এমন ন্বামী পাইরাও সন্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনানী আমার দ্ইচক্ষ্ লইলেন। জীবনের শেকম্হুত পর্যন্ত ন্বামীকে দেখিরা লইবার সূখে দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অণ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোন্দ বংসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতিশিশু জন্ম দিলাম, নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিরাছিলাম; কিন্তু বাহাকে দৃঃখন্ডোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। বে দীপ জ্বলিবার জন্য হইরাছে তাহার তেল অলপ হর না; রাতিভার জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিল্ছু শরীরের দূর্ব'লতার, মনের খেদে, অথবা বে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। নৃতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ-বশত চিকিৎসা করিবার স্বাবাগ পাইলে তিনি খ্লি হইরা উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি-এল দিবেন বলিয়া কালেছে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, "করিতেছ কী। কুম্বুর চোখ দ্টো বে নন্ট করিতে বসিরাছ। একজন ভালো ডান্তার দেখাও।"

আমার স্বামী কহিলেন, "ভালো ভান্তার আসিরা আর ন্তন চিকিৎসা কী করিবে। ওব্ধপর তো সব জানাই আছে।"

দাদা কিছ্ রাগিরা কহিলেন, "তবে তো তোমার সংশ্যে তোমাদের কলেজের বড়োসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।"

স্বামী বলিলেন, "আইন পড়িতেছ ডাক্তারির তুমি কী বোক। তুমি বখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্থাীর সম্পত্তি লইরা যদি কখনও মকন্দমা বাধে তুমি কি আমার প্রামর্শমত চলিবে।"

আমি মনে-মনে ভাবিতেছিলাম, রাজার রাজার বৃশ্ধ হইলে উল্খড়েরই বিপদ সবচেরে বেশি। স্বামীর সন্ধো বিবাদ বাধিল দাদার, কিস্তু দৃইপক হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যথন আমাকে দানই করিরাছেন তখন আমার সম্বশ্বে কর্তব্য লইরা এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার স্ব্ধদৃঃখ, আমার রোগ ও আরোগা, সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সেদিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইরা দাদার সঞ্চো আমার শ্বামীর বেন একট্ মনান্তর হইরা গেল। সহক্রেই আমার চোখ দিরা জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িরা উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার প্রামী কিশ্বা দাদা কেহই তখন ব্রিবলেন না।

আমার স্বামী কালেন্দ্রে গেলে বিকালবেলায় হঠাৎ দাদা এক ডান্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডান্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গ্রন্তর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওযুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনই তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডান্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোর প ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশ্কাল হইতে দাদাকে খ্ব ভর করিতাম, তাঁহাকে যে মুখ ফ্টিরা এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিল্পু আমি বেশ ব্ঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে ল্কাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বই শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্ভতায় বোধ করি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ল চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, "আছা, আমি আর ডান্তার আনিব না, কিস্তু ষে ওষ্থটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস।" ওষ্থ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বৃঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার প্রেই আমি সে কোটা শিশি তুলি এবং বিধিবিধান সমস্ভই সবত্নে আমাদের প্রাণ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সংশ্য কিছ্ আড়ি করিয়াই আমার স্বামী বেন আরও ন্বিগৃণ চেন্টার আমার চোথের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওব্ধ বদল হইতে লাগিল। চোথে ঠালি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোটা ফোটা করিয়া ওব্ধ চালিলাম, গাঁড়া লাগাইলাম, দাগাঁথ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকষশ্যস্ত্র ব্যবন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম। স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেন্টা করিতাম বে, ভালোই হইতেছে। যথন বেশি জল পড়িতে থাকিত তথন ভাবিতাম, জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ; যথন জল পড়া বন্ধ হইত তথন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে বন্দ্রণা অসহা হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনার আমাকে দিথর থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও বেন কিছু অপ্রতিভ হইরাছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিরা বে ভারার ডাকিবেন, ভাবিরা পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বালিলাম, "দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ভারার ভাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কন্ট হর। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডারার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।"

স্বামী কহিলেন, "ঠিক বলিরাছ।" এই বলিরা সেইদিনই এক ইংরাজ ভাতার লইরা হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, বেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভংসনা করিলেন। তিনি নতলিরে নির্বরে দীড়াইরা রহিলেন।

ভারের চলিরা গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিরা বলিলাম, "কোথা হইতে একটা গোঁরার গোরা-গর্দভ ধরিরা আনিরাছ, একজন দেশী ভারার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি ভোমার চেয়ে ভালো ব্যক্তিব।" স্বামী কিছ্ কুণ্ঠিত হইরা বলিলেন, "চোখে অস্ত করা আবশ্যক হইরাছে।" আমি একট্ রাগের ভান করিরা কহিলাম, "অস্ত করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিম্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিরা গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভর করি।"

শ্বামীর লক্ষা দ্রে হইল; তিনি বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শ্বনিলে ভর না করে প্রেবের মধ্যে এমন বীর করজন আছে।"

আমি ঠাট্রা করিয়া বলিলাম, "পরেবের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে।"

স্বামী তংক্ষণাং স্কানগম্ভীর হইয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। প্রেষের কেবল অহংকার সার।"

আমি তাঁহার গাম্ভীর্য উড়াইরা দিয়া কহিলাম, "অহংকারেও ব্রিঝ তোমরা মেরেদের সংগ্য পার? তাহাতেও আমাদের জিত।"

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিরা বাঁললাম, "দাদা, আপনার সেই ডান্ধারের বাবস্থামত চাঁলরা এতাদন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন প্রমন্তমে খাইবার ওব্ধটা চক্ষে লেপন করিরা তাহার পর হইতে চোখ বার-বার হইরা উঠিয়াছে। আমার স্বামী বাঁলতেছেন চোখে অস্ত্য করিতে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরও আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "না, আমি গোপনে সেই ডান্তারের ব্যবস্থামতই চলিতেছিলাম, ন্বামীকে জ্ঞানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।"

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিখ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কণ্ট দিতে পারি না, স্বামীর বণ্ড ক্ষ্ম করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশক্কে ভূলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশ্বের বাপকে ভূলাইতে হয়— মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই বে, অন্থ হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং ন্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎসা করিতে গিরা এই দুর্ঘটনা ঘটিল; ন্বামী ভাবিলেন, গোড়ার আমার দাদার পরামর্শ শ্নিলেই ভালো হইত। এই ভাবিরা দুই অনুভণ্ড হুদর ভিতরে ভিতরে ক্মাপ্রাথী হইরা পরস্পরের অভান্ত নিকটবতী হইল। ন্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীভভাবে সকল বিবরে আমার ন্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেবে উভরের পরামশন্তিমে একদিন একজন ইংরাজ ডান্ডার আসিরা আমার বাম চোখে অস্টাঘাত করিল। দুর্বল চক্ষ্ম সে আঘাত কাটাইরা উঠিতে পারিল না. তাহার ক্ষীণ দীশিতট্কু হঠাং নিবিরা গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অন্দেশ অন্দেশ অন্ধকারে আবৃত হইরা গেল। বাল্যকালে শুভদ্খির দিনে বে চন্দন-চিচিত তর্শম্তি আমাব সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইরাছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পদা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শ্ব্যাপাশ্বে আসিরা কহিলেন, "তোমার কাছে আর মিখ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখদুটি আমিই নণ্ট করিরাছি।"

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অপ্রক্রেল ভরিরা আসিরাছে। আমি দ্ই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাগিরা কহিলাম, "বেশ করিরাছ, তোমার জ্ঞিনিস ভূমি লইরাছ। ভাবিরা দেখো দেখি, বাদ কোনো ডান্তারের চিকিংসায় আমার চোখ নন্ট হইত তাহাতে আমার কী সাম্প্রনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খন্ডে না তখন চোখ তো আমার কেইই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমার স্থা। যখন প্রায় ফ্ল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষ্র উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দ্বিট দিলাম— আমার প্রিমার জ্যোৎদনা, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার প্রথবীর সব্রুজ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ-সব কথা আমি অনেকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ফান হইয়া পড়িত, নিজেকে বলিত দুর্হাথত দুর্ভাগ্যদণ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম; এই শাহ্তি, এই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন, "কুম্মু, মুড়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না কিন্তু আমার বতদ্বে সাধ্য তোমার চাখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গো থাকিব।"

আমি কহিলাম, "সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকল্লাকে একটি অন্থের হাঁসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছ্তুতেই হইতে দিব না। তোমাকে আর-একটি বিবাহ করিতেই হইবে।"

কী জন্য যে বিবাহ করা নিতাশত আবশ্যক তাহা সবিশ্তারে বলিবার প্রে আমার একট্খানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্তম হইল। একট্ কাশিয়া, একট্ সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমনসময় আমার শ্বামী উচ্চ্বিসত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মৃঢ়, আমি অহংকারী, কিশ্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বদি অনা দ্বী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইন্টদেব গোপীনাথের শপ্থ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন রহাহত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিল্পু অশু তখন বৃক বাহিরা. কণ্ঠ চাপিয়া, দুই চক্ষ্ম ছাপিরা, ঝরিরা পড়িবার জো করিতেছিল; তাহাকে সন্বরণ করিরা কথা বালিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বালিলেন তাহা শ্লিনা বিপ্লে আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিরা কাদিরা উঠিলাম। আমি অল্থ, তব্ তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হ্দরে করিরা রাখিবেন। এত সোভাগা আমি চাই না, কিল্ড মন তো ল্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার ব্রুকের কাছে টানিরা লইরা বলিলাম, "এমন ভরংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের স্থের জন্য বিবাহ করিতে বলিরাছিলাম। সভিনকে দিরা আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিরা করাইতাম।"

স্বামী কহিলেন, "কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের স্থাবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সপে একাসনে বসাইতে পারি।" বিলিয়া আমার মূখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মাল চুন্বন করিলেন; সেই চুন্বনের ন্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীছে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে-মনে কহিলাম, সেই ভালো। যথন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া ন্বামীর মপাল করিব। আর মিখ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যত-কিছ্ ক্রুতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দ্রে করিয়া দিলাম।

সেদিন সমস্ত দিন নিজের সপ্যে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। প্রত্তর শপথে বাধা হইরা স্বামী বে কোনোমতেই স্বিতীরবার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিরা রহিল; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে ন্তন দেবীর আবিভাব হইরাছে তিনি কহিলেন, হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যথন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঞ্চাল হইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যে প্রোতন নারী ছিল সে কহিল, তা হউক, কিন্তু তিনি যথন শপথ করিরাছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না। দেবী কহিলেন, তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারশ নাই। মানবী কহিল, সকলই ব্রিক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারশ নাই। মানবী কহিল, সকলই ব্রিক, কিন্তু যথন তিনি শপথ করিরাছেন তখন, ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নির্ত্তরে ভ্কুটি করিলেন এবং একটা ভরংকর আশুকার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আছ্কম হইরা গেল।

আমার অন্তেপ্ত প্রামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদাত হইলেন। স্বামীর উপব তুচ্ছ বিষয়েও এইর্প নির্পায় নিতর প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ এমনি করিয়া সর্বদাই তাহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে দেখিতাম না বালিয়া তাঁহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাশকা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের বে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অনা ইন্দ্রিয়ের। বাঁটিরা লইরা নিজেদের ভাগ বাডাইয়া লইবার চেন্টা করিল। এখন আমার প্রামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শ্নো রহিয়াছি, অমি যেন কোখাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার বেন সব হারাইল। প্রে স্বামী বখন কালেজে বাইতেন তখন বিকাশ হইলে পঞ্জের দিকের জানালা একট্রখানি **ফাঁক ক**রিরা পথ চাহিরা থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের স্বারা নিজের স্পের বাঁধিয়া রাখিরাছিলাম। আজ আমার দ্দিট্হীন সমুস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেন্টা করে। তাঁহার প্রথিবীর সহিত আমার পূথিবীর বে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আৰু ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাকখানে একটা দৃস্তর অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নির্পার বাগ্রভাবে বসিরা থাকিতে হর, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিরা উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, বখন কণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িরা চলিরা বান তখন আমার সমুস্ত অন্ধ দেহ উদাত ছইরা তাঁহাকে ধরিতে বার, হাহা**কার করিরা তাঁহাকে ভাকে।** 

কিন্তু এত আকান্দা, এত নির্ভার তো ভালো নর। একে তো স্বামীর উপরে

স্থার ভারই বথেন্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না।
আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা
করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সংশা বাধিয়া
বাখিব না।

অলপকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের খ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যুক্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমনকি আমার অনেক গৃহকর্ম প্রের চেরে অনেক বেশি নৈপ্রণার সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের বতটা সাহায্য করে তাহার চেরে ঢের বেশি বিক্ষিণ্ড করিয়া দেয়। ষতট্বকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ বখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দির তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, "আমার প্রারশ্চিত্ত হইতে আমাকে বণ্ডিত করিতেছ।"
আমি কহিলাম, "তোমার প্রারশ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের
ভার আমি বাডাইব কেন।"

ষাহাই বল্ন, আমি যখন তাঁহাকে ম্ভি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্য স্থার সেবাকে চিরক্ষীবনের রত করা প্রেষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডান্তারি পাস করিয়া আমাকে সপো লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁরে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বংসর বরসের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বংসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতো অস্পন্ট হইয়া আসিয়াছিল। যতিদিন চক্ষ্ ছিল কলিকাতা শহর আমার চারি দিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইরাছিল। চোখ যাইতেই ব্রিকাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভূলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দ্বিট হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লিগ্রাম দিবাবসানে নক্ষ্যলোক্রের মতো আমার মনের মধ্যে উপজ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহারণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপ্রে গেলাম। ন্তন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা ব্রিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অন্ভাবে আমাকে সর্বাপে বেন্টন করিরা ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা ন্তন চবা খেত হইতে প্রভাতের হাওরা, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিবা খেতের আকাশ-ভরা কোমল স্মিন্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমনকি, ভাঙা রাস্তা দিরা গোর্র গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে প্রেকিত করিরা তুলিল। আমার সেই জীবনারন্দের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীর ধর্নি ও গন্ধ লইরা প্রতাক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে বিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষ্ তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে-মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাহার বিরল কেশগুছে মৃত্ত করিয়া রোদ্র পিঠ দিরা প্রাণালে বিদ্ধি দিতেছেন, কিন্তু তাহার সেই মৃদ্কিল্পত প্রাচীন দ্বর্গল কণ্ঠে আমাদের প্রাম্য সাধ্য ভক্তনভাসের

দেহতত্ত্বগান গ্রেমনস্বরে শর্নিতে পাইলাম না; সেই নবামের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সন্ধান হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেকিশালে ন্তন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পাল্লসাপানীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদ্রে কোথা হইতে হাস্বাধর্নি শর্নিতে পাই, তথন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেইসপো ভিজা জাবনার ও খড়জ্বালানো ধোয়ার গন্ধ যেন হাদরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শর্নিতে পাই, প্রক্রের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশ্বণালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সম্ভ বন্তু-অংশ ছাকিয়া লইয়া কেবল তাহার রস্ট্রুক গন্ধট্রুক আমার চারি দিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এইসপো আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলার ফ্রল তুলিয়া শিব-প্জার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বৃদ্ধির একটা বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভত্তিশ্রমধার মধ্যে নির্মাণ সরলতাটাক থাকে না। সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে র্যোদন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতার আমার পাল্লবাসিনী এক সখী আসিরা আমাকে বলিয়াছিল, "তোর রাগ হর না, কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি র্বাললাম, "ভাই, মুখ দেখা তো কথই বটে, সেজনো এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু প্রামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।" যথাসময়ে ডান্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চন্টা করিরাছিল। আমি তাহাকে ব্রবাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছার অনিচ্ছার জ্ঞানে অজ্ঞানে ভূলে ভান্তিতে দৃঃখ সূখ নানারকম ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মনের মধ্যে বদি ভার স্থির রাখিতে পারি তবে দঃথের মধোও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দঃখ তাহার পরে শ্বামীর প্রতি বিশ্বেষ করিয়া দঃখের বোঝা বাড়াইব কেন। আমার মতে: বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণা রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে নাপ নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে বার্থ হয় না। লাবদ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দুটো-একটা <sup>২</sup>ফ্,লিপা ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তব্ দুটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা: সেখানে দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়।গাঁরে আসিরা আমার সেই শিবপ্জার শীতল শিউলিফ্লের গণ্ধে হ্দরের সমসত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশ্বেলালের মতোই নবীন ও উল্লেখ্য হইরা উঠিল। দেবভার আমার হৃদর এবং আমার সংসার পরিপ্রণ হইরা গেল। আমি নতিশিরে ল্টাইরা পড়িলাম। বলিলাম, "হে দেব, আমার চক্ষ্ গেছে বেশ হইরাছে, তুমি তো আমার আছে।"

হায়, ভূল বলিরাছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইট্কু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিরা আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইরা লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছ্কাল বেশ সুখে কাটিল। ডান্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া বায়। মন বখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সূখ আপনি সূত্তি করিতে পারে, কিন্তু ধন বখন সূত্যসন্থয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে বেখানে মনের সূত্য ছিল, জিনিসপত্র আসবাব-আয়োজন সেই জায়গাট্বুকু জুর্ডিয়া বসে। তখন সূত্রের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না, কিন্ত অন্ধের অনুভবর্শন্তি বেশি বলিয়া, কিন্বা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্চলতার সপ্সে আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ ব্রবিতে পারিতাম। যৌবনারশ্ভে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে-একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, "ডান্ধারি যে কেবল জ্বীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে. ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।" যে-সব ডাক্টার দরিদু মুমুর্যুর স্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘূণায় তাহার বাকরোধ হইত। আমি ব্রবিতে পারি, এখন আর সেদিন নাই। একমাত ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী ভাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন: শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্ত মনের সপ্যে কান্ধ করেন নাই। ষখন আমাদের টাকা অলপ ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন তাহা আমি জানি। কিল্ডু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফক্লেতার সপ্তো অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তথন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিশ্বারা ব্রবিলাম তিনি আ**জ কলক্ক** মাখিষা আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার প্রে আমি ষাঁহাকে শেষবার দেখিরাছিলাম আমার সে স্বামী কোথার! যিনি আমার দ্ভিইনি দ্ইচক্ষ্র মাঝখানে একটি চুন্বন করিরা আমাকে একদিন দেবীপদে অভিষিদ্ধ করিরাছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপ্রে ঝড় আসিরা যাহাদের অকস্মাৎ পতন হর তাহারা আর-একটা হ্দেরাবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই-যে দিনে দিনে পলে পলে মন্জার ভিতর হইতে কঠিন হইরা যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খ্রিজরা পাই না।

শ্বামীর সংশ্য আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়: কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইরা উঠে যথন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অন্ধ, সংসারের আলোকবির্জাত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বরসের নবীন প্রেম, অক্ষুল্ল ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইরা বসিয়া আছি— আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরভ্তে আমি বালিকার করপ্টে যে শেফালিকার অর্ধ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শ্কায় নাই; আর, আমার শ্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার

দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমর্ছুমির মধ্যে কোথার অদ্শ্য হইরা চলিয়া বাইতেছেন! আমি বাহা বিশ্বাস করি, বাহাকে ধর্ম বলি, বাহাকে সকল স্থসম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদ্রে হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বরুসে আমরা এক পথেই বাতা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন বে পথের ডেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক-এক সময় ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষ্ম থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিডে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই ব্ঝাইরা বলিলেন। সেদিন সকালে একটি বৃষ্ধ ম্সলমান তাহার পৌতীর ওলাউঠার চিকিংসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিরাছিল। আমি শ্নিতে পাইলাম সে কহিল, "বাবা, আমি গরিব, কিন্তু অল্পাতোমার ভালো করিবেন।" আমার স্বামী কহিলেন, "আল্পা বাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কাঁ করিবে সেটা আগে শ্নি।" শ্নিবামান্তই ভাবিলাম, ঈন্বর আমাকে অন্ধ করিরাছেন, কিন্তু বাধর করেন নাই কেন। বৃষ্ধ গভারীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্পা' বলিয়া বিদার হইয়া গেল। আমি তথনই কিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপ্রের খিড়কি-ম্বারে ডাকাইয়া আনিলাম: কহিলাম, "বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের ধরচা কিছ্ল দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মধ্যল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া বাও।"

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অল্ল রুচিল না। ন্বামী অপরাহে নিদ্রা হইতে জাগিরা জিপ্তাসা করিলেন, "তোমাকে বিমর্ব দেখিতেছি কেন।" প্র্বকালের অভ্যন্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল— 'না, কিছুই হর নাই'; কিন্তু ছলনার কাল গিরাছে, আমি স্পন্ট করিয়া বলিলাম, "কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিরা ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চর তুমি নিজের মনের মধ্যে ব্রিতে পার, আমরা দ্কনে বেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরুভ করিয়াছিলাম আজ তাহা প্রক হইয়া গেছে।" ন্বামী হাসিয়া কহিলেন, "পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।" আমি কহিলাম, "টাকাকড়ি রুপ্রোবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিতা জিনিস কি কিছুই নাই।" তখন তিনি একট্ গুলভীর হইয়া কহিলেন, "দেখো, অন্য স্থালোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দ্বেধ করে— কাহারও ন্বামী উপার্জন করে না, কাহারও ন্বামী ভালোবাসে না: তুমি আকাশ হইতে দ্বেখ টানিয়া আন।" আমি তখনই ব্রিলাম, অন্যতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে; আমি অন্য স্থালোকের মতো নহি; আমাকে আমার স্বামী ব্রিবনেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্শাশন্তি দেশ হইতে তাঁহার প্রাতৃত্পত্তের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভরে তাঁহাকে প্রণাম করিরা উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বিললেন, "বলি বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দ্ইটি চক্ক খোরাইরা বসিরাছ, এখন আমাদের অবিনাশ অব্ধ শহীকে লইয়া ঘরক্রা চালাইবে কী করিরা। উহার আর-

একটা বিরেখাওরা দিরা দাও!" স্বামী বদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন 'তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া-শন্নিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না' তাহা হইলে সমস্ত পরিব্দার হইয়া বাইত। কিন্তু তিনি কুন্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আঃ পিসিমা, কী বলিতেছ।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আছা বউমা, তুমিই বলো তো বাছা।" আমি হাসিয়া কহিলাম, "পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামশ চাহিতেছ। ষাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামশ করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি, বউমা, কুলানের মেয়ের সতিন যত বিশি হয়, তাহার স্বামিগোরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডান্ডারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডান্ডারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলানের স্চার মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।"

দুইদিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিল্ঞাসা করিলেন. "পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউবের সাহাব্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্র বরের স্থালাক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা ওর একটি সঞ্চিনী কেই থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" যখন নৃত্য অন্ধ হইরাছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিম্বা ঘরকলার বিশেষ কী অস্ক্রবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমার না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন. "অভাব কী। আমারই তো ভাস্করের এক মেয়ে আছে, যেমন স্বাদরী তেমিন লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপবৃদ্ধ বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনই বিবাহ দিয়া দেয়।" স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে।" পিসিমা কহিলেন "ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্র ঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অর্মান আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।" কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদাত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুম্ধ চক্ষরে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দীড়াইয়া উধর্ম থে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবান, আমার স্বামীকে রক্ষা করে।

তাহার দিনকরেক পরে একদিন সকালবেলায় আমার প্রা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, "বউমা, যে ভাস্বিঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাজিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিম্, ইনি তেমার দিদি, ই'হাকে প্রণাম করো।"

এমনসমর আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ট্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, "কোথা যাস, অবিনাল।" স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে।" পিসিমা কহিলেন, "এই মেরেটিই আমার সেই ভাস্বিঝি হেমাপিনী।" ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী ব্তাণত, লইয়া আমার স্বামী বারন্বার অনেক অনাবশাক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে-মনে কহিলাম, বাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই ব্রিডেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল। ল্কাচ্রি, ঢাকাঢাকি, মিথাাকথা! অধর্ম করিতে বদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জনা, কিন্তু আমার জনা কেন হীনতা করা। আমাকে ভূলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।

হেমাপোনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শরনগৃহে লইরা গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত ব্লাইয়া তাহাকে দেখিলাম; মুখটি স্ফার হইবে, বরসও চোম্প-পনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধ্রে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উদ্মৃত্ত সরল হাস্যধ্যনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ বেন এক মৃহ্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহ্তে তাহার কণ্ঠ বেন্টন করিয়া কহিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।" বলিয়া তাহার কোমল মৃখখানিতে আর-একবার হাত বুলাইলাম।

"দেখিতেছ?" বলিরা সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগান যে হাত বুলাইরা দেখিতেছ কতবড়োটা হইরাছি।"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অথধ তাহা হেমাপোনী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি যে অখধ।" শানিরা সে কিছুক্রণ আশুর হইরা গদ্ভীর হইরা রহিল। বেশ ব্রিতে পারিলাম, তাহার কৃত্হলী তর্ণ আয়ত নেত দিরা সে আমার দ্ভিহীন চক্ষ্ এবং ম্থের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই ব্রি কাকিকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিরাছেন।" বালিকা আবার হাসিরা উঠিরা কহিল, "দরা করিরা? তাহা হইলে দরামরী শীঘ্ত নড়িতেছেন না' কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।"

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার দ্বামীর সংগ্য তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাপিনী কহিল, "কাকি, আমরা বাড়ি ফিবিব কবে বলো।"

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এইমাত আসিয়াই অমনি বাই-বাই। অমন চণ্ডল মেয়েও তো দেখি নাই।"

হেমাপেনী কহিল, "কাকি, তোমার তো এখান হইতে শীন্ত নাড়বার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আন্ধার্মার, তুমি বতদিন খ্লি থাকো; আমি কিন্তু গিলরা যাইব, তা তোমাকে বলিরা রাখিতেছি।" এই বলিরা আমার হাত ধরিবা কহিল, "কী বলো ভাই তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।" আমি তাহার এই সরল প্রশেনর কোনো উত্তর না দিরা তাহাকে আমার ব্রুকের কাছে টানিরা লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা বতই প্রবলা হউন, এই কন্যাটিকে তহিরে সামলাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশো রাগ না দেখাইরা হেমাপানীকৈ একট্ আদর করিবার চেন্টা করিলেন: সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িরা ফেলিরা দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদ্বরে মেরের একটা পরিহাসের মতো উড়াইযা দিরা হাসিরা চলিবা যাইতে উদতে হইলেন। আবার কী ভাবিরা, ফিরিরা আসিরা হেমাপানীকৈ কহিলেন, "হিম্, চল, তোর ক্লানের বেলা হইল।" সে আমার কাছে আসিরা কহিল, "আমরা দুইজনে ঘটে বাইব, কী বলো ভাই।" পিসিমা অনিজ্ঞাসন্ত্রেও জান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গোলে হেমাপিনীরই জর হইবে এবং তাইাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনর,শে

আমার সন্মধে প্রকাশ হইবে।

খিড়াকির ঘটে বাইতে বাইতে হেমাপোনী আমাকে জিল্পাসা করিল, "তোমার ছেলেপ্লে নাই কেন।" আমি ঈবং হাসিয়া কহিলাম, "কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।" হেমাপোনী কহিল, "অবশ্য তোমার ভিতরে কিছ্ পাপ ছিল।" আমি কহিলাম, "তাহাও অন্তর্যামী জানেন।" বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উ'হার গর্ভে সন্তান জন্মতে পায় না।" পাপপ্শা স্থেদ্বেশ দণ্ডপ্রস্কারের তত্ত্ব নিজেও ব্রিথ না, বালিকাকেও ব্ঝাইলাম না; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে তাঁহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাপোনী তংক্ষণাং আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শ্রিনয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা ব্রিথ কেহ গ্রাহা করে!"

দেখিলাম, স্বামীর ভাক্তারি-ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দ্রে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্পট্ সারিয়া চলিয়া আসেন। প্রে যথন কমের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যথন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যথন ডাক ছাড়িয়া বলেন, "হিম্, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো", আমি ব্রিকতে পারি পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দ্রিতিন হেমালিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিদ্রের কোটো প্রভৃতি যথাদিন্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছ্তেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিন্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, "হেমালিনী, হিম্, হিমি"— বালিকা যেন আমার প্রতি একটা কর্বার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশংকা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছার করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে প্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্য। ব্যাপারটা কির্প চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রার অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমার অনায়কে কমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধার,পে দাঁড়াইবেন. ইহাই আমি সবচেরে ভর করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফ্রেরতা স্বারা সমস্ত আছ্রের করিরা রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিরা, বেশি বাস্তসমস্ত হইরা, অত্যান্ত ধুমধাম করিরা, চারি দিকে যেন একটা ধুলা উড়াইরা রাখিবার চেন্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বান্ডাবিক যে তাহাতেই আরও বেশি ধরা পাঁড়বার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য র্ড়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদার লইবার প্রে পরিপ্রণ স্নেহের সাহত আমার মাধার উপর অনেকক্ষণ কন্দিত হস্ত রাখিলেন; মনে-মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা ব্রিকতে পারিলাম; তাঁহার অপ্র আমার অপ্রানির উপর আসিরা পড়িল।

মনে আছে, সেদিন চৈত্রমাসের সন্ধাাবেলার হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিরা বাইতেছে। দ্বে হইতে ব্লিট লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, ভাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপত হইয়াছে: সঞ্চাত সাধিগণ অধ্যকার মাঠের

মধ্যে প্রস্পরকে ব্যাকৃল উধর্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শরনগতে বতক্রণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না, পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দর্ঘটনা হয়। আমি সেই নিজন অধ্যকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিরা দ্রে হাত জ্বাড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধঞ্চগতের জগদী-বরকে ডাকিতেছিলাম: বলিতেছিলাম. "প্রভ, তোমার দরা বখন অন্ভেব হয় না, তোমার অভিপ্রায় বখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ডান হাদরের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বকে চাপিয়া ধরি: বকে দিরা রঙ বাহির হইয়া যায় তব্ তৃফান সামলাইতে পারি না: আমার আর কত পরীকা করিবে, আমার কডটুকুই-বা বল।" এই বলিতে বলিতে অল্র উচ্ছবসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাপিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে বে অলু ভরিরা উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না: অনেকদিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল, এমনসময় দেখিলাম, খাট একটা নড়িল, মানুষ-চলার উস্খুস্ শব্দ হইল এবং মূহ ত'পরে হেমাপিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিরা আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সন্ধ্যার আরন্তে কী ভাবিরা কখন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধারে ধারে তাহার শাতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইরা দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুখলধারে वर्ष (पद मार्क्ण मार्क्ण अक्रो क्षष्ठ इदेशा क्षाल वृत्तिवाटरे भाविलाभ ना: वर्डकाल भाव একটি স্ক্রিনাপ্র শান্তি আসিরা আমার জ্বরদাহদাপ হাদরকে জ্বড়াইরা দিল।

পর্যাদন হেমাজিনী কহিল, "কাকি, তুমি যাদ বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্ত-দাদার সজা চলিলাম, তাহা বলিরা রাখিতেছি।" পিসিমা কহিলেন, "তাহাতে কাল কী, আমিও কাল যাইতেছি: একসপোই যাওয়া হইবে। এই দেখা হিমা, আমার অবিনাশ তাের জনো কেমন একটি মালা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।" বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাজিনীর হাতে দিলেন। হেমাজিনী কহিল, "এই দেখা কাকি, আমি কেমন সম্পর লক্ষ্য করিতে পারি।" বলিয়া জানলা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি-প্রকরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দ্বংখে বিস্মারে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারন্বার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, "বউমা, এই ছেলেমান্বির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়া না; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দ্বংখ পাইবে। মাথা খাও, বউমা!" আমি কহিলাম, "আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।"

পর্নদিনে বাতার প্রে হেমাপ্সিনী আমাকে জড়াইরা ধরিরা কহিল, "দিদি, আমাকে মনে রাখিস।" আমি দ্ই হাত বারুবার তাহার মুখে ব্লাইরা কহিলাম, "অন্ধ কিছু ভোলে না, বোন; আমার তো জগং নাই, আমি কেবল মন লইরাই আছি।" বলিরা তাহার মাথাটা লইরা একবার আছাল করিরা চূব্বন করিলাম। কর্কর্ করিরা তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অল্ল করিরা পড়িল।

হেমাপোনী বিদার লইলে আমার প্রথিবীটা শুক্ত হইরা গেল—সে আমার প্রাণের মধ্যে বে সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য সংগীত, বে উল্জন্ত আলো এবং বে কোমল তর্গতা আনিরাছিল তাহা চলিরা গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে,

দুই হাত বাড়াইরা দেখিলাম, কোথার আমার কী আছে! আমার ন্বামী আসিরা বিশেষ প্রফল্পতা দেখাইরা কহিলেন, "ই'হারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একট্ব কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া ষাইবে।" ধিক্, ধিক্ আমাকে। আমার জ্বন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনও ভয় করিয়াছি। আমার ন্বামী কি জানেন না? যখন আমি দুই চক্ষ্ব দিয়াছিলাম তখন আমি কি শান্তমনে আমার চিরান্থকার গ্রহণ করি নাই।

এতদিন আমার এবং আমার দ্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান স্কুল হইল। আমার দ্বামী ভূলিয়াও কথনও হেমাপিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাঁহার সম্পর্কার সংসার হইতে হেমাপিনী একেবারে ল্বত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমার রেখাপাত করে নাই। অথচ পর্যুদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার থবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন প্রকুরের মধ্যে বন্যার জ্বল যেদিন একট্ প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ভাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একট্বও যেদিন ফ্রমীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হ্দরের ম্লের মধ্য হইতে আমি আপানি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি থবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু আগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শ্বাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হ্দরে সেই-যে উন্মন্ত উন্দাম উন্জব্ধ স্ব্যুদ্বর তারাটি ক্ষণকালের জন্য উদর হইয়াছিল তাহার একট্ থবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ ত্রিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে ম্হুর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দ্বজনার মাঝখানে বাকেয় এবং বেদনার পরিপূর্ণ এই একটা নারবিতা অটলভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিল্ঞাসা করিল, "মাঠাকর্ন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশার কোথার
বাইতেছেন।" আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম
কিছ্দিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিল্লবিছিল মেঘ
আসিয়া জামতেছিল; সংহারকারী শংকর নীরব অশ্যালির ইণ্গিতে গুহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি ব্রঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, "কই, আমি তো এখনও কোনো খবর পাই নাই।" ঝি
আর-কোনো প্রশ্ন জিল্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বাদী আসিয়া কহিলেন, "দ্রে এক জায়গার আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন-দুইতিন বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি শব্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলমে, "কেন আমাকে মিখ্যা বালিতেছ।" আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "মিখ্যা কী বালিলাম।" আমি কহিলাম, "তুমি বিবাহ করিতে বাইতেছ!"

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্পিব হইরা দাঁড়াইরা রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, "একটা উন্তর দাও। বলো, হাঁ. আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।" তিনি প্রতিধননির নাার উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি বিবাহ করিতে বাইতেছি।" আমি কহিলাম, "না, তুমি বাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ বদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কী জন্য আমি শিবপ্রা করিরাছিলাম।"

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইরা রহিল। আমি মাটিতে পড়িরা ব্যামীর পা জড়াইরা ধরিয়া কহিলাম, "আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার হুটি হইরাছে, অন্য স্থাতি তোমার কিসের প্ররোজন। মাধা খাও, সত্য করিয়া বলো।"

তখন আমার স্বামী ধারে ধারে কহিলেন, "সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভর করি। তোমার অব্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিরা রাখিরাছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জ্যো নাই। তুমি আমার দেবতার ন্যার ভরানক, তোমাকে লইরা প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। বাহাকে বকিব ক্রিক্ রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইরা দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"

"আমার ব্বের ভিতরে চিরিরা দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নর্ববিবাহের বালিকা বই কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভ্র করিতে চাই, প্রাণ করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিরা আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিরা তোমার চেরে আমাকে বড়ো করিরা তুলিরো না— আমাকে স্ববিষরে তোমার পারের নীচে রাখিয়া দাও।"

আমি কী কথা বলিরাছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্ষুষ্থ সম্দু কি নিজের গর্জন নিজে শ্নিতে পার। কেবল মনে পড়ে, বলিরাছিলাম, "বাদ আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্ম-শপথ লব্দন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের প্রে হর আমি বিধবা হইব, নর হেমাপিনী বাঁচিরা থাকিবে না।" এই বলিরা আমি মুছিত হইরা পড়িরা গেলাম।

যখন আমার মুছা ভাগা হইরা গোল তখনও রাগ্রিলেকের পাখি ভাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গোছেন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুশ্ব করিয়া প্জার বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সম্থার সমরে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাশিতে লাগিল। আমি বলিলাম না বে, 'হে ঠাকুর, আমার দ্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করে।' আমি কেবল একাল্ডমনে বলিতে লাগিলাম, "ঠাকুর, আমার অদ্দেই বাহা হইবার তা স্উক, কিন্তু আমার দ্বামীকে মহাপাতক হইতে নিব্ত করে।" সমস্ত রাচি কাটিয়া গেল। তাহার পরিদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রার অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাবাণম্তির সম্মুখে পাবালম্তির মতোই বসিয়াছিলাম।

সন্ধারে সমর বাহির হইতে স্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। স্বার ভাঙিরা বখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মুছিতি হইরা পাঁড়রা আছি।

ম্ছাভণে শ্নিলাম, "দিদি!" দেখিলাম, হেমাপিনীর কোলে শ্ইরা আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার ন্তন চেলি ধস্থস্ করিরা উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রাধনা শ্নিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল। হেমাপ্সিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার আশীর্বাদ জইতে আসিয়াভি।"

প্রথম একম্ব্রুর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম, কহিলাম, "কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন! তোমার কী অপরাধ!"

হেমাপিনী তাহার স্ক্রিমণ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না আর আমি করিলেই অপরাধ?"

হেমাপোনীকে জ্বড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে-মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চ্ড়ান্ড। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাধার উপরেই পড়্ক, কিন্তু হ্দয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিন্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব। হেমাপোনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধ্লা লইল। আমি কহিলাম. "তমি চিরসাভাগ্যবতী, চিরসাখিনী হও।"

হেমাপিনী কহিল, "কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লক্ষা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।"

আমি কহিলাম, "আনো।"

কিছ্কুল পরে আমার ঘরে নৃতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সন্দেনহ প্রশন শ্রনিলাম. "ভালো আছিস, কুম্নু?"

আমি ব্রুস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পারের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দাদা!" হেমাপ্সিনী কহিল, "দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভুম্মীপতি।"

তখন সমস্ত ব্ৰিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অন্নায় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দ্ই চক্ষ্ বাহিয়া হৃহ্ম করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছ্তেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিলেন: হেমালিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘ্ম হইতেছিল না; আমি উংকণ্টিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লক্ষা এবং নৈরাশ্য তিনি কির্পেভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থিব করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতি ধীরে ম্বার ধ্রিলল। আমি চমকিরা উঠিরা বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃংপিশ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সেদিন আমি বখন নৌকার উঠিয়াছিলাম, আমার ব্বেকর মধ্যে যে কী পাধর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্থামী জানেন; বখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল. সেইসপো ভাবিতেছিলাম, বিদ ভবিয়া বাই তাহা হইলেই আমার উন্ধার হয়। মধ্রুরগঞ্জে পৌছিয়া শ্রনিলাম, তাহার প্রবিদনেই তোমার দাদার সপো হেমাজিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কী লক্ষার এবং কী আনদেদ নৌকার ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে

পারি না। এই কর্মদনে আমি নিশ্চর করিরা ব্বিরাছি, তোমাকে ছাড়িরা আমার কোনো সূখ নাই। তুমি আমার দেবী।"

আমি হাসিরা কহিলাম, "না, আমার দেবী হইরা কাজ নাই, আমি ডোমার ঘরের গ্রিহণী, আমি সামান্য নারীমন্ত।"

স্বামী কহিলেন, "আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনও অপ্রতিভ করিয়ো না।"

পর্যাদন হ্লের্ব ও শৃশ্ধধ্নিতে পাড়া মাতিরা উঠিল। হেমাপিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে, নানাপ্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল, নির্বাতনের আর সীমা রহিল না; কিল্ফু তিনি কোথার গিরাছিলেন, কী ঘটিরাছিল, কেহ তাহার লেশমান্ত উল্লেখ করিল না।

লৌৰ ১০০৫

#### সদর ও অন্দর

বিপিনকিশোর ধনীগৃহে জন্মিয়াছিলেন, সেইজন্য ধন যে পরিমাণে বায় করিতে জানিতেন তাহার অধেক পরিমাণেও উপার্জন করিতে শেখেন নাই। স্তরাং যে গৃহে জুকুম সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

স্কর স্কুমারম্তি তর্ণ ধ্বক, গানবাজনায় সিম্পহস্ত, কাঞ্চকর্মে নিরতিশয় অপট্; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশাক; জীবনধাতার পক্ষে জগলাথদেবের রথের মতো অচল; ধের্প বিপ্ল আয়োজনে চলিতে পারেন সের্প আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়বাতীত।

সোভাগ্যক্তমে রাজ্য চিত্তরঞ্জন কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্স্ হইতে বিষয় প্রাণত হইরা শখের থিয়েটার ফাঁদিবার চেন্টা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের স্ক্রম চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈয়ারি করিবার ক্রমতায় মৃশ্ধ হইয়া, তাহাকে সাদরে নিজের অনুচরপ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি-এ পাস। তাঁহার কোনোপ্রকার উচ্ছ্ত্থলতা ছিল না। বড়োমান্ধের ছেলে হইরাও নির্মিত সমরে, এমনকি, নির্দিষ্ট প্রানেই শরন ভোজন করিতেন। বিপিন্নিকশোরকে হঠাও তাঁহার নেশার মতো লাগিয়া গেল। তাঁহার গান শ্নিতে ও তাঁহার রিচত গাঁতিনাটা আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠান্ডা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া যায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাঁহাব সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্রদোবের মধ্যে কেবল ঐ বিপিন্কিশোরের প্রতি অতিশয় আসন্থি।

রানী বসন্তকুমারী স্বামীকে তজন করিয়া বলিলেন "কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছ, ওটাকে দ্রে করিতে পারিলেই আমার হাডে বাতাস লাগে।"

রাজা য্বতী স্থার ঈর্ষায় মনে-মনে একট্ খুলি হইতেন, হাসিতেন, ভাবিতেন, মেরেরা যাহাকে ভালোবাসে কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাত অনেক গুণী আছে, স্থালোকের শাদের সে কথা লেখে না। যে লোক তাহার কানে বিবাহের মল্য পড়িয়াছে সকল গুণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জনা। স্বামীর আধেষণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহা হয়; আর, স্বামীর আশ্রিতকে দ্র করিরা দিলে তাহার একমৃণ্টি অল্ল জ্যুটিবে না, এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্থালোকের এই বিবেচনাহীন পক্ষপাত দ্রণীয় হইতে পারে, কিন্তু চিন্তরঞ্জনের নিকট তাহা নিতান্ত অপ্রতিকর বোধ হইল না। এইজনা তিনি বখন-তখন বেশিমানার বিপিনের গুণগান করিয়া স্থাকৈ ধেপাইতেন ও বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা বিপিনের পক্ষে স্বিধান্তনক হয় নাই। অনতঃপ্রের বিম্খতায় তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থায় পদে-পদে কণ্টক পড়িতে লাগিল। ধনীগহের ভূত্য আগ্রিত ভদ্তলাকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিক্ল; তাহারা রানীর আক্রোশে সাহস্পাইয়া ভিতরে-ভিতরে বিপিনকে অনেকপ্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রানী একদিন প্রেটকে ভর্ণসনা করিয়া কহিলেন, "তোকে যে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কী।" সে কহিল, রাজার আদেশে বিপিনবাব্র সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া বার। রানী কহিলেন, "ইস্. বিপিনবাব্ বে ভারি নবাব দেখিতেছি।"

পরদিন হইতে প্রটে বিপিনের উচ্ছিট ফেলিয়া রাখিত; অনেকসমর তাঁহার অল্ল ঢাকিয়া রাখিত না। অনভাস্ত হস্তে বিপিন নিজের অল্লের থালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিস্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালিশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববির্ম্থ। কোনো চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইর্পে বিপিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সামা রহিল না।

এ দিকে স্ভেদ্রাহরণ গাঁতিনাট্য রিহার্শাল-শেষে প্রদত্ত। রাজবাটির অঞ্চনে তাহার অভিনর হইল। রাজা দ্বরং সাজিলেন কৃষ্ণ, বিপিন সাজিলেন অর্জন। আহা, অর্জনের বেমন কণ্ঠ তেমনি রূপ। দশাক্ষণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

রাত্রে রাজা আসিরা বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অভিনর দেখিলে।" রানী কহিলেন, "বিপিন তো বেশ অর্জুন সাজিরাছিল। বড়োঘরের ছেলের মতো তাহার চেহারা বটে, এবং গলার স্কেটিও তো দিবা!"

রাজা বলিলেন, "আর, আমার চেহারা ব্ঝি কিছ্ই নয়, গলাটাও ব্ঝি মন্দ।" রানী বলিলেন, "তোমার কথা আলাদা।" বলিয়া প্নেরায় বিপিনের অভিনরের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছাসিত ভাষার রানীর নিকট বিপিনের গ্রণান করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য রানীর মুখের এইট্কুমাত প্রশংসা শানিয়া তাঁহার মনে হইল, বিপিনটার ক্ষমতা যে পরিমাণে, অবিবেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের বেশি বাড়াইয়া থাকে। উহার চেহারাই বা কী, আর গলাই বা কী এমন। কিয়ংকাল পূর্বে তিনিও এই অবিবেচকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন; হঠাং কী কারণে তাঁহার বিবেচনাশান্তি বাডিয়া উঠিল!

পরদিন হইতে বিশিনের আহারাদির স্বাকথা হইল। বস্তকুমারী রাজাকে কহিলেন, "বিশিনকে কাছারি-ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। হাজার হউক, এক সময়ে উহার অকথা ভালো ছিল।"

রাজা কেবল সংক্ষেপে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "হাঃ '"

রানী অন্রোধ করিলেন, "খোকার অল্লপ্রাশন উপলক্ষে আর-একদিন খিরেটার দেওয়া হউক।" রাজা কথাটা কানেই তলিলেন না।

একদিন ভালো কাপড় কোঁচানো হর নাই বলিরা রাজা পট্টে চাকরকে ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, "কী করিব, রানীমার আদেশে বিপিনবাব্র বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যার।"

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ইস্, বিপিনবাব, তো ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বুলি নিজে মাজিতে পারেন না!"

বিপিন প্রনম্বিক হইরা পড়িল।

রানী রাজাকে ধরিয়া পড়িলেন, সন্ধাাবেলার তাঁহাদের সংগীতালোচনার সময় পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দার আড়ালে তিনি গান শ্নিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভালো লাগে। রাজা অনতিকাল পরেই প্রেবং অত্যন্ত নির্মিত সমরে শরন ভোজন आक्र्य क्रिलिन। गानवाबना आव हता ना।

রাজ্ঞা মধ্যাহে জমিদারি-কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল-সকাল অশ্তঃপরে গিরা দেখিলেন, রানী কী-একটা পড়িতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী পড়িতেছ।"

রানী প্রথমটা একট্ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বিপিনবাব্র একটা গানের খাতা আনাইয়া দ্টো-একটা গানের কথা ম্খস্থ করিয়া লইতেছি; হঠাং তোমার শখ মিটিয়া গিয়া আর তো গান শ্নিবার জো নাই!" বহুপ্রে শখটাকে সম্লে বিনাশ করিবার জনা রানী যে বহুবিধ চেন্টা করিয়াছিলেন, সে কথা কেহ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না।

পর্রাদন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন; কাল হইতে কী করিয়া কোথায় তাঁহার অলমনুষ্টি জুটিবে সে সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা করিলেন না।

দ্বংখ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃত্রিম অন্বরাগে আবন্ধ হইরা পড়িরাছিলে; বেতনের চেরে রাজার প্রণরটা তাঁহার কাছে অনেক বেশি দামি হইরা উঠিরাছিল। কিন্তু, কী অপরাধে বে হঠাৎ রাজার হৃদ্যতা হারাইলেন, অনেক ভাবিরাও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। এবং দীঘনিশ্বাস ফেলিরা তাঁহার প্রোতন তন্ব্রাটিতে গোলাপ পরাইরা বন্ধ্হীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইরা পড়িলেন: যাইবার সমর রাজভ্তা প্রেটকে তাঁহার শেষ সন্বল দ্বটি টাকা প্রেক্ষার দিয়া গোলেন।

আবাঢ় ১৩০৭

### উম্থার

গোরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা স্ক্রেরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাক্রথা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জনে কিঞিং অবস্থার উর্নতি করিয়াছে। বর্তদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কন্ট হইবে ভরে শ্বশূর শাশ্র্ডি স্থাকৈ তাহার বাড়িতে পাঠান নাই। গোরী বেশ-একট্ বরুস্থা হইরাই পতিগ্রে আসিরাছিল।

বোধ করি এই-সকল কারণেই পরেশ স্মেরী ব্রতী স্থাকৈ সম্পূর্ণ নিজের আয়ন্তগম্য বলিয়া বোধ করিতেন না। এবং বোধ করি সন্দিশ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।

পরেশ পশ্চিমে একটি করু শহরে ওকালতি করিতেন; খরে আন্ধীরুবজন বড়ো কেছ ছিল না, একাকিনী স্থাীর জনা তাঁহার চিন্ত উদ্বিশ্ন হইরা থাকিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন হঠাং অসমরে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিরা উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইর্প আকস্মিক অভ্যুদরের কারণ গৌরী ঠিক ব্রিতে পারিত না।

মাবে মাবে অকারণ পরেশ এক-একটা করিরা চাকর ছাড়াইরা দিতে লাগিলেন। কোনো চাকর তাঁহার আর দীর্ঘাকাল পছন্দ হর না। বিশেষত অস্থাবিধার আশব্দা করিরা বে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত তাহাকে পরেশ এক মৃহ্ত শ্বান দিতেন না। তেজাস্বনী গৌরী ইহাতে বতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইরা এক-এক সমরে অস্কৃত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেবে আন্ধ্রসম্বরণ করিতে না পারিয়া বর্থন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ নানাপ্রকার সন্দিশ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ আরুল্ড করিলেন তখন সে-সকল কথা গোরীর কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। অভিমানিনী স্বল্পভাবিদী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর নাায় অন্তরে-অন্তরে উদ্দীশ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মন্ত সন্দেহ দম্পতির মার্থখনে প্রলম্বশ্বের মতো পভিয়া উভয়কে একেবারে বিজ্ঞির করিয়া দিল।

গোরীর কাছে তাঁহার তাঁর সন্দেহ প্রকাশ পাইরা বখন একবার লক্ষা ভাঙিরা গোল তখন পরেশ স্পন্টতই প্রতিদিন পদে-পদে আশম্কা ব্যক্ত করিরা স্থার সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গোরী বতই নির্ভর অবজ্ঞা এবং ক্যাঘাতের ন্যার তীক্ষা কটাক্ষ ম্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক বেন ক্ষতিবিক্ষত করিতে লাগিল ভডই তাঁহার সংশ্রমন্ততা আরও বেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইর্প স্বামীস্থ হইতে প্রতিহত হইয়া প্রহনি। তর্ণী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক রহয়চারী প্রমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্দ্র লইল এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের বাাখ্যা শ্নিতে আরম্ভ করিল। নারীহ্দরের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম ক্বেল ভক্তি-আকারে প্রাটভূত হইয়া গ্রেদেবের পদতলে সম্পিত হইল।

পরমানন্দের সাধ্য চরিত্র সম্বন্ধে দেশে বিদেশে কাহারও মনে সংশরমাত ছিল না। সকলে তাঁহাকে প্রেল করিত। পরেশ ই'হার সম্বন্ধে মুখ ফুটিরা সংশর প্রকাশ করিতে পারিতেন না বালিরাই তাহা গুম্ভ ক্ষতের মতো ক্রমশ তাঁহার মর্মের নিকট পর্যান্ত খনন করিয়া চলিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উপ্পারিত হইয়া পড়িল। স্থার কাছে পরমানক্ষকে উল্লেখ করিয়া 'দ্ব্দিরিছ ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, "তোমার শালপ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপ্রেক বলো দেখি, সেই বকধার্মিককে তুমি মনে-মনে ভালোবাস না।'

দলিত ফণিনীর ন্যায় মৃহ্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিধ্যা স্পর্ধা স্বায়া স্বামীকে বিস্প করিয়া গোরী রুষকতে ঠাইল, "ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো!" পরেশ তংক্ষণাং ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুষ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গোল।

অসহা রোষে গৌরী কোনোমতে ম্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ নিভ্ত ঘরে জনহীন মধ্যাহে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাং অমেঘ-বাহিনী বিদক্ষেতার মতো গোরী রহমুচারীর শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

भूत्र कीश्लन, "अ की!"

শিষ্য কহিল, "গ্রেদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উম্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবারতে আমি জীবন উৎসূর্গ করিব।"

পরমানন্দ কঠোর ভংশিনা করিয়া গোরীকে গ্রে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হায় গ্রেদেব, সেদিনকার সেই অকস্মাৎ ছিম্মবিচ্ছিয় অধায়নস্ত আর কি তেমন করিয়া জোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গ্রে আসিয়া মৃক্তবার দেখিয়া স্থাকে জিল্পাসা করিলেন, "এখানে কে আসিয়াছিল।"

ন্দ্রী কহিল, "কেহ আসে নাই, আমি গ্রেদেবের গ্রে গিয়াছিলাম।"

পরেশ মহেত্তিকাল পাংশ, এবং পরক্ষণেই রক্তবর্গ হইয়া কহিলেন, "কেন গিয়াছিলে।"

গোরী কহিল, "আমার খ্রাশ।"

সেদিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্থাকৈ ঘরে রুম্ম করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে, শহরময় কংসা রটিয়া গেল।

এই-সকল কুংসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হারিচিন্তা দ্রে হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কর্ত্রবা বোধ করিলেন, অথচ উৎপীজিতকে ফেলিয়া কোনোমতেই দ্রে ষাইতে পারিলেন না। সম্ম্যাসীর এই কর্মদনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্যামীই ছানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গৌরী একদিন পত্র পাইল, "বংসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ইতিপ্রে অনেক সাধনী সাধকরমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিন্ত বিক্ষিণত হইয়া থাকে তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তার তাঁচার সেবিকাকে উম্থার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিদেদ উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্সন্ন ব্যবারে অপরায় ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের প্নকরিগতীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

গোরী প্রথানি কেশে বাধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬লে ফাল্নন

মধ্যাক্তে স্নানের প্রের্ব চুল খ্রিলবার সমর দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল, হরতো চিঠিখানি কখন বিছানার স্থালিত হইরা পড়িরাছে এবং তাহা তাহার স্বামীর হস্তগত হইরাছে। স্বামী সে পর-পাঠে ঈর্বার দৃশ্ব হইতেছে মনে করিরা গোরী মনে-মনে একপ্রকার জনালামর আনন্দ অন্ভব করিল; কিন্তু তাহার লিরোভূষণ পরখানি পাষণ্ডহস্তস্পর্শে লাছিত হইতেছে, এ কম্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রতপদে স্বামীগ্রে গেল।

দেখিল, স্বামী ভূতলে পড়িরা গোঁ গোঁ করিতেছে, মূখ দিরা ফেনা পড়িতেছে, চক্ষৃতারকা কপালে উঠিরাছে। দক্ষিণ বস্থমনুখি হইতে পত্রখান ছাড়াইরা লইরা তাড়াতাড়ি ডাক্টার ডাকিরা পাঠাইল।

ভারার আসিরা কহিল, আপোশ্লেক্সি— তখন রোগীর মৃত্যু হইরাছে।

সেইদিন মফাশ্বলে পরেশের একটি স্বর্রার মকন্দমা ছিল। সান্ত্রাসীর এতদ্রে পতন হইরাছিল বে, তিনি সেই সংবাদ লইরা গৌরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তৃত হইরাছিলেন।

সদাবিধবা গোরী বেমন বাতারন হইতে গ্রেদেবকে চোরের মতে। প্রকরিণীর তটে দেখিল, তংক্ষণাং বন্ধুচকিতের ন্যার দৃষ্টি অবনত করিল। গ্রে বে কোখা হইতে কোখার নামিরাছেন, তাহা বেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই ম্হুর্তে তাহার হ্দরে উল্ভাসিত হইরা উঠিল।

গ্রেডাকিলেন, "গৌরী!"

গৌরী কহিল, "আসিতেছি, গ্রের্দেব।"

মৃত্যুসংবাদ পাইরা পরেশের কথ্যের বধন সংকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল, গোরীর মৃতদেহ স্বামীর পাশ্বে শরান। সে বিষ খাইরা মরিরাছে। আধ্নিক কালে এই আণ্চর্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতামাহাজ্যে সকলে স্তাম্ভিত হইরা গেল।

প্রাবশ ১০০৭

# **प**ूर्व्सम्थ

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।
আমি পাড়াগেরে নেটিভ ডাক্টার, পর্বালসের খানার সম্মুখে আমার বাড়ি।
বমরাজের সহিত আমার বে পরিমাণ আনুগতা ছিল দারোগাবাব্দের সহিত তাহা
অপেক্ষা কম ছিল না, স্তরাং নর এবং নারায়ণের ম্বারা মানুষের যত বিবিধরকমের
পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার স্গোচর ছিল। যেমন মণির ম্বারা বলয়ের এবং
বলয়ের ম্বারা মণির শোভা বৃন্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যম্থতায় দারোগার এবং
দারোগার মধ্যম্থতায় আমার উত্তরোত্তর আধিক শ্রীবৃন্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোঁগা ললিত চক্তবতীরে সংশ্যে আমার একট্ বিশেষ বন্ধত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া ভূলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে ন্তন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলংনই বার্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বর্ষাত্রীর দলে বাহির-বাড়িতে মিন্টায় খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বরস বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেরেটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইরাছি। সেই কমটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শৃভকমের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমনসময় তুলসীপাড়ার ছরিনাথ মজনুমদার আসিরা আমার পায়ে ধরিরা কাঁদিরা পাড়ল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাং মারা গিয়াছে, শত্পক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিরা দারোগার কাছে বেনামি পত লিখিয়াছে। এক্ষণে প্রিলস তাহার মৃতদেহ লইরা টানাটানি করিতে উদাত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইরাছে। আমি ডাক্টারও বটে, দারোগার বন্ধ্ব বটে, কোনোমতে উম্থার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনও সদর কখনও খিড়াকি -দরজা দিরা অনাহতে আসিরা উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িরা বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গ্রহতর।" দ্টো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্ররোগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ ছরিনাথ শিশ্বে মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহ্লা, কন্যার অন্ত্যেন্টি-সংকারের সন্যোগ করিতে ছরিনাথ ব্যুত্র হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী কর্ণ স্বরে আসিয়া চ্চিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ ব্জো তোমার পারে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাদিতেছিল।"

আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সংপাতে কন্যাদানের পথ স্থেশসত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইরা গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আরোজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গ্রিশী নাই, প্রতিবেশীরা দরা করিরা আমাকে সাহাব্য করিতে আসিল। সর্বস্বাসত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্র খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হল্বদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠার ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেন্টার পর নিম্ফল ঔবধের শিশিগব্দা ভূতলে ফেলিয়া ছ্বিটয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো, দাদা, এই পাষ-ডকে মাপ করো। আমার একমাত কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশবাসত হইয়া কহিল, "ডাক্তারবাব্যু, করেন কী, করেন কী। **আপনার** কাছে আমি চিরঋণী, আমার পারে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীংকার করিয়া বলিলাম, "ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দশ্ড লইতেছি; ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করনে।"

বিলয়া হরিনাথের চটিজন্তা খ্রিলয়া লইরা নিজের মাথার মারিতে লাগিলাম; বৃন্ধ বাসতসমস্ত হইরা আমার হাত হইতে জনুতা কাড়িয়া লইল।

পর্যদন দশটা-বেলার গারে-হল্পের হরিদ্রাচিক্ত লইরা শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদার গ্রহণ করিল।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাব্ কহিলেন, "ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিরা ফেলো। দেখাশনুনার তো একজন লোক চাই?"

মান্বের মর্মাণিতক দৃঃখশোকের প্রতি এর্প নিষ্ঠার অপ্রমা শরতানকেও শোভা পায় না। কিন্তু, নানা ঘটনার দারোগার কাছে এমন মন্ব্যুদ্ধের পরিচর দিরাছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধা্ম সেই দিন যেন আমাকে চাব্ক মারিরা অপমান করিল।

হ্দর বতই ব্যথিত থাক্, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষ্যার আহার, পরিধানের বন্দ্র, এমনকি, চুলার কাষ্ঠ এবং জ্বতার ফিতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নির্মান্ত সংগ্রহ করিরা ফিরিতে হয়।

কান্তের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই কর্ণ কপ্তের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, "বাবা, ঐ ব্যুড়া তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাদিতোছল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের বায়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দ্বধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার কথকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উন্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যশোকের দ্বংসহ বেদনার নির্জন সন্ধার এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহুদরা মেরেটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠার দ্বেকমে পরলোকে কোনোমতেই শাল্তি পাইতেছে না। সে বেন ব্যথিত হইরা কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, "বাবা, কেন এমল করিলে।"

কিছুদিন এমান হইরাছিল, গারবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জনা তাগিদ করিতে

পারিতাম না। কোনো ছোটো মেরের ব্যামো হইলে মনে হইত, আমার শশীই বেন পক্ষীর সমুহত রুম্পা বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন প্রো বর্ষার পক্ষী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গ্রের অধ্যনপার্শব দিরা নোকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাতি হইতে ব্লিট শ্রু হইরাছে, এখনও বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাব্দের পান্সির মাঝি সামান্য বিশ্বটাক সহা করিতে না পারিয়া উত্থত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপ্রে এর্প দ্রেগি যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার প্রাতন ছাতাটি খ্লিয়া দেখিত, তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না এবং একটি বাগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও ব্লিটর ছটি হইতে সয়ে আছারক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারন্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শ্না নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় ম্খখনি স্মরণ করিয়া একট্খানি বিলন্থ হইতেছিল। তাহার র্ম্ম শয়নঘরটার দিকে তাহাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দ্বংথকে কিছ্বই মনে করে না তাহার স্থের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শ্না ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া ব্কের মধ্যে হ্ হ্ করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর শ্বনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সন্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকার উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপনি পরিয়া ব্লিউতে ভিজিতেছে। আমি জিল্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শ্নিলাম, গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট্ করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দ্রেগ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত গাত্রবন্দ্র খ্লিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিক্ মাঝি নৌকা ছাডিয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও সেই লোকটা ব্বের কাছে হাত পা গ্রটাইয়া বসিয়া বিসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাব্র দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অমের এক অংশ পাঠাইরা দিলাম। সে তাহা ছাইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে প্নর্বার বাহির হইলাম। সম্পার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনও লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাছের আর্দ্র পিচ্চল প্থিবীটা স্বশ্নের মতো। বারুবার প্রশ্নের স্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, টাকৈ কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতাস্তই পরিব, তাহার কিছু নাই। কন্সেটবল বলিয়া গেছে, "থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"

এখন দৃশ্য প্রেও অনেকবার দেখিরাছি, কখনও কিছুই মনে হর নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর কর্ণালদ্গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জন্তিরা বাজিরা উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাকাহীন চাবার অপরিমের দৃঃখ আমার বৃক্তের পাঁজরগ্রেলাকে বেন ঠেলিরা উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাব্ বেতের মোড়ার বাসরা আরামে গ্রুড়গর্ড়ি টানিতেছিলেন। তাঁহার কন্যাদারগ্রন্থ আত্মার মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্ক করিরাই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিরাছেন; তিনি মাদ্রের উপর বাসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চাংকার করিয়া বাললাম, "আপনারা মান্ব না গিশাচ?" বালিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা কনাং করিয়া তাহার সম্মুখে ফোলিয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, বখন মরিবেন সপো লইয়া বাইবেন: এখন এই লোকটাকে ছাটি দিন, ও কন্যার সংকার করিয়া আসুক।"

বহ<sub>ন</sub> উৎপর্ণীড়তের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ভারারের বে প্রণর বাড়ির। উঠিয়াছিল, তাহা এই কড়ে ভূমিসাং হইরা গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পারে ধরিরাছি, তাঁহার মহদাশরতার উল্লেখ করিরা অনেক স্তৃতি এবং নিজের বৃশ্বিভংশ লইরা অনেক আছবিকার প্ররোগ করিরাছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

ভার ১০০৭

#### ফেল

লেজা এবং মন্ডা, রাহ্ন এবং কেতু, পরুস্পরের সঙ্গো আড়াআড়ি করিলে ষেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার-বংশ দ্বই খণ্ডে প্থক হইয়া প্রকাণ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারও মনুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, এক-বর্মাস, এক ইম্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিম্বেষ ও রেষার্মোষতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকা।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশ্না ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসম্জা সম্বন্ধে ছেলের স্বাপ্রকার শুখ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুল-বইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যানত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যনত ফিট্ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সংগা দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুলাপির বরফ, লাঠিম ও মার্বলগ্নিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে-মনে পরাভব অন্ভব করিয়া নালন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা বদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সের্প স্যোগ ঘটিবার প্রে ইতিমধ্যে নন্দ বংসরে বংসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহেতে বাড়ি আসিরা ইম্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইম্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মান্টার রাখিলেন, ঘ্মের সময় হইতে একঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি-এ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্ট্রান্স্-ক্লাসে জাতিকলের ইম্বেরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমনসময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বংসর মেয়াদ খাটিয়া এন্ট্রাল্স্-ক্রাস হইতে তাহার মর্ছি হইল এবং স্বাধীন নলিন আর্টি, বোতাম, ঘড়ির চেনে আদ্যোপাল্ত ঝক্মক্ করিয়া নল্দকে নির্তিশর নিশ্প্রভ করিয়া দিবার চেন্টা করিতে লাগিল। এন্ট্রাল্স্-ফেলের জর্ডি চৌঘ্ডি, বি-এ-পাসের এক-ঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিস্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ওয়েলায়-ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দর বিবাহের জন্য পারীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে বাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জন্ত্রি এবং তাহার স্থাীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সবচেরে ভালোর জন্য বাহার আকাশ্দা, অনেক ভালো তাহাকে পরিস্তাাগ করিতে হর। কাছাকাছি কোনো মেরেকেই নিলন পছন্দ করিরা খতম করিতে সাহস করিল না. পাছে আরও ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারও ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলাপিন্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালির এক পরমা-সন্দারী মেরে আছে। কাছের সন্দারীর চেয়ে দ্রের সন্দারীকে বোঁশ লোভনীর র্বালয়া মনে হয়। নালন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতার আনানো হইল। কন্যাটি সন্দারী বটে। নালন কহিল, "যিনি যাই কর্ন, ফস্ করিয়া রাওলাপিন্ড ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অল্ডত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেরে তো আমরা প্রেই দেখিয়াছিলাম, পছল্ল হয় নাই বলিয়া সন্বর্ধ করি নাই।"

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার স্থির, পানপত্রের আরোজন হইতেছে, এমনসময় একদিন প্রাতে দেখা গেল, ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র খালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, "দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।"

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধরে জন্য পানপত্র বাইতেছে।

নলিন তংক্ষণাং গ্রেড়গর্জি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "খবর নিতে হচ্ছে তো।"

তংক্ষণাং গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্ছড় শব্দে দ্তে ছ্টিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কলকাতার মেরে, কিন্তু খাসা মেরে।"

নলিনের বুক দমিয়া গেল; কহিল, "বল কী হে!"

হাজরা কেবলমাত কহিল, "খাসা মেরে।"

নলিন বলিল, "এ তো দেখতে হছে!"

পারিষদ বলিল, "সে আর শস্তুটা কী।" বলিয়া ভর্জনী ও অপ্যুষ্ঠে একটা কাম্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

স্বোগ করির। নলিন মেরে দেখিল। যতই মনে হইল, এ মেরে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইরা গেছে, ততই বোধ হইতে লাগিল, মেরেটি রাওলিপিডজার চেরে ভালো দেখিতে। স্বিধাপনীড়িত হইরা নলিন পারিষদকে জিল্ঞাসা করিল, "কেমন ঠেকছে হে।"

शक्ता करिन, "आस्त्र, आभाष्मत्र कार्य का छात्नारे केक्छ।"

नीनन कीरन, "সে ভালো कि এ ভালো।"

शक्ता विनन, "এই ভाলा।"

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পদ্মব তাহার চেরে আরও একট্ বেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একট্ যেন বেশি ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একট্ যেন হলদে আভার সোনা মিশাইরাছে। ইহাকে তো হাডছাড়া করা বার না।

নলিন বিমর্যভাবে চিত হইরা গ্রুগর্ম্য টানিতে টানিতে কহিল, "ওহে হাজরা. কী করা বার বলো তো।"

হাজরা বলিল, "মহারাজ, শন্তটা কী।" বলিয়া প্রেশ্চ অপ্রতেওঁ তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা ষখন সভাই সশব্দে বাঞ্চিয়া উঠিল তখন বধোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তোমার কন্যার সহিত আমার প্রেরে বদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও একগন্থ অধিক করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্বমার না করিয়া নালন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শা্ভলন্দে শা্ভ-বিবাহ সম্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বিলল, "বি-এ পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা! এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাব্ ফেল।"

অনতিকাল পরেই নবগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে-ছল্মে।

নিলন কহিল, "ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।"

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাতীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলাপিশ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নালন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির বড়োবাব্ব আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পারীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জাের রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কাট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষ্দুদ্র সংশয় তাঁক্ষা ন্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, "আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল। শেষকালে নন্দর কপালে জ্বটিল!" ক্ষ্মুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জােঁকের মতাে বড়াে হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠন্বরও মােটা হইল। সে বলিল, "এখন আর কােনােমতেই ইহাকে পাওয়া ষাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভালাে। ভারি ঠিকয়াছ।"

অন্তঃপ্রের নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার দ্বীর ছোটোখাটো সমস্ত খ্রেড মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, দ্বীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলাপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নালন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। "বাহবা, অপর্প র্পমাধ্রী। এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠোলয়াছি, আমি এতবড়ো গাধা।"

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জনালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জন্ডিতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নালন শন্ইয়া পড়িয়া গন্ডগন্ডি হইতে বংসামান্য সান্ধনা আকর্ষণের নিচ্ছল চেন্টা করিতেছে এমনসময় হাজরা প্রসল্লবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

नीनन र्शीकन, "मरत्रायान!"

হাজরা তটম্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাব, হাজ্বরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "অব্হি ইস্কো কান পকড়্কে বাহার নিকাল দো।"

আধ্বন ১৩০৭

### भ, छम, षि

কান্তিচন্দ্রের বরস অলপ, তথাপি স্থাবিরোগের পর ন্বিতীর স্থার অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশ্পক্ষী-শিকারেই মনোনিবেশ করিরাছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘ্ধ শরীর, তীক্ষা দ্ভিট, অব্যর্থ লক্ষা, সাজসন্জার পশ্চিমদেশীর মতো; সপ্যে সপ্যে কুস্তিগর হীরা সিং, ছক্তনলাল, এবং গাইরে বাজিরে খাঁসাহেব, মিঞাসাহেব অনেক ফিরিরা থাকে; অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।

দ্বইচারিজন শিকারী বন্ধ্বান্ধব লইয়া অন্তানের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিখির বিলের ধারে শিকার করিতে গিরাছেন। নদীতে দ্বটি বড়ো বোটে তাঁহাদের বাস, আরও গোটা-তিনচার নৌকার চাকরবাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বিসয়া আছে। গ্রামবধ্দের জল তোলা, দনান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দ্রকের আওয়াজে জলস্থল কম্পুমান, সন্ধ্যাবেলায় ওস্তাদি গলার তানকর্তবে প্রস্তীর নিদ্যাতন্দ্র তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দক্রের চোগু স্বত্নে ন্বহন্তে পরিক্ষার করিতেছেন, এমনসমর অনতিদ্রে হাঁসের ডাক শ্রনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দ্ই হাতে দ্ইটি তর্ণ হাঁস বক্ষে চাপিরা ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোটো, প্রায় স্রোতহীন, নানাজাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দ্ইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া, একেবারে আয়ত্তের বাহিরে না বায় এইভাবে, গ্রন্তসতর্ক নেতে তাহাদের আগলাইবার চেন্টা করিতেছে। এট্কু ব্ঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া বাইত, কিন্তু সন্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্টাততে রাখিয়া বাইতে পারিতেছে না।

মেরেটির সৌন্দর্য নিরতিশর নবীন, কেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিরা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বরস ঠিক করা শস্তু। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুর্খটি এমন কাঁচা বে, সংসার কোথাও কেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে বে বৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনও নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পেণছে নাই।

কাশ্চিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দক্ সাফ করার ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিরা গেল। এমন জারগার এমন মুখ দেখিবেন বালিরা কখনও আশা করেন নাই। অথচ, রাজার অন্তঃপ্রের চেরে এই জারগাতেই এই মুখখানি মানাইরাছিল। সোনার ফ্লেদানির চেরে গাছেই ফ্লেকে সাজে। সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌপ্রেনদিতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কাশ্চিচন্দ্রের মুখ চক্ষে আশ্বিনের আসল্ল আগমনীর একটি আনন্দক্ষবি আকিরা দিল। মন্দাকিনীতীরে তর্ণ পার্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশ্ব বক্ষেলইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভূলিরাছেন।

এমনসমর হঠাৎ মেরেটি ভীতন্রত হইরা কাঁদো-কাঁদো মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস দ্টিকে বুকে তুলিরা লইরা অব্যক্ত আর্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিরা চলিল। কাল্ডিচন্দ্র কারণসন্থানে বাহিরে আসিরা দেখিলেন, তাঁহার একটি রাসক পারিষদ কোঁতুক করিরা বালিকাকে ভর দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দত্ব লক্ষ্য করিতেছে। ক্যালিতচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দত্বক কাড়িয়া লইরা হঠাৎ তাহার গালে সশক্ষে প্রকাশ্ত একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রসভগ্য হইরা লোকটা সেইখানে ধপ্ করিরা বসিরা পড়িল। কান্তি প্নেরার কামরার আসিয়া বন্দকে সাফ করিতে লাগিলেন।

সেইদিন বেলা প্রহর-তিনেকের সময় গ্রামপথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজ্বন বন্দকের আওয়াজ করিয়া দিল। কিছু দুরে বাঁশঝাড়ের উপর হইতে কী-একটা পাখি আহত হইয়া ঘ্রিতে ছ্রিতে ভিতরের দিকে পড়িয়া গেল।

কোত্হলী কান্তিচন্দ্র পাখির সন্ধানে ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি সচ্ছল গ্হস্থঘর, প্রাঞ্গলে সারি সারি ধানের গোলা। পরিচ্ছর বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছতলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেরেটি একটি আহত বৃষ্ বৃকের কাছে তুলিয়া উচ্ছনিসত হইয়া কাদিতেছে এবং গামলার জলে অঞ্চল ভিজাইয়া পাখির চন্দ্রপ্টের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দৃই পা তুলিয়া উধর্মন্থে ঘ্যুটির প্রতি উৎস্ক দৃন্টিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাগে তর্জনী-আঘাত করিয়া লৃত্থ জন্তুর আতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পল্লীর নিস্তব্ধ মধ্যাকে একটি গৃহস্থপ্রাজ্ঞানের সচ্চল শান্তির মধ্যে এই কর্নচ্ছবি এক মৃহ্তেই কান্তিচন্দ্রের হৃদরের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্লব গাছটির
ছারা ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদ্রে আহারপরিত্পত
পরিপুন্ট গাভী আলস্যে মাটিতে বসিয়া শ্জা ও প্ছে -আন্দোলনে পিঠের মাছি
তাড়াইতেছে; মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্ফিস্কথার মতো ন্তন উত্তরবাতাসে
খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে বাহাকে বনশ্রীর
মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাকে নিস্তব্ধ গোষ্ঠপ্রাঞ্গণচ্ছায়ার তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দত্ক-হস্তে হঠাং এই ব্যথিত বালিকার সম্মুখে আসিরা অত্যন্ত কুণিত হইরা পড়িলেন। মনে হইল, 'ষেন বমালস্খ চোর ধরা পড়িলাম।' 'পাখিটি যে আমার গ্রিলতে আহত হয় নাই' কোনোপ্রকারে এই কৈফিয়তট্কু দিতে ইচ্ছা হইল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন. এমনসময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল, "সুধা।" বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল, "সুধা।" তখন সে তাড়াতাড়ি পাখিটি লইয়া কুটিরম্ধে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন. নামটি উপব্রু বটে। সুধা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দ্রক রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কৃটিরের খারে আসিয়া উপন্থিত হইলেন! দেখিলেন, একটি প্রোচ্বয়ন্দ্রক ম্বিভিডম্খ শানত-ম্তি রাহম্বল দাওয়ায় বসিয়া হরিভিত্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভাত্তমন্ভিত তাঁহার ম্থের স্বগভাঁর ন্নিশ্ব প্রশানত ভাবেব সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র ম্থের সাদৃশ্য অন্তব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটি জল পাইতে পারি কি।"

রাহারণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভার্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে গৈতলের রেকাবিতে করেকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির সন্মুখে রাখিলেন।

কাল্ডি জল খাইলে পর রাহা্রণ তাঁহার পরিচর লইলেন। কাল্ডি পরিচর দিরা কহিলেন, "ঠাকুর, আপনার বদি কোনো উপকার করিতে পারি তো কৃতার্থ হই।"

নবীন বাঁড়ালেজ কহিলেন, "বাবা, আমার আর কী উপকার করিবে। তবে সুখা বাঁলয়া আমার একটি কন্যা আছে, তাহার বরস হইতে চাঁলল, তাহাকে একটি সংপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মাজিলাভ করি। কাছে কোখাও ভালো ছেলে দেখি না, দারে সম্খান করিবার মতো সামর্থাও নাই; ঘরে গোপীনাথের বিশ্রহ আছে, তাঁহাকে ফেলিয়া কোখাও বাই নাই।"

কান্তি কহিলেন, "আপনি নৌকার আমার সহিত সাক্ষাং করিলে পাত সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

এ দিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যারের কন্যা স্থোর কথা বাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন লক্ষ্মীন্বভাবা কন্যা আর হয় না।

পর্যাদন নবীন বোটে উপান্ধিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিণ্ঠ হইরা প্রণাম করিলেন এবং জ্বানাইলেন, তিনিই ব্রাহারণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ্রক আছেন। ব্রাহারণ এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে রুখকণ্ঠে কিছ্কেল কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, কিছ্র-একটা শ্রম হইরাছে। কহিলেন, "আমার কন্যাকে ভূমি বিবাহ করিবে?"

কান্তি কহিলেন, "আপনার বাদ সন্মতি থাকে, আমি প্রস্তৃত আছি।" নবীন আবার জিল্ঞাসা করিলেন, "স্থাকে?"— উত্তরে স্থানিলেন, "হাঁ।" নবীন স্থিরভাবে কহিলেন, "তা দেখাশোনা—"

কাল্ডি, ঝেন দেখেন নাই, ভান করিয়া কহিলেন, "সেই একেবারে শতুভদ্ভির সময়।"

নবীন গশাদকণ্ঠে কহিলেন, "আমার স্থা বড়ো স্থালা মেরে, রাধাবাড়া ঘর-কমার কাজে অম্বিতীয়। তুমি বেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইরাছ তেমনি আশীর্বাদ করি, আমার স্থা পতিরতা সতীলক্ষ্মী হইরা চিরকাল তোমার মধ্যল কর্ক। কখনও মৃহ্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘট্ক।"

কান্তি আর বিশম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইরা গেল। পাড়ার মজ্মদারদের প্রাতন কোঠাবাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দিষ্ট হইরাছে। বর হাতি চড়িরা মশাল জনালাইরা বাজনা বাজাইরা বখাসমরে আসিরা উপস্থিত।

শ্বভদ্শির সমর বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপর-পরা চন্দন-চার্চত স্থাকে ভালো করিয়া বেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হ্দরের আনন্দে চোখে বেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারি ঠান্দিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেরের ঘোমটা খোলাইয়া দিলেন তখন কাশ্তি হঠাং চমকিয়া উঠিলেন।

এ তো সেই মেরে নর! হঠাৎ ব্বেকের কাছ হইতে একটা কালো বন্ধু উঠিরা তাঁহার মস্তিক্ষকে বেন আঘাত করিল, মৃহ্তে বাসরন্বরের সমস্ত প্রদীপ বেন অন্ধকার হইরা গোল এবং সেই অন্ধকারস্কাবনে নববধ্র মুখখানিকেও বেন কালিমানিস্ত করিরা দিল।

কাল্ডিচন্দ্র ন্বিতীরবার বিবাহ করিবেন না বলিরা মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন;

সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অভ্যুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙিয়া দিল! কত ভালো ভালো বিবাহের প্রশতাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয়বন্ধবাশ্বদের সাননের অন্বরোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চকুট্-ন্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, র্পখ্যাতির মোহ, সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন্-এক অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এতবড়ো বিভূত্বনা, লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কী করিয়া।

শ্বশ্বের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেরে দেখাইরা আর-এক মেরের সহিত আমার বিবাহ দিল। কিন্তু ভাবিরা দেখিলেন, নবীন তো তাঁহাকে বিবাহের প্রে কন্যা দেখাইতে চান নাই এমন নর, তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। ব্রিম্বর দোষে যে এতবড়ো ঠকাটা ঠিকয়াছেন সে লন্জার কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ না করাই প্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ ষেন গিলিলেন কিন্তু মুখের তারটা বিগড়াইয়া গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্বাঞ্য জুর্নিতে লাগিল।

এমনসময় হঠাং তাঁহার পার্শ্ববির্তানী বধ্ অব্যক্ত ভাঁত স্বরে চমকিরা উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোসের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেরেটি শশকশিশ্র অন্সরণ-প্রেক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐ রে, পার্গাল আসিয়াছে" বালয়া সকলে তাহাকে চলিয়া ষাইতে ইপ্গিত করিল। সে ভ্রক্ষেপমান্ত না করিয়া ঠিক বরকনার সম্মুখে বিসয়া শিশ্র মতো কোত্রলে কী হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোনো দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেন্টা করিলে বর বান্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, থাক্-না, বস্ক।"

মেরেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

म উखत ना पित्रा पर्निट नागिन।

चत्रम् अभागे शामिया डेठिन।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাঁসদুটি কতবড়ো হইল।"

অসংকোচে মেরেটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবৃদ্ধি কান্তি সাহসপ্র ক আবার জ্লিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই খ্রু আরাম হইরাছে তো?" কোনো ফল পাইলেন না। মেরেরা এমনভাবে হাসিতে লাগিল বেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশন করিয়া খবর পাইলেন, মেরেটি কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশ্পেকীর প্রিরসজ্গিনী। সেদিন সে বে স্থা ডাক শ্নিনরা উঠিয়া খরে গিয়াছিল সে তাঁহার অনুমানমার, তাহার আর-কোনো কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে-মনে চমকিয়া উঠিলেন। বাহা হইতে বঞ্চিত হইরা প্রথিবীতে তাঁহার কোনো স্থাছল না, শ্ভদৈবক্তমে তাহার নিকট হইতে পরিৱাণ পাইরা নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, 'বিদ এই মেরেটির বাপের কাছে বাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা-অন্সারে কন্যাটিকে কোনোমতে আমার হাতে সমর্পণ করিরা নিক্ষতি লাভের চেন্টা করিত।'

যতক্ষণ আয়য়চাত এই মেরেটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল ততক্ষণ নিজের বধ্টি সন্বশ্বে একেবারে অব্ধ হইরাছিলেন। নিকটেই আর কোধাও কিছু সাক্ষনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শ্রনিলেন মেরেটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত ক্ষণতের উপর হইতে একটা কালো পর্দা ছিল হইয়া পড়িয়া গেল। দ্রের আশা দ্র হইয়া নিকটের জিনিসগ্লি প্রতাক্ষ হইয়া উঠিল। স্গভীর পরিত্রাপের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লক্ষাবনত বধ্র মনুখের দিকে কোনো-এক স্বোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে বথার্থ শৃভদ্ভি ইইল। চমচক্র অক্তরালবতা মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছারিত হইয়া একটিমাল কোমল স্কুমার মনুখের উপরে প্রতিফলিত হইল; কান্তি দেখিলেন, একটি দিন্ধ শ্রী, একটি শাক্ত লাবলা মনুখানি মন্ডিত। ব্রিজনেন, নবীনের আলীবাদ সার্থক হইবে।

আশ্বিন ১০০৭

#### যভ্তেশ্বরের যভ্ত

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপ-ব্যাঙ্ক-বাদ্দের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবস্পীতা লইয়া কাল্যাপন করিতেছেন।

এগারো বংসর পূর্বে তাঁহার মেরেটি যখন জন্মিরাছিল তখন বংশের সোভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলার আসিরা ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিরা মেরের নাম রাখিরাছিলেন কমলা। ভাবিরাছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চণ্ডলা লক্ষ্মীকে কন্যার্পে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফান্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেরেটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো স্ন্দরী মেয়ে।

মেরেটির বিবাহ সম্বন্ধে যজেশ্বরের যে থ্ব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সংপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তৃত ছিলেন। কিস্তৃ তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বাসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প-কিছ্ সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্তাধ্যয়নগ্রাঞ্চত শাস্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া বজ্ঞেশ্বর পাত্রসন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আত্মীর-**উকিলের** বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্রেল ছিলেন জমিদার গোরস্ক্রের চৌধ্রী। তাঁহার একমার প্র বিভৃতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতার কালেজে পড়াশ্না করিত। ছেলেটি কথন যে মেরেটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজ্ঞাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেনরের ব্রিধনার সাধ্য ছিল না। তাই বিভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দ্রাশা স্থান পার নাই। নিরীহ যজ্ঞেনরের অন্প আশা, অন্প সাহস; বিভৃতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যক্তে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাও<mark>রা গেছে। তাহার ব্যশ্বিস্থি</mark>না থাক্ বিষয়-আশ্ব আছে। পাস একটিও দের নাই বটে কিন্তু কালে**র্টারতে ৩২৭৫**, টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেরেটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিন্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গোল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শর্নালেন। যজেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদাত হইলেন। কিন্তু ক্ষ্থার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছ্ খাইল না। কাহারও সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চালিয়া গোল।

সেইদিনই সম্ব্যাবেলায় উকিলবাব বিভূতির কাছ হইতে এক পর পাইলেন। মর্মাটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসূক।

উকিল ভাবিলেন, "এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গৌরসুন্দরবাব, ভাবিবেন,

আমিই আমার আন্দ্রীরকন্যার সহিত তাহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।"

অত্যন্ত ব্যান্ত হইরা তিনি বজ্জেন্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং প্রেছি পার্চটর সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবতী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশনা ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শনিরা রাগে বিভূতির জেদ চার গ্রেণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আরোজন উদ্যোগ চলিতেছে এমনসময় একদিন বজ্জেবরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। বজ্জেবর বাসত হইয়া কহিলেন, "এসো, বাবা, এসো।" কিন্তু কোথার বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোল্লা কোথায়।

বিভৃতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জাঠাইমা তাহার রজতাগিরিনিভ গৌর পূ্ট দেহটি দেখিয়া মূল্ধ হইলেন। যজেশ্বরকে ভাকিয়া কাহলেন, "এই ছেলেটির সংশ্য আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।"

ভীর্ বজেশ্বর বিস্ফারিতনেতে কহিলেন, "সে কি হর!"

জ্যাঠাইমা কহিলেন, "কেন হইবে না। চেন্টা করিলেই হয়।" এই বালিয়া তিনি বাধানপাড়ার গোয়ালাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও ক্লীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নিমাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলক্ষে সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিপেন। বজেশ্বর আনক্ষে ব্যাকুল হইয়া জাঠাইমাকে স্কাংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শাশত মুখে কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, বাপ্, কিন্তু তুমি একট্ ঠাণ্ডা হও।" তাহার পক্ষে এটা কিছ্ই আশাতীত হয় নাই। বাদ কমলার জন্য এক দিক হইতে কাব্লের আমীর ও অন্য দিক হইতে চানের সম্লাট তাহার স্বারম্থ হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নন্ট না হয়।"

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরস্কর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে-মনে বিশেষ থাতির করিতেন। তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে স্থিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দ্র করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমার প্রাণাধিক প্র ধেন বাপকে মনে-মনে ধিকার না দের, বেন অশিক্ষিত বাপের জনা ডাহাকে লাক্ষিত না হইতে হয়, এ চেন্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তব্ বধন শ্নিলেন, বিভূতি দরিদ্রকনাকে বিবাহ করিতে উদাত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতাশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন গৌরস্ক্ষর কিঞিং শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লাইয়া কহিলেন, "আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। তা মনে করিয়া না। নিজের ছেলেকে লাইয়া বেহাইয়ের সপেদ দরদদত্র করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটোলোক নই। কিন্তু বড়োঘরের মেয়ে চাই।"

বিভূতিভূষণ ব্ৰাইয়া দিলেন বজেশ্বর সন্তাশ্তবংশীর, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গোরস্কর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে-মনে বজেন্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবাতা চলিতে লাগিল। আর-সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথার তাহা লইরা কিছ্বতেই নিন্পত্তি হর না। গৌরস্নদর এক ছেলের বিবাহে খ্ব ধ্মধাম করিতে চান, কিন্তু ব্ডাশিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধ্মধাম বার্থ হইরা ষাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শ্রনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কালা জ্রাজ্রা দিলেন। তাহাদেরও তো এক সময় স্বাদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিম্থ হইয়াছেন বালিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্চাল দিতে হইবে পিতৃপ্র্বেষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহপ্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত স্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেন্টায় কন্যাগ্রহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গৌরস্কুর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরও চটিয়া গেলেন। সকলেই স্পির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদন্থ করিতে হইবে। বরষার ষাহা জ্যোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরস্কুর্মর ছেলের কোনো প্রামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজেশ্বর তাহার স্কুপাবশিশ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নতেন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দ্বি প্রভৃতি আনাইয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন প্রিজর বলে স্বস্হেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ প্রসাটি পর্বস্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমনসময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুইদিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্বোগ আরম্ভ হইল। ঝড় বদি-বা থামে তো বৃষ্টি থামে না. কিছুক্ষেপের জন্য বদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার ম্বিগ্ণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ পাঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরস্কার পূর্ব হইতেই গ্রিটকতক হাতি ও পাল্**কি ল্টেশনে হাজির** রাখিরাছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজেশ্বর ছইওরালা গোর**র গাড়ির জো**গাড় করিতে লাগিলেন। দ্বিদিনে গাড়োরানরা নড়িতে চার না, হাতে পারে ধরিরা ন্থিগণে মূল্য কব্ল করিয়া যজেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরবাতের মধ্যে বাহাদিশকে গোর্র গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিরা আগনুন হ**ইল**।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া বার, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনও বৃল্টির বিরাম নাই। বরবাগ্রগণ ভিজিয়া, কাদা মাখিয়া. বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে-মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য বজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃল্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকতার কৃটিরে আসিরা পেশীছলেন। অভাবনীর লোকসমাগম দেখিরা গৃহস্বামীর ব্ক দমিরা গেল। ব্যাকৃল বজেশ্বর কাহাকে কোথার বসাইবেন ভাবিরা পান না, কপালে করাঘাত করিরা কেবলই বলিতে থাকেন, "বড়ো কণ্ট দিলাম. বড়ো কণ্ট দিলাম।" বে আটচালা বানাইরাছিলেন ভাহার চারি দিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাধ মাসে যে এমন প্রাবশধারা বহিবে তাহা তিনি স্বশ্বেও আশক্ষা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজেশ্বেরকে সাহাযা করিতে উপস্থিত হইরাছিল; সংকীর্ণ প্রানকে তাহারা আরও সংকীর্ণ করিরা তুলিল এবং ব্লিউর কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইরা একটা সম্দ্রমন্থনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পালীব্ল্ধগণ ধনী অতিথিদের সন্মাননার উপব্তে উপার না দেখিরা যাহাকে-তাহাকে ক্রমাগতই জোড়হুন্তে বিনর করিরা বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অল্ডঃপুরে লইরা গেল তখন ক্রুম্থ বরষাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইরাছে, আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিরা বজ্ঞেন্বর গলার কাপড় দিরা সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমত বাহা-কিছ্ আরোজন করিরাছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।"

দ্রবাসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক-বা ভশ্নপ্রার পাকশালার পালিরা গ্রিলরা উনান নিবিয়া একাকার হইরা গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে ব্যুদাশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরস্বদর যজেশ্বরের দ্র্গভিতে খ্লি হইলেন। কহিলেন, "এতগ্লো মান্যকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতে হইবে।"

বরবারগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাপ্যামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা স্টেশনে গিয়া টেন ধরিয়া এখনই বাডি ফিরিয়া বাই।"

যজ্ঞেশবর হাত জ্বোড় করিয়া কহিলেন, "একেবারে উপবাস নর। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপবাদ পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে বাহা হইতেছে তাহা অন্তর্থামীই জ্বানেন।"

বজেশ্বরের দুর্গতি দেখিরা বাধানপাড়ার গোরালারা বলিরাছিল, "ভর কী ঠাকুর, ছানা বিনি বত খাইতে পারেন আমরা জোগাইরা দিব।" বিদেশের বরবাত্তীগদ না খাইরা ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান: সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোরালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিরাছে।

বরষাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যত আবশ্যক ছানা জোগাইতে পারিবে তো?"

যজেশ্বর কথণিও আশান্বিত হইরা কহিল, "তা পারিব।" "আচ্ছা, তবে আনো" বিলয়া বরষাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরস্ক্র বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দড়িইয়া কৌতক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই প্রুকরিণী ভরিরা উঠিয়া জলে কাদার একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন-যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তংক্ষণাং বরবারগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহ**ীন যজেশ্বরের চক্ষ্মলে ভাসিয়া গেল। বারশ্বার সকলের কাছে** জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষু ব্যক্তি, আপনাদের নির্বাতনের যোগ্য নই।"

একজন শহুক্ছাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেরের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ <sup>বার</sup> কোথার।" বজেশ্বরের প্রগ্রামের বৃষ্ধগণ বারবার ধিকার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার বেয়ন অবস্থা সেইয়ত ছারে কন্যাদান করিলেই এ দর্শেতি ঘটিত না।" এ দিকে অন্তঃপর্রে মেরের দিদিমা অকল্যাণশপ্কাসত্ত্বেও অশ্র সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেরের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, "ভাই, অপরাধ বা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যন্ন দেখিয়া গোরালার দল রাগিয়া হাপ্গামা করিতে উদ্যত। পাছে বরষাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশ্ব্রুলয় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেণ্টা করিতে লাগিলেন। এমনসমর ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরষাত্ররা ভাবিল, বর ব্রিঝ রাগ করিয়া অশ্তঃপ্রে হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন: তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুম্থকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমাদের এ কীরকম ব্যবহার।" বিলয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বিললেন, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারও ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগ্লো আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।"

গোরস্বাদরের মুখের দিকে চাহিয়া দ্ই-একজন উঠিবে কি না ইতস্তত করিতেছিল
— বিভূতি কহিলেন. "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।"
গোরস্বাদর বসিয়া গোলেন। ছানা যথাস্থানে পেশীছতে লাগিল।

## উল্কেখড়ের বিপদ

বাব্দের নারেব গিরিশ বস্তর অশ্তঃপ্রে প্যারী বলিয়া একটি ন্তন দাসী নিব্রু হইরাছিল। তাহার বরস অশ্প; চরিত্র ভালো। দ্র বিদেশ হইতে আসিরা কিছ্দিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃশ্ব নারেবের অন্রাগদ্খি হইতে আশ্বরকার জন্য গ্হিণীর নিকট কাদিরা গিরা পড়িল। গ্হিণী কহিলেন, "বাছা, ভূমি অন্য কোথাও যাও; ভূমি ভালোমান্বের মেরে, এখানে থাকিলে তোমার স্বিধা হইবে না।" বলিরা গোপনে কিছু অর্থ দিরা বিদার করিরা দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ্ব ব্যাপার নহে, হাতে পথখরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশরের নিকট গিয়া আশ্রর লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, "বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন।" হরিহর কহিলেন, "বিপদ স্বরং আসিরা আশ্রর প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।"

গিরিশ বস্ সান্টাশ্যে প্রণাম করিয়া কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, আপনি আমার বি
ভাঙাইয়া আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অস্বিধা হইতেছে।" ইহার উত্তরে
হরিহর দ্-চারটে সত্য কথা খ্ব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মানী লোক ছিলেন,
কাহারও খাতিরে কোনো কথা ঘ্রাইয়া বলিতে জানিতেন না। নারেব মনে-মনে
উম্পত্পক্ষ পিপালিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খ্ব
ঘটা করিয়া পায়ের খ্লা লইল। দ্ই-চারিদিনের মধাই ভট্টাচার্যের বাড়িতে প্লিসের
সমাগম হইল। গ্রিশীঠাকুরানীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্থাীর একজাড়া
ইয়ারিং বাহির হইল। বি প্যারী চোর সাবাদত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাহার্যমহাশয়
দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জােরে চােরাই-মাল-রক্ষার অভিযাগ হইতে নিক্ষতি পাইলেন।
নায়ের প্নশ্চ বাহারণের পদখ্লি লইয়া গেল। বাহারণ ব্বিকেন, হতভাগিনীকে তিনি
আশ্রম দেওয়াতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিশিষয়া রহিল। ছেলেরা
কহিল, "জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় বাওয়া বাক, এখানে বড়ো ম্শকিল দেখিতেছি।"
হরিহর কহিলেন, "পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না; অদ্ন্টে থাকিলে বিপদ কোথায়
না ঘটে।"

ইতিমধ্যে নারেব গ্রামে অতিমান্তার খন্তেনা বৃশ্ধির চেন্টা করার প্রজার বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত রহেন্নান্তর জমা, জমিদারের সপ্তো কোনো সম্বন্ধ নাই। নারেব তাহার প্রভূকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রর দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, "বেমন করিয়া পার ভট্টাচার্বকে লাসন করে।।" নারেব ভট্টাচার্বের পদধ্লি লইয়া কহিল, "সামনের ঐ জমিটা পরগনার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।" হরিহর কহিলেন. "সে কী কথা! ও বে আমার বহুকালের বহাত।" হরিহরের গৃহপ্রাপালের সংলান গৈতৃক জমি জমিদারের পরগনার অন্তর্গত বিলয়া নালিল রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, "এ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃশ্ধ বয়সে আদালতে সান্ধি দিতে পারিব না।" ছেলেরা বলিল, "বাড়ির সংলান জমিটাই বলি ছাডিয়া দিতে হয় তবে ভিটার টিকিব কী করিয়া।"

প্রাণাধিক গৈড়ক ভিটার মারার বৃষ্ধ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যাঞ্চে গিরা

দীড়াইলেন। মুলেক নবগোপালবাব, তহির সাক্ষাই প্রামাণা করিরা মকল্মা ডিস্মিস্
করিরা দিলেন। ভট্টাচার্বের খাস প্রজারা ইহা লইরা গ্রামে ভারি উৎসব সমারোহ
আরক্ষ করিরা দিলেন। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইরা দিলেন। নারেব আসিরা
পরম আড়ন্বরে ভট্টাচার্বের পদ্ধলি লইরা গায়ে মাথার মাখিল এবং আপিল রুজ্
করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তহিরা রাহ্মণকে বারন্বার
আশ্বাস দিলেন, এ মকন্দমার হারিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। দিন কি কখনও রাত
হইতে পারে। শুনিরা হরিহর নিশ্চিন্ত হইরা ঘরে বসিরা রহিলেন।

একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকটেলে বাজিয়া উঠিল, পঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপ্জা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইলেন, আপিলে তাহার হার হইয়ছে।

ভট্টাচার্য মাধা চাপড়াইরা উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্তবাব্, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে।"

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল বসন্তবাব্ তাহার নিগ্

দেশপ্রতি যিনি ন্তন অ্যাডিশনাল জল হইয়া আসিরাছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে
মুন্সেফ নবগোপালবাব্র সহিত তাঁহার ভারি বিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছ্
করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাব্র রায়
পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজন্য।" ব্যাকৃল হরিহর কহিলেন,
"হাইকোটে ইহার কোনো আপিল নাই?" বসন্ত কহিলেন, "ভজ্বাব্ আপিলে ফল
পাইবার সম্ভাবনামাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বির্ম্থ
পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন; হাইকোটে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না।"

বৃষ্ধ সাশ্রনেতে কহিলেন, "তবে আমার উপার?"

উকিল কহিলেন, "উপায় কিছুই দেখি না।"

গিরিশ বস্ব পর্যাদন লোকজন সংশ্য লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহমণের পদধ্লি লইয়া গোল এবং বিদায়কালে উচ্ছবিসত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল, "প্রস্কু, ডোমারই ইচ্ছা।"

### প্রতিবেশিনী

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। বেন শরতের শিশিরাক্ত্ত শেকালির মতো বৃত্ত-চাত; কোনো বাসরগ্রের ফ্লশব্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপ্জার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে-মনে প্রাণ করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা বে কীছিল প্রাণ ছাড়া তাহা অন্য কোনো সহজ ভাষার প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না— পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অশ্তরশা প্রিরবন্ধ্ নবীনমাধব, সেও কিছ্ জানিত না। এইর্পে এই-বে আমার গভীরতম আবের্গাটকে গোপন করিয়া নির্মাল করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কিছ্ গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্বভী নদীর মতো নিজের জন্মশিশরে আবন্ধ হইরা থাকিতে চাহে না। কোনো-একটা উপারে বাহির হইবার চেন্টা করে। অকৃতকার্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার স্থি করিতে থাকে। ভাই ভাবিতেছিলাম, কবিভার ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কুণ্টিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধ্ব নবীনমাধবের অকন্মাৎ বিপলে বেগে কবিতা লিখিবার ঝেকৈ আসিল, বেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো।

সে বেচারার এর্প দৈববিপত্তি প্রে কখনও হর নাই, স্তরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমার প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছ্রই জোগাড় ছিল না, তব্ সে দমিল না দেখিয়া আন্চর্য হইয়া গেলাম। কবিতা বেন বৃশ্ব বয়সের ন্বিতীয় পক্ষের স্থাীর মতো তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সন্বব্ধে সহারতা ও সংশোধনের জন্য আমার শ্রণাপ্র হইল।

কবিতার বিষয়গ্রিল ন্তন নহে; অখচ প্রাতনও নহে। অখাং তাহাকে চির-ন্তনও বলা ষার, চিরপ্রাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিরতমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিরা জিল্ঞাসা করিলাম, "কে হে, ইনি কে।"

নবীন হাসিয়া কহিল, "এখনও সম্খান পাই নাই।"

নবীন রচরিতার সহায়তাকারে আমি অভ্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাম্পনিক প্রিরতমার প্রতি আমার বৃশ্ব আবেল প্ররোগ করিলাম। শাবকহীন ম্রুগি বেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বৃক পাতিরা তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীন-মাধবের ভাবের উপরে হৃদরের সমস্ত্ উত্তাপ দিরা চাপিরা বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম বে, প্রার পনেরো আনা আমারই লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিক্ষিত হইরা বলে, "ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই, কিল্তু বলিতে পারি না। অথচ তোমার এ-সব ভাব জোগার কোখা হইতে।"

আমি কবির মতো উত্তর করি, "কম্পনা হইতে। কারণ, সতা নীরব, কম্পনাই মুখরা। সত্য ঘটনা ভাবস্তোতকে পাথরের মতো চাপিয়া থাকে, কম্পনাই তাহার পথ মতে করিয়া দের।"

নবীন গদ্ভীর মুখে একট্খানি ভাবিয়া কহিল, "তাই তো দেখিতেছি। ঠিক বটে।" আবার খানিককণ ভাবিয়া বিলল, "ঠিক, ঠিক।"

প্রেই বলিয়াছি আমার ভালোবাসার মধ্যে একটি কাতর সংকোচ ছিল, তাই নিজের জ্বানিতে কোনোমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মতো মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খ্লিতে পারিল। লেখাগ্লো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, "এ তো তোমারই লেখা। তোমারই নামে বাহির করি।" আমি কহিলাম, "বিলক্ষণ। এ তোমারই লেখা, আমি সামান্য একট্র বদল করিয়াছি মাত।"

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মল।

জ্যোতিবি'দ্ ষেমন নক্ষােেদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও বে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভরের সেই ব্যাকুল দ্ভিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্মাঝানিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য ম্থশ্রী হইতে শাশ্তস্পিও জ্যোতি প্রতিবিশ্বত হইয়া মূহুতের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কী দেখিলাম। আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনও অমনংপাত আছে। সেখানকার জনশ্ন্য সমাধিমণন গিরিগ্রার সমসত বহিদাহ এখনও সম্প্র্ণ নির্বাদ হইয়া যায় নাই কি।

সেদিন বৈশাখ মাসের অপরাহে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসম ঝঞ্চার মেঘবিচ্ছারিত র্দ্রদীশ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জ্ঞানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শ্নানিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দা্ভির মধ্যে কী স্দ্রপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ঐ চন্দ্রলোকে এখনও উত্তাপ আছে। এখনও সেখানে উক নিম্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জনাই সে। তাহার সেই দুটি চক্ষরে বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখির মতো উড়িয়া চলিরাছিল। স্বর্গের দিকে নহে, মানবহুদ্রনীড়ের দিকে।

সেই উৎস্ক আকাপ্কা-উন্দীপত দৃষ্টিপাতটি দেখার পর হইতে অশাশ্ত চিত্তকে স্কৃতিধর করিয়া রাখা আমার পক্ষে দৃষ্টাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপিত হয় না— একটা ষে-কোনোপ্রকার কান্ত করিবার জন্য চঞ্চলতা জান্যল।

তথন সংকলপ করিলাম, বাংলাদেশে বিধবারিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেন্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বন্ধৃতা ও লেখা নহে, অর্থসাহার্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সপ্পে তর্ক করিতে লাগিল; সে বলিল, "চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো একটি বিরাট রমণীরতা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া বায় না।"

এ-সব কবিছের কথা শ্নিলেই আমার রাগ হইত। দ্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইরা মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক বদি খাদোর স্থালছের প্রতি ঘ্লা প্রকাশ করিয়া ফ্রলের গণ্ধ এবং পাঞ্চির গান দিরা মুম্ব্র পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।

আমি রাগিয়া কহিলাম, "দেখো নবীন, আটিস্ট্ লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়, অভএব আটিস্ট্ বাহাই বল্ন, মেরামত আবশ্যক। বৈধবা লইয়া তুমি তো দ্র হইতে দিবা কবিস্থ করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঞ্কাপ্শ মানবহ্দয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা ন্মরণ রাখা কর্তব্য।"

মনে করিয়াছিলাম, নবীনমাধবকে কোনোমতেই দলে টানিতে পারিব না, সেদিন সেইজনাই কিছু অতিরিক্ত উম্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বন্ধৃতা-অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিম্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভালো ভালো কথা বলিবার অবকাশই দিল না।

সংতাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, "তুমি বদি সাহাষ্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তৃত আছি।"

এমনি ধ্শি হইলাম—নবীনকে ব্ৰে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম; কহিলাম, শ্যত টাকা লাগে আমি দিব।"

তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

ব্রিকাম, তাহার প্রিরতমা কাম্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিরা একটি বিধবা নারীকে সে দ্র হইতে ভালোবাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। বে মাসিক পত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই পরগ্রিল বভাস্থানে গিয়া পৌছিত। কবিতাগ্রিল বার্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাংকারে চিত্ত-আকর্ষপের এই এক উপায় আমার বন্ধা বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন, তিনি চক্তান্ত করিয়া এই-সকল কৌনল অবলন্বন করেন নাই। এমনকি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইরের নামে কাগজগালি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মালো পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সাম্থনা দিবার একটা পাগলামিমাত। মনে হইত, দেবতার উদ্দেশে প্রপাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন বা না জানুন, গ্রহণ করুন বা নাই করুন।

নানা ছ্তার বিধবার ভাইরের সহিত নবীন যে কথ্ছ করিয়া লইয়াছিলেন, নবীন বলেন, তাহারও মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। বাহাকে ভালোবাসা বার তাহার নিকটবতী আত্মীরের সংগ মধ্রে বোধ হয়।

অবশেষে ভাইরের কঠিন পাঁড়া উপলক্ষে ভাগনীর সহিত কেমন করিরা সাক্ষাং হয় সে স্বদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলন্বিভ বিষরটির প্রত্যক্ষ পরিচর হইরা কবিতা সন্বন্ধে অনেক আলোচনা হইরা গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপানো কবিতা-করটির মধ্যেই কন্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তকে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাং করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পার নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত ধ্রিগালি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের

চোখের দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সুম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম. "এখনই লও।"

নবীন বলিল, "তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ-ছর বাবা নিশ্চর আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মতো উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।"

আমি কথাটি না কহিয়া চেক লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, "এখন তাঁহার নামটি বলো। আমার সংশ্যে বখন কোনো প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়ো না। তোমার গা ছইয়া শপথ করিতেছি, আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।"

নবীন কহিল, "আরে, সেজন্য আমি ভর করি না। বিধবাবিবাহের লম্জার তিনি অত্যন্ত কাতর, তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিষা রাখা মিধ্যা। তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।"

হৃংপিশ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত তো এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিরা বাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধবাবিবাহে তাঁহার অমত নাই?"

নবীন হাসিয়া কহিল, "সম্প্রতি তো নাই।"
আমি কহিলাম, "কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মৃশ্ধ?"
নবীন কহিল, "কেন, আমার সেই কবিতাগালি তো মদদ হয় নাই।"
আমি মনে-মনে কহিলাম, "ধিক্।"
ধিক্ কাহাকে।
তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে?
কিন্তু ধিক্।

### নম্বনীড়

#### প্রথম পরিক্রেদ

ভূপতির কান্ধ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা বধেন্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কান্ধের লোক হইরা ক্ষনগ্রহণ করিরাছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি ধবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘাতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরাজি লিখিবার এবং বন্ধৃতা দিবার শব্দ ছিল। কোনো-প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বন্ধবা না থাকিলেও সভাস্থলে দ্ব কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতির। অজস্র স্তৃতিবাদ করাতে নিজের ইংরাজি রচনাশত্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেন্ট পরিপন্টে হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমাপতি ওকালতি-ব্যবসায়ে হতোদাম হইর। ভাগনীপতিকে কহিল, "ভূপতি, তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যেরকম অসাধারণ" ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে প্রাদমে ছ্টাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী কবিয়া নিতাশত অলপবরসেই ভূপতি সম্পাদকের গদিতে আরোহণ করিল।

অন্পবরসে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জ্বোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইর্পে সে বর্তাদন কাগল লইরা ভারে হইরা ছিল তর্তাদনে তাহার বালিকা বধ্ চার্লতা ধারে ধারে বোবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগলের সম্পাদক এই মনত থবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত-গবর্মেন্টের সামান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইরা সংব্যের বন্ধন বিদাণ করিবার দিকে বাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষেব বিষয় ছিল।

ধনীগ্রে চার্লতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফ্লের মডো পরিপ্রশ অনাবশাকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইরা উঠাই তাহার চেন্টাশ্ন্য দীর্ঘ দিন-রাচির একমান্ত কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবন্ধার স্থোগ পাইলে বধ্ স্বামীকে লইরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করির।
থাকে, দান্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লন্দন করিরা সমর হইতে
অসমরে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিরা উত্তীর্ণ হয়। চার্লতার সে স্থোগ
ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিরা স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দরেছে
ইইয়াছিল।

য,বতী স্থাীর প্রতি মনোবোগ আকর্ষণ করিরা কোনো আন্ধাীরা তাহাকে ভ্র্পসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইরা কহিল, "তাই তো, চার্ব্র একজন কেউ সন্পিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।"

স্ত্রীসপ্সের অভাবই চার্র পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইর্প ব্রিকল এবং শ্যালকজ্ঞায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী দাী প্রেমোন্মেষের প্রথম অর্ণালোকে পরস্পরের কাছে অপর্প মহিমার চিরন্তন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামন্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কথন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। ন্তনছের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে প্রেতন পরিচিত অভাস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চার্লতার একটা স্বাভাবিক ঝেঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগ্লা অত্যন্ত বোঝা হইরা উঠে নাই। সে নিজের চেণ্টার নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্তৃত ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িতেছিল, চার্লতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কমট্কু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধ্দের নিমল্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই য়জ্ঞ-সমাধার ভার গ্রুব্দিক্ষণার স্বর্প চার্লতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চার্লতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একট্ পড়াইয়া পিস্তৃত ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চার্লতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃরিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো-একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, "বোঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাব, রাজ-অন্তঃপ্রের খাস হাতের ব্র্নান কাপেটের জ্বতো পরে আসে, আমার তো সহ্য হয় না—একজোড়া কাপেটের জ্বতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা করতে পার্রছি না।"

চার্। হাঁ, তাই বইকি। আমি বসে বসে তোমার **জ**্তো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, "সেটি হচ্ছে না।"

চার জন্তা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিন্তু তাহার কাছে কেহ কিছু চার না, অমল চার— সংসারে সেই একমাত্র প্রাথীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সমর কালেজে বাইত সেই সময়ে সে ল্কাইয়া বহু ষদ্ধে কাপেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে বখন তাহার জন্তার দরবার সম্পূর্ণ ভূলিয়া বসিয়াছে এমনসময় একদিন সম্প্রাবেলায় চার তাহাকে নিমশ্রণ করিল।

প্রীন্দের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জারগা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনার থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খ্রিলল; দেখিল, থালার একজোড়া ন্তন-বাঁধানো পশমের জ্বতা সাজানো রহিয়াছে। চার্লতা উচ্চঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। জ্বতা পাইরা অমলের আশা আরও বাড়িরা উঠিল। এখন গলাক্ষ চাই, রেশমের র্মালে ফ্লেকাটা পাড় সেলাই করিরা দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারার তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাল্ল-করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেক বারেই চার্লতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু বছে ও দ্নেহে শৌখন অমলের শখ মিটাইয়া দের। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে. "বউঠান, কতদ্রে হইল।"

চার্লতা মিধ্যা করিয়া বলে, "কিছ্ই হয় নি।" কখনও বলে, "সে আমার মনেই ছিল না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্ত নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইরা দের এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই-সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইরা দিবার জন্মই চার্ন্ন উদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বিরোধের স্থিট করে এবং হঠাং একদিন তাহার প্রার্থনা প্রেণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চার্কে আর কাহারও জন্য কিছ্ই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শথের খাট্নিতেই তাহার হাদরব্যির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপ্রেরে বে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যান্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনম্পতি ছিল একটা বিলাতি আমডাগাছ।

এই ভূখণেডর উন্নতিসাধনের জন্য চার্ এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছ্দিন হইতে ছবি আঁকিয়া, স্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে- একটা বাগানের কম্পনা ফলাও করিয়া ভূলিয়াছে।

অমল বলিল, "বউঠান, আমাদের এই বাগানে সে কালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।"

চার্ কহিল, "আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কু'ড়ে তৈরি করে নিডে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাকবে।"

অমল কহিল, "আর একটি ছোটোখাটো বিলের মতো করতে হবে, তাতে হাঁস চরবে।"

চার্য সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইরা কহিল, "আর তাতে নীলপন্ম দেব, আমার অনেক দিন থেকে নীলপন্ম দেখবার সাধ আছে।"

অমল কহিল, "সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বে'ধে দেওরা যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।"

চার, কহিল, "ঘাট অবশ্য সাদা মার্বেলের হবে।"

অমল পেনসিল কাগন্ধ লইয়া, র্ল কাটিয়া, কম্পাস ধরিয়া, মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভরে মিলিয়া দিনে দিনে কম্পনার সংশোধন পরিবর্জন করিতে করিতে বিশ-পটিশখানা ন্তন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকলপ ছিল—চার, নিজের বরান্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না; বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আশ্ত বাগান ভূলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চার্র সংগতিতে কুলার না। অমল তথন প্নরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, "তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক।"

চার্ন কহিল, "না না, ঝিল বাদ দিলে কিছ্তেই চলবে না, ওতে আমার নীলপন্ম থাকবে।"

অমল কহিল, "তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।"

চার অত্যত রাগ করিয়া কহিল, "তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই— ও থাকু।"

মরিশস হইতে লবঙ্গা, কর্নাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দারচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চার্ মুখ ভার করিয়া বসিল; কহিল, "তা হলে আমার বাগানে কাঞ্চ নেই।"

এস্টিমেট কমাইবার এর্প প্রথা নর। এস্টিমেটের সপো সপো কম্পনাকে ধর্ব করা চার্র পক্ষে অসাধ্য, এবং অমল মুখে যাহাই বলুক, মনে-মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, "তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো; তিনি নিশ্চর টাকা দেবেন।"

চার্ কহিল, "না, তাঁকে বললে মন্ত্রা কী হল। আমরা দ্বান বাগান তৈরি ক'রে তুলব। তিনি তো সাহেব-বাড়িতে ফরমাস দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিরে দিতে পারেন— তা হলে আমাদের স্প্যানের কী হবে।"

আমড়াগাছের ছারার বসিরা চার্ এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কম্পনাস্থ বিশ্তার করিতেছিল। চার্র ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিরা কহিল, "এত বেলার বাগানে তোরা কী করছিস।"

চার্ কহিল, "পাকা আমড়া খ্রেছি।"

ল্বো মন্দা কহিল, "পাস যদি আমার জন্যে আনিস।"

চার, হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সংকল্পগা্লির প্রধান স্থে এবং গোরব এই ছিল বে, সেগা্লি তাহাদের দ্বজনের মধ্যেই আবন্ধ। মন্দার আর বা-কিছ্ গা্ল থাক্, কল্পনা ছিল না; সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিরা। সে এই দুই সভাের সকলপ্রকার কমিটি হইতে একেবারে বজিত।

অসাধ্য বাগানের এস্টিমেটও কমিল না, কম্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। স্তরাং আমড়াতলার কমিটি এইভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানের বেখানে বিল হইবে, বেখানে হরিণের ঘর হইবে, বেখানে পাধরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিন্তু কাটিয়া রাখিল।

ভাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কীভাবে বাঁধাইতে হইবে অমল একটি ছোটো কোদাল লইরা ভাহারই দাগ কাটিতেছিল— এমনসমর চার, গাছের ছারার বাঁসরা বলিল, "অমল, তুমি বদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।"

অমল জিজাসা করিল, "কেন বেশ হত।"

চার্। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিরে একটা গলপ লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ম্বর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত— আমরা দ্বলনে ছাড়া কেউ ব্বতে পারত না, বেশ মন্ধা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেন্টা করে দেখো-না, নিশ্চর তুমি পারবে।

অমল কহিল, "আছা, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।" চার, কহিল, "ভূমি কী চাও।"

অমল কহিল, "আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এ'কে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিরে কাজ করে দিতে হবে ৷"

চার্ কহিল, "তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি! মশারির চালে আবার কাল।"

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল, সংসারের পনেরো আনা লোকের বে সৌন্দর্যবাধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমান্ত পীড়াকর নহে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

চার সে কথা তংক্ষণাৎ মনে-মনে মানিরা লইল এবং 'আমাদের এই দুটি লোকের নিভ্ত কমিটি বে সেই পনেরো আনার অন্তর্গত নহে' ইহা মনে করিয়া সে খুলি হইল।

কহিল, "আছো বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।" অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, "তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?"

চার্ অত্যন্ত উর্বেঞ্জিত হইয়া কহিল, "তবে নিশ্চয় তুমি কিছ্ লিখেছ, আমাকে দেখাও।"

অমল। আজ থাক্, বউঠান।

চার্। না, আজই দেখাতে হবে—মাধা খাও, তোমার লেখা নিরে এসো গে।
চার্কে তাহার লেখা শোনাইবার অতিবাগ্রতাতেই অমলকে এতাদন বাধা
দিতেছিল। পাছে চার্ না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে
তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আন্ধ খাতা আনিরা একট্মানি লাল হইরা, একট্মানি কাশিরা, পড়িতে আরম্ভ করিল। চার্ গাছের গ্রিড়তে হেলান দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শ্নিতে লাগিল।

প্রবংশর বিবরটা ছিল 'আমার খাডা'। অমল লিখিরাছিল—'হে আমার শ্ত্রে খাতা, আমার কল্পনা এখনও তোমাকে স্পর্ণ করে নাই। স্তিকাগ্রে ভাগাপ্র্ব প্রবেশ করিবার প্রে লিশ্র ললাটপট্রে ন্যার তুমি নিমল, তুমি রহসাময়। বেদিন তোমার শেব প্রতার শেব ছতে উপসংহার লিখিরা দিব সেদিন আলু কোখার! তোমার এই শ্ভ্র লিশ্বগ্রেল সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত স্মাণ্ডির কথা আলু স্বশ্বেও কল্পনা করিতেছে না।'—ইত্যাদি অনেকথানি লিখিরাছিল।

চার্ তর্জ্যারার বসিরা শতব্ধ হইরা শ্নিতে লাগিল। পড়া শেব হইলে ক্ষণকাল চুপ করিরা থাকিরা কহিল, "ভূমি আবার লিখতে পার না!" সেদিন সেই গাছের তলার অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহের আলোক দীর্ঘ ছারাপাতে রহসময় হইরা আসিরাছিল।

চার্ম বলিল, "অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।"

মৃত্ মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, স্বতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া বাইতে হইল।

#### ন্বিতীর পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চার, লক্ষ্যও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইরা উঠিল। অমল আসিয়া বলে, "বোঠান, একটা বেশ চমংকার ভাব মাধায় এসেছে।"

চার্র উৎসাহিত হইয়া উঠে; বলে, "চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়— এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।"

চার্ কাশ্মীরি বারান্দার একটি জ্বীর্ণ বেতের কেদারার আসিরা বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিরা পা ছড়াইরা দের।

অমলের লিখিবার বিষয়গ্র্লি প্রায়ই স্নিনিদিশ্ট নহে; তাহা পরিক্ষার করিয়া বলা শস্তু। গোলমাল করিয়া সে ধাহা বলিত তাহা স্পন্ট ব্বেথা কাহারও সাধ্য নহে। অমল নিক্ষেই বার বার বলিত, "বোঠান, তোমাকে ভালো বোঝাতে পারছি নে।"

চার্ বলিত, "না, আমি অনেকটা ব্ঝতে পেরেছি; **তুমি এইটে লিখে ফেলো**, দেরি কোরো না।"

সে খানিকটা ব্ঝিয়া, খানিকটা না ব্**কিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা** অমলের ব্যস্ত করিবার আবেগের ম্বারা উর্দ্রেক্ত হইয়া, মনের মধ্যে কী-একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চার, সেইদিন বিকালেই জিল্ঞাসা করিত, "কতটা লিখলে।"

অমল বলিত, "এরই মধ্যে কি লেখা বার।"

চার্ পর্যদন সকালে ঈষং কলহের স্বরে জ্ঞিজ্ঞাসা করিত, "কই, **ভূমি সে**টা লিখলে না?"

অমল বলিত, "রোসো, আর-একট্র ভাবি।"

চার্ রাগ করিয়া বালত, "তবে যাও!"

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চার্ যখন কথা বন্ধ করিবার **জো** করিত তথন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ র্মাল বাহির করিবার **ছলে পকেট হই**তে একট্মানি বাহির করিত।

মূহতে চার্র মৌন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, "ঐ-বে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও!"

অমল বলিত, "এখনও শেষ হয় নি, আর-একট্ব লিখে শোনাব।"

চারু। না, এখনই শোনাতে হবে।

অমল এখনই শোনাইবার জনাই বাস্ত; কিস্তু চারুকে কিছুক্স কাড়াকাড়ি না করাইরা সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একট্খানি পাতা ঠিক করিয়া লইড, পেনসিল লইয়া দ্ই-এক জায়গায় দ্টো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত প্লাকত কোড্হলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝাকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ বখন বাহা লেখে তাহা বতট্কুই হোক চারুকে সদ্য-সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশট্কু আলোচনা এবং কম্পনার উভরের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতাদন দ্বলনে আকাশকুস্মের চরনে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুস্মের চাব আরম্ভ হইয়া উভরে আর সমস্তই ভূলিরা গেল।

একদিন অপরাহে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটো কিছ্ অতিরিত্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল বখন বাড়িতে প্রবেশ করিল, তখনই চার্ অলতঃপ্রের গবাক হইতে তাহার পকেটের প্র্তার প্রতি লক্ষ করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতর আসিতে দেরি করিত না; আন্ধ্র সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীন্ন আসিবার নাম করিল না।

চার অন্তঃপ্রের সীমান্তদেশে আসিরা অনেকবার তালি দিল, কেহ শ্নিল না।
চার কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দার মন্মধ দন্তর এক বই হাতে করিরা পাড়বার
চেন্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নতুন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এইজন্য অমল তাহাকে কখনও প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চার্র কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িরা বিদুপ করিত। চার্ অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িরা লইর: অবজ্ঞাভরে দ্রে ফেলিরা দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শ্নিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দন্তর 'কলকণ্ঠ'নামক বই ম্থের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চার্ অত্যত একাল্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল। অমল বারান্দার প্রবেশ করিল, চার্ লক্ষাও করিল না। অমল কহিল, "কী বেঠান, কী পড়া হচ্ছে।"

চার্কে নির্ভর দেখিরা অমল চোকির পিছনে আসিরা বইটা দেখিল। কহিল, "মন্মথ দত্তর গলগ-ড।"

চার্ কহিল, "আঃ, বিরদ্ধ কোরো না, আমাকে পড়তে দাও!" পিঠের কাছে দাঁড়াইরা অমল বাপাশ্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, জ্ব তৃণ; ভাই রন্ধাশ্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমার! আমার ফ্ল নাই, আমার ছারা নাই, আমার মশ্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রর করিরা কুহ্ম্বরে জ্বগৎ মাতার না— তব্ ভাই অশোক, ভোমার ঐ প্রিণ্ণত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেকা করিরো না; তোমার পারে পঞ্জিরা আছি আমি তৃশ, তব্ আমাকে তৃদ্ধ করিরো না।"

जमन बहेरें कु वह इहेर्ड शिक्स जात शरत विद्युश कतिया वानाहेता वीनरड

লাগিল, "আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড, ভাই গ্রহচালবিহারী কুষ্মাণ্ড, আমি নিতাশ্তই কাঁচকলার কাঁদি।"

চার কোত্রলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না; হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি ভারি হিংসটে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না।"

অমল কহিল, "তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও।" চার । আছে। মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না; পকেটে কী আছে বের করে ফেলো। অমল। কী আছে আন্দান্ত করে।

অনেকক্ষণ চার্কে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোর্হ'-নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চার্ দেখিল, কাগন্ধে অমলের সেই 'খাতা'-নামক প্রবন্ধটি বাহির হইরাছে।
চার্ দেখিরা চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খ্ব
খ্শি হইবে। কিল্ডু খ্শির বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বিলেল, "সরোর্হ পত্রে
বে-সে লেখা বের হয় না।"

অমল এটা কিছু বেশি বলিল। যে-কোনোপ্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চার্কে ব্ঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া লোক, এক শো প্রবশ্বের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শ্বনিয়া চার্ব খ্বশি হইবার চেণ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খ্বশি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা ব্বিষয়া দেখিবার চেণ্টা করিল; কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চার্ দ্রুদনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চার্ পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চার্কে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া ব্রিঝল না।

কিন্তু লেখকের আকাষ্ক্রা একটিমাত্র পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভঙ্কের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগালি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চার তাহাতে খালিও হইল, কণ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখার প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়েজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিং নামস্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইরা চার তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু স্থ পাইত না। হঠাং তাহাদের কমিটির রুখ্য স্বার খালিরা বাংলাদেশের পাঠকমন্ডলী তাহাদের দ্বজনকার মাঝখানে আসিরা দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, "তাই তো চার্, আমাদের অমল যে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।"

ভূপতির প্রশংসার চার্ খ্লি হইল। অমল ভূপতির আদ্রিত, কিন্তু অন্য আদ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে, এ কথা তাহার ব্যামী ব্রিবতে পারিলে চাব্ যেন গর্ব অন্ভব করে। তাহার ভাবটা এই বে, অমলকে কেন বে আমি এতটা ক্ষেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা ব্রিবলে; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা ব্রিরাছিলাম, অমল কাহারও অবজ্ঞার পাচ নহে। চার্ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তার লেখা পড়েছ?"

ভূপতি কহিল, "হা—না, ঠিক পড়ি নি। সমন্ন পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকানত পড়ে খুব প্রশংসা কর্মছল। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।"

্ ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জ্বাগিরা উঠে, ইহা চার্র একাশ্ত ইচ্ছা।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সংগ্যে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা ব্ঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই ব্ঝিতে পারিতেছিল না।

চার্ একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘ্রিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চার্র অধৈর্য দেখিয়া কোনো ছ্তা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘ্রাইতে লাগিল।

চার্ল্বরে চ্নিকরা বলিল, "এখনও ব্রি তোমার কাচ্চ শেষ হল না? দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।"

ভূপতি হিসাব সরাইরা রাখিরা একট্খানি হাসিল। মনে-মনে ভাবিল, "বাস্তবিক, চার্র প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষেসময় কাটাইবার কিছুই নাই।"

ভূপতি স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল, "আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বৃধি পালিরেছেন? তোমার পাঠশালার সব উলটো নিরম—ছান্রটি পৃথিপত্ত নিরে প্রস্তৃত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নির্মিত পড়ার ব'লে তো বোধ হর না।"

চার্ কহিল, "আমাকে পড়িরে অমলের সময় নন্ট করা কি উচিত। অমলকে তুমি বুকি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটার পেরেছ?"

ভূপতি চার্ত্র কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "এটা কি সামানা প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকে বদি পড়াতে পেতৃম তা হলে—"

চার্। ইস্ ইস্, তুমি আর বোলো না! স্বামী হরেই রক্ষে নেই তো আরও কিছ়্ু!
ভূপতি ঈবং একট্ আহত হইরা কহিল, "আছো, কাল থেকে আমি নিশ্চর
তোমাকে পড়াব। তোমার বইগ্রেলা আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।"

চার্। ঢের হরেছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসেবটা একট্ব রাখবে? এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বলো।

ভূপতি কহিল, "নিশ্চর পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।"

চার্। আছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমংকার হরেছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে এই লেখা পড়ে নবগোপালবাব, তাকে

वाश्लात त्राञ्किन नाम पिरस्टबन।

শ্বনিয়া ভূপতি কিছ্ব সংকৃচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খ্বলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দ্বই সংতাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবমেশ্টের বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঞ্চপাত করিতেছিল, সেই-সকল অঞ্চ বহুপদ কীটের মতো তাহার মিহতন্দেকর নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল— এমনসময়ে হঠাৎ বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবংধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্কৃত ছিল না। প্রবংধটিও নিতাহত ছোটো নহে।

লেখাটা এইর্পে শর্র হইরাছে—'আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারারাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া ল্কাইয়া বেড়াইতেছে! যেন স্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলওক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্স্ন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মুন্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না তথন তো জগতের চক্ষের সম্মুখে সেনির্লভ্জের মতো উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল— আর আজ তাহার সেই ঢলাল হাসিখানি—শিশ্ব স্বন্দের মতো, প্রিয়ার সম্তির মতো, স্বেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার মতো—'

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিত্ব কি আমি ব্ৰিখ।"

চার, সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজ্ঞানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "তুমি তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মান্য ব্বি।"

চার, কহিল, "মান,ষের কথা বৃঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভূল লেখে। তা ছাড়া মান্য যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খাঁজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চার্লতার চিব্ক ধরিয়া কহিল "এই ষেমন আমি তোমাকে ব্ঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকৎকণচণ্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তব্ অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে-মনে ভূপতির একটা শ্রন্থা ছিল। ভূপতি ভাবিত, "বলিবার কথা কিছ্ই নাই অথচ এত কথা অনগলি বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।"

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কুপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বিলয়া দিত, "আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাংতাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠা অপাঠা সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রার্গিচন্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমান্ত বিশেষ ছিল না. সেইজনা তাহার বাংলা লাইরেরি গ্রন্থে পরিস্থা ছিল।

অমল ভূপতির ইংরাজি প্র্ফ-সংশোধনকারে সাহাষ্য করিত; কোনো-একটা কাপির দ্বেশিধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজপত্ত লইয়া খরে চুকিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আবাঢ়ের চাঁদ আর ভার মাসের পাক। তালের উপর যত-খ্রিশ লেখাে, আমি তাতে কোনাে আপত্তি করি নে— আমি কারও স্বাধনিতার হাত দিতে চাই নে— কিন্তু আমার স্বাধনিতার কেন হস্তক্ষেপ। সেগ্রেলা আমাকে না পড়িরে ছাড়কেন না, ভোমার বােঠানের এ কী অত্যাচার।"

অমল হাসিরা কহিল, "তাই তো বোঠান, আমার লেখাগুলো নিরে তুমি বে দাদাকে জ্বলুম করবার উপার বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।"

সাহিত্যরসে বিমাধ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যত্ত দরদের লেখাগালিকে অপদন্ধ করাতে অমল মনে-মনে চারার উপর রাগ করিল এবং চারা তক্ষেশাং তাহা বাঝিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া বাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, "তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপরেব সহ্য করতে হবে না।"

ভূপতি কহিল, "এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নর। তাদের বত কবিদ্ব লেখার, কাজের বেলার সেরানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিরে করতে রাজি করাতে পারলে না।"

চার চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, "অমল, আমাকে এই কাগজের হাল্গামে থাকতে হয়, চার বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উ'কি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি, অমল, ওকে একট্ পড়াশননার নিয়ন্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চার্কে বিদ ইংরাজি কার্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয়, ভালোও লাগে। চার্র সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।"

অমল কহিল, "তা আছে। বোঠান বদি আরও একট্ব পড়াশ্নো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।"

ভূপতি হাসিরা কহিল, "ততটা আশা করি নে, কিন্তু চার্ বাংলা লেখার ভালো-মন্দ আমার চেয়ে ঢের ব্রুতে পারে।"

সমল। ওর কম্পনাশন্তি বেশ আছে, দ্বীলোকের মধ্যে এমন দেখা বার না।
ভূপতি। প্রেবের মধ্যেও কম দেখা বার, তার সাক্ষী আমি। আছে। ভূমি তোমার
বউঠাকর্নকে বদি গড়ে ভূলতে পার আমি তোমাকে পারিতোবিক দেব।

अभव। की एएत भागि।

ভূপতি। তোমার বউঠাকর্নের জাড়ি একটি খাজৈ-পেতে এনে দেব।
অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাব।
দ্টি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

# চতুর্থ পরিক্ষেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাখা ভূলিরা উঠিরাছে। আগে সৈ স্কুলের ছাচটির মতো থাকিত, এখন সে বেন সমাজের গণ্যমান্য মান্বের মতো হইয়া উঠিরাছে। মাঝে মাঝে সভার সাহিতাপ্রবন্ধ পাঠ করে— সম্পাদক ও সম্পাদকের দতে তাহার খারে আসিরা বসিরা থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওরার, নানা সভার সভা ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অন্রোধ আসে, ভূপতির খরে দাসদাসী-

আ**দ্ধারস্বন্ধনের চক্ষে** তাহার প্রতিষ্ঠাম্থান অনেকটা উপরে **উঠি**য়া গে**ছে**।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা-কেহ বালয়া মনে করে নাই। অমল ও চার্বর হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমান্যি বালয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজক<sup>2</sup>, করিত; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অষথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চার্তে বড়যন্ত করিয়া মন্দার পানের ভান্ডার প্রায়ই লঠে করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শৌখিন চোরদ্টির চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আগ্রিত অন্য আগ্রিতকে প্রসমচক্ষে দেখে না। অমলের জনা মন্দাকে যেট্রকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইত সেট্রকৃতে সে যেন কিছ্ব অপমান বোধ করিত। চার্ব অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মূখ ফ্টিয়া কিছ্ব বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল। স্যোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুখান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একট্ চনক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকৃচিত নম্বতা একেবারে ঘ্টিয়া গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাণ্ড হইয়া ষে প্র্যুষ অসংশয়ে অকৃন্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ প্রেষু সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রুম্বা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মান্তকের দিকে মৃথ তুলিয়া চাহিল। অমলের তর্ণ মৃথে নবগোরবের গবেশিক্সলে দ্বীতি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে নৃতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চার্র এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্তের কৌতুকবন্ধনট্কু বিচ্ছিন্ন হইরা গেল; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকৈ নানা কৌশলে দুবে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত তাহাও নদ্ট হইবার উপক্রম হইরাছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চার্ই তাহার একমার বন্ধ্ ও সমজদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। প্রকৃত অবহেলা সে স্দুদে আসলে শোধ দিতে উদাত। স্তরাং অমলে চার্তে মুখোম্খি হইলেই মন্দা কোনো ছলে মাঝখানে আসিরা ছারা ফেলিরা গ্রহণ লাগাইরা দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইরা চার্ তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরট্কু পাওরা শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহতে প্রবেশ চার্র কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কার্ছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহ্ল্য। বিমূখ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে বে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে-ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চার্ম যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মূদ্ স্বরে <mark>যালত, "ঐ আসছেন"</mark> তখন অমলও বলিত, "তাই তো, জনালালে দেখছি।" প্রিবীর অন্য-সকল সপোর প্রতি অসহিক্তা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দশ্বুর ছিল; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবার্তনি হইলে অমল বেন বলপ্ত্রিক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটার বাটপাড়ির লক্ষণ কিছ্ দেখলে!"

মন্দা। বখন চাইলেই পাও, ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সূখ বেশি।

মন্দা। তোমরা কী পড়ছিলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শ্নেতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপ্রে' পাঠান্রাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত চেন্টা দেখা খায় নাই, কিন্তু 'কালোহি বলবস্তরঃ'।

চার্র ইচ্ছা নহে, অর্মাসকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চার্। অমল কমলাকান্তের দশ্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার— মন্দা। হলেমই বা মুখু, তবু শুনলে কি একেবারেই ব্রুতে পারি নে।

তথন আর-একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চার্তে মণ্দাতে বিশ্তি খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চার্কে শ্নাইবার জনা সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অখিলবাব্কে লেখাটা শ্নিয়ে আসি গে।"

চার, অমলের চাদর চাপিরা কহিল, "আঃ, বোসো-না, বাও কোধার।" বলিরা তড়োতাড়ি হারিরা খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিক, "ভোমাদের পড়া আরম্ভ হবে ব্যাঝি হ তবে আমি উঠি।"

চার, ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কেন, তুমিও শোনো-না, ভাই।"

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাঁল কিছুই বৃত্তি নে; আমার কেবল ঘ্ম পার !— বলিয়া সে অকালে খেলাডণো উভরের প্রতি অতানত বিরন্ধ হইয়া চলিয়া গোল।

সেই মন্দা আৰু কমলাকান্তের সমালোচনা শ্নিবার জন্য উৎস্ক। অমল কহিল,
"তা বেশ তো, মন্দা-বউঠান, তুমি শ্নবে সে তো আমার সৌভাগ্য।" বলিরা পাত
উল্টাইরা আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল; লেখার আরম্ভে সে অনেকটা
পরিমাণ রস ছড়াইরাছিল, সেট্কু বাদ দিরা পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চার, তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইরেরি থেকে প্রোনো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে।"

অমল। সে তো আৰু নর।

চার্। আজই তো। বেশ! ভূলে গেছ ব্ৰি!

অমল। ভূলব কেন। ভূমি বে বলেছিলে—

চার্। আচ্ছা বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি বাই, পরেশকে লাইর্বেরিতে পাঠিরে দিই গে।—বলিয়া চার্ডিটিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশব্দা করিল। মন্দা মনে-মনে ব্রিকা এবং মুহুতের মধ্যেই চার্র প্রতি তাহার মন বিবার হইরা উঠিল। চার্ চলিরা গেলে অমল বখন উঠিবে কি না ভাবিরা ইভঙ্গত করিতেছিল মন্দা ঈবং হাসিরা কহিল, "বাও ভাই, মান ভাঙাও গে; চার, রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে ম্শকিলে পড়বে।"

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চার্র প্রতি কিছা রুখ হইরা কহিল, "কেন, মাুশকিল কিসের।" বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিরা ধরিরা পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দ্বই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বালল, "কা**জ নেই, ভাই, পোড়ো** না।"

विनया, राम अध्य मन्यतम कवित्रा अनात कियाः राम।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চার্ নিমশ্রণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বউঠান" বিলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চর জানিত যে, চার্র নিমশ্রণে বাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না; হাসিয়া কহিল, "আহা অমলবাব্, কাকে খ্রুতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদ্ভা" অমল কহিল, "বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দ্ইই সমান আদরের।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গলপ বলো, আমি শর্নি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কোত্হলের সহিত শানিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর প্রের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ব, মন্দার ইতিহাস, এখন তাহার কাছে ঔপেন্কাজনক। কোধায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কির্প, ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খাটিয়া খাটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনব্তানত সন্বন্ধে এত কোত্হল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বিকয়া যাইতে লাগিল; মাঝে মাঝে কহিল, "কী বকছি তার ঠিক নাই।"

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, "না, আমার বেশ লাগছে বলে যাও।" মন্দার বাপের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার ন্বিতীর পক্ষের স্থাীর সপো ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনরত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষ্মার জ্বালার মন্দাদের বাড়িতে কির্পে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাং একদিন স্থাীর কাছে কির্পে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শ্নিতে শ্নিতে সকোতুকে হাসিতেছে এমনসময় চার্ ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের স্ত ছিল হইরা গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সন্তা ভাঙিরা গেল, চার তাহা স্পন্টই ব্রিতে পারিল।

অমল জিজাসা করিল, "বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে হে।"

চার, কহিল, "তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।" বলিয়া চলিরা বাইবার উপক্রম করিল।

### नकेन वि

আমল কহিল, "ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিল্ম, কথন নী জানি ফিয়বে। মন্মধ বস্তর সম্ভার পাখি বলে ন্তন বইটা ভোমাকে পড়ে লোনার বলে এনেছি।"

চার । এখন থাক , আমার কান্ধ আছে।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হৃতুম করো, আমি করে দিছি।

চার জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শ্নাইতে আসিবে; চার 
রুবা জন্মাইবার জন্য মন্মধর লেখার প্রচুর প্রশাসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে 
বিকৃত করিয়া পাড়িয়া বিদ্রুপ করিতে থাকিবে। এই-সকল কলপনা করিয়াই অথৈব বশত সে অকালে নিমন্ত্রণস্থাইর সমন্ত অন্নর্যবিনয় লাখন করিয়া অস্থের ছ্তায় গ্ছে 
চলিয়া আসিতেছে। এখন বারবার মনে করিতেছে, "সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে।"

মন্দাও তো কম বেহারা নর। একলা অমলের সহিত এক ঘরে বসিরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বলিবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইরা ভর্শসনা করা চার্র পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা বদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জ্বাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনার উৎসাহ দের, অমলের সপো সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উন্দেশ্য আদ্বেই নর। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল ব্বককে মৃশ্য করিবার জনা জাল বিন্তার করিতেছে। এই ভরংকর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তবা। অমলকে এই মারাবিনীর মতলব কেমন করিয়া বৃশাইবে। বৃকাইলে তাহার প্রলোভনের নিব্তি না হইয়া বদি উলটা হয়।

বেচারা দাদা! তিনি তাহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভূলাইবার জনা আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চার্কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, ষেদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিরা নাম করিরাছে সেইদিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চার্ই তো তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকে রচনার উৎসাহ দিরাছিল। এখন কি আর অমলের 'পরে তাহার প্রের মতো জার খাটিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের ন্বাদ পাইরাছে, অভএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যার না।

চার্ পশ্চই ব্রিল, তাহার হাত হইতে গিরা পাঁচজনের হাতে পড়িরা অমলের সম্হ বিপদ। চার্কে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বলিরা জানে না; চার্কে সে ছাড়াইরা গেছে। এখন সে লেখক, চার্ পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মারাবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

## বন্ঠ পরিক্রেদ

সেদিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছয়। ঘরের মধ্যে অম্থকার ঘনীভূত হইরাছে বিলয়া চার্যু তাহার খোলা জ্বানালার কাছে একান্ড মংকিয়া পড়িয়া কী-একটা লিখিতেছে।

অমল কখন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার দিনপ্য আলোকে চার্ লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দ্বই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চার্র কাছে সেইগ্রিলই রচনার একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!"

হঠাং অমলের কণ্ঠ শ্নিরা চার্ অত্যত চমিকয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি খাতা শ্কাইয়া ফেলিল; কহিল, "তোমার ভারি অন্যায়।"

অমল। কী অন্যায় করেছি।

**ठात्रः। न्इकिरत्र न्इकिरत्र मिथिष्टरम रकन।** 

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে ব'লে।

চার্ তাহার লেখা ছি'ড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্ করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চার্ কহিল, "তুমি যদি পড় তোমার সপো জন্মের মতো আড়ি।"

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সংশ্যে জন্মের মতো আড়ি। চারু। আমার মাথা খাও, ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চার্কেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্ফট্ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লম্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অন্নয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লম্জায় চার্র হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, "আমি পান নিরে আসি গো।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাপ্য করিয়া চার্কে গিয়া কহিল, "চমংকার হয়েছে।"

চার্ পানে খয়ের দিতে ভূলিয়া কহিল, "বাও<mark>' আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও,</mark> আমার খাতা দাও।"

অমল কহিল, "থাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিরে কাগজে পাঠাব।" চার্। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বইকি! সে হবে না।

চার ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে বখন বারবার শপথ করিয়া কহিল "কাগঞে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে" তখন চার ফেন নিতানত হতাশ হইয়া কহিল, "তোমার সপো তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!"

অমল কহিল, "দাদাকে একবার দেখাতে হবে।"

শ্রনিয়া চার, পান সাজা ফোলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিরা পাড়িল; খাতা কাড়িবার চেম্টা করিয়া কহিল, "না, তাঁকে শোনাতে পাবে না! তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।"

অমল। বউঠান, তৃমি ভারি ভূল ব্রাছ। দাদা মুখে বাই বল্ন, ভোমার লেখা দেখলে খুব খুলি হবেন।

চার,। তা হোক, আমার খ্লিতে কাজ নেই।

চার্ প্রতিজ্ঞা করিরা বসিরাছিল সে লিখিবে— অমলকে আশ্চর্য করিরা দিবে; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিরা সে ছাড়িবে না। এ কর্মান বিশ্বর লিখিয়া সে ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে বার তাহা নিতাশ্ত অমলের লেখার মতো হইরা উঠে; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইরা আসিরাছে। সেইগ্রালই ভালো, বাকিগ্লো কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চরই মনে-মনে হাসিবে, ইহাই কম্পনা করিরা চার্ সে-সকল লেখা কৃটি কৃটি করিরা ছিড়িয়া প্রকৃরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাং অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিরাছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিরাছিল, "ভাবাশ্র্রজলে অভিষিদ্ধ খুব-একটা নুতন লেখা লিখিরাছি।" হঠাৎ চেতনা পাইরা দেখিল জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ'-এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিরাছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো ল্কাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চার্ লিখিরাছিল, 'সখী কাদন্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকৈ চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনোমতেই অমলের গণিড এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চার্ রচনার বিষর পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও, এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বালিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অগ্ধকার প্তৃর্টির ধারে কালীর মাণ্দর ছিল: সেই মাণ্দরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কণ্পনা ভর ঔংস্কা, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্ত স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাদ্মা সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প— এইসমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপ্রে হইয়াছল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং প্রশীগ্রামের ভাষা-ভগান-আভাসে পরিপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিদ্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। বাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদাম প্রশাসনীয়।

চার্কিছল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগন্ত বের করি। কী বল।" অমল। অনেকগুলি রোপাচকু না হলে সে কাগন্ত চলবে কী করে।

চার্। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো— হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারও লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওরা হবে না। কেবল দ্ কপি ক'রে বের হবে; একটি তোমার জনো, একটি আমার জনো।

কিছ্দিন প্রে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিরা উঠিত; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিরা গেছে। এখন দশজনকৈ উদ্দেশ না করিরা কোনো রচনার সে স্থ পার না। তব্ সাবেক কালের ঠাট বজার রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বিশ মজা হবে!"

চার্ কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ হাড়া আর কোধাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকেরা বে মেরেই ফেলবে।

চার্। আর আমার হাতে ব্ঝি মারের অস্ত্র নেই?

সেইর প কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল, কাগজের নাম দেওয়া যাক চার পাঠ। চার কহিল, "না, এর নাম অমলা।"

এই ন্তন বন্দোবশ্তে চার্ মাঝের কর্মাদনের দৃঃখবিরক্তি ভূলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক প্রতিতিতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের স্বার রুম্থ।

## সশ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, "চার্, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, প্রে এমন তো কোনো কথা ছিল না!"

চার, চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কথ্খনো না।"

ভূপতি। বামালস্ম্ধ গ্রেফ্ডার। প্রমাণ হাতে হাতে!— বলিয়া ভূপতি একখন্ড সরোর্হ বাহির করিল। চার্ দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গৃংত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামস্ম্ধ সরোর্হে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহাব খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগন্লিকে দ্বার খ্রিলয়া উড়াইরা দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লক্জা ভূলিরা গিরা বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যক্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখো দেখি!" বলিয়া বিশ্ববন্ধ খবরের কাগন্ধ খ্লিয়া ভূপতি চার্র সম্মুখে ধরিল। তাহাতে 'হাল বাংলা লেখার চন্ত' বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চার হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "এ প'ড়ে আমি কী করব।" তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জ্বোর করিয়া কহিল, "একবার পড়ে দেখোই-না।"

চার, অগত্যা চোথ ব্লাইরা গেল। আধ্নিক কোনো কোনো লেখকশ্রেণীর ভাবাড়ন্বরে-পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক থ্র কড়া প্রবন্ধ লিখিরাছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীর উপহাস করিরাছে, এবং তাহারই সপ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চার্বালার ভাষার অকৃতিম সরলতা অনারাস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপ্ণোর বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিরাছে, এইর্প রচনাপ্রণালীর অন্করণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানির নিস্তার, নচেং তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোনো সম্পেহ নাই।

**ज्न**ि शामिता करिन, "এक्टि वर्ल भ्रान्याता विस्ता।"

চার, তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসার এক-একবার খ্লি হইতে গিরা তৎক্ষণাং পর্নীড়ত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খ্লি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীর স্থাপাত মুখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিরা দিতে माभिन ।

সে ব্ৰিডে পারিল, তাহার লেখা কাগছে ছাপাইরা অমল হঠাং তাহাকে বিশ্মিত করিয়া দিবার সংক্রমণ করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর শ্পির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগছে প্রশংসাপ্রণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসংগ্য দেখাইয়া চার্র রোষশান্তি ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনার অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চার্কে দেখাইতে চাহে না বিলয়াই এ কাগজগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চার্ আরামের জন্য অতিনিভ্তে বে-একটি ক্র্মু সাহিত্যনীভ্রমনা করিতেছিল হঠাং প্রশংসা-শিলাব্দিটর একটা বড়োরকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্থলিত করিবার জ্যো করিল। চার্ব্র ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চার্ তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; সম্মুখে সরোর্হ এবং বিশ্ববন্ধ্ খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চার্কে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাং হইতে নিঃশব্দ-পদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধ্র সমালোচনা খ্লিয়া চার্ নিমশ্নচিত্তে বসিয়া আছে।

পন্নরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিরা চার্র লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনদে চার্র আর চৈতন্য নাই।' মৃহ্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত ধেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চার্ ধে মৃথের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গ্রের চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চর স্থির করিয়া অমল চার্র উপর ভারি রাগ করিল। চার্র উচিত ছিল কাগজখানা ট্করা ট্করা করিয়া ছিড্রা আগ্নে ছাই করিয়া প্রাইয়া ফেলা।

চার্র উপর রাগ করির। অমল মন্দার ঘরের স্বারে দাঁড়াইরা সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেল্ম। আজ আমার কী ভাগ্যি। অমল। আমার ন্তন লেখা দ্-একটা শ্নেবে?

মন্দা। কর্তদিন থেকে শোনাব শোনাব করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না তো। কাজ নেই, ভাই— আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে— আমার কী।

অমল কিছ্ম তীব্রন্থরে কহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই-বা রাগ করবেন। আচ্ছা সে দেখা বাবে, তুমি এখন শোনোই তো।"

মন্দা কেন অত্যন্ত আগ্রহে ডাড়াতাড়ি সংবত হইরা বসিল। অমল স্থ্য করিরা সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পার না। সেইজনাই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিরা অতিরিম্ভ বাগ্রতার ভাবে সে শ্রনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইরা উঠিল।

সে পড়িতেছিল- 'স্বভিমন্, বেমন গভ'বাসকালে কেবল বাহপ্রবেশ করিতে

শিখিয়াছিল, বাহে হইতে নিগমিন শেখে নাই—নদীর স্রোত সেইর্প গিরিদরীর পাষাণ-ক্ষঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার— যে পথে স্মাতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস সেপথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনত জ্বাংসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

এমনসময় মন্দার স্বারের কাছে একটি ছায়া পাড়ল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এইর্প ভান করিয়া আনমেষদ্ভিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছাষা তৎক্ষণাৎ সবিষা গেল।

চার্ অপেক্ষা করিয়া ছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধ, কাগজটিকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞাভণ্য করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভর্ণসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তব্ তাহার দেখা নাই। চার্
একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শ্বনাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া
আছে।

এমনসময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শ্না যায়। এ যেন মন্দার ঘরে।
শরবিশ্বের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে ন্বারের কাছে আসিয়।
দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শ্নাইতেছে এখনও চার্ তাহা শোনে নাই। অমল
পড়িতেছিল— মান্যের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়— অনশ্ত জগৎসংসার সে
দিকে ফিরিয়াও তাকায় না!

চার্ যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে থৈবচ্চত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও ব্ঝিতেছে না এবং অমল যে নিতানত নির্বোধ মৃঢ়ের মতো তাহাকে পড়িয়া শ্নাইয়া তৃণিতলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীংকার করিয়া বিলয়া আসিতেইছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সজোধ পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শরনগ্রে প্রবেশ করিয়া চারু ন্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ার ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিরা চার্র উন্দেশে ইপ্গিত করিল। অমল মনে-মনে কহিল, "বউঠানের এ কী দৌরাস্থা। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহারই ক্রীতদাস। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শ্নাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জ্বল্ম।" এই ভাবিয়া সে আরও উচ্চৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শ্নাইতে লাগিল।

পড়া হইরা গেলে চার্র ঘরের সম্মুখ দিরা সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিরা দেখিল, ঘরের ম্বার রুম্ধ।

চার, পদশব্দে ব্রিজন, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল— একবারও থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কায়া আসিল না। নিজের ন্তন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া ট্করা ট্করা করিয়া ছি'ড়িয়া সত্পাকার করিল। হায়, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল।

### অন্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জ্বইফ্লের গন্ধ আসিতেছিল। ছিল্ল মেঘের ভিতর দিয়া দিন ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চার্ চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানলার কাছে অন্ধকারে বসিরা আছে, মৃদ্ বাতাসে আন্তে আন্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন কর্ কর্ করিয়া কেন্ জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই ব্রিতে পারিতেছে না।

এমনসময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যানত ন্সান, হৃদয় ভারাক্রানত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া, প্রফ দেখিয়া অনতঃপ্রের আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই কেন কোন্ সান্ধনা-প্রত্যাশার চার্র নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জর্বলিতেছিল না। খোলা জালনার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চার্কে বাতায়নের কাছে অস্পন্ট দেখিতে পাইল; ধারে ধারে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শ্বনিতে পাইয়াও চার্ মৃখ ফিরাইল না— ম্তিটির মতো স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, "চারু।"

ভূপতির কণ্ঠশ্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চার্র মাধার চুলের মধ্যে আগুল ব্লাইতে ব্লাইতে ফ্লেহার্ডকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে তুমি যে একলাটি ব'সে আছ, চার্ মন্দা কোধার গেল।"

চার বৈমনটি আশা করিরাছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চর স্থির করিরাছিল অমল আসিরা ক্ষম চাহিবে—সেজন্য প্রস্তৃত হইরা সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমনসময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠন্বরে সে বেন আর আছ-সন্বরণ করিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি বাস্ত হইরা বাধিত হইরা জিজ্ঞাসা করিল, "চার, কী হরেছে, চার,।"

কী হইয়াছে তাহা বলা শন্ত। এমনই কী হয়েছে। বিশেষ তো কিছ্ই হয় নাই।

অমল নিজের ন্তন লেখা প্রথমে তাহাকে না শ্নাইয়া মন্দাকে শ্নাইয়াছে, এ কথা

লইয়া ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শ্নিলে কি ভূপতি হাসিবে না। এই

তুক্ত ব্যাপারের মধ্যে গ্রেতর নালিশের বিষয় বে কোন্খানে ল্কাইয়া আছে তাহা

ধ্লিয়া বাহির করা চার্র পক্ষে অসাধা। অকারণে সে বে কেন এত অধিক কন্ট

পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ ব্বিতে না পারিয়া তাহার কন্টের বেদনা আরও বাড়িয়া
উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চার্, ভোমার কী হরেছে! আমি কি ভোমার উপর কোনো অন্যার করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের কছাট নিরে আমি কীরকম ব্যতিবাসত হরে আছি, বলি ভোমার মনে কোনো আছাত দিরে থাকি সে আমি ইছে করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে বাহার একটিও শ্ববাব দিবার নাই, সেজন্য চার, ভিতরে ভিতরে অধীর হইরা উঠিল; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিজতি দিয়া ছাভিয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি দ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া প্রেবরার স্নেহসিন্ত স্বরে কহিল, "আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চার্ত্র, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি বতটা চাও ততটাই পাবে।"

চার, অধীর হইয়া বলিল, "সেজন্যে নয়।"

ভূপতি কহিল, "তবে কী জনো।" বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চার্ বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "সে এখন থাক্, রাতে বলব।"

ভূপতি মৃহ্তে কাল দতৰ্থ থাকিয়া কহিল, "আছে।, এখন থাক্।" বলিয়া আন্তে আন্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা-কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি বে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চার্র কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, "ফিরিয়া ডাকি।" কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অন্তাপে তাহাকে বিম্প করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খ্রিজয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চার, আজু সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজ্ঞাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমনসময় শ্নিতে পাইল মন্দা উচ্চঃস্বরে ডাকিতেছে, "ব্রন্ধ, ব্রন্ধ।" ব্রন্ধ-চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলবাব্র খাওয়া হয়েছে কি।" ব্রন্ধ উত্তর করিল, "হয়েছে।" মন্দা কহিল, "থাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলি নে বে।" মন্দা ব্রন্ধকে অত্যত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপ্রের আসিয়া আহারে বসিল, চার**্ পাখা করিতে** লাগিল।

চার্ আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সপ্পে প্রফর্ল্ল স্নিম্বভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমসত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অনামনস্ক হইয়া ছিল। সে ভাল্মে করিয়া খাইল না, চার্ব একবার কেবল জিল্ঞাসা করিল, "কিছ্ব খাছ্ছ না যে।"

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন। কম খাই নি তো।"

শয়নঘরে উভয়ে একত হইলে ভূপতি কহিল, "আজ রাত্রে তুমি কী বলবে বলেছিলে।"

চার্ কহিল, "দেখো, কিছ্দিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হর না।"

ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চার্। অমলের সপো ও এর্মান ভাবে চলে যে, সে দেখলে লক্ষা হয়।

ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "হাঁঃ, তুমি পাগল হয়েছ! অমল ছেলেমান্ব। সেদিনকার ছেলে—"

চার । তুমি তো ঘরের খবর কিছ ই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িরে বেড়াও।

ষাই হোক, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন, না খেলেন, মন্দা তার কোনো খেজিও রাখে না, অথচ অমলের পান খেকে চুন খসে গেলেই চাকর-বাকরদের সপো বকাবকি করে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেরেরা কিন্তু ভারি সন্দিন্ধ, তা বলতে হয়।

চার্ রাগিয়া বলিল, "আছা বেশ, আমরা সন্দিশ্ধ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।"

চার্র এই-সমস্ত অম্লক আশব্দার ভূপতি মনে-মনে হাসিল, খ্লিও হইল। গৃহ বাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পতাধর্মে আনুমানিক কাম্পনিক কলকও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধ্নী স্থীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দ্থিকেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধ্ব এবং মহত্ব আছে।

ভূপতি শ্রম্থার এবং দেনহে চার্র ললাট চুন্বন করিয়া কহিল, "এ নিয়ে আর কোনো গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মনসিংহে প্র্যাক্টিস্ করতে বাছে, মন্দাকেও সংশা নিয়ে বাবে।"

অবশেবে নিজের দ্বিশ্চনতা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দ্ব করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার লেখা আমাকে শোনাও না, চারু।"

চার খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ তোমার ভালো লাগবে না, ভূমি ঠাট্টা করবে।"

ভূপতি এই কথার কিছু ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিরা হাসিরা কহিল, "আছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি ন্থির হরে শ্নব বে তোমার শ্রম হবে, আমি ছ্মিরে পড়েছি।"

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না—দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তহিত হইয়া গেল।

## নবম পরিচ্ছেদ

সকল কথা ভূপতি চার্কে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগন্ধখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাদা-আদার, ছাপাখানা ও বান্ধারের দেনা শোধ, চাকরদের বৈতন দেওরা, এ-সমস্তই উমাপদর উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগন্ধওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইরা ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০ টাকা পাওনা জানাইরাছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিরা কহিল, "এ কী ব্যাপার! এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নর।"

উমাপদ কহিল, "নিশ্চর এরা ভূল করেছে।"

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছ্কাল হইতে উমাপদ এইর্প ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগন্ধ সন্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বান্ধারে অনেক দেনা করিরাছে। গ্রামে সে বে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইরাছে, অধিকাংশুই কাগন্ধের টাকা হইতে শোধ করিরাছে। ষথন নিতাশ্তই ধরা পড়িল তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "আমি তো আর নিরুদ্ধেশ হচ্ছি নে। কাজ করে আমি ক্লমে ক্লমে শোধ দেব— তোমার সিকি-পরসার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নর।"

তাহার নামের ব্যতারে ভূপতির কোনো সান্থনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষ্ম হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতার সে যেন ঘর হইতে শ্নোর মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপর্রে গিয়াছিল। প্থিবীতে একটা বে নিশ্চর বিশ্বাসের স্থান আছে সেইটে ক্ষণকালের জন্য অন্তব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চার্ তখন নিজের দ্বংখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জ্ঞানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল।

উমাপদ পর্রাদনেই ময়মন্সিংহে যাইতে প্রস্তৃত। বাজারের পাওনাদারর। থবর পাইবার প্রেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘ্ণাপ্রেক উমাপদর সহিত কথা কহিল না—ভূপতির সেই মোনাবম্থা উমাপদ সোভাগ্য বালিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা বোঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধ্যে বে?"

মন্দা। আর ভাই, যেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

बन्दा (पट्ना

অমল। কেন। এথানে অস্বিধাটা কী হল।

মন্দা। অসুবিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সপো ছিল্ম, সুথেই ছিল্ম। কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগল যে।— বলিরা চার্র ঘরের দিকে কটাক্ষ কবিল।

অমল গশ্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল, "ছি ছি, কী লন্দা। বাব্ কী মনে করলেন।"

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এটাকু স্থির করিল, চারা, তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইরা রাশ্তায বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথার বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন তবে মন্দা দে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে ষাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ— সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্তব্য খুব স্কুলট— আর একদন্ডও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সন্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে-মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্সায় বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে লথান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তথন আন্ধীরের কৃতবাতো, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছ্তথল হিসাবপত্ত এবং শ্না তহবিল লইরা মাথার হাত দিরা ভাবিতেছিল। তাহার এই শ্বুক্ত মনোদ্ঃধের কেহ দোসর ছিল না—চিত্তবেদনা এবং খণের সংগ্য একলা দাঁড়াইরা যুক্ত করিবার

জনা ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমনসময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, "ধবর কী অমল।"

অকস্মাৎ মনে হইল, অমল বৃথি আর-একটা কী গ্রুত্র দুঃসংবাদ লইরা আসিল। অমল কহিল, "দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সন্দেহের কারণ হয়েছে।"

ভূপতি আশ্চর্য হইরা কহিল, "তোমার উপরে সন্দেহ!" মনে-মনে ভাবিল, "সংসার ষের্প দেখিতেছি তাহাতে কোনদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।"

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ এই ব্যাপার। বাঁচা গেল। স্নেছের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর ব্রি আর-একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু গ্রেতর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্পপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আটিস্লো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাডিবে না।

অনা সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আ**জ তাহার সে** প্রফালতা ছিল না। সে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি।"

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কিছু বলেন নি?"

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেন্টার এখন আমার অন্যন্ত বাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, "অমল, তুমি কী ছেলেমান্বি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশ্নেনা করো, কাঞ্চকর্ম পরে হবে।"

অমল বিমর্থমারে চলির। আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের ম্লাপ্তাশিতর তালিকার সহিত তিন বংসরের জমাধরটের হিসাব মিলাইতে বসিরা গেল।

### দশম পরিচ্ছেদ

অমল স্থির করিল, বউঠানের সঞ্চো মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিরা ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শন্ত শন্ত কথা শন্নাইবে মনে-মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চার্ সংকাশ করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষশান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অন্কেরণ করিয়া 'অমাবস্যার আলো' নামে সে একটা প্রবাধ ফাঁদিয়াছে। চার্ এটাকু ব্বিয়াছে বে, তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

প্রিশমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিরা কেলে বলিরা চার্ তাহার ন্তন রচনার প্রিমাকে অভ্যন্ত ভর্ণসনা করিরা লম্জা দিতেছে। লিখিতেছে—অমাবস্যার অতলম্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবন্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই; তাই প্রিণমার উদ্ধানীতা অপেকা অমাবস্যার কালিমা পরিপ্র্ণতর—ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চার্ তাহা করে না— প্রিশমা-অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসম ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল—সেদিন অত্যক্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খ্লিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বান্ধর উপর কাগজ র্মোলয়া অতিছোটো অক্ষরে সহস্র দ্বর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যক্ত হ্দাতার স্বরে কহিল, "এসো এসো— আজকাল তো তোমার দেখাই পাবার জো নেই।"

মতিলাল টাকার কথা শর্নিরা আকাশপাতাল চিন্তা করিরা কহিল, "কোন্ টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিরেছি নাকি।"

ভূপতি সাল-তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, "ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।"

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত ধেন বদল হইয়া গেল। সংসারের ধে অংশ হইতে মুখোষ থাসিয়া পাড়ল সে দিকটা দেখিয়া আতংশ্ব ভূপতির শরীর কন্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাং বন্যা আসিয়া পাড়লে ভীত ব্যক্তি ধেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চ্ড়া দেখে সেইখানে যেমন ছ্বিয়া য়য়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অনতঃপুরে প্রবেশ করিল; মনে-মনে কহিল, "আর বাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।"

চার্ তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিরা বাকিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতাশ্ত তাহার পাশে আসিরা দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পারের নীচে চাপিরা বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অম্প আঘাতেই গ্রুহতর বাধা বোধ হয়। চার এমন অনাবশ্যক সম্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিরা ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধারে ধারে খাটের উপর চার্র পাশে বসিল। চার্ তাহার রচনাস্ত্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইরা এবং ভূপতির কাছে হঠাং খাতা ক্লাইবার বাস্ততার অপ্রতিভ হইরা কোনো কথাই জোগাইরা উঠিতে পারিল না।

সেদিন ভূপতির নিজের কিছ্ দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহেত চার্র নিকটে প্রাথী হইরা অসিরাছিল। চার্র কাছ হইতে আশক্ষাধরী ভালোবাসার একটাকোনো প্রশন, একটা-কিছ্ আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-ফলার ঔষধ পড়িত। কিন্তু হোদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক ম্হ্তের প্ররোজনে প্রীতিভাতারের চাবি চার্বেন কোনোখানে থাজিয়া পাইল না। উভয়ের স্কৃতিন মৌনে খরের নীরবতা জতাত নিবিড় হইরা অসিল।

খানিকক্ষণ নিতাশ্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিশ্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিরা লইরা চার্র ঘরে দ্তেপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যত শক্ত বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্বিশন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার অসুখ করেছে?"

অমলের স্নিশ্ধ স্বর শ্নিবামাত্র হঠাং ভূপতির সমস্ত হৃদর তাহার অল্প্রাশি লইয়া ব্বের মধ্যে যেন ফর্লিয়া উঠিল। কিছ্কুণ কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল, "কিছ্ হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরছে কি।"

অমল শক্ত শক্ত কথা বাহা সঞ্চর করিরাছিল তাহা কোথার গেল। তাড়াতাড়ি চার্র ঘরে আসিয়া জিল্লাসা করিল, "বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি।"

চার্ কহিল, "কই, তা তো কিছু ব্রুতে পারল্ম না। অন্য কাগজে বোধ হর গুর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।"

ञमन माथा नाष्ट्रित।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবারতা আরম্ভ করিরা দিল দেখিরা চার্ অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল— কহিল, "আজ আমি অমাবস্যার আলো' বলে একটা লেখা লিখছিল্ম; আর-একট্ হলেই তিনি সেটা তেখে ফেলেছিলেন।"

চার্ নিশ্চর শিবর করিরাছিল, তাহার ন্তন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পড়িপাঁড়ি করিবে। সেই অভিপ্রারে খাতাখানা একট্ নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু, অমল একবার ভারিদ্দিতৈ কিছুক্প চার্র মুখের দিকে চাহিল—কী ব্রিল, কী ভাবিল, জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বভগথে চলিতে চলিতে হঠাং এক সমরে মেঘের কুরাশা কাটিবামান্ত পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হতত গভাঁর গহররের মধ্যে পা বাড়াইতে বাইতেছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চার, অমলের এই অভূতপ্র বাবহারের কোনো তাংপর্ব ব্রিতে পারিল না।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

পর্রাদন ভূপতি আবার অসমরে শয়নঘরে আসিয়া চার্কে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল, 'চার্, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।"

চার্ অন্যানস্ক ছিল। কহিল, "ভালো কী এসেছে।"

ভূপতি। বিরের সম্বন্ধ।

চার্। কেন, আমাকে কি পছল হল না।

ভূপতি উচৈঃ স্বরে হাসিরা উঠিল। কহিল, "তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনও অমলকে ভিজ্ঞাসা করা হয় নি। বদিই-বা হরে থাকে, আমার ভো একটা ছোটোখাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়ছি নে।"

চার। আঃ, কী বক্ত তার ঠিক নেই। তুমি বে বললে, তোমার বিরের সম্বন্ধ

अत्मर्ह ।— हात्र्व मृथ नान इरेवा উठिन।

ভূপতি। তা হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আসতুম। বক্শিশ পাবার তো আশা ছিল না।

চার। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশ তো। তা হলে আর দেরি কেন।

ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘ্নাথবাব, তাঁর মেয়ের সপ্সে বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চার্ বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলেত?"

ভূপতি। হাঁ, বিলেত।

চার্। অমল বিলেত ধাবে? বেশ মঞ্জা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে ব্রথিয়ে বললে ভালো হয় না?

চার্। আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না?

চার্। আরও তো অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোনোমতে তো রাজি হয় নি। ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি তো আর সেরকম করে আগ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, "বর্ধমানের উকিল রঘ্নাথবাব্রে মেয়ের সংগে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে, বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।"

অমল কহিল, "তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।" অমলের কথা শ্নিয়া উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে, এ কেহ মনে করে নাই।

চার, তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "দাদার অনুমতি **থাকিলেই উনি মত দে**কেন। কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই! দাদার 'পরে ভান্ত এতদিন কোথার ছিল, ঠাকুরপো।"

অমল উত্তর না দিয়া একট্রখানি হাসিবার চেন্টা করিল।

অমলের নির্ভরে চার্ ষেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগ্লেতর ঝাঁজেব সংগো বলিল, "তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজেব ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না। পেটে খিদে মুখে লাজ।"

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, "অমল তোমার খাতিরেই এতদিন খিদে চেপে রেখেছিল, পাছে ভাজের কথা শ্বনে তোমার হিংসে হয়।"

চার, এই কথার লাল হইরা উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে" তা বইকি কুণ্খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম করে বলা তোমার ভারি অন্যায় ।

ভূপতি। ঐ দেখাে। নিজের স্থাীকে ঠাট্টাও করতে পারব না। চার্। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গ্রত্র অপরাধ করেছি। মাপ করো। বা হোক, বিরের প্রস্ভাবটা

তা হলে স্থির?

অমল কহিল, "হা।"

চার্। মেরেটি ভালো কি মন্দ তাও ব্রি একবার দেখতে বাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা তো একট্য আভাসেও প্রকাশ কর নি।

ভূপতি। অমল, মেরে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিরেছি, মুমরেটি সংস্করী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চার্। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কনে না দেখে বিরে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। না দাদা, ঐ নিয়ে মিথো দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চার্। কাজ নেই, বাপ্—দেরি হলে ব্ক ফেটে বাবে। তুমি টোপর মাথার দিরে এখনি বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে বদি আর কেউ কেডে নিয়ে বার!

অমলকে চার, কোনো ঠাট্রাতেই কিছুমার বিচলিত করিতে পারিল না।

চার্। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বৃধি দৌড়ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মার্রাছল্ম না ধর্রাছল্ম? হ্যাট কোট পারে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদমিদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, "তা হলে আরু বিলেত যাওয়া কী করতে।"

ভূপতি হাসিরা কহিল, "কালো রুপে ভোলবার জন্মেই তো সাত সম্দু পেরোনো। তা ভয় কী চারা, আমরা রইলাম, কালোর ভরের অভাব হবে না।"

ভূপতি থালি হইয়া তখনই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হট্যা গেল।

# ব্যাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিরা দিতে হইল। ভূপতি থরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপ্লে নির্মাম পদার্থের যে সাধনার ভূপতি দীর্ঘাকাল নিনারতি একানতমনে নিয়ন্ত ছিল দৈটো একম্হাতে বিসন্তান দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমসত চেন্টা যে অভাসত পথে গত বারো বংসর অবিক্রেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাং এক জারগার যেন জলের মাকখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছ্মাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাং-বাধাপ্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমসত উদামকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহায়া যেন উপবাসী অনাথ শিশ্মশতানদের মতো ভূপতির ম্থের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপ্রে কর্নাময়ী শ্রেষ্পরায়ণা নারীয় কাছে আনিয়া দাঁড করাইল।

নারী তথন কী ভাবিতেছিল। সে মনে-মনে বলিতেছিল, "এ কী আশ্চর্য, অমলের বিবাহ হইবে সে তো খ্ব ভালোই। কিল্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িরা পরের 

যারে বিবাহ করিয়া বিলাভ চলিয়া যাইবে, ইহাতে ভাহার মনে একবারও একট্খানির

জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে বে আমরা এত ষত্ন করিয়া রাখিলাম, আর বেমনি বিদায় লইবার একট্খানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, ফেন এতদিন সনুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মনুখে কতই মিন্ট, কতই ভালোবাসা। মানুষকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হদের কিছুমান্ত নাই।"

নিজের হ্দয়প্রাচ্থের সহিত তুলনা করিয়া চার্ অমলের শ্না হ্দয়কে অতাণত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেন্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তণ্ড শ্লের মতো তাহার অভিমানকে ঠোলয়া ঠোলয়া তুলিতে লাগিল, "অমল আজ বাদে কাল চালয়া বাইবে, তব্ এ কয়িদন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।" চার্ প্রতিক্ষণে মনে করে, অমল আপনি আসিবে—তাহাদের এতদিনকার খেলাখ্লা এমন করিয়া ভাঙিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন ষাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবতী হইয়া আসিল তখন চার্ নিজেই অমলকে ভাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল, "আর-একট্ পরে যাচছ।" চার্ তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বাসল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গ্রেট হইয়া আছে— চার্ তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অলপ অলপ বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দুঃখ অধৈর্য তাহার বুকের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল। মনে-মনে বলিল, নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী। কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া ষাইতে লাগিল।

দ্র গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনি ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনও অমল বাদ আসে। যেমন করিয়া হোক. তাহাদের কর্য়াদনকার নারব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে— অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না। এই সমবর্য়াস দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরুল্তন মধ্ব সম্বন্ধট্কু আছে— অনেক ভাব, আড়ি অনেক স্নেত্র দৌরাস্থা, অনেক বিশ্রম্ব স্থোলোচনার বিজ্ঞান্ত একটি চিরুজ্যায়াময়, লতাবিতান— অমল সে কি আজ ধ্লায় লটোইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদ্বে চলিয়া যাইবে। একট্ পরিতাপ হইবে না তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না— তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ-সম্বন্ধের শেষ অশ্রজ্ঞল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুক্ত চার্র দ্রুতবেগে আঙ্কুলে জড়াইতে এবং খুলিতে লাগিল। অগ্রু সম্বরণ করা আর বায় না। চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকরুন, বাবুর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।"

চার আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খ্লিয়া ঝন্ করিরা চাকরের পারের কাঞ্ ফেলিয়া দিল—সে আশ্চর্য হইরা চাবি লইরা চলিরা গেল।

চার্বর **ব্**কের কাছ হইতে কী-একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

বৰাসময়ে ভূপতি সহাস্মাধে খাইতে আসিল। চার্ পাখা-হাতে আহারস্থান

উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সংশ্যে আসিরাছে। চার্ তাহার ম্থের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান, আমাকে ডাকছ?"

চার্ কহিল, "না, এখন আর দরকার নেই।"

অমল। তা হলে আমি বাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চার্তখন দীশ্তচকে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল; কহিল, "বাও।" অমল চার্র মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চার্র কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অতান্ত বাস্ত, তাই আজ অন্তঃপ্রের বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্রের হইয়া কহিল, "আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারছি নে— আজ অনেক ঝঞ্চাট।"

ठाद्र वीनन, "ठा **वाव-ना**।"

ভূপতি ভাবিল, চার্ অভিমান করিল। বলিল, "তাই ব'লে যে এখনই ষেতে হবে তা নয়; একট্ জিরিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া বসিল। দেখিল চার্ বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অন্তশ্ত চিয়ে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকখনের বৃথা চেন্টা করিয়া ভূপতি কহিল, "অমল তো কাল চলে বাছে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খ্ব একলা বোধ হবে।"

চার্ তাহার কোনো উত্তর না দিয়া খেন কী-একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য খরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ংক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ব্যহিরে প্রম্থান করিল।

চার্ আজ অমলের মুখের দিকে চাহিরা লক্ষ্য করিয়াছিল, অমল এই কর্মদনেই অত্যন্ত রোগা হইরা গেছে— তাহার মুখে তর্ম্পতার সেই স্ফা্তি একেবারেই নাই। ইহাতে চার্ সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসল্ল বিছেদেই যে অমলকে ক্লিন্ট করিতেছে, চার্র তাহাতে সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তব্ অমলের এমন ব্যবহার কেন। কেন সে দ্রে দ্রের পালাইরা বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছাপ্র্বক এমন বিরোধতিত্ব করিয়া তুলিতেছে।

বিছানার শ্রেষা ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। বদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই বদি অমল এমন করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত করে। এমন কল্বিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন বাইবে? অসভ্তব। সন্দেহকে একানত চেন্টার দ্বে করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ ভাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদারকাল আসিল। মেঘ পরিক্ষার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিতকতে কহিল, "বোঠান, আমার বাবার সমর হরেছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা— তুমি ছাড়া তাঁর আর সাক্ষনার কোনো পথ নেই।"

অমল ভূপতির বিষয় স্থান ভাব দেখিয়া স্থান স্বারা তাহার দ্বতিতর কথা জানিতে পারিরাছিল। ভূপতি বে কির্প নিঃশব্দে আপন দ্বঃখদ্দার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারও কাছে সাহায্য বা সাক্ষনা পার নাই, অথচ আপন আদ্রিত পালিত আত্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই, ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চার্ত্তর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, "চুলোয় যাক আষাড়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি প্রেষ্মান্ত্র।"

গত রাহি সমসত রাত জাগিয়া চার ভাবিয়া রাখিয়াছিল, অমলকে বিদায়কালে কী কথা বালিবে— সহাস্য অভিমান এবং প্রফ্লে উদাসীনাের স্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগ্রিলকে সে মনে-মনে উচ্জ্বল ও শানিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চার্র ম্থে কোনাে কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, "চিঠি লিখবে তাে, অমল?"

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চার্ ছ্টিয়া শয়নঘরে গিয়া শ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

#### ন্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া অসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারেব প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, "এই-সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের স্থের দিন ব্যা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্ষনাকুণ্ডে ফেলিলাম।"

ভূপতি মনে-মনে কহিল, "যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।" সম্থ্যার সময় আঁধারের স্ত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইর্প তাহার দীঘদিনের সঞ্রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপরে চার্র কাছে চলিয়া আসিল। মনে-মনে স্থির করিল, "বাস্, এখন আর কোথাও নয়; এইখানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম সেটা ভূবিল, এখন ঘরে চলি।"

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল— স্থার উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্থা ধ্বতারার মতো নিচ্ছের আলো নিচ্ছেই জনালাইয়া রাখে— হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাছিরে বখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপর্রে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধার সমর বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখহাত খুইয়া সকাল-সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাতবালার আদ্যোপানত বিবরণ শ্নিবার জন্য স্বভাবতই চার্ একান্ত উৎস্ক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছ্মান্ত বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শ্ইয়া গ্ড়েগাড়িয় স্দেশীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চার্ এখনও অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে।

তামাক পর্বাড়রা প্রাশত ভূপতির ঘ্ম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘ্মের ঘার ভাঙিরা চর্মাকরা জাগিরা উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখনও চার্ম্ আসিতেছে না কেন। অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিরা চার্কে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "চার্ম্ আজ্ব যে এত দেরি করলে?"

চার, তাহার জবার্বাদহি না করিয়া কহিল, "হাঁ, আজ দেরি হরে গেল।"

চার্র আগ্রহপ্শ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চার্ কোনো প্রশন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষু হইল। তবে কি চার্ অমলকে ভালোবানে না। অমল বর্তাদন উপস্থিত ছিল তর্তাদন চার্ তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্মাদ করিল, আর বেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন। এইর্প বিসদ্শ ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল; সে ভাবিতে লাগিল, তবে কী চার্র হ্দরের গভারতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেরেমান্বের পক্ষে এর্প নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।

চার্ ও অমলের সখিছে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দ্ইজনের ছেলেমান্থি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে স্থিমট কৌতুকাবহ ছিল; অমলকে চার্ সর্বদা যে যক্স-আদর করিত তাহাতে চার্র স্কোমল হ্দরাল্ভার পরিচর পাইরা ভূপতি মনে-মনে খ্লি হইত। আজ আন্চর্য হইরা ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা-ভাসা, হ্দরের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চার্র হ্দর বদি না থাকে তবে কোথার ভূপতি আশ্রর পাইবে।

অন্দেশ অন্দেশ পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, "চার্, তুমি ভালো ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?"

চার, সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ভালোই আছি।"

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল। চার্ন তংকালোচিত একটা-কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেন্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না; সে আড়ন্ট হইরা রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনও কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না, কিন্তু অমলের বিদারশোক তাহার নিজের মনে লাগিরা আছে বলিয়াই চার্র উদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনার ব্যথিত চার্র সপো অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হ্দরভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেরেটিকে দেখতে বেশ।—চার, ঘ্মোচ্ছ?

ठात्र, किंहल, "ना।"

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল। বখন তাকে গাড়িতে উঠিরে দিল্ম, সে ছেলেমান্বের মতো কাঁদতে লাগল—দেখে এই ব্জোবরসে আমি আর চোখের জল রাখতে পারল্ম না। গাড়িতে দ্বল সাহেব ছিল, প্র্কমান্বের কালা দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাশদীপ শয়নন্বরে বিছানার অম্থকারের মধ্যে চার্ প্রথমে পাশ ফিরিয়া শ্ইল, তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া ক্ষেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চার্, অস্থ করেছে?"

কোনো উত্তর না পাইরা সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কালার শব্দ

শ্বনিতে পাইয়া ক্রন্তপদে গিয়া দেখিল, চার্ম মাটিতে পাড়িয়া উপড়ে হইয়া কাল্লা রোধ করিবার চেন্টা করিতেছে।

এর্প দ্রন্ত শোকোচ্ছনাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চার্কে কী ভূল ব্রিঝয়াছিলাম। চার্র স্বভাব এতই চাপা বে, আমার কাছেও হ্দরের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। ষাহাদের প্রকৃতি এইর্প তাহাদের ভালোবাসা স্বগভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চার্র প্রেম সাধারণ স্বীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদ্শামান নহে, ভূপতি তাহা মনে-মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চার্র ভালোবাসার উচ্ছনাস কখনও দেখে নাই; আজ বিশেষ করিয়া ব্রিকল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চার্র ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপট্র; চার্র প্রকৃতিতেও হ্দয়াবেগের স্বগভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা ভূপিত অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চার্র পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধারে ধাঁরে তাহার গায়ে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিল। কাঁ করিয়া সাম্প্রনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে ব্ঝিল না, শোককে ধখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষা বসিয়া প্রাকিলে ভালো লাগে না।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনোপ্রকার দ্রাশা-দ্শেদ্ভায় যাইবে না, চার্কে লইয়া পড়াশ্না ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গাহাঁদ্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চালবে। মনে করিয়াছিল, ষে-সকল ঘোরো স্থ সবচেয়ে স্লভ অথচ স্শের, সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মাল, সেই সহজ্বভা স্থগন্তির শ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোর্গাটিতে সম্থ্যপ্রশীপ জ্বালাইয়া নিভ্ত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গলপ পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেন্টা আবশ্যক হয় না অথচ স্থ অপর্যাণত হইয়া উঠে।

কার্যকালে দেখিল, সহজ সূত্র সহজ নহে। বাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা বিদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া বায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খাঞ্জিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চার্র সংগে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, "বারো বংসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, শ্রীর সংগে কী করিয়া গলপ করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছ।" সম্প্রাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে ষায়— সে দ্ই-একটা কথা বলে, চার্ব দ্ই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় শ্রীর কাছে সে লভ্জা বোধ করিতে থাকে। শ্রীকে লইয়া গলপ করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ ম্টের নিকট ইহা এতই শক্ত। সভাশ্বলে বক্ততা করা ইহার চেয়ের সহজ।

বে সম্ব্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণরে আদরে রমণীর করিরা ভূলিবে কলপনা করিরাছিল সেই সম্ব্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বর্প হইরা উঠিল। কিছুক্ষণ চেন্টাপ্র্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে "উঠিয়া বাই"—কিন্তু উঠিয়া গেলে চার্কী মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, "চার্ক্, তাস খেলবে?" চার্ক অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে, "আছা।" বিলয়া অনিচ্ছারুমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতাশত ভূল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া বায়— সে খেলায় কোনো স্থ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিরা একদিন চার্কে জিজ্ঞাসা করিল, "চার্, মন্দাকে আনিরে নিলে হয় না? তুমি নিতাশত একলা পড়েছ।"

চার্ মন্দার নাম শর্নিরাই জ্বলিরা উঠিল। বলিল, "না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।"

ভূপতি হাসিল। মনে-মনে খ্রিশ হইল। সাধনীরা বেখানে সতীধর্মের কিছ্মান্ত ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্ব রাখিতে পারে না।

বিশ্বেষের প্রথম ধাকা সামলাইয়া চার্ ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের স্থ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চার্ অন্ভব করিয়া পাঁড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমার চার্র নিকট হইতেই তাহার জাঁবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেন্টা করিতেছে, এই একার্র চেন্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈনা উপলব্যি করিয়া চার্ ভাঁত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কির্পে চালবে। ভূপতি আর-কিছ্ অবলন্দন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চার্কে কখনও করিতে হয় নাই; ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো স্থ প্রার্থনা করে নাই, চার্কে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়েজনায় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জাবনের সমস্ত প্রয়েজন চার্র নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছ্ যেন খাজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কাঁ চাই, কাঁ হইলে সে ভৃত্ত হয়, তাহা চার্ ঠিকমত জানে না এবং জানিলেও তাহা চার্র পক্ষে সহজে আয়ন্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অলেপ অগ্রসর হইত তবে চার্র পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না; কিন্তু হঠাং এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে বেন বিরত হইয়াছে।

চার, কহিল, "আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশ্নোর অনেক স্বিধে হতে পারবে।"

ভূপতি হাসিরা কহিল, "আমার দেখাশ্বনো! কিছ্ব দরকার নেই।"

ভূপতি ক্ষা হইরা ভাবিল, "আমি বড়ো নীরস লোক, চার্কে কিছ্তেই আমি স্থী করিতে পারিতেছি না।"

এই ভাবিরা সে সাহিত্য লইরা পড়িল। বন্ধরো কখনও বাড়ি আসিলে বিচ্ছিত হইরা দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বিচ্ছমের গ্রুপ, এই-সমস্ত লইরা আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যান্রাগ দেখিরা বন্ধ্বান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা-বিদ্ধুপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ভাই, বাঁশের ফ্র্লও ধরে, কিন্তু কথন ধরে তার ঠিক নেই।"

একদিন সন্ধ্যাবেলার শোবার ঘরে বড়ো বাতি জনালাইরা ভূপতি প্রথমে লক্জার একটা ইতস্তত করিল; পরে কহিল, "একটা কিছু প'ড়ে শোনাব?"

চার্ কহিল, "শোনাও-না।"

ভূপতি। কী শোনাব।

চার । তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চার্র অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একট্ দমিল। তব্ সাহস করিয়া কহিল, "টেনিসন থেকে একটা-কিছ্ব তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।"

চার, কহিল, "শোনাও।"

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নির্ংসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া ষাইতে লাগিল, ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চার্র শ্ন্য দ্ভিট দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সম্ধাবেলাকার নিভ্ত অবকাশট্রকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরও দুই-একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে দ্র্যীর সহিত সাহিতাচর্চার চেষ্টা পরিতাগ করিল।

#### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষেমন গ্রন্তর আঘাতে স্নায়্ব অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইর্প বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চার্ব ভালো করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শ্ন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চার্ হতবৃষ্ধি হইয়া গেছে। নিক্ষাবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মর্ভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে— দিনের পর দিন যাইতেছে, মর্প্রাশ্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মর্ভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।

ঘ্ম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ ব্কের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে— মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যথন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে কণে কণে কেবলই মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-এক সময় অনামনস্ক হইয়া বেলি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যথনই ভাড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জনা জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্যে অনতঃপ্রের সামান্তে আসিয়া তাহাকে সমরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো-একটা ন্তন বই, ন্তন লেখা, ন্তন থবর, ন্তন কোতৃক প্রত্যাশা করিবার নাই; কাহারও জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শোখিন জিনিসা কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কন্টে ও চাণ্ডল্যে চার্ নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম প্রীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "কেন। এত কন্ট কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী বে তাছার জন্য এত দ্বংশ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মুটেমজুরগ্বোও নিশ্চিন্ত হইরা ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।"

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্ব হর, কিন্তু দৃঃখের কোনো উপশম হর না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত বে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পার না।

ভূপতি কোথার অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদ্বাখিত দেনহশীল মৃঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

অবশেষে চার্ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল, নিজের সপো যুখ্য করার ক্ষান্ত হইল; হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে বন্ধপূর্বক হাদরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইরা উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিশ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্দ্ধনে গৃহস্থার রুম্থ করিয়া তম তম করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপ্ড়ে হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, "অমল, অমল, অমল!" সম্দু পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।" চার্ সিন্ধ চক্ষ্মু মুদ্রিত করিয়া বলিত, "অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোমুখে বিদার লইয়া বাইতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।" অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চার্ ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, "অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদশ্যও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফ্টোইরাছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার প্রজা করিব।"

এইর্পে চার্ তাহার সমদত ঘরকরা, তাহার সমদত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে স্কৃপ্ণ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্ত্রু অন্ধকারের মধ্যে অপ্রমালা-সন্দিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা প্রিবীর আর-কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানট্কু বেমন গোপনত্ম, তেমনি গভীরত্ম, তেমনি প্রিরতম। তাহারই স্বারে সে সংসারের সমস্ত ছম্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাব্ত আত্মন্বর্পে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোষখানা আবার মুখে দিয়া প্রিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রগভ্যির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

### বোড়শ পরিক্ষেদ

এইর্পে মনের সহিত ম্বন্ধবিবাদ ত্যাগ করিরা চার্ তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার মাদিতলাভ করিল এবং একনিন্ঠ হইরা স্বামীকে ভত্তি ও বন্ধ করিতে

লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চার্ন্ব তখন ধীরে ধীরে তাহার পারের কাছে মাথা রাখিয়া পারের ধ্লা সীমন্ডে তুলিয়া লইত। সেবাশ্র্মায় গ্হকর্মে স্বামীর লেশমার ইছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আগ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অবত্নে ভূপতি দৃঃখিত হইত জানিয়া চার্ন্বতাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমার ব্রুটি ঘটিতে দিত না। এইর্পে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিন্ট প্রসাদ খাইয়া চার্র দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও ষত্নে ভানশ্রী ভূপতি ষেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্থানীর সহিত প্রে ষেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে ষেন হইল। সাজসম্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দ্ভাবিনাকে ভূপতি মনের এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ-আরামের পর ষেমন ক্ষ্যা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগ-শক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অন্ভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইর্প একটা অপ্রে এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধ্বিদগকে, এমনকি, চার্কে ল্কাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে-মনে কহিল, "কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দ্বেখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্থাকৈ আবিশ্বার করিতে পারিয়াছি।"

ভূপতি চারুকে বলিল, "চারু, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।" চারু বলিল, "ভারি তো আমার লেখা!"

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারও দেখি নি। বিশ্ববন্ধ তৈ বা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত। চার । আঃ, থামো।

ভূপতি "এই দেখো-না" বালয়া একখন্ড 'সরোর হ' বাহির করিয়া চার ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চার আরক্তম খে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে-মনে ভাবিল, "লেখার সংগী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না; রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চার্রও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।"

ভূপতি অত্যত গোপনে খাতা লইরা লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিরা প্নঃপ্নঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগ্র্লি কাটিতে লাগিল। এত কন্টে, এত চেন্টার তাহাকে লিখিতে হইতেছে বে, সেই বহুদুঃথের রচনাগ্রলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জ্লিমাল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিরা নকল করাইরা ভূপতি স্থাকৈ লইরা দিল। কহিল, "আমার এক বন্ধ্ নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছু বুঝি নে, তুমি একবার পড়ে দেখে। দেখি তোমার কেমন লাগে।"

খাতাখানা চার্র হাতে দিয়া সাধ্বদে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাট্কু চার্র ব্রিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষর দেখিয়া একট্মখান হাসিল। হার! চার্ম ভাহার স্বামীকে ভাত্ত করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলেমান্বি করিয়া প্লার অর্থা ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চার্র কাছে বাহবা আদার করিবার জন্য

ভাহার এত চেন্টা কেন। সে বদি কিছুই না করিত, চার্র মনোবোগ আকর্ষণের জন্য সর্বদাই তাহার বদি প্ররাস না থাকিত, তবে স্বামীর প্রেলা চার্র পক্ষে সহজ্ঞসাধ্য হইত। চার্র একাশ্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে চার্র অপেকা ছোটো না করিয়া ফেলে।

চার্ খাতাখানা মন্ডিরা বালিশে হেলান দিরা দ্রের দিকে চাহিরা অনেকক্ষণ ধরিরা ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলার উৎসূক ভূপতি শরনগৃহের সন্মূখবতী বারান্দার ফুলের টব-প্রবিক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিল্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চার্ম আপনি বলিল, "এ কি তোমার বন্ধরে প্রথম লেখা।"

ভূপতি কহিল, "হা।"

চার্। এত চমংকার হরেছে— প্রথম লেখা ব'লে মনেই হর না।

ভূপতি অত্যত খুলি হইরা ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটার নিজের নামজারি করা বার কী উপারে।

ভূপতির খাতা ভরংকর দ্রভগতিতে প্র্ণ হইরা উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

#### সম্ভদশ পরিক্রেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চার্ম্ন সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এভেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিরাছে; স্বেজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মান্টা হইতে চিঠি পাওয়া গোল, ভাহাতেও প্নশ্চ-নিবেদনে বউঠানের প্রশাম আসিল।

চার অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগ্রলি চাহিরা লইরা উর্লাটরা পালটিরা বারবার করিরা পাড়িরা দেখিল— প্রশামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোষাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমান্তও নাই।

চার্ এই করদিন বে-একটি শাল্ড বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছারার আশ্রর লইরাছিল অমলের এই উপেক্ষার তাহা ছিল্ল হইরা গোল। অল্ডরের মধ্যে তাহার হংপিশ্ডটা লইরা আবার কেন ছে'ড়াছে'ড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তব্যাম্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকন্দের আন্দোলন ভাগিরা উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাতে উঠিরা দেখে, চার্ব বিছানার নাই। খ্রিকরা খ্রিকার দেখে, চার্ব দক্ষিণের ঘরের জানালার বসিরা আছে। তাহাকে দেখিরা চার্ব তাড়াতাড়ি উঠিরা বলে, "হরে আজ বে গরম, তাই একট্ব বাতাসে এসেছি।"

ভূপতি উদ্বিশ্ন হইরা বিছানার পাখা-টানার বন্দোবস্ত করিরা দিল, এবং চার্র শ্বাস্থাভগ্য আশুকা করিরা সর্বদাই ভাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চার্ হাসিরা বলিত, "আমি বেশ আছি, ভূমি কেন মিছামিছি বাসত হও।" এই ছাসিট্রু ফ্টাইরা ভূলিতে তাহার বন্ধের সমস্ত শক্তি প্ররোগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পে'ছিল। চার ক্ষির করিরাছিল, পরে তাহাকে স্বতন্ত চিঠি

লিখিবার যথেন্ট সনুষোগ হয়তো ছিল না, বিলাতে পেণীছয়া অমল লন্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লন্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চার্ম তাহার সমস্ত কাজকর্ম-কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছটফট করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে "তোমার নামে চিঠি নাই" এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অকম্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদ্হাস্যে কহিল, "একটা জিনিস আছে, দেখবে?"

চার, বাস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, "কই, দেখাও।"

ভূপতি পরিহাসপ্র্বক দেখাইতে চাহিল না।

চার, অধীর হইয়া উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্চিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেন্টা করিল। সে মনে-মনে ভাবিল, "সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনও বার্থ হইতে পারে না।"

ভূপতির পরিহাসম্প্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; সে চার্কে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চার একাণত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্ছল করিয়া তুলিল।

চার্র একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খ্রিশ হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চার্র কোলে দিয়া কহিল, "রাগ কোরো না। এই নাও।"

### অন্টাদশ পরিচ্ছেদ

অমল যদিও ভূপতিকে জ্ঞানাইয়াছিল যে, পড়াশ্বনার তাড়ার সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তব্ দ্ই-এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চার্র পক্ষে কণ্টকশ্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলার পাঁচ কথার মধ্যে চার্ অভ্যন্ত উদাসীনভাবে শানতম্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ ক'রে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?"

ভূপতি কহিল, "দুই হণ্ডা আগে তার চিঠি পাওরা গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।"

চার, । ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিল,ম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়—বলা তো বায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওরা বৈত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চার্। তাই নাকি। আমি ভেবেছিল্ম, বড়োজোর এক টাকা কি দ্ টাকা লাগবে। ভূপতি। বল কী, প্রার একশো টাকার ধারা।

চার। তা হলে তো কথাই নেই!

দিন-দ্বেক পরে চার ভূপতিকে বলিল, "আমার বোন এখন চু'চড়োর আছে,

আজ একবার তার থবর নিরে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি।

চার। না, অসুখ না, জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুলি হয়।

ভূপতি চার্র অন্রোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া-স্টেশন-অভিম্থে ছ্রিটল। পথে এক সার গোর্র গাড়ি অসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমনসময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিরা তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইরা দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিরা ভূপতি ভারি ভর পাইল। ভাবিল, অমলের হরতো অস্থে করিরাছে। ভরে ভরে খ্লিরা দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, "আমি ভালো আছি।"

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইরা ভূপতি বাড়ি <mark>আসিরা দ্বীর হাতে</mark> টোলগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টোলগ্রাম দেখিরা চার্র মুখ পাংশ্বর্ণ হইরা গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছুই ব্রুতে পারছি নে।" অনুসম্ধানে ভূপতি মানে ব্রিল। চার্ নিজের গহনা কথক রাখিরা টাকা ধার করিরা টেলিগ্রাফ পাঠাইরাছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একট্ অনুরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো—এ তো ভালো হয় নাই।

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রদ্ন হইতে লাগিল, চার্যু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অসপত সন্দেহ অলক্ষাভাবে তাহাকে বিচ্ছ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রতাক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভূলিয়া থাকিতে চেন্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।

# উনবিংশ পরিচেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তব্ সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদার্শ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিল্ডু মধ্যে সমুদ্র— পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠ্র বিচ্ছেদ, নির্পার বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতীকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চার, আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িরা থাকে, সকল বিষরেই ভূল হর, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে ভাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা-প্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই ভার চেতনামার্য নাই।

থমনি হইল, হঠাৎ চার চুমকিরা উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিরা বাইতে হইত, অমলের নাম শ্নিবামান্ত তাহার মুখ বিবর্ণ হইরা বাইত। অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং বাহা মুহুতের জন্য ভাবে নাই তাহাও

ভাবিল-সংসার একেবারে ভাহার কাছে বৃন্ধ শক্তে জীর্ণ হইরা গেল।

মাঝে যে কর্মাদন আনন্দের উল্মেষে ভূপতি অন্য হইরাছিল সেই কর্মাদনের স্মৃতি তাহাকে লক্ষ্মা দিতে লাগিল। যে অনভিক্ত বানর ক্ষম্ম চেনে না ভাহাকে বুটা পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চার্র যে-সকল কথার আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভূলিয়াছিল সেগলো মনে আসিরা তাহাকে "মুড়, মুড়, মুড়" বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কন্টের, বহু ষত্নের রচনাগর্নালর কথা যখন মনে উদর হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অব্দুশতাড়িতের মতো চারুর কাছে দুতেপদে গিয়া ভূপতি কহিল, "আমার সেই লেখাগ্রলো কোথার।"

চার, কহিল, "আমার কাছেই আছে।"

ভূপতি কহিল, "সেগুলো দাও।"

চার্ তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাঙ্কিতেছিল; কহিল, "তোমার কি এখনই চাই।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ, এখনই চাই।"

চার্ কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগাঁলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্ত একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চার্ব্যুস্ত হইয়া সেগ্নুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ কী করলে।" ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "থাক্।"

চার্ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমসত লেখা নিঃশেবে প্রিড়য়া ভঙ্গ হইয়া গেল।

চার্ ব্ঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরি ভাজা অসমাণত রাখিরা **ধীরে ধীরে** অনাত চলিয়া গেল।

চার্র সম্মুখে খাতা নন্ট করিবার সংকশপ ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই জাগ্নটা জনলিতেছিল, দেখিয়া কেমন বেন তাহার খ্ন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসন্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবাশ্যত নির্বোধের সমস্ত চেন্টা বন্ধনাকারিশীর সম্মুখেই আগ্ননে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উদ্দানতা যখন শালত হ**ইয়া আসিল** তখন চার্ আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যের প গভীর বিষাদে নীরব নতম্খে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল— সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চার্ স্বহস্তে যন্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে-মনে ভাবিতে লাগিল তাহার জন্য চার্র এই যে-সকল অপ্রাণ্ড চেন্টা, এই যে-সমস্ত প্রাণ্ণল বশুনা, ইহা অপেক্ষা সকর্ণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমস্ত বশুনা এ তো ছলনাকারিলীর হের ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগর্নলর জন্য ক্তহ্দরের ক্ষত্বন্দা চতূর্গ্ণ বাড়াইয়া অভাগিনীকৈ প্রতিদন প্রতিম্হুতে হ্ণিপন্ত হইতে রম্ভ নিম্পেবণ করিয়া বাহির করিতে হইয়ছে। ভূপতি মনে-মনে কহিল, "হায় অবলা, হায় দ্রখিনী' দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছ্ই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই— আমার তো কেবল প্রফার ছিল না।"

তথন আপনার জীবনকে চার্র জীবন হইতে দ্রে সরাইরা লইরা— ডান্তার ক্মেন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রুত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লাকের মতো চার্কে দ্র হইতে দেখিল। ঐ একটি ক্ষীণদান্ত নারীর হৃদর কী প্রবল সংসারের ব্যারা চারি দিকে আক্রান্ত হইরাছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই বেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে— অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধের প্রতাহপ্রশীভূত দ্বেখভার বহন করিয়া নিতানত সহজ লোকের মতো, তাহার স্ক্রেটিন্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শরনগৃহে গিরা দেখিল, জানালার গরাদে ধরিরা অপ্র্হীন অনিমেষ দ্ভিতে চার্ বাহিরের দিকে চাহিরা আছে। ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিরা দাঁড়াইল— কিছু বলিল না, তাহার মাধার উপরে হাত রাখিল।

### বিংশ পরিক্রেদ

বন্ধরো ভূপতিকে জিল্পাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী। এত বাসত কেন।"

ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ—"

বন্ধ্। আবার খবরের কাগজ। ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গণ্গার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধ্। তবে?

ভূপতি। মৈশ্বরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধ;। বাড়িখর ছেড়ে একেবারে মৈশ্রে যাবে? চার্কে সপ্সে নিরে বাচ্ছ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধ। সম্পাদকি নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুটল না।

**ज्**र्शां । मान्यायत या दशक अक्ठो-कि**च् त**न्या हारे।

বিদারকালে চার, জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে।"

ভূপতি কহিল, "তোমার বদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।"

বলিরা বিদার লইরা ভূপতি বখন স্বারের কাছ পর্যস্ত আসিরা পৌছিল তখন হঠাৎ চার্ ছ্টিরা আসিরা তাহার হাত চাপিরা ধরিল, কহিল, "আমাকে সপ্সে নিয়ে বাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে ষেরো না।"

ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চার্র মুখের দিকে চাছিয়া রহিল। মুন্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চার্র হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চার্র নিকট হইতে সরিয়া বারালদায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি ব্রিক, অমলের বিচ্ছেদম্ভি বে বাড়িকে বেন্টন করিরা অর্নিতেছে, চার্ দাবানলগ্রন্ত হরিগার মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চার — কিন্তু, আমার কথা সে একবার ভাবিরা দেখিল না? আমি কোথায়া পালাইব। বে দ্যী হৃদরের

মধ্যে নিম্নত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভূলিতে সময় পাইব না? নিজ্বন বন্ধ্হীন প্রবাসে প্রতাহ তাহাকে সঙ্গাদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিপ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তত্থ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরও কত বংসর প্রতাহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আগ্রয় চ্প্ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ই'টকাঠগলো ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?"

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"

মৃহ্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চার্র মুখ কাগজের মতো শৃত্ক সাদা হইয়া গেল, চার্মুমুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তংক্ষণাং ভূপতি কহিল, "চলো, চার্, আমার সপোই চলো।" চার্ বলিল, "না, থাক্।"

বৈশাখ-অগ্রহারণ ১৩০৮

### দপ্হরণ

কী করির। গল্প লিখিতে হয় তাহা সম্প্রতি শিথিরাছি। বিদ্কমবাব, এবং সার ওয়াল্টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিরা হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুম্থে কোনো মত তিনি কেতাব বা ন্বাধীনবৃদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যথন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি; তখন আমি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি— এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরক্ষ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে কত অনিব্চনীয় গীতে এবং গল্যে, কন্পনে এবং মর্মরে আমার তর্গ জীবনকে উৎস্ক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনও মনে হইলে ব্কের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না— আমাদের শ্না সংসারের মধ্যে লক্ষ্মীম্বাপন করিবার জন্য আমার পড়াশ্না শেষ হইবার অপেকা না করিয়াই, বাবা বারো বংসরের বালিকা নিকারিগাঁকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নিঝারিণী নামটি হঠাং পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বরস হইরাছে— অনেকে ইস্কুলমাস্টারি মন্ন্সিফ এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকিও করেন— তাঁহারা আমার শ্বশ্রমহাশরের নামনিবাচনর্চির অতিমান্ত লালিতা এবং ন্তনছে হাসিবেন, এমন আশম্কা আছে। কিন্তু আমি তখন অবাচীন ছিলাম, বিচারশন্তির কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বাধ হইবার সময়েই ধ্যমনি শ্নিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মনুন্সেফি-লাভের জন্য বাগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তব্ হ্দরের মধ্যে ঐ নামটি প্রোতন বেহালার আওয়াজের মতো আরও বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বরসের প্রথম প্রেম অনেকগর্নি ছোটোখাটো বাধার স্বারা মধ্র। লক্ষার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা, এইগর্নির অভ্যরাল হইতে প্রথম পরিচরের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন; তাহা মধ্যাহের মতো স্কুপন্ট, অনাবৃত এবং বর্শচ্চটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিশ্বাগিরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গলেপর শ্রুর্ হইল সেইখানে।

শবশর্রমশার কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিরাই নিশ্চেন্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আরোজন করিরাছিলেন। এমনকি, উপক্রমণিকা তাহার মুখ্দথ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাব্রে টীকা তাহার প্ররোজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপারে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যুক্ত উত্তুক্ত দুই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরুক্ত করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম—প্রণায়নীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেন্ট নহে, শ্রন্থাও চাই। শ্রন্থা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যের্পে রচনা-প্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য মণো বন্ধ্রসম্কেণীর্ণে স্ত্রসোবাদিত মে গতিঃ। অর্থাৎ, অন্য জহরিরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা স্ত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগ্রলি অনোর, কেবলমাত্র স্তাইকুই আমার, এ বিনয়ট্কু স্পন্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই—কালিদাসও করিতেন না, যদি সতাই তাহার মণিগ্রলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে আর কার্পণ্য করি নাই। এট্কু বেশ বোঝা গেল, নববধ্ বাংলা ভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান-ভূল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই, কিম্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেট্কু আন্দাক্তে ব্রিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সংস্বামীর ষতটনুক্ গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারই সংশ্যে একটনু অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবটনুকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মুশকিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দ্বর্গম। সে যেটনুকু ইংরাজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত—মশার কিছনুই হইত না, কেবল খেওয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধ্ ছিল তাহাদিগকে আমার স্থার চিঠি না দেখাইরা থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইরা কহিল, "এমন স্থা পাইরাছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ, ভাষাল্ডরে বলিতে গেলে এমন স্থার উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নিঝারিণার নিকট হইতে পত্রোন্তর পাইবার প্রেইে যে ক'খানি চিঠি লিখিয়া ফেলিরাছিলাম তাহাতে হ্দরোচ্ছনাস যথেন্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভূলও নিতানত অলপ ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তথন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভূল হয়তো কিছ্ম কম পড়িত, কিন্তু হ্দয়োচ্ছনাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থার চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িরা মোকাবিলার প্রেমালাপই নিরাপদ। স্তরাং, বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভর পক্ষেরই পাঠচর্চার বে ক্ষতি হইত আলাপচর্চার তাহা স্বস্কুম্ম পোষণ করিরা লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছুই একেবারে নন্ট হর না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ— বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালার বারুবার যাচাই করিরা লইরা একেবারে নিঃসংশার হইরাছি।

এমনসমরে আমার দ্বীর জাঠতুত বোনের বিবাহকাল উপস্থিত— আমরা তো বর্থানিরমে আইব্ডোভাত দিরা খালাস, কিন্তু আমার দ্বী দ্বেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভাগনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধ্মাতার কবিতার রচনানৈপ্তা সম্ভাবসোদ্দর্য প্রসাদগণে প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাদ্যসম্মত নানা গাণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইরা গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধাদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "খাসা হইরাছে!" নববধ্র যে রচনাশক্তি আছে, এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইর্প খ্যাতিবিকাশে রচিয়িটীর কর্ণমাল এবং কপোলদ্বর অর্ণবর্ণ হইরা উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্তমে তাহা বিল্পত হইল। প্রেই বলিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিল্পত হর না—কী জানি, লম্জার আভাট্রকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হ্দরের প্রজ্বন কোণে হয়তো আশ্রম লইরা থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া ন্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার ন্বারা দ্বার রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত হাটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংঘত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা-কীলিখিয়াছিল, আমি শেলির ন্বাইলার্ক্ ও কীট্সের নাইটিপেল শ্নাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জ্লারে আমিও কেন শেলি ও কীট্সের গোরবেয়া কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার দ্বাও ইংরাজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শ্নাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরাজি সাহিত্যের মহিমায় উক্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার দ্বার প্রতিভাকে কি দ্বান করি নাই। দ্বাংবেরা তাহা ব্রিতেন না— কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহের স্ব্রের মতো হইয়া উঠিলে দ্বই দন্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া বায় কী উপারে।

আমার দ্বার লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগন্ধে ছাপাইতে উদাত হইয়াছিলেন। নিঝারিণী তাহাতে লক্ষাপ্রকাশ করিত— আমি তাহার সে লক্ষা রক্ষা করিয়াছি। কাগন্ধে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধ্বান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কৃষ্ণল বে কতদ্র হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়া-ছিলায়। তথন উকিল হইয়া আলিপ্রে বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুম্থ পক্ষের সপো খ্ব জােরের সহিত লড়িতেছিলায়। উইলটি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের সন্কর্লে তাহার অর্থ বে কির্প স্পন্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলায়, এমনসময় বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, "আয়ায় বিম্বান কথা বলি তাঁহার বিদ্বা সাঁয় কাছে এই উইলটি ব্বিয়া লইয়া আসিজেন তবে এমন অস্ভূত ব্যাখ্যা ম্বারা মাত্ভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।"

চুলার আগন্ন ধরাইবার বেলা ফ্র' দিতে দিতে নাক্ষের জলে চোখের জলে হইডে হয়, কিন্তু গ্রুদাহের আগন্ন নেবানোই দার। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর জনিষ্টকর কথাগনলো মনুখে মনুখে হৃত্ত্বঃ শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গদপটিও সর্বত্ত প্রচারিত হইল। ভর হইয়াছিল, পাছে আমার স্থার কানে ওঠে। সোভাগ্যক্তমে ওঠে নাই— অন্তত্ত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনও শ্রনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নিকর্ণিরণী দেবীর স্বামী।" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না, সে কথার জ্বাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্থাী বটেন।" বাহিরের লোকের কাছে স্থীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা ষে গোরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পন্ট ভাষার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। প্রেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্থার জাঠতুত বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দ্বর্বন্ত। স্থার প্রতি তাহার অত্যাচার অসহা। আমি এই পাষশেডর নির্দয়াচরণ লইয়া আত্ময়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে ষে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশ্রের নামে প্র্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধ্য অনেকর্বক্ম খ্যাতির বিবরণ শান্তে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্থার খ্যাতিতে যশন্বী হওয়ার কম্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরুল্ড করিলে স্ক্রীর মনে তো দল্ভ জিমতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল, নিঝরিনীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও-না কেন, বউমা। আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে জগদিন্দ্র' লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।" শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয়।

স্থার দক্ষেত্র পরিচর পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বন্ধৃতা দিতে রাজ্ঞি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বন্ধৃতার পর্বেরাক্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়াস্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতৃকী শ্রুম্থা দেখিয়া আমি কিছ্ব প্রফব্লে হইয়া উঠিলাম। বিললাম, "তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।"

তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধ্নিক বপাসাহিতা।"

আমি কহিলাম, "বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জ্বানি।"

পরদিন সভার বাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য দ্বীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নিঝারিণী কহিল, "কেন গো, এত ব্যদত কেন— আবার কি পান্নী দেখিতে বাইতেছ।"

আমি কহিলাম, "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।" "তবে এত সাজসক্জার তাড়া যে।"

স্থীকে সগর্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শ্নিরা সে কিছুমার উল্লাস প্রকাশ

না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না না সেখানে তুমি বাইতে পারিবে না!"

আমি কহিলাম, "রাজপুত-নারী বৃষ্ধসাজ পরাইরা স্বামীকে রণক্ষেত্র পাঠাইরা দিত— আর বাঙালির মেরে কি বন্ধতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না।"

নিঝারণী কহিল, "ইংরাজি বভূতা হইলে আমি ভর করিতাম না, কিন্তু— থাক্—না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই— শেবকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রারের গানটা মনে পড়িতেছিল—

> মনে করো শেষের সে দিন ভরংকর, অনো বাকা কবে কিন্ডু তুমি রবে নির্ভর।

বন্ধার বন্ধতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাং 'দ্বিট্ইন নাড়ী-ক্ষীণ হিমকলেবর' অবস্থার একেবারে নির্ত্তর হইয়া পড়েন তবে কী গতি হইবে। এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া প্রেশিন্ত পলাতক সভাপতিমহাশরের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া দ্বীকে কহিলাম, "নিঝর, তুমি কি মনে কর—"

স্ত্রী কহিল, "আমি কিছুই মনে করি না, কিস্তু আমার আজ ভারি মাধা ধরিরা আসিয়াছে, বোধ হয় জন্তর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া বাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একট্ব লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দ্বেবস্থা কম্পনা করিয়া লম্জার, অথবা আসম জনুরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্তার পাঁড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহনুলা, দ্বার জ্বরভাব অতি সম্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাম্মা কহিতে লাগিল, "আর সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সন্বন্ধে তোমার দ্বার মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নর। তিনি নিজেকে মসত বিদ্যুবী বলিরা ঠাওরাইয়াছেন—কোন্দিন-বা মশারির মধ্যে নাইট-স্কুল খ্লিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেন্টা করিবেন।"

আমি কহিলাম, "ঠিক কথা। এই বেলা দর্প চূর্প না করিলে ক্রমে আর ডাহার নাগাল পাওয়া বাইবে না।"

সেই রাত্রেই তাহার সপো একট্ খিটিমিটি বাধাইলাম। অন্পশিক্ষা যে কির্প ভরংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উন্ধার করিয়া তাহাকে শ্নাইলাম। ইহাও ব্ঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে— আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কালিয়া বলিলাম, "সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া বায় না, সেটার জন্য মাখা চাই।" মাখা যে কোখায় আছে, সে কথা তাহাকে স্পন্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তব্ বোধ হয়, কথাটা অস্পন্ট ছিল না। আমি কহিলাম, "লিখিবার বোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্থালাক লেখে নাই।"

শ্বনিয়া নিঝ্যরিণীর মেরেলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন মেরেরা লিখিতে পারিবে না। মেরেরা এতই কি হীন।" আমি কহিলাম, "রাগ করিয়া কী করিবে। দুষ্টাম্ত দেখাও-না।"

নিঝারিণী কহিল, "তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চরই আমি ঢের দুন্টোল্ড দেখাইতে পারিতাম।"

এ কথাটা শ্রনিয়া আমার মন একট্ব নরম হইয়াছিল, কিল্চু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা বাইতেছে।

'উন্দীপনা' বালিয়া মাসিক পত্রে ভালো গলপ লিখিবার জন্য পণ্ডাশ টাকা পরুসকার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুইজনেই সেই কাগজে দুটা গলপ লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে প্রেস্কার জোটে।

রাদ্রের ঘটনা তো এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বৃদ্ধি যখন নির্মাণ হইয়া আসিল তখন দ্বিধা জান্মতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না; যেমন করিয়া হউক, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনও দুই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম; বিষ্কমের বইগ্নলাও সংগ্রহ করিলাম। কিল্ছু বিষ্কমের লেখা আমার চেয়ে আমার অলতঃপ্রে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরাজি গলেপর বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগ্নলা গলপ ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা শ্লট দাঁড় করাইলাম। শ্লটটা খ্বই চমংকার হইয়াছিল, কিল্ছু মুশকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীনকালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গলেপর ভিত্তি ফাঁদিলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরম্ব, নিদার্গ পরিলাম, সাকাসের ঘোড়ার মতো আমার গলপ ঘিরিয়া অদ্ভূত গতিতে ঘ্রিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ভাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নিঝারিণী আমাকে অনুনয় করিয়া বালল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গলপ লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ, আমি দিনরাত্তি কেবল গলপ ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মজেলের কথা ভাবিতে হয়— তোমার মতো গলপ এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কীছিল।"

বাহা হউক, ইংরাজি প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গলপ খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবিশিতে একটা পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরাজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সপ্পে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

## উপসংহার

লেখা পাঠানো হইরাছে। বৈশাখের সংখ্যার প্রেম্কারবোগ্য গলপটি বাহির হইবে। বিদও আমার মনে কোনো আশব্দা ছিল না, তব্ সময় বত নিকটবতী হইল মনটা তত চশুল হইয়া উঠিল।

বৈশাধ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিরা আসিরা খবর পাইলাম, বৈশাখের 'উম্দীপনা' আসিয়াছে, আমার স্থাী তাহা পাইরাছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপ্রে গেলাম। শরনঘরে উর্ণিক মারিরা দেখিলাম, আমার দানী কড়ার আগনুন করিরা একটা বই প্র্ডাইতেছে। দেরালের আরনার নিঝারিগার ম্থের যে প্রতিবিদ্দ দেখা বাইতেছে তাহাতে স্পন্ট ব্রুঝা গেল, কিছ্ প্রেবি সে অপ্রবর্গ করিরা লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসপ্গে একট্ব দরাও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি উন্দীপনা'র বাহির হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দ্বঃখ। স্থীলোকের অহংকারে এত অন্পেই বা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিরা গেলাম। উন্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিরা একটা কাগন্ধ কিনিরা আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইরাছে কি না দেখিবার জন্য কাগন্ধ খুলিলাম। স্চিপতে দেখিলাম, প্রস্কারযোগ্য গল্পটির নাম 'বিক্রমনারারণ' নহে, তাহার নাম 'নন্দিনী', এবং তাহার রচরিতার নাম—এ কী! এ বে নিঝিরণী দেবী।

বাংলাদেশে আমার দ্বী ছাড়া আর কাহারও নাম নিঝারিণী আছে কি। গলপটি খ্লিরা পড়িলাম। দেখিলাম, নিঝারের সেই হতভাগিনী জাঠতুত বোনের ব্তালতটিই ডালপালা দিরা বণিত। একেবারে ঘরের কথা— সাদা ভাষা, কিল্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষ্ম জলে ভরিয়া বার। এ নিঝারিণী বে আমারই নিঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শরনঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই স্লান মৃথ অনেকক্ষণ চপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শ্ইতে আসিয়া দ্বীকে বলিলাম, "নিঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগ্রিল আছে সেটা কোখায়।"

নিব'রিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।"

আমি কহিলাম, "আমি ছাপিতে দিব।"

নিক্রিণী। আহা, আর ঠাটা করিতে হইবে না।

আমি। না, ঠাট্রা করিতেছি না। সত্যই ছাপিতে দিব।

নিক্রিণী। সে কোধার গেছে, আমি জানি না।

আমি কিছু জেদের সংগাই বলিলাম, "না নিঝর, সে কিছুতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।"

নিঝারিণী কহিল, "সতাই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কী হইল।

নিঝরিণী। সে আমি প্রভাইরা ফেলিরাছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "আা, সে কী! কবে পড়োইলে।"

নিকরিণী। আজই প্রভাইরাছি। আমি কি জানি না বে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিখ্যা করিয়া প্রশংসা করে। ইহার পর হইতে এ পর্যস্ত নিঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও একছন লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার।

উপরে যে গলপটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গলপ। আমার স্বামী যে বাংলা কত অলপ জ্ঞানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপন্যাশটি পড়িলেই কাহারো ব্রিখতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্প্রিকে লইয়া এর্মান করিয়া কি গলপ বানাইতে হয়? ইতি শ্রীনিকর্মিনি দেবী

দ্বীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাদ্যে-অশাদ্যে অনেক কথা আছে— তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাট্কুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না—না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অন্মান করিছে পারিবেন। আমার দ্বী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভূলগ্লি দেখিলেই পাঠক ব্রিঝবেন, সেগ্লি ইচ্ছাকৃত: তাহার দ্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গলপটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন— এইজন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন, দ্বীণামাশিক্ষতপট্ডম্। তিনি স্বী-চারিত্র ব্রিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে ব্রিতে শ্রে করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সপো আরও একট্র সাদ্শ্য দেখিতেছি। শ্রিনয়াছি, কবিবর নববিবাহের পর তাহার বিদ্যৌ দ্বীকে যে শেলাক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উদ্ধাশদ্য হইতে র-ফলটা লোপ করিয়াছিলেন—শন্প্রেয়াগ সম্বন্ধে এর্প দ্ব্র্টনা বর্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে— অতএব, সম্প্রত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে, কালিদাসের ষের্প পরিণাম হইয়াছিল আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি শ্রীহঃ

এ গলপ যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চলিয়া ষাইব : শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশ্ববাড়ি যাত্রা কবিব। শ্রীহঃ

ফাল্গনে ১০০৯

#### মালাদান

সকালবেলার শীত-শীত ছিল। দ্বপ্রবেলার বাতাসটি অলপ একট্ব তাতিরা উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ষতীন বে বারান্দার বসিরা ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীবগাছের মাঝখানের ফাঁক দিরা বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শ্না মাঠ ফাল্গনের রোদ্রে ধ্ধ্ করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিরা কাঁচা পথ চলিয়া গেছে— সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোর্র গাড়ি মন্দামনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োরান মাথার গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমনসময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কী বতীন, পূ্র্ব-জন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বৃথি।"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা বে, ভাবিতে হইলেই প্রজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।"

আন্ধীরসমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেরেটি বলিরা উঠিল, "আর মিখ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজনের সব খবরই তো রাখি, মশার। ছি ছি, এত বরস হইল তব্ একটা সামানা বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ-বে ধনা মালাটা, ওরও একটা বউ আছে— তার সপো দুই বেলা কগড়া করিয়া সে পাড়াস্মুখ লোককে জানাইয়া দের যে, বউ আছে বটে। আর তুমি বে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি ব্রিল না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মারা। দেখো যতান, চেনা বাম্নের গৈতের দরকার হয় না। আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছ্তা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলার নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি, মশায়, সাত জন্ম বউরের মুখ দেখিলে না— কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখন্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপ্রবেলা আকালের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমন্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জনালা করে।"

বতীন হাতজ্যেড় করিরা কহিল, "থাক্, থাক্, আর নর। আমাকে আর লক্ষা দিরো না। তোমাদের ধনাই ধনা। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেন্টা করিব। আর কথা নর কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব তাহারই গলার মালা দিব— ধিকুকার আমার আর সহ্য হইতেছে না।"

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

বতীন। কোথার বাইব।

भग्न। अत्मारे-मा।

যতীন। না না, একটা-কী দ্বর্ডনুমি তোমার মাধার আসিরাছে। আমি এখন নডিতেছি না।

श्रोतः। आक्का, जत्य এইখানেই বোসো ा विनासा সে प्राप्त शर्मान करिता।

পরিচয় দেওয়া বাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র ভারতমা। পটল বতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খ্ডুতুত-জাঠতুত ভাইবোন। বয়াবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল বতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খ্ডার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির ব্বারা কোনো ফল পায় নাই—একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘ্রিচল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফ্লেভার রসে পরিপ্রণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশ্বিড়র কাছেও সে কোনোদিন গাশ্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল— ওর ঐরকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দ্বিবার প্রফল্লতার আখাতে গ্রেক্জনদের গাশ্ভীর্য ধ্লিসাং হইয়া গেল। পটল তাহার আশোপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দ্বিশ্চনতা সহিতে পারিত না— অজস্র গল্প-হাসি-ঠাটুায় তাহার চারি দিকের হাওয়া বেন বিদাংশিক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের ন্বামী হরকুমারবাব্ ডেপ্রটি ম্যাজিস্টেট— বেহার-অঞ্চল হইতে বর্ণাল হইরা কলিকাতার আবকারি-বিভাগে স্থান পাইরাছেন। স্পেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতার বাতারাত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফন্বলে ফিরিতে হইবে বালিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দ্বই-একজন আস্বীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমনসময় ডান্তারিতে ন্তন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন বতান বোনের নিম্নত্তণে হস্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিরা বতীন ছারামর নির্ম্পন বারান্দার ফাল্য্নমধ্যান্দের রসালস্যে আবিষ্ট হইরা বিসরা ছিল, এমনসমরে প্রেক্ষিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিরা গেলে আবার থানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিত হইরা একট্রখানি নড়িরা-চড়িরা বেশ আরাম করিয়া বিসল— কাঠকুড়ানি মেরের প্রসংশা ছেলেবেলাকার র্পকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘ্রিয়া বেডাইতে লাগিল।

এমনসময় আবার পটলের হাসিমাখা কপ্টের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল। পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিরা সবেগে টানিয়া আনিয়া ষতীনের সম্মূৰে স্থাপন করিল; কহিল, "ও কুড়ানি।"

त्माराधि करिन, "की, पिपि।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি।

মেরেটি অসংকোচে বতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, "কেমন, ভালো দেখিতে না?"

মেরেটি গশ্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, ভালো।" বভীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "আঃ পটল, কী ছেলেমান্তি করিতেছ।"

পটল। আমি ছেলেমান্বি করি না তুমি ব্ডোমান্বি কর! তোমার ব্রি বয়সের গাছপাথর নাই!

বতীন পলারন করিল। পটল ভাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "ও যতীন, তোমার ভর নাই, তোমার ভর নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না—ফাল্যুন-টেত্রে লংন নাই—এখনও হাতে সমর আছে।"

পটল বাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে সেই মেরেটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বরস বোলো হইবে, শরীর ছিপ্ছিপে—মৃখন্তী সন্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মৃথে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে বেন বনের হরিপের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষার তাহাকে নিব্দিশ্ব বলা যাইতেও পারে, কিস্তু তাহা বোকামি নহে; তাহা ব্দ্থিব্ভির অপরিস্ফ্রেশমান্ত, তাহাতে কুড়ানির মৃথের সৌল্বর্ষ নন্ট না করিয়া বরও একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলার হরকুমারবাব্ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বতীনকে দেখিরা কহিলেন, "এই-বে, বতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একট্ ভালারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দ্ভিক্ষের সমর আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মান্ব করিতেছি — পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছে একটি গাছতলার পড়িয়া ছিল। বখন খবর পাইয়া গেলাম গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাপট্কু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক বঙ্গে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না— তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো শ্বিজ্ব; একবার মরিয়া এবার আমাদের বরে ছাল্ময়াছে, উহার সাবেক জাত কোথার ঘ্রিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শ্রেক্ করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে— আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে ব্ডি বলিয়া মনে হইবে বে।' বোধ করি, সেই দ্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া থাকিয়া শ্লবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী, তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুল্সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ তো।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেশী পিঠের উপরে দ্লাইয়া হরকুমারবাব্র ঘরে আসিরা উপস্থিত হইল। তাহার হরিশের মতো চোখদ্টি দ্লেনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

বতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিরা হরকুমার তাহাকে কহিলেন, "ব্থা সংকোচ করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মসত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্ছল্ করিতেছে— এখনও শাঁসের রেখামার দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বিলয়া শ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিগী।"

বতীন তাহার ভাষারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল— কুড়ানি কিছুমার কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। বতীন কহিল, "শরীরবন্দের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।"

পটল ফস্ করিরা ঘরে চ্নিকরা বলিল, "হ্দরবন্দেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীকা দেখিতে চাও?"

বলিরা কুড়ানির কাছে গিরা তাহার চিব্রুক স্পাদ করিরা কহিল, "ও কুড়ানি,

আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"
কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"
পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হা।"

পটল এবং হরকুমারবাব, হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না ব্ঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইরা উঠিয়া বাসত হইরা কহিল, "আঃ, পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ—ভারি অন্যায়। হরকুমারবাব্ব, আর্পান পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও ষে উহার কাছে প্রশ্রম প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু, ষতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত বাসত হইতেছ। তুমি জান্দা করিয়া কুড়ানিকে সন্ত্প লক্ষা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানব্জের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কোতৃক করিয়াছে— তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐজন্যই তো যতীনের সংগ্যে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে— ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বৃঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে—ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা! তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সূখ নাই— আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া বাই।

পটল। বড়ো কমইি কর। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুনিশ হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খালিয়া দিয়া ষতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেরে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মারতে দেখিয়াছে তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পাড়িয়াছে। এই নিদার পাপারে সে কতবড়ো হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে লইয়া কি কোতুক করা বায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বাদ্ধব্যির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন— এই আবরণ যাদ উঠিয়া য়ায় তবে অদ্দেউর রমুদ্রালার কী ভীষণ চিন্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাকে গাছের ফাক দিয়া যতীন বখন ফালানের আকাশ দেখিতেছিল, দ্র হইতে কঠিলেম কুলের গল্ধ মাদ্রতর হইয়া তাহার য়াণকে আবিল্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধ্যের কুর্ফোলকার সমস্ত জগণটাকে আছেয় করিয়া দেখিয়াছিল; ঐ বাদ্ধিলীন বালিকা তাহার হরিশের মতো চোখদ্টি লইয়া সেই সোনালি কুর্ফোকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফালানের এই ক্জন-গ্রাল-মর্মারের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষ্ণাভ্রলাত্র দ্বংশ্বাঠিন দেহ লইয়া বিরাট ম্তিতে দাড়াইয়া আছে, উল্বাটিত ব্রনিকার দিলপমাধ্রের অল্ডরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সম্থ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তা**ড়াতাড়ি যতীনকেঁ** ভাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কন্টে কুড়ানির হাতে পা**রে খিল ধরিতেতে**. শরীর আড়ন্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইরা বোতলে করিরা গরম জল আনিতে হ্রুকুম করিল। পটল কৃহিল, "ভারি মসত ভাঙার হইরাছ, পারে একট্র গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পারের তেলো হিম হইরা গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘবিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসাবাপারে রাতি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। বতীন ব্বিল, সন্ধাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে— খন খন কুড়ানির খবর লইবার তাংপর্য তাই। যতীন কহিল, "হরকুমারবাব্ ছট্ফট্ করিতেছেন; ভূমি বাও, পটল।"

পটল কহিল, "পরের দোহাই দিবে বইকি। ছট্ফট্ কে করিতেছে তা ব্রিরাছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথার কথার লক্ষার মুখচোখ লাল হইরা উঠে-- তোমার পেটে যে এত ছিল তা কে ব্রিব্রে।"

ষতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো— তোমার মুখ বংধ হইলে বাঁচি। আমি ভূল ব্ঝিয়াছিলাম— হরকুমারবাব্ বোধ হয় শাক্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বাদা ঘটে না।

কুড়ানি আরমে পাইরা যখন চোখ খালিল পটল কহিল, "তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিরা তোকে পারে ধরিরা সাধিরাছে— আজ তাই ব্যি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পারের ধলো নে।"

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাং গদভীরভাবে যতীনের পারের ধ্লা **লইল। যতীন** দ্রাতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর্যদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন থাইতে বসিরাছে এমনসময় কৃড়ানি আসিরা অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রব্যুত্ত হইল। যতীন বাদত হইরা বলিরা উঠিল, "থাক্ থাক্, কান্ধ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিশ্মিত হইরা মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বতী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল— তাহার পরে আবার প্রশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অম্তরালবতিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, "পটল, তুমি বদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালতে তবে আমি খাইব না— আমি এই উঠিলাম।"

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। বতীন বালিকার বিশ্বনীন মুখে তীর বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তংকলাং অনুতত্ত হইরা সে প্নের্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লম্জা পার না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরুম্ভ করিরাছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিরমেরই বাতিক্রম আছে, এবং বাতিক্রম কখন হঠাং ঘটে আম্বে হইতে তাহা কেইই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পর্যদন সকালে বতান বারান্দায় বসিরা আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অতানত ডাকাডাকি আরক্ত করিরাছে, আমের বোলের গলের বাজাস ভারাক্রান্ত—এমনসমর সে দেখিল, কুড়ানি চারের পেরালা হাতে লইরা বেন একট্র ইতন্তত করিতেছে। ভাহার হাঁরণের মতো চক্ষে একটা সকর্শ ভর ছিল—সে চা লইরা গোলে বতান বিরম্ভ হইবে কি না, ইহা বেন সে ব্রিষরা উঠিতে পারিতেছিল না। বতান ব্যক্তির হইরা উঠিতা অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবন্ধন্মের হরিণশিশ্বিকৈ তুছে কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন বেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবিভূতি হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল; ভাবটা এই ষে, "কেমন ধরা পড়িয়াছ।"

সেইদিন সম্ব্যার সময় যতীন একখানি ডান্তারি কাগন্ধ পড়িতেছিল, এমনসময় ফ্রলের গল্পে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে-মনে কহিল, "বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে— পটলের এই নিষ্ঠার আমোদে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।"

কুড়ানিকে বলিল, "ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি ব্ৰিতে পার না!"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি গ্রুম্ন সংকৃচিত ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। ষতীন তথন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "কুড়ানি, দেখি, তোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উক্জ্বলতা ফ্রিটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মুহুুুুুর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্চ্বাস-ধর্নি শুনা গেল।

পর্রাদন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল ষতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শ্না। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে— "পালাইলাম। শ্রীযতীন।"

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিরা কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকলার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা ব্বিতে কুড়ানির একট্ন সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, ভাহার ঘর খালি। তার প্রাস্থার উপহারের মালাটা টোবলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিশ্বস্কর; রোদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচ্ডার শাখার ভিতর দিয়
ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে
তুলিয়া ছ্টাছ্রটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা স্রে গান গাহিয়া তাহাদের
বন্ধব্য বিষয় কিছ্রতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। প্রথবীর এই কোণট্কুতে, এই
থানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রোদ্ররচিত জগংখন্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফ্টিয়া
উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ ব্লিখহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি
দিকের সংগত কোনো অর্থ ব্রিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা।
কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছ্ সমস্তই
এমন একেবারে শ্রা হইয়া গেল কেন। যাহার ব্রিবার সামর্থ্য অন্প তাহাকে হঠাং
একদিন নিজ হ্দয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া
কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছাসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-ম্গণ

পটল ঘরকলার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে বতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার থাটের খ্রা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শ্না শ্যাটাকে বেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার ব্কের ভিতরে বে-একটি স্বার পাত্র লকোনোছিল সেইটে বেন শ্নাতার চরণে বৃথা আন্বাসে উপ্ড়ে করিয়া ঢালিয়া দিভেছে—

ভূমিতলে প্রাভৃত সেই স্থালতকেশা ল্বিণ্ডিতবসনা নারী বেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, "লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।"

পটল বিস্মিত হইরা কহিল, "ও কী হইতেছে, কুড়ানি।"

কুড়ানি উঠিল না; সে ষেমন পড়িরা ছিল তেমনি পড়িরা রহিল। পটল কাছে আসিরা তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্রসিত হইরা ফ্রলিরা ফ্রলিরা কাদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইরা বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারম্বি, সর্বনাশ করিরাছিস। মরিয়াছিস!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জ্বানাইরা কহিল, "এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।"

হরকুমার কহিল, "তোমাকে বারণ করা বে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।"

পটল। তুমি কেমন স্বামী। আমি যদি ভূল করি, তুমি আমাকে জ্বোর করিয়া ধামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন!

এই বলিয়া সে ছ্রিটয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্যা বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে আমাকে খ্রিলয়া বল্।"

হার, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হ্দরের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনিব'চনীর বেদনার উপর তাহার সমস্ত ব্ক দিরা চাপিয়া পাড়িরা আছে— সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছ্ই জানে না। সে কেবল কালা দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দ্বন্ট্; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনও মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনও বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভূল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা; তাকে মাপ কর্।"

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইরা গিরাছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরও জাের করিরা হাতের মধ্যে মাথা গাঁকিরা রহিল। সে ভালাে করিরা সমস্ত কথা না ব্বিরাও একপ্রকার মুঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিরাছিল। পটল তখন ধারে ধারে বাহুপাশ খ্লিরা লাইরা উঠিয়া গেল— এবং জানালার ধারে পাথরের মুর্তির মতাে স্তশুভাবে দাঁড়াইরা ফাল্যুনের রােদুচিক্রণ স্পারিগাছের পারবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্রু দিরা জল পড়িতে লাগিল।

পর্যাদন কুড়ানির আর দেখা পাওরা গোল না। পটল তাহাকে আদর করিরা ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিরা সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো বন্ধ ছিল না, কিল্ডু সাজগোজের সমস্ত শব্ধ কুড়ানির উপর দিরাই সে মিটাইরা লইত। বহুকালসন্থিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িরা আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবক্সফ্রলটি পর্যালত সে খ্লিরা ফেলিরা গিরাছে। তাহার সটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে বেন গা হইতে

ম,ছিয়া ফেলিবার চেন্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাব্ কুড়ানির সন্ধানে প্রলিসে খবর দিলেন। সেবারে শেলগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাভকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া প্রিলসের পক্ষে শন্ত হইল। হরকুমারবাব্ দ্বই-চারিবার ভূল লোকের সন্ধানে অনেক দ্বঃখ এবং লক্ষা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার ল্কাইয়া পড়িল।

ষতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার স্লেগ-হাঁসপাতালে ডাক্টারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপ্রেবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাঁসপাতালে আসিয়া সেশ্নিল, হাঁসপাতালের স্থা-বিভাগে একটি ন্তন রোগিণী আসিয়াছে। প্লিস ভাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

ষতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মাঝের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। বতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জার অধিক নাই, কিন্তু দার্বলতা অত্যন্ত। তথন পরীক্ষার জন্য মাঝের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতান কড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিযাছিল। অবান্ত হাদরভাবের ম্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষাদুটি কাঞ্চের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আৰু সেই রোগ-নিমালিত চক্ষরে সুদীর্ঘ প্রবে কড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে: দেখিবামাত যতীনের ব্রেকর ভিতরটা হঠাং কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফালের মতো সাক্ষার করিয়া গড়িয়া দাভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্রিন্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িরা আছে, ইহার এই অল্প কর্মাদনের আর্ব্র মধ্যে এত বিপদের আছাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায<sup>়</sup> ষভীনই-না ইহার **জীবনে**র মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতে: কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পাঁড়ল। ব্রুম্থ দীর্ঘনিন্বাস যতীনের বক্ষোম্বারে আঘাত করিতে লাগিল—কিন্ত সেই আঘাতের তাড়নার তাহার হৃদরের তারে একটা সংখের মীডও ব্যক্তিরা উঠিল। বে ভালোবাসা জগতে দ্বর্শভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাস্পনের একটি মধ্যাকে একটি প্রশ-বিকশিত মাধবীমঞ্জরির মতো অকম্মাৎ তার পারের কাছে আপনি আসিয়া প্রসিরা পড়িরাছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর স্বার পর্যন্ত আসিয়া মৃত্যিত হইরা ্পড়ে, পৃথিবীতে কোন্লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদালাভের অধিকারী।

যতীন কৃড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অলপ অলপ গরম দ্ব খাওরাইরা দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিরা চোখ মৈলিল। বতীনের মনুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে স্দ্র স্বশ্নের মতো বেন মনে করিরা লইতে চেন্টা করিল। যতীন যথন তাহার কপালে হাত রাখিরা একট্বখানি নাড়া দিরা কহিল "কুড়ানি" তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরট্কু হঠাৎ ভাঙিরা গেল— যতীনকে সে চিনিল এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাণপকোমল আর-একটি মোহের জাবরণ

পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে স্ক্রমন্তীর আষাড়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদ্টির উপর একটি যেন স্ক্র্রব্যাপী সম্ভাস্নিশ্বতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকর্ণ বঙ্গের সহিত কহিল, "কুড়ানি, এই দ্বধট্বকু শেব করিয়া ফেলো।" কুড়ানি একট্ব উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে বতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দ্বধট্বকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাঁসপাতালের ভান্তার একটিমার রোগাঁর পাশে সমস্ত কশ বসিরা থাকিলে কাল্পও চলে না, দেখিতেও ভালো হর না। অনার কর্তব্য সারিবার জন্য বতাঁন যথন উঠিল তখন ভরে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদ্টি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বতাঁন ভাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিরা কহিল, "আমি আবার এখনই আসিব, কুড়ানি, তোমার কোনো ভর নাই।"

ষতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জ্ঞানাইল যে, এই ন্তন-আনীত রোগিণীর স্লেগ হর নাই, সে না খাইয়া দ্বর্ণল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য স্লেগরোগীর সংশ্য থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেম্টা করিয়া বতীন কুড়ানিকে অন্যন্ত লাইয়া যাইবার অন্মুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সম্প্রার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না।
শিররের কাছে রঞ্জিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন-লাম্প্ ছারাছের মৃদ্
আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, ব্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্টিক্
শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

বতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।"
কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া বতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিরা
রাখিয়া দিল।

ষতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ হইতেছে?" কুড়ানি একট্খানি চোখ ব্লিক্সা কহিল, "হাঁ।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলার এটা কী, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেন্টা করিল। বতীন দেখিল, সে একগাছি শ্কনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্টিক্ শন্দের মধ্যে বতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম ল্কাইয়ার চেন্টা, নিজের হ্দরের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি ম্গশিশ্ ছিল, সে কখন হ্দরভারাতুর ব্বতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্রোদ্রের আলোকে, কোন্রোদ্রের উভাপে তাহার ব্নির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লক্ষা, তাহার শক্ষা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাচি দ্টা-আড়াইটার সমর বতীন চৌকিতে বসিরাই স্মাইরা পড়িরাছে। হঠাৎ স্বার্র বোলার শব্দে চমকিরা উঠিরা দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাব, এক বড়ো ব্যাগ হাতে বরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, "তোমার চিঠি পাইরা কাল সকালে আসিব বলিরা বিভানার

শ্রলাম। অথেকি রাট্রে পটল কহিল, 'ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনই যাইতে হইবে।' গটলকে কিছুতেই ব্ঝাইয়া রাখা গেল না— তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

পটল হরকুমারকে কহিল, "চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।" হরকুমার ঈষং আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শ্ইয়া পড়িলেন, ভাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া ষতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া **ব্বিজ্ঞাসা করিল, "আশা** আছে?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইপ্সিতে **জানাইল** যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া ষতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, "যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।"

ষতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি, কুড়ানি।"

কুড়ানি চোথ মেলিয়া মুখে একটি শাশ্ত মধ্র হাসির আভাসমার আনিয়া কহিল, "কী, দাদাবাব,।"

ষতীন কহিল, "কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।" কুড়ানি অনিমেষ অব্ঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ষতীন কহিল, "তোমার মালা আমাকে দিবে না?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়ট্কু পাইয়া কুড়ানির মনে প্রেকৃত অনাদরের একট্ন খানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "কী হবে, দাদাবাব্।"

ষতীন দ্বই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।"

শ্নিরা ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল তাহার পরে তাহার দ্বই চক্ষ্ব দিরা

অজস্র জল পড়িতে লাগিল। ষতীন বিছানার পাশে নামিরা হাট্ব গাড়িরা বাসল, কুড়ানির

হাতের কাছে মাধা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খ্লিরা ষতীনের
গলার পরাইয়া দিল।

তথন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি।" কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উল্জ্বল করিয়া কহিল, "কী, দিদি।"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিরা কহিল, "আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন?"

কুড়ানি স্নিশ্ধকোমল দৃষ্টিতে কহিল, "না দিদি।" পটল কহিল, "বতীন, একবার তুমি ও ঘরে বাও।"

বতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খ্লিরা কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিলীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিরা একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সম্তর্পদে তাহার মালন বন্দের উপর জড়াইরা দিল। পরে একে একে এক-একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিরা দ্ই হাতে দ্ই বালা পরাইরা দিল। তার পরে ভূড়াকল, "বতীন।"

বৃতীন আসিতেই তাহাকে বিছানার বসাইরা পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া

সোনার হার দিল। যতীন সেই হর্মছড়াটি লইরা আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিরা ধরিরা তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো বখন কুড়ানির মূখের উপর আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না, তাহার অস্লান মুখকান্তি দেখিরা মনে হইল, সে মরে নাই—িকিন্তু সে কেন একটি অতলস্পর্শ সূখ্যবশ্বের মধ্যে নিমণ্ন হইয়া গেছে।

বখন মৃতদেহ লইয়া বাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির ব্বের উপরে পড়িরা কাদিতে কাছিল, "বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেরে তোরু মরণ স্থের।" যতীন কুড়ানির সেই শাশ্চস্নিশ্য মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, "বাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।"

८००८ हर्क

## কৰ্ম ফল

# প্রথম পরিক্রেদ

আজ সতাশের মাসী স্কুমারী এবং মেসোমশার শশধরবাব্ আসিরাছেন—সতীশের মা বিধ্মাখী বাস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যথনার নিব্ভঃ "এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ প্রো রারমশারের দেখা পাওয়া গেল!— দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।"

শশধর। এতেই ব্রুবে, তোমার দিদির শাসন কী রক্ম কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

স্কুমারী। তাই বটে, এমন রক্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ছ্মনো বার না। বিধ্যাখী। নাক ডাকার শব্দে!

স্কুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম ধ্রতি প'রে ইম্কুলে যাস নাকি। বিধ্, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম সে কী হল।

विध्रायौ। स्म ও कान् काल ছि'ए एएलएह।

স্কুমারী। তা তো ছি'ড়বেই। ছেলেমান্বের গারে এক কাপড় কতদিন টে'কে। তা, তাই বলে কি আর ন্তন ফ্রক তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাস্ভি।

বিধ্মুখী। জান'ই তো দিদি, তিনি ছেলের গারে সভ্য কাপড় দেখলেই আগনে হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘ্নসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো! এমন স্ভিছাড়া পছল্পও কারও দেখি নি।

সনুকুমারী। মিছে না। এক বই ছেলে নর— একে একট্ সান্তাত-পোলাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, পরশ্ব রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস, আমি তোর জন্যে এক-স্ট কাপড় র্যাম্জের ওখান হতে আনিরে রাখব। আহা, ছেলেমানুষের কি শথ হয় না।

সতীশ। এক-স্টে আমার কী হবে, মাসিমা। ভাদ্ভি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, সে আমাকে ভাদের বাড়িতে পিংপং খেলার নিমল্যণ করেছে— আমার তো সেরকম বাইরে বাবার মখমলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জারগার নিমশ্যণে না বাওয়াই ভালো, সতীশ।

স্কুমারী। আছে। আছে।, তোমার আর বড়তা দিতে হরে না। ওর বখন তোমার মতন বয়স হবে তখন---

শশধর। তখন ওকে বভূতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃন্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

স্কুমারী। আছো মশার, বভূতা করবার অন্য লোক বদি তোমাদের ভাগো না জ্বটত তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশ্বর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা কম্পনা করাই ভালো। সতীশ। (নেপধ্যের দিকে চাহিয়া) না না, এখানে আনতে হবে না, আমি বাচ্ছি। স্কুমারী। সভীশ ব্যস্ত হয়ে পালালো কেন, বিধ্।

বিধ্নুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লক্ষা।

স্কুমারী। আহা, বেচারার লঞ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্। তোর মেসোমশার তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্কীম থাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঞ্জে বা। ওগো, যাও-না, ছেলেমান্যকে একট্—

সভীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধ্যমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সভীশ। সে বিশ্রী।

স্কুমারী। আর যাই হোক বিধ্ন, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা যাটার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশ্বর। এ কথাগ্লো—

স্কুমারী। চুপিচুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মর্থ নিজের প্রদুমতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না

শ্বশাষর। সর্বনাশ। কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমুস্ত আলোচনা—

মুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওথানে নিয়ে যাও। স্তীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান পরে ষেতে পারব না।

স্কুমারী। এই-যে মন্মথবার আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকার্বিক করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমান্য, বাপের বকুনির চোটে ওর একদণ্ড শাশিদনেই। আয় সতীশ, তুই আমার সপো আয়— আমরা পালাই।

## স্কুমারীর প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

বিধ্। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কর্মদন আমাকে অস্থির করে তুর্লেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিরেছেন— আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

# বিধ্যুখীর প্রশ্বান

মন্মধ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিরে যেতে হবে।

শশধর। তুমি তো আছো লোক। নিরে তো গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিরে জবার্বাদিহি করবে কে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহাও করতে হয়--সংসাবে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়।

মন্মধ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশন্দে সহ্য করতেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা-মাত্রই পার, চাবার প্রেই হার অভাবমোচন হতে থাকে, সে নিতান্ত দর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে দ্বি হতে পারে না। বঞ্চিত হরে ধৈর্যক্রমা করবার যে-বিদ্যা— আমি ভাই ছেলেকে

দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির-চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তর্থনি ধ্লিসাং হবে না। সকলেরই বদি তোমার মতো সদ্ব্দ্ধি থাকত তা হলে তো কথাই ছিল না; তা বখন নেই তখন সাধ্সংকল্পকেও গারের জ্বোরে চালানো বার না, ধৈর্য চাই। স্থালোকের ইচ্ছার একেবারে উলটাম্থে চলবার চেন্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে— তার চেরে পাশ কাটিরে একট্ ঘ্রে গেলে স্থাবধামতো ফল পাওরা বার। বাতাস বখন উলটা বর জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হর, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মধ। তাই ব্ৰিখ তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে বাও। ভীর্!

শশধর। তোমার মতো অসম সাহস আমার নেই। বার প্রক্রার অধীনে চব্দিশ ঘণ্টা বাস করতে হর তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্থাীর সঙ্গে বারপ্দ করে লাভ কী। আঘাত করলেও কন্টা, আঘাত পেলেও কন্টা। তার চেরে তর্কের বেলার গ্রিহণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাটা ব'লে স্বাকার ক'রে কাজের বেলার নিজের মত চালানোই সংপ্রামর্শ—গোঁরার্ভূমি করতে গেলেই মুশ্কিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি স্দীর্ঘ হত তবে ধীরে-স্মেথ তোমার মতে চলা বেত, পরমার্ যে অলপ।

শশধর। সেইজনাই তো ভাই, বিবেচনা করে চলতে হয়। সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘ্রে না গিরে সেটা ডিভিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়, বিলম্ব তারই অদ্ভেই আছে। কিন্তু তোমাকে এ-সকল বলা ব্যা—প্রতিদিনই তো ঠেকছ তব্ বখন শিক্ষা পাচ্ছ না, তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমনি ভাবে চলতে চাও যেন তোমার দ্বী ব'লে একটা শক্তির অস্তিছ নেই— অথচ তিনি বে আছেন সে-সম্বশ্যে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

## ন্বিতীর পরিচ্ছেদ

দাম্পতা কলহে চৈব বহারকেও লঘ্রিরা—শাস্যে এইর্প লেখে। কিন্তু দম্পতি-বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মধবাব্র সহিত তাঁহার স্থার মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ, তব্ তাহাব আরম্ভ বহু নহে, তাহার ক্রিয়াও লঘ্ নহে—ঠিক অজাব্দেধর সংশ্যে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টানতম্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাব, কহিলেন, "তোমার ছেলেটিকে বে বিলিতি পোশাক পরাতে আরুভ করেছ, সে আমার পছন্দ নর।"

বিধন কহিলেন, "পছন্দ বনির একা তোমারই আছে। আন্ধকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেন্ডি কাপড় ধরিয়েছে।"

মন্মধ হাসিরা কহিলেন, "সকলের মতেই বদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমান্ত আমাকেই বিবাহ করলে কেন।"

বিধ্। তুমি বদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না খেকে আমাকেই বা

তোমার বিবাহ করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধন। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হর গাধাকে, কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জ্বিক টিরা) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মর্ভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীব্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলোটকে সাহেব করে ভূলো না।

বিধ্। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

এই বলিয়া বিধ্ব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধ্রে বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীঘ'শ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, প্রামীস্থাতি বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মশ্মথ। ও কী ও, তোমার ছের্লোটকে কী মাখিয়েছ।

বিধন। মূছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছন নয়, একটন্থানি এসেন্স্ মাত। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মধ। আমি তোমাকে বারবার বর্লোছ, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধ্। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টর অয়েল মাথাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো; কেরোসিন, ক্যাস্টর অয়েল গায়ে মাথায় মাথা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধন। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাং ছাড়লে এ-বয়সে হরতো সহ্য হবে না। বাই হোক, এ-কথা আমি তোমাকে আগে হতে ব'লে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেন কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে বা পাবে তাতে তার শথের থরচ কুলোবে না।

বিধ্। সে আমি জ্ঞান। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোপ্নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

বিধ্র এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সাম্লাইরা লইলেন; কহিলেন, "আমিও তা জানি। তোমার র্ভাগনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা। তাব সম্ভান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ভ লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেইজনাই বখন-তখন ছেলেটাকে জিরিপিগ সাজিয়ে এক-গা গশ্ধ মাখিয়ে তার মেসেরে আদর কাড়বার জনা পাঠিয়ে দাও। আমি দারিয়ের লক্ষা অনারাসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কূট্বন্থের সোহাগবাচনার লক্ষা

আমার সহা হর না।"

এ-কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদর হইরাছে, কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বাঁলরা এ-পর্বাত কথনো বলেন নাই। বিধ্ মনে করিতেন, ন্বামী তাঁহার প্র্ অভিপ্রায় ঠিক ব্রিথতে পারেন নাই, কারণ ন্বামীসম্প্রদার দ্বীর মনস্তত্ত্ব সন্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ। কিন্তু মন্মথ যে বাঁসরা বাঁসরা তাঁহার চাল ধারতে পারিরাছেন, হঠাং জানিতে পারিরা বিধ্র পক্ষে মর্মাণ্ডিক হইরা উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধ্ব কহিলেন, "ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গারে সর না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে ব্রুতে পারি নি।"

এমন সময় বিধবা জা প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মেজবউ, তোদের ধন্য। আজ সতেরো বংসর হয়ে গেল তব্ তোদের কথা ফ্রালো না! রাত্রে কুলার না, শেষকালে দিনেও দ্ইজনে মিলে ফিস্ফিস্! তোদের জিবের আগার বিধাতা এত মধ্ব দিনরাত্রি জোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধ্রালাশে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দ্ব মিনিটের জন্য মেজবউরের কাছ হতে শেলাইরের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ।

সতীশ। আজ ভাদ্বড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন, তুমি বেন সেখানে হঠাং গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার ধাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

ঞ্চোইমা। সতীশ, তোর কোনো ভর নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, বতক্ষণ তোর বন্ধরে চা খাওয়া না হয়, আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওরাবার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক— চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দক্ক-ফিন্দক্ক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লক্ষা করে।

জেঠাইমা। আমার এখানেও তো জিনিসপত—

সতীশ। ওগ্নলো আজকের মতো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই ব'টি-চুপড়ি-বারকোশগ্রলো কোধাও না ল্যকিরে রাখলে চলবে না।

জ্ঞেঠাইমা। কেন বাবা, ওগন্লোতে এত লম্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জ্বানি নে জ্বেঠাইমা, কিল্তু চা খাবার খরে ওগ্রেলা রাখা দল্ভুর নর। এ দেখলে নরেন ভাদ্বিড় নিশ্চর হাসবে, বাড়ি গিরে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। ব'টি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিরে গল্প করতে তো শ্নিন নি। সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে, জ্বেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি বেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শ্নেবে না, খালি গায়ে ফস্ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

ছেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যথন থালি গারে— সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাষার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জ্ঞোইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাঢানাগ্রলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এমন করে তো চলে না। বিধু। কেন, কী হয়েছে।

সতীশ। চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লম্জা করে। সেদিন ভাদ্বিড়সাহেবের বাড়ি ইভনিং পাটি ছিল, ক্ষেকজন বাব্ ছাড়া আর সকলেই ড্রেস স্ট্র পরে গিয়েছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধন। জ্ঞান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছনতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয়, শানি।

সতীশ। একটা মনি'ং সূট আর একটা লাউঞ্জ সূটে এক-শ টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়-শ টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধ্য। বল কী, সতীশ। এ তো তিন-শ টাকার ধারা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফার্কার করতে চাও সে ভালো, আর বাদি ভদ্রসমাজে মিশতে হর তবে অমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে তো খরচ করতে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। স্কুদরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধন। তা তো জানি, কিন্তু— আচ্ছা, তোমার মেসো তো তোমাকে জ্বন্দানের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জ্বোগাড় করে নাও-না। কথায় কথার তোমার মাসির কাছে একটন আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তা হলে রক্ষা থাকবে না।

বিধ্ব। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব।

### সতীশের প্রস্থান

ভাদ্বিড়সাহেবের মেরের সপো বাদ সতীশের কোনো মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাদ্বিড়সাহেব ব্যারিন্টার মান্ব, বেশ দ্ব-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেরেটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে

পছন্দ করবে। সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগন্ন হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

### ষষ্ঠ পরিকেদ

### মিন্টার ভাদাভির বাভিতে টোনসক্ষেত্র

নালনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথার?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জ্বানতেম না, আমি টেনিস স্ট পরে আসি নি।

নলিনী। সকল গোর্র তো এক রঙের চামড়া হর না, তোমার নাহর ওরিজিন্যাল ব'লেই নাম রটবে। আছা, আমি তোমার স্বিধা করে দিছি। মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

नम्मी। अनुद्राध रकन, रुक्य वन्न ना- आमि आभनावरे स्नवार्थः

র্নালনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনার। সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিস স্টুট পরে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীর দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন জাল ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি। টেনিস স্ট না পরে এলে বাদ আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস স্টটা মিন্টার সতীশকে দান করে তাঁর এই—এটাকে কী বাল! তোমার এটা কাঁ সটে সতীশ— খিচুড়ি স্টই বলা বাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি স্টটা পরে রোভ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত স্ব চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তব্ লক্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপতি থাকে তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মুলাবান্।

নলিনী। শোনো শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছটি নর, মিষ্ট কথার ছদিও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারও সপো কথাও কন নি। মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সংগ্যা সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শ্বনছ, সতীশ ? রীতিমতো সভা হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হর। তুমি বোধ হর চেন্টা করলে পারবে। টেনিস স্ট সম্বন্ধে তোমার ষেরকম স্ক্রাধর্মজ্ঞান তাতে আশা হয়।

#### অন্য গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিরা) নেলিকে আজ পর্যশত ব্রুতেই পারলেম না।
আমাকে দেখে ও বোধ হর মনে মনে হাসে। আমারও ম্শুকিল হরেছে, আমি কিছুতে
এখানে এসে স্ম্পুমনে থাকতে পারি নে—কেবলই মনে হর, আমার টাইটা ব্রিক
কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হটিব কাছটার হরতো কুচকে আছে।
নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ঐরক্ম অনারাসে স্ফুতির সংগ্য—

নিলনী। (প্নেরায় আসিয়া) কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস কোতার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, কোতাহারা হৃদয়ের সাম্থনা জগতে কোথায় আছে— দরজির বাড়ি ছাড়া।

সতীশ। আমার হ্দরটার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না, নেলি।

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা। মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনই শ্রুর হয়েছে। প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উর্মাত হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একট্র কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার প্রস্কার মিষ্টায়।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টেনিস কোর্তার খেদে শরীর নন্ধ কোরো না, খাওয়াদাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সের। জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝ্লিয়ে বেড়াবার স্বিধা হয় না।

# সণ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া বাবহার আবদ্ভ করেছ. এখন বয়েস হয়েছে, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয়।

বিধ্। বলো তো, রায়মশায়। আমি তো ওঁকে কিছুতেই ব্ঝিয়ে পারলেম না।
মন্মথ। দুটো অপবাদ এক মুহুতেই! একজন বললেন নির্দায়, আর-একজন
বললেন নির্বোধ। যাঁর কাছে হতব্দিধ হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহা করতে রাজি
আছি— তাঁর ভানী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর
ভানীপতি পর্যান্ত সহিক্তো চলবে না। আমার ব্যবহারটা কী রক্ম কড়া শুনি।

শশধর। বেচারা সতীশের একট্ব কাপড়ের শখ আছে, ও পাঁচ জারগার মিশতে আরম্ভ করেছে, ওকে তুমি চাঁদনির—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বালি নে। ফিরিপি পোশাক আমার দুচক্ষের বিষ। ধৃতি-চাদর চাপকান-চোগা পর্ক, কখনো লক্ষা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশ যদি এ-বরুসে শর্থ মিটিরে না নিতে পারে তবে বুড়োবরুসে থামকা কী করে বসবে, সে আরও বদ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখো. বেটাকে আমরা শিশ্বলাল হতেই সভ্যতা বলে শিখন্তি তার আক্রমণ ঠেকাবে কী করে।

মন্মথ। বিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। বে-দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সেদিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই যাছে।

বিধ্ব। রারমশার, পেরে উঠবেন না— দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে ধামানো বার না।

শশধর। ডাই মন্মধ, ও-সব কথা আমিও বৃক্তি। কিন্তু, ছেলেদের আবদারও তো এড়াতে পারি নে। সতীশ ভাদ্বিড়সাহেবদের সংগ্য বখন মেশামেশি করছে তখন উপবৃত্ত কাপড় না থাকলে ও-বেচারার বড়ো ম্শকিল। আমি র্যান্কিনের বাড়িতে ওর জন্য---

#### ভতোর প্রবেশ

ভত্য। সাহেব-বাডি হতে এই কাপড এয়েছে। মন্মথ। নিয়ে বা কাপড়, নিয়ে বা। এখনি নিয়ে বা।

বিধরে প্রতি

দেখো, সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না, মেসে পাঠিয়ে দেব, সেখানে সে আপন ইচ্ছামতো চলতে পারবে।

### দ্ৰত প্ৰস্থান

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধ্। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কী বলব, আমার বে'চে সহেখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে ?

শশধর। আমার প্রতি বাবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না। বোধ হর মন্মধর হন্দমের গোল হয়েছে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডালভাত थारेखा ना। ও यटरे वन्द्रक-ना कन, भारब भारब भगना बहाना दाला ना रहन भूरथ রোচে না, হজ্জমও হর না। কিছুদিন ওকে ভালো করে খাওরাও দেখি, তার পরে তুমি ষা বলবে ও তাই শনেবে। এ-সম্বশ্ধে তোমার দিদি তোমার চেরে ভালো বোকেন।

শশপরের প্রস্থান। বিধ্যাখীর ক্রন্সন বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত) কখনো কালা, কখনো হাসি-- কতরকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই— বেশ আছে।

### দীঘান-বাস

ও মেজর্বউ, গোসাঘরে বসেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হরে যাক।

# অখ্টম পরিক্রেদ

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিরেছি বলি, রাগ কোরো না। সতীশ। তুমি ডেকেছ ব'লে বাগ করব আমার মেঞ্জাঞ্জ কি এতই বদ।

र्नामनी। ना. ७-मव कथा थाक्। मक्न ममराहरे नम्मीमारश्यत क्रमांशित कारता

না। বলো দেখি আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে। সতীশ। যাকে দিয়েছি তাঁর তুলনায় জিনিসটার দাম এমনই কি বেশি।

নলিনী। আবাব ফের নন্দীর নকল।

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি? তার প্রতি ধখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাত— নলিনী। তবে বাও, তোমার সপো আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আছা, মাপ করো, আমি চুপ করে শুনব।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেসলেট পাঠিরেছিলেন, তুমি অর্মান নিব্লিখতার সরে চড়িরে তার চেরে দামি একটা নেকলেস পাঠাতে গোলে কেন।

সতীশ। বে-অবস্থায় লোকের বিবেচনাশন্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার জানা

নেই ব'লে তুমি রাগ করছ, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাঞ্চ নেই। কিন্তু, এ নেকলেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদ্বির দেখাবার জন্যে যে-দান, আমার কাছে সে-দানের কোনো মূল্য নেই।

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে— তুমি বদি আমাকে একটি ফ্ল দিতে আমি ঢের বেশি খ্লি হতেম। তুমি বখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে ব'লে আমি এতদিন কিছুই বলি নি। কিন্তু, ক্রমেই মাতা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেস।

সতীশ। এ নেক্লেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নিলনী। আছে। সতীশ, আমি তে। তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। কে তোমাকে বলেছে। নরেন বর্মি <sup>২</sup>

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই ব্রুতে পারি। আমার জনো তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মান্য প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে: আজ-কালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওরা যায় না – অসতত ধার করবার দুঃখ-টুকু স্বীকার করবার যে সূখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে বা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই, নেলি, একেও বদি তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আছো, তোমার বা কববাব তা তো করেছ--তোমার সেই ত্যাগস্বীকার-টুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেক্লেসটা গলার ফাস লাগিরে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জনাই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে।

সতীশ। সে-কথা তিনি কথনোই মনে করবেন না, ভাঁর ছেন্সেকে ডিনি অনেকদিন হতে জ্বানেন।

নলিনী। আচ্ছা, সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে দামি জিনিস দেবে না। বড়োজোর ফ্লের তোড়ার বেশি আর কিছ**্ দিতে পারবে না।** সতীশ। আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই ক্রলেম।

নলিনী। বাক, এখন তবে তোমার গ্রের নন্দীসাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো। দেখি, স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদ্র অগ্রসর হল। আছে। আমার কানের জগা সম্বন্ধে কী বলতে পার বলো— আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতাশ। যা বলব তাতে ঐ ডগাট্বকু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনা। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয় নি। আজকের মতো ঐট্কুই থাক্, বাকি-ট্কু আর-একদিন হবে। এখনই কান ঝাঁ ঝাঁ করতে শ্রু হয়েছে।

### নবম পরিচ্ছেদ

বিধন্। আমার উপর রাগ কর বা কর, ছেলের উপর কোরো না। তোমার পারে ধরি, এবারকার মতো তার দেনটো শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করছি নে, আমার বা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। আমি সতীশকে বার বার বর্লোছ, দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অনাধা হবে না।

বিধন। ওগো, এতবড়ো সতাপ্রতিজ্ঞ যাধিন্ঠির হলে সংসার চলে না। সতীশের এখন বয়স হয়েছে, তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না ক'রে তার চলে কী করে বলা দেখি।

মন্মথ। যার যের ্প সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না ফকিরেরও না, বাদশারও না।

বিধ্ব। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে হবে।

মন্মথ। সে বদি বাবার আয়োজন করে এবং তোমরা বদি তার জ্যোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কী করে।

### भन्भवद शम्बान। मन्यद्वत श्रुदम

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। তাবে, কালো কোতা ফরমাশ দেবার জন্য ফিডা হাতে তার ছেলের গারের মাপ নিতে এসেছি। তাই কদিন আসি নি। আজ তোমার চিঠি পেরে স্কু কালাকাটি করে আমাকে বাড়িছড়ো করেছে।

विथ्। पिप आस्त्रन नि?

শশধর। তিনি এখনি আস্কেন। ব্যাপারটা কী।

বিধ্। সবই তো শ্নেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন স্পির হচ্ছে না। ব্রাণ্কিন-হামানের পোশাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ স্কভা।

শশধর। আর বাই বল, মন্মগকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বুঝি নে, আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধ্। সে কি আমি জানি নে। তোমরা তো তাঁর স্থাী নও বে মাথা হে'ট করে সমস্তই সহা করবে। কিন্তু, এখন এ বিপদ ঠেকাই কী করে।

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি-

বিধন্। কিছাই নেই— সভীশের ধার শন্ধতে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা পড়েছে, হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

### সভীদের প্রবেশ

भगधत । की माजीभा, धताजभग्न विदायाना करत करा ना, अधन की सामाजिता भएएड

दमदथा दर्नाथ।

সতীশ। মুশকিল তো কিছ্ই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধ্ন। (কাদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বালস, আমি অনেক দর্যখ পেরেছি, আমাকে আর দম্ধাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদিবা কখনো মনেও আসে তব্ কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

স্কুমারীর প্রবেশ

বিধ্। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্দিন কী করে বসে আমি তো ভরে বাঁচি নে। ও যা বলে শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কী বলে।

বিধঃ। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

স্কুমারী। কী সর্বাশ। সতাশ, আমার গা ছংয়ে বল্, এমন কথা মনেও আনবি
নে। চপ করে রইলি ষে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করাব চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

স<sub>ন্</sub>কুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

স্কুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কতবড়ো পেষাদা: ওগো. এই টাকাটা ফেলে দাও-না. ছেলেমান মকে কেন কণ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাধার ই'ট ফেলে না মারে। সতীশ। মেসোমশার, সে ই'ট তোমার মাধার পেশিছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে এক্জামিনে ফেল কর্রোছ, তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে বাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ কর্বেন না।

বিধ্যা সতিয়া দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শ্নকে তিনি বোধ হয় ওকে বাডি হতে বার করে দেবেন।

স্কুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধ্, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপ্লে নেই, আমি নাহর ওকেই মান্ব করি। কী বল গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু, সতীল যে বাছের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

স্কুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেরাদার হাতেই সমপাশ করে দিরেছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিরে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

मामध्यः । वाचिनी की वर्णनः, वाकारे वा की वर्णः ।

স্কুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

विथः। मिमि!

স্কুমারী। আর দিদি-দিদি করে কাদতে হবে না। চল্, তোর চুল বে'ধে দিই গে। এমন ছিরি করে তোর ভানীপতির সামনে বার হতে লক্ষা করে না?

শশধর ব্যতাত সকলের প্রস্থান। মধ্মথের প্রবেশ

শশধর। মধ্মথ, ভাই, তুমি একট্ব বিবেচনা করে দেখো— মধ্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একট্ন খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে। দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মধ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্যনত তেবে উঠতে পারে না। আমি মোটাম্টি এই ব্ঝি বে, বার বার সাবধান ক'রে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃতিম উপারে রক্ষা করা কারও উচিত হয় না। আমরা যদি মাঝে প'ড়ে বার্ধ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষার মান্য যথার্থ মান্য হয়ে উঠতে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমান্ত শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমারের মনে দ্বেহট্ট্রু দিতেন না। মন্মথ, তুমি যে দিনরাত কর্মফল-কর্মফল কর আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কড়ার গণ্ডার আদার করে নিতে চার কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কতা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহ্ট্রুপ দিরে থাকেন, নইলে কর্মফলের দেনা শ্বতে শ্বতে আমাদের অভিতছ পর্যন্ত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমন্ত অন্যরক্ম। কর্মফল নৈস্থিতি, মার্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মধ। যিনি অনৈস্থিতি মানুৰ তিনি বা-খ্লি করবেন; আমি অতি সামান্য নৈস্থিত আমি কম্ফল শেব প্রতিতই মানি।

শশধর। আচ্ছা, আমি বদি সতীপের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি, ভূমি কী করবে।

মন্মধ। আমি তাকে তাাগ করব। দেখো, সতীশকে আমি বে ভাবে মান্ব করতে চেরেছিলেম প্রথম হতেই বাধা দিরে তোমরা তা বার্থ করেছ। এক দিক হতে সংবম আর-এক দিক হতে প্রশ্রর পেরে সে একেবারে নন্ট হরে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেরে বিদ তার সম্মানবাধ এবং দারিম্ববোধ চলে বার, বে কাজের বে পরিণাম তোমরা বিদ মাঝে পড়ে কিছ্তেই তাকে তা ব্রুতে না দাও, তবে তার আশা আমি ভাগে করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মান্ব করো— দুই নৌকার পা দিরেই তার বিপদ ঘটেছে।

শশধর। ও কী কথা বলছ, মন্মধ— তোমার ছেলে—

মঙ্গাধ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস-মতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারি, অনা কোনো উপার তো জানি মা। যখন নিশ্চর দেখছি, তা কোনোমতেই হবার নর, তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার বা সাধ্য তার বেশি আমি করতে পারব না।

মন্মথর প্রস্থান

শশধর। কী করা ষায়। ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না! অপরাধ মান্বের পক্ষে ষত সর্বনেশেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

### দশম পরিচ্ছেদ

ভাদ্বড়িজায়া। শ্বনেছ? সতীশের বাপ হঠাং মারা গেছে। মিস্টার ভাদ্বড়ি। হাঁ, সে তো শ্বনেছি।

জায়া। সে-যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যস্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে। এখন কী করা যায়। ভাদুছি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা ব্ৰি তুমি দুই চক্ষ্ মেলে দেখতে পাও না? তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তৃত ছিলে। এখন উপায় কী করবে।

ভাদুভি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভার করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভার করে বসে ছিলে। আলবস্ত্রটা বুরিখ অনাবশ্যক?

ভাদ্বিড়। সম্পূর্ণ আবশ্যক, যিনি যাই বল্ন, ওর চেয়ে আবশ্যক আর-কিছ্ই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে, বোধহয় জান।

काया। प्रारमा তো एउत लारकेंद्रहे थारक, ভাতে ऋधार्मागिङ हस ना।

ভাদ্ডি। এই মেসোটি আমার মক্তেল— অগাধ টাকা— ছেলেপ্লে কিছ্ই নেই— বরসও নিতানত অলপ নয়। সে তো সতীশকেই পোষাপ্ত নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্পট্ নিক-না। তুমি একট্ তাড়া দাও-না। ভাদ্বিড়। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘবের মধেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে— এক ছেলেকে পোষাপত্র লওয়া যায় কি না— তা ছাড়া সতীশের আবাব বয়স হয়ে গেছে।

জারা। আইন তো তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ ব্<mark>জে একটা বিধান দি</mark>য়ে দাও-না।

ভাদ্বিড়। বাস্ত হোয়ো না—পোষাপ্তে না নিলেও অনা উপায় আছে।

জারা। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম, সন্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার, আমাদের নেলি বেরকম জেদালো মেয়ে সে যে কী করে বসত বলা বার না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওরা বার না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কে'দে চোখ ফ্লিয়েছে। কাল বখন খেতে বর্সোছল এমন সময় সতীদোর বাপ-মরার খবর পেল, অর্মান তর্থনি উঠে চলে গেল।

ভাদ<sub>ন</sub>ড়ি। কিন্তু, নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সভীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরও মনে করতাম, নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান। জারা। তোমার মেরেটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জনালাতন করে। দেখো-না, বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাস্ডটাই করে! কিস্তু, আশ্চর্য এই, তব্ তো ওকে কেউ ছাড়তে চার না।

### নালনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সভীশবাব্র বাড়ি বাবে না? তাঁর মা বোধহর খ্ব কাতর হয়ে পড়েছেন।— বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এখানে আমি বে কত সুখে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই ব্রুতে পার। কিব্তু, মেসোমশায় বতক্ষণ না আমাকে পোষাপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিকত হতে পারছি নে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহাষ্য হবে না। অনেক দিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষাপুত্র নিচ্ছেন না— বোধহয় ওঁদের মনে মনে সম্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধ্। (ইতাশভাবে) সে আশা সফল হয় বা, সতীশ।

সতীশ। আ!! বলো কী মা!

বিধ্। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়।

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেকসময় ভূলও তো হয়।

বিধ্ব। না, ভুল নয় সতীশ, এবার ভোর ভাই হবে।

সতীশ। কী যে বল মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বললে! বোন হতে পারে না ব্যক্তি!

বিধ্য। দিদির চেহারা বেরকম হরে গেছে নিশ্চর তাঁর মেরে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক, মেরেই হোক, আমাদের পক্ষে সমানই।

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিদ্যা ঘটতে পারে।

विथ्र। अठौम, जूरे ठाकवित्र कच्छा कहा।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারি নি। তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিম্তু, যাই বল মা, এ ভারি অন্যার। আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তার থেকে বঞ্জিত হলেম, তার পরে বদি আবার—

বিধ্। অন্যায় নর তো কী, সতীল। এ দিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ও দিকে আবার ডান্তার ডাকিয়ে ওহা্ধও খাওয়া চলছে। নিজের বোনপোর সপো এ কী রকম বাবহার। শেষকালে দরাল ডান্তারের ওহা্ধ তো খেটে গোল। অস্থির হোস নে, সতীল। একমনে ভগবানকে ডাক্: তাঁর কাছে কোনো ডান্তারই লাগে না। তিনি বদি—

সতীশ। আহা, তিনি যদি এখনো—এখনো সমর আছে। মা, এদের প্রতি আমার কৃতন্ত থাকা উচিত, কিন্তু বেরকম অনার হল সে ভাব রক্ষা করা শস্ত হরে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে এদের একটা দ্বর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে—তিনি দরা করে বেন—

বিধন্। আহা ডাই হোক, নইলে ডোর উপার কী হবে সতীল, আমি ডাই ভাবি। হে ভগবান, ভূমি বেন— সতীশ। এ বদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না। কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব।

বিধ্। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মুখে আনতে নেই। তিনি দরাময়, তাঁর দরা হলে কী না ঘটতে পারে। সতীশ, তুই আজ এত ফিট্ফাট সাজ করে কোথায় চলেছিস। উচু কলার প'রে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল! ঘাড় হে'ট কর্রাব কী করে।

সতীশ। এমনি করে কলারের জ্যোরে যতাদন মাথা তুলে চলতে পারি চলব, তার পরে ঘাড় হে'ট করবার দিন যখন আসবে তখন এগ্রেলা ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা, চললেম: কথাবার্তা পরে হবে।

#### প্রস্থান

বিধ্। কাজ কোখায় আছে তা জানি। মা গো, ছেলের আর তর সয় না। এ বিবাহটা ঘটবেই। আমি জানি, আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়; প্রথমে বিঘা বতই ঘট্ক শেষকালটায় ওর ভালো হয়ই. এ আমি বরাবর দেখে আসছি। না হবেই বা কেন। আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করি নি— আমি তো সতী পতী ছিলাম, সেইজনো আমার খ্ব বিশ্বাস হচ্ছে, দিদির এবারে—

### ন্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্কুমারী। সতীশ!

সতীশ। কী, মাসিমা।

স্কুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি?

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল ভাদ্বভিসাহেবের ওখানে আমার নিমশ্রণ ছিল তাই—

সন্কুমারী। ভাদন্ডিসাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী, তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেবমান্য, তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঞ্জে বন্ধত্ব করা সাজে। আমি তো শ্নলেম. তোমাকে তারা আজকাল পোঁছে না, তব্ ব্রিথ ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং প'রে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে? তোমার কি একট্ও সম্মানবাধ নেই। তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেন্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে। তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভূল করে; কিন্তু, সরকারও তো ভালো— সে খেটে উপার্জন করে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো তা পারতেম, কিন্তু ভূমিই তো—

সর্কুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন ব্রুছি. তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেপেছিলেন। আমি আরও ছেলেমান্য বলে দয়া করে তোমাকে ছরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই দোষ হল। একেই বলে কৃতক্সতা! আছো, আমারই নাহর দোষ হল, তব্ যে কদিন এখানে আমাদের জার খাচ্ছ দরকার-মতো দ্টো কাজই নাহর করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যশত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি। স্কুমারী। খোকার জনা সাড়ে সাত গজ রেন্বো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার স্ট-

### সতীশের প্রস্থানোদাম

শোনো, শোনো, ওর মাপটা নিরে বেরো, জ্বতো চাই।

## সতীপ প্রস্থানোক্ষ্

অত বাসত হচ্ছ কেন—সবগ্লো ভালো করে শ্নেই যাও। আজও ব্বি ভাদ্ভি-সাহেবের র্টি বিস্কৃট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্ফট্ করছে। খোকার জন্যে শ্ব-হ্যাট এনো— আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

### সতীশের প্রস্থান। তাহাকে প্রেরর ভাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শ্নলাম, তোমার মেসেরে কাছ হতে তুমি ন্তন স্ট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সমর্থা হবে তখন যত খ্লি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পরসার ভাদ্ডি-সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আছো, এনে দিছি।

সাকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভূলো না যেন।

### সতীশের প্রস্থানোদাম

শোনো সতীশ— এই কটা জিনিস কিনতে আবার বেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজনো তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভর করে। দু পা হে'টে চলতে হলেই অর্মান তোমার মাধার মাধার ভাবনা পড়ে— প্র্কমান্য এত বাব্ হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হে'টে গিরে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন— মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পরসা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে— আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অক্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দ্ভি থাকবে।

# व्यापन भित्रक्ष

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কী লিখছ, কাকে লিখছ বলো-না। সতীশ। যা যা, তোর সে ধবরে কাজ কী, তুই খেলা কর্ গে যা। হরেন। দেখি-না কী লিখছ— আমি আজকাল পড়তে পারি। সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বর্লাছ— যা তুই।

হরেন। ভরে আকার ভা, ল, ভাল, বরে আকার বা, সরে আকার সা, ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ বলো-না। তুমি কাঁচা পেরারা ভালোবাস ব্রিক?

আমিও বাসি।

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেটাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। আাঁ! মিধ্যা কথা বলছ! আমি বে পড়লেম ভয়ে আকার, ভা, ল, বরে আকার সরে আকার ভালোবাসা। আছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একট্ম খেলা করতে যা। আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী, দাদা। এ যে ফ্লের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস নে, হাত দিস নে, ছি'ড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছি'ড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, অমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। হাাঁ, মিথো কথা! আমি তোমাকে লজগ্ধসে আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া কিনে এনেছ— তাই বইকি, আর-একজ্বনের জিনিস বইকি।

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একট্খানি চুপ কর্, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজ্জাস কিনে এনে দেব।

হরেন। আছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আছোঁ দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি।

ट्लिंग महेब्रा ठौरकाक्रम्बद्ध

ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালোবাসা।

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীংকার করিস নে। আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছি'ড়িস নে— ও কী করলি! যা বারণ করলেম তাই! ফ্লটা ছি'ড়ে ফেললি! এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি।

তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া

লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা বলছি! যা!

হরেনের চীংকারুবরে ক্রন্মন, সতীলের সরেগে প্রক্ষান বিধ্যুখীর বাস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধ্। সতীশ ব্ঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

रदान। (अद्यापता) पापा आभात्क त्यदारह।

বিধ্। আচ্ছা আচ্ছা, চুগ কর্, চুগ কর্। আমি দাদাকে খ্র করে মারব এখন। হরেন। দাদা ফ্লের ভোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধ্ব। আছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিরে আসছি।

### इर्जित्नक कुम्पन

এমন ছিচকাদ্নে ছেলেও ভো আমি কখনো দেখি নি। দিনি আদর দিরে ছেলেটির মাখা খাছেন। যখন বেটি চার তখনি সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একবারে দোকান ঝাঁটিরে কাপড়ই কেনা হচ্ছে। বেন নবাবপত্তে। ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়।

### সতর্জনে

থোকা, চুপ কর্ বলছি। ঐ হামদোব্ড়ো আসছে!

### স্কুমারীর প্রবেশ

স্কুমারী। বিধ্, ও কী ও। আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভর দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না। আর, তুমি বৃত্তি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ! কেন বিধ্, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দৃটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বৃত্তেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মান্ব করলেম, আর তুমি বৃত্তি আঞ্চ তারই শোধ নিতে এসেছ!

বিধ্। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

इस्तन। मा. पापा व्यामात्क त्मद्रहरू।

বিধ্। ছি ছি, খোকা, মিখ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ—দাদা বে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল ভরে আকার ভা, ল, ভাল, বরে আকার সরে আকার, ভালোবাসা। মা, ভূমি আমার জন্যে দাদাকে লঙ্গখ্য আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকার ফ্লের ভোড়া কিনে এনেছে—ভাতেই আমি একট্ হাত দিয়েছিলেম বলেই অমনি আমাকে মেরেছে।

সন্কুমারী। তোমরা মায়ে পোরে মিলে আমার ছেলের সংশা লেপেছ ব্রিব? ওকে তোমাদের সহা হছে না। ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ভারার-ক'বরাজের বোতল-বোতল ওব্ধ গিলছে, তব্ দিন-দিন এমন রোগা হছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

# চতুদ'ল পরিক্ষেদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদার নিতে এসেছি, নেলি।

নলিনী। কেন, কোখায় যাবে।

সতীশ। জাহামমে।

নলিনী। সে জারগার বাবার জনা কি বিদার নেবার দরকার হর। বে লোক সম্পান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে বেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা ব্রিক ঠিক হাল ফ্যাশানের হয় নি!

সতীপ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্তি চিন্তা করি।
নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজনাই তো হঠাং তোমাকে অভ্যন্ত চিন্তাশীলের
মতো দেখার।

সতীশ। ঠাটা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ জামার হ্দরটা দেখতে পেডে— নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পা'ও দেখতে পেডাম। সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠ্র। সত্যই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দণ্ধ কোরো না। আজ আমি চির্বাদনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি বে কত দরিদ্র তা তুমি জ্ঞান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভর কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি। সতীশ। তোমার সংগ্যে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হরেছিল—

र्नालनी। ठारे भालात ? विवाह ना श्टू हु १००० !

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদ্বিড় আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অর্মান সেই অপমানেই কি নির্দেশ হয়ে যেতে হবে। এত বড়ো অভিমানী লোকের কারও সপো কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনও আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের প্রামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্রাকে ঘ্ণা কর কি না।
নালনী। খ্ব করি, যদি সে দারিদ্র মিধ্যার ম্বারা নিজেকে ঢাকতে চেন্টা করে।
সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যাস্ত আরাম ছেড়ে গারিবের
ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যেরকম ব্যারামের কথা পড়া বার, সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনা। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। দ্বায়ং নন্দীসাহেবও বোধ হয় অমন প্রদান তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না, নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফ্যাশানের টাই নই, কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জ্বোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি বে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নবিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দ, ভি বে এত প্রথর তা এতটা নিঃসংশরে স্থির কোরো না। ঐ বাবা আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অন্থাক বিরক্ত হবেন, আমি বাই।

সতীশ। মিস্টার ভাদ্বড়ি, আমি বিদার নিতে এসেছি। \
ভাদ্বড়ি। আছো, তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদ্মি । কিম্তু সময় তো নেই, আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সপ্যে বেতে পারি।

ভাদ্বিড়। তুমি বে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সগাঁর অভাবে তত অধিক ব্যাকৃল হয়ে পড়ি নি।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি। স্কুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না! শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নর, দুটোই সম্ভব। কিল্তু—

স্কুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি ওদের মুখ কেমন হরে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে ব্রুতে পার না?

শশধর। আমার অত ভাব ব্রবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই। মন জিনিস-টাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশ্কাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বন্ধম্ল হরে গেছে। ঘটনা দেখলে তব্ কতকটা ব্রুতে পারি।

স্কুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধ্ও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জ্জুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোল। বদিই বা সতীশ খোকাকে কথনো—

স্কুমারী। সে তুমি সহা করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রার কী শুনি।

স্কুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না আমরা হরেনকে বে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অনার্প শেখায়— সতীশের দৃষ্টার্শ্চটিই বা তার পক্ষে কির্প সেটাও তো ভেবে দেখতে হর।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

স্কুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজকর্মের চেন্টা দেখ্ক। প্র্য্যান্য পরের পরসার বাব্গিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়।

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কী করে।

স্কুমারী। কেন, ওদের বাড়িভাড়া লাগে না, মাঙ্গে প'চাত্তর টাকা কম কী।

শশধর। সতীশের বের্প চাল দাঁড়িরেছে, প'চান্তর টাকা তো সে চুর্টের ডগাতেই ফ'কে দেবে। মার গহনাগাঁটি ছিল, সে তো অনেকদিন হল গেছে; এখন হবিষায়ন বাঁধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না!

স্কুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ তো সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ ব্রিবরে-ছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

স্কুমারী। না— দোষ কি ওর হতে পারে। সব দোষ আমারই। তুমি তো আর কারও কোনো দোষ দেখতে পাও না— কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশন্তি বৈডে বায়।

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন— আমিও তো দোষী।

স্কুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জ্ঞান। কিন্তু, আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি বে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পারের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদ্খিট দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি--অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

স্কুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো। কিন্তু, আমি বর্লাছ, সতীশ বক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি থোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডান্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে— কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে, সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক মৃহ্তের জন্যও বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পন্টই বললেম।

### সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সনুষোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? বাদ মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ তার চেয়ে ওর কি বেশি আনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষনুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

স্কুমারী। ওগো, শ্নছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে! নিব্দের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে! ওমা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিব্দের হাতে দুখকলা দিয়ে পুষেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলার আমার রক্ত বিষ হরে উঠত না— তা হতে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইরেছ তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভর করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

# বিধ্যম্খীর প্রবেশ

বিধ্ব। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিরে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি যে তোর মা, সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ ম,খে। মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার
 শাসন হতে আমাকে বর্ণিত করলে। কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে।

সে কি মাসির খর হতে ভরানক। তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ভাক', তিনি বদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাই নে, তিনি বেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ, সতীশ! চলো চলো—কী বকছ, থামো। এসো, বাইরে আমার ঘরে এসো।

### ষোডশ পরিচ্ছেদ

শাশধর। সতীপ, একট্ ঠান্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যার হরেছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মধ্যে কী বলেছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ার যা ভূস হরেছে তা এখন বতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীপ। মেসোমশাই, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সংপা আমার এখন যের্প সম্পর্ক দাঁড়িরেছে তাতে তোমার ঘরের অল আমার গলা দিরে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিরেছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ, একট্ন স্পির হও। তোমার বা কর্তব্য সে তুমি পরে তেবো— তোমার সম্বন্ধে আমরা বে অন্যায় করেছি তার প্রারশ্ভিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব— সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি— পরশ্ব শুকুবারে রেজেন্দ্রী করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পারের ধ্লা লইরা) মেসোমশার, কী আর বলব—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আছে।, থাক্ থাক্। ও-সব দেনহ-ফ্যের আমি কিছু বুর্ঝিনে, রসকষ আমার কিছুই নেই—যা কর্তব্য তা কোনো রকমে পালন করতেই হবে এই ব্রিষ। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিশিষানে যাবে বলোছলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, দানপগ্রখানা আমি মিস্টার ভাদ্বভিকে দিরেই লিখিরে নির্মেছ। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যুক্ত সম্তুক্ত হলেন— তোমার প্রতি যে তার টান নেই এমন তো দেখা গোল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সমর তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সপো দেখা করতে আসে না কেন।

# সতীশের প্রস্থান

ওরে রামচরণ, তোর মা-ঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

# স্কুমারীর প্রবেশ

স্কুমারী। की श्थित कরলে।

শশধর। একটা চমৎকার স্ল্যান ঠাউরেছি।

স্কুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমংকার হবে সে আমি জ্ঞানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব তবে স্মার স্প্রান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে

আমাদের তরফ-মানিকপ্রে লিখে-পড়ে দেব— তা হলেই সে স্বচ্ছদে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরম্ভ করবে না।

স্কুমারী। আহা, কী স্কুর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে ম্প্র! না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

স্কুমারী। তথন তো আমার হরেন জ্বনায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপ্লে হবে না।

শশধর। স্কু, ভেবে দেখো আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর-না কেন, তোমার দ্বই ছেলে।

স্কুমারী। সে আমি অতশত ব্রিধ নে। তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলার দড়ি দিয়ে মরব, এই আমি বলে গেলেম।

স্কুমারীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশাই, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদ্বিড়র কাছ হতে আমি নিমস্তা পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিকার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তাল্ক নেব না।

শশধর। কেন, সতীশ।

সতীশ। আমি ছম্মবেশে পৃথিবীর কোনো স্থভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতট্কু পাওয়া যায় ততট্কুই ভোগ করব, তার চেয়ে এক কানাকড়িও আমি বেশি চাই না। তা ছাড়া, ভূমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না. সে তিনি— অর্থাৎ, সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজ্ঞিনা হতে পারেন, কিণ্ডু--

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

भगथत । दौ, तर्लाष्ट वहेकि ! विलक्ष्ण ! ठौरक मा तर्लहे कि आत-

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

ममध्य । তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে— किन्छ ভালো করে ব্রবিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেণ্টা, মেসোমশার। তাঁর নারাজ্ঞিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যস্ত তিনি আমাকে যে অল্ল খাইরেছেন তা উপ্গার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ স্বদস্খ্য শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই, সতীশ— তোমাকে ববশ্ব কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অন্রোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধ্র আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেরেছিলে, সেখানে আমার কাজ জ্বটিয়ে দিতে হবে।

শশ্ধর। পারবে তো?

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে প্নবার মাসিমার অল খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্কুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাব্ আজকাল প্রানো কালো আল্পাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিরে কেমন নিয়মিত আপিসে বার!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খ্ব প্রশংসা করেন।

স্কুমারী। দেখো দেখি, তুমি বদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিরে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জ্বতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িরে দিত। ভাগ্যে আমার পরামশ নিয়েছ, তাই তো সতীশ মানুবের মতো হরেছে।

শশধর। বিধাতা আমাদের বৃশ্ধি দেন নি কিন্তু স্থাী দিরেছেন, আর তোমাদের বৃশ্ধি দিরেছেন তেমনি সপো সপো নির্বোধ স্বামীগৃলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন—আমাদেরই জিত।

স্কুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হরেছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু, সতীলের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

স্কুমারী। সে যত শোধ করবে আমার গারে রইল' সে তো বরাবরই ওইরকম লম্বাচৌড়া কথা বলে থাকে। তুমি বৃষি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামশ দাও তো সেটা বিসন্ধনি দিই।

স্কুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যশত বলতে পারি। ওই-যে তোমার সতীশবাব্ আসছেন। চাকরি হার অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা! আমি বাই।

### সভীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না। এই দেখো, আমার হাতে অস্যশস্ত কিছ্ই নেই—কেবল খানকরেক নোট আছে।

শশধর। ইস্! এ বে একতাড়া নোট! বদি আপিসের টাকা হর তো এমন করে সংগ নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সপো নিরে বেড়াব না। মাসিমার পারে বিসর্জন দিলাম। প্রশাম হই. মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে— তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, স্তরাং পরিশোধের অঞ্চে কছে ভূলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গ্রনে নাও। তোমার খোকার পোলাও-পরমায়ে একটি ত-ভূলকণাও কম না পড়ক।

শশধর। এ কী কাল্ড, সতীশ। এত টাকা কোখার পেলে।

সতীশ। আমি গ্নৃত্ট আজ ছর মাস আগাম ধরিদ করে রেখেছি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মূনফা পেরেছি।

শশধর। সভীশ, এ যে জুরাখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ— আর দরকার হবে মা।

শশধর। তোমার এ টাকা তমি নিরে বাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসেমশার। এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনো কালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী স্কু, এ টাকাগ্লো—

স্কুমারী। গুনে খাতাঞ্চির হাতে দাও-না— ওইখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে। শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। আাঁ, সে কী কথা। বেলা যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে ষাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অমে-ঋণ আবার ন্তন করে ফাদতে পারব না।

#### প্রস্থান

স্কুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইরে-পরিরে মান্ব করলেম, আজ হাতে দ্ব-পরসা আসতেই ভাবখানা দেখেছ! কৃতজ্ঞতা এর্মানই বটে! ঘোর কলি কিনা।

### অন্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়োসাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম, ইতিমধ্যে 'গানি'র টাকাটা নিশ্চর পাওরা ধাবে, তহবিল প্রেণ করে রাখব— কিন্তু বাজার নেমে গোল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে ধাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু, অদ্ভবৈ ফাঁকি দেব। এই পিন্তলে দুটি গুলি পুরেছি— এই ষথেন্ট। নেলি— না না, ও নাম নয়, ও নাম নয়— আমি তা হলে মরতে পারব না। যদি বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধ্লিসাং করে দিয়ে এসেছি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমন্তই কব্ল করে লিখেছি। এখন প্থিবীতে আমার কপালে বার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিন্তল। আমার অন্তিমের প্রেসনী, ললাটে তোমার চুন্বন নিয়ে চক্ষু মুদ্ব।

মেসোমশারের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে বত দ্বর্গত গাছ পাওরা বায় সব সংগ্রহ করে এনিছিলেম। তেবেছিলেম, এ বাগান একদিন আমারই হবে। ভাগা কার জন্য আমাকে দিরে এই গাছগুলো রোপণ করে নিজ্জিল, তা আমাকে তখন বলে নি— তা হোক, এই কিলের ধারে এই বিলাতি দ্টিফানোটিস লতার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওরা-খাওয়া শেষ করব— মৃত্যুর স্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব— এখানে হাওরা খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশারকে প্রণাম করে পারের ধ্বো নিতে চাই। প্রথিবী হতে ওই ধ্বোট্রক্ নিরে বেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হ'ত। কিন্তু, এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন—আমার এ অবস্থার মাসিমার সপো দেখা করতে আমি সাহস করি নে। বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

মরবার সমর সকলকে ক্ষমা করে শানিততে মরার উপদেশ শাক্ষে আছে। কিন্তু,

আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সমর নর। আমার অনেক স্থের কল্পনা, ভোগের আশা ছিল—অলপ করেক বংসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই ট্করা ট্করা হরে ভেঙেছে। আমার চেরে অনেক অবোগ্য অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অবাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না— সেজনা বারা দারী তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না— কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ বেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে— তাদের সকল স্থকে কানা করে দের। তাদের ত্কার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দশ্ধ জীবনের সমস্ত দাহকে বেন আমি রেখে বেতে পারি।

হার! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই। আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে— আর-কারও গারে হাত দিতে পারবে না। আঃ— তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, আর আমি মরেও তাদের কিছ্ই করতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না— তারা স্থে থাকবে, তাদের দাঁত-মাজা হতে আরম্ভ ক'রে মশারি-ঝাড়া পর্যন্ত কোনো তুক্ত কাব্রুটিও বাধ থাকবে না— অথচ আমার স্থ-চন্দ্র-নক্ষতের সমস্ত আলোক এক ফ্রকারে নিবল— আমার নেলি— উঃ, ও নাম নয়।

ও কে ও! হরেন! সন্ধার সময় বাগানে বার হয়েছে বে! বাপ-মাকে লাকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেছে। ওর আকাশকা ওই কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক উধের চড়ে নি— ওই গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ সাধ ফলে আছে। প্থিবীতে ওর জীবনের কা মাল্য। গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা বেমন, এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কা এমন বড়ো। এখনি বাদ ছিয় করা বায়, ভবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো বায় তা কে বলতে পারে। আর মাসিমা—ইঃ! একেবারে লটোপাটি করতে থাকবে। আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি। হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা বায়।

ছড়ি লইরা সতীশ সবেগে চারাগাছগানিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরও বাড়িরা উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিশ্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী। দাদা নাকি। তোমার দুটি পারে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পারে পড়ি— বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীংকার করিয়া) মেসোমশায়— মেসোমশায়— এইবেলা ব্রক্ষা কবো— আর দেরি কোরো না— তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করে।

শশধর। (ছ্র্টিরা আসিয়া) কী হয়েছে, সতীপ। কী হয়েছে। স্কুমারী। (ছ্র্টিরা আসিরা) কী হয়েছে, আমার বাছার কী হয়েছে। হরেন। কিছুই হয় নি, মা— কিছুই না— দাদা তোমাদের সপো ঠাট্টা করছেন। স্কুমারী। এ কিরকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাস্থি। দেখো দেখি। আমার বৃক এখনো ধড়াস্-ধড়াস্ করছে। সতীশ মদ ধরেছে বৃঝি!

সতীশ। পালাও— তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

# হরেনকে লইয়া গ্রুতপদে স্কুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোরো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিশ্তল দেখাইয়া) এই দেখো, মেসোমশায়।

# দ্রতপদে বিধ্যাখীর প্রবেশ

বিধ্। সভীশ, তুই কোথায় কী সর্বাশ করে এসেছিস বল্ দেখি। আপিসের সাহেব প্রিশ সপো নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাস করতে এসেছে। যদি পালাতে হয় তো এইবেলা পালা। হায় ভগবান! আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদুষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই— পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি-

সতীশ। তাই বটে মেসেমশায়— যা সন্দেহ করছ তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, শানে খাশি হবে, আমি চোর, আমি ধানী! এখন আর কাদতে হবে না— যাও যাও, আমার সম্মাধ হতে যাও। আমার অসহা বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছ্ম ঋণী আছ. তাই শোধ করে যাও। সতীশ। বলো, কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি। শশধর। ওই পিশ্তলটা দাও।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই ধাব। না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির স্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের স্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অন্রোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বে'চে থাকো।

সতীশ। মেসোমশার, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জ্বান না – মরব নিশ্চর জেনে পারের তলা হতে আমার শেষ স্থের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি— এখন কী নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তব্ বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ,— আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অন্রোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে অল্ডরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি।

### প্রণাম করিয়া

মা, আশীর্বাদ করো আমি সব যেন সহা করতে পারি-- আমার সকল দোষগণে

নিয়ে তোমরা আমাকে বেমন গ্রহণ করেছ সংসারকে আমি বেন তেমনি ক'রে গ্রহণ কবি।

বিধ্। বাবা, কী আর বলব। মা হরে আমি তোকে কেবল দেনহই করেছি, তোর কোনো ভালো করতে পারি নি—ভগবান তোর ভালো কর্ন। দিদির কাছে আমি একবার তোর হরে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিই গে।

প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ধরে আন্ধ আহার করে বেতে হবে। দ্রুতগদে নলিনীর প্রবেদ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী. নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী। এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে ধেমন ব্রেছেলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রভারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগাক্রমে সকলই উল্টা হর। তুমি মনে করতে পার, তোমার দরা উদ্রেক করবার জনাই আমি—কিন্তু মেসোমশার সাক্ষী আছেন, আমি অভিনর করছিলেম না—তব্ ধনি বিশ্বাস না হয প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সমর আছে।

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোঁমার কী অপরাধ করেছি বে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠার ভাবে—

সতীশ। বেজনা আমি এই সংকশ্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তব্ কি আমার উপর তোমার শ্রম্থা আছে।

নলিনী। প্রশ্বা! সভীশ, তোমার উপর ওইজনাই আমার রাগ ধরে। প্রশ্বা! ছি প্রশ্বা তো প্রিবীতে অনেকই অনেককে করে। তুমি বে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি— তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগ্লি সব এনেছি— এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি নয়— এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাদিগকে না বলে এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিল্তু এ দিরে কি তোমার উস্থার হবে না।

শশধর। উম্থার হবে, এই গহনাগ্রিলর সঞ্জে আরও অম্লা যে ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীলের উম্থার হবে।

নলিনী। এই-বে শশধরবাব, মাপ করকেন, ভাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা. সেজন্য লক্ষা কী। দ্খির দোষ কেবল আমাদের মতো ব্ডোদেরই হয় না—তোমাদের বরসে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাং চোখে ঠেকে না। সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তার সপো কথাবার্তা করে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হরে অতিথিসংকার করো।—মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিন্মাতেই থাকতে পারে।

# গ্ৰুত্ধন

অমাবস্যার নিশীধরাত্র। মৃত্যুঞ্জর তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জ্বর-কালীর প্জার বসিরাছে। প্জা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রতাবের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুক্তর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, মান্দরের শ্বার রুশ্ধ রহিয়াছে। তথন সে একবার দেবীর চরণতলে মৃত্তক ঠেকাইয়া তাহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কঠিলে-কাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাধাছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুক্তয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামান্তই চুমাকয়া উঠিয়া মাধায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জরের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোটো মন্দরিট। মন্দিরে জয়কালীর ম্তি ছাড়া আর-কিছ্ই নাই; তাহার প্রবেশন্বার একটিমার। মৃত্যুঞ্জয় বান্ধটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বান্ধটি খ্লিবার প্রে তাহা বন্ধই ছিল— কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘ্রিয়া হাতড়াইয়া দেখিল— কিছ্ই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের ব্রার খ্লিয়া ফেলিল— তখন ভোরের আলো ফ্টিভেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘ্রয়া ঘ্রয়া ব্রা আন্বানে ব্রা

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফান্ট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরের চণ্ডী-মণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাচি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একট্ন তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শ্রনিল, "জয় হোক বাবা।"

সম্মুখে প্রাণ্গণে এক জটাজ্ট্ধারী সম্যাসী। মৃত্যুঞ্জর ভাত্তিতরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সম্যাসী তাহার মাথার হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মনের মধ্যে বুখা শোক করিতেছ।"

শ্রনিয়া মৃত্যুঞ্জর আশ্চর্য হইয়া উঠিল; কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া ব্রঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সম্যাসী কহিলেন, "বংস, আমি বলিতেছি, ভোমার বাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জর তাঁহার দুই পা জড়াইরা ধরিরা কহিল, "আপনি তবে তো সমস্তই জানিরাছেন— কেমন করিরা হারাইরাছে, কোথার গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাডিব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "আমি বদি তোমার অমপাল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু, ভগবতী দরা করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজনা শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জর সম্যাসীকে প্রসম করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তছিরে সেব। করিল। পরদিন প্রত্যুবে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিরা সফেন দুস্থ দুছিরা লইরা আসিরা দেখিল, সম্যাসী নাই। ŧ

মৃত্যুক্তর বধন শিশ্ব ছিল, বধন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চন্ডীমন্ডপে বিসরা তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিরাই একটি সন্ন্যাসী 'জর হোক বাবা' বিলিয়া এই প্রাণ্গণে আসিরা দাঁড়াইরাছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে করেকদিন ব্যাড়িতে রাখিয়া বিধিমতো সেবার শ্বারা সণ্ডণ্ট করিল।

বিদায়কালে সম্যাসী যখন জিল্ঞাসা করিলেন "বংস, তুমি কী চাও", হরিহর কহিল, "বাবা, বাদ সম্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুন্ন। এক কালে এই গ্রামে আমারা সকলের চেরে বার্যকু ছিলাম। আমার প্রাপতামহ দ্রে হইতে কুলীন আনাইয়া তাহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার সেই দোহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফার্কি দিয়া আলকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহা করিয়া থাকি। কিন্তু, আর সহা হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপার বালয়া দিন, সেই আশার্বাদ কর্ন।"

সন্ন্যাসী ঈষং হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোটো হইয়া সংখে থাকো। বড়ো হইবার চেন্টার শ্রের দেখি না।"

কিন্দু, হরিহর তব**্ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সম**ন্ত ন্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সম্ন্যাসী তাঁহার ঝালি হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোন্টিপত্রের মতো গ্রেনা। সম্মাসী সেটি মেজের উপরে থালিরা ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্তে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা, আর, সকলের নিশ্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইর্প—

পারে ধরে সাধা।
রা নহি দের রাধা॥
শেবে দিল রা,
শাগোল ছাড়ো পা॥
তে'ভূল বটের কোলে
দক্ষিণে বাও চলে॥
ঈশানকোশে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

र्रातरत करिन, "वावा, किस्ट्रे एठा व्यावनाम ना।"

সম্মাসী কহিলেন, "কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর প্রা করো। তাঁহার প্রসদে তোমার বংশে কেছ না কেছ এই লিখন ব্বিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্ষ পাইবে জগতে বাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা কি ব্কাইরা দিবেন না।" সম্মাসী কহিলেন, "না। সাধনা আরা ব্যক্তি হটবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিরা উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিরা হরিহর ডাড়াভাড়ি লিখনটি সুকাইবার চেন্টা করিল। সামাসী হাসিরা কহিলেন, "বড়ো হইবার পথের দ্বঃখ এখন হইতেই শ্রের হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেন্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে, তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভারে খুলিয়া রাখিতে পার।"

সম্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু, হরিহর এ কাগজটি ল্কাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর-কেই ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশব্দায় হরিহর এই কাগজটি একটি কঠিলেকাঠের বাজ্মে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে ল্কাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীখরাত্রে দেবীর প্রজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খ্লিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসম্ন হইয়া তাহাকে অর্থ ব্রিধার শক্তি দেন।

শংকর কিছ্দিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দ্বে পাগল, সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসী কাগজে কতকগ্লা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল— আমি সে প্ডাইয়া ফেলিয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নির্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নন্ট হইল— গ্রুত ঐশ্বর্থের ধ্যান একম্হৃতি সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সম্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জ্বরকালীর প্রজায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা ব্বিতে পারিল না।

ম্ত্রঞ্য শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সম্যাসীদন্ত গৃশ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে
লাগিল. ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত
নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে প্রভার পর লিখনখানি আর দেখিতে
পাইল না— সম্যাসীও কোথায় অস্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "এই সম্ন্যাসীকে ছাড়া হইনে না। সমস্ত স্থান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।"

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সম্যাসীকে ধর্মজন্তে বাহির হইল। এক বংসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

0

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জর মুদির দোকানে বসিরা ভাষাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইরা নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দুরে মাঠের ধার দিরা একজন সম্যাসী চিক্রিনা গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জের মনোবোগ আঞ্চুন্ট হইল না। একট্ব পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, বে লোকটা চলিরা গেল এই তো সেই সম্যাসী! তাড়াতাড়ি হুকাটা রাখিরা মুদিকে সচকিত করিরা এক দৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইরা গেল। কিন্তু, সে সম্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইরা আসিরাছে। অপরিচিত স্থানে কোধার বে সম্যাসীর সন্ধান করিতে বাইবে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিরা আসিরা মুদিকে জিল্লাসা করিল, "ঐ-বে মসত বন দেখা বাইতেছে ওখানে কী আছে।"

মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন শহর ছিল, কিন্তু অগস্তা মুনির শাপে ওথানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে, ওথানে অনেক ধনরত্ন আজও থ'জিলে পাওয়া যার; কিন্তু দিনদৃশুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জরের মন চপুল হইরা উঠিল। সমশ্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িরা মশার জনালার সর্বাপা চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সহাাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িরা সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জরের প্রায় কণ্ঠশ্থ হইরা গিরাছিল, তাই এই অনিদ্রাবন্ধার কেবলই তাহার মাধার ঘ্রিতে লাগিল—

পারে ধরে সাধা। রা নাহি দের রাধা॥ শেবে দিল রা, পাগোল ছাডো পা॥

মাথা গরম হইরা উঠিল— কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দ্র করিতে পর্যিরল না। অবশেবে ভোরের বেলার বখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বন্ধে এই চাবি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দের রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল— 'শেষে দিল রা' অতএব হইল 'ধারা'— 'পাগোল ছাড়ো পা', 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল— অতএব সমস্তটা মিলিরা হইল 'ধারাগোল'— এ জারগাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।

স্বাদ্দ ভাঙিরা মৃত্যঞ্জর লাফাইরা উঠিল।

8

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরির। সম্ধ্যাবেলার বহু কন্টে পথ খ্রিস্তরা অনাহারে মৃতপ্রার অবস্থার মৃ**ত্যুন্তর গ্রামে ফিরিল**।

পরদিন চাদরে চিড়া বাঁধিয়া প্নর্বার সে বনের মধ্যে বালা করিল। অপরাত্তে একটা দিঘির ধারে আসিরা উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিন্কার জল, আর পাড়ের গারে গারে চারি দিকে পদ্ম আর কুম্দের কন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাভিয়াচ্রিরা পড়িরাছে, সেইখানে জলে চিড়া ভিজাইরা খাইরা দিখির চারি দিক প্রদক্ষিশ করিয়া দেখিতে লাগিল।

मिचित शिन्ठम शास्त्रि शास्त्र होत् म्यून्स्य धर्माक्या मीकृष्टिन। प्रिथन, धक्का

তে'তৃলগাছকে বেন্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল— তে'তৃল বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছু দ্রে ষাইতেই ঘন জ্বগালের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অর্নাত দ্রে একটা মন্দিরের চ্ড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া ম্ডুাঙ্গয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে ম্ডুাঙ্গয় ভন্দবার মন্দিরের মধ্যে উক্মিরাল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কন্বল কমন্ডল আর গেরয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহু দ্রে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া হাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবস্তির লক্ষণ দেখিরা মৃত্যুক্তার খুনি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া স্বারের কাছে পড়িরা ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুক্তার হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝাকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আকা, তাহার মধ্যে কতক স্পন্ট কতক লাশ্তপ্রায় -ভাবে নিন্দালিখিত সাংকৈতিক অক্ষর লেখা আছে—



এই চর্রাট মৃত্যুঞ্জরের স্পরিচিত। কত অমাবস্যারাত্রে প্রাণ্ট্রে স্কৃত্যু ধ্পের ধ্যে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অভিকত এই চর্রাচহের উপরে ঝ্রিকরা পড়িরা রহস্য তেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ বাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীন্টামিম্মর অত্যুক্ত সন্মিকটে আসিয়া তাহার সর্বাণ্য বেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে জাসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভূলে তাহার সমুস্ত নন্ট হইয়া বায়, পাছে সেই সম্যাসী প্রে আসিয়া সমুস্ত উন্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশক্ষার তাহার ব্বেকর মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কা কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐন্বর্ষ ভান্ডারের ঠিক উপরেই বিসরা আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।

বসিরা বসিরা সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় ছইরা জাসিল; বিলিয়ে ধর্নিতে বনভূমি মুখর হইরা উঠিল। 4

এমন সময় কিছ্দুরে ঘন বনের মধ্যে অণিনর দীশ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহু কণ্টে কিছুদ্র গিয়া একটা অশথ গাছের গ্র্ডির অন্তরাল হইতে স্পন্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সম্যাসী অন্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অধ্ক কবিতেছে।

মৃত্যুঞ্জরের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভন্ড, চোর! **এইজন্যই সে** মৃত্যুঞ্জরকে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সম্যাসী একবার করিয়া অব্দ কবিতেছে, আর, একটা মাপকাঠি লইয়া ছমি মাপিতেছে— কিয়দ্দ্র মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া প্নেবার আসিয়া অব্দ কবিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্তি বখন অবসানপ্রায়, বখন নিশান্তের শীতবারুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগ্লি মম্বিত হইরা উঠিল, তখন সম্যাসী সেই লিখনপত্ত গ্রেটাইরা লাইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চর ব্রিতে পারিল বে, সম্যাসীর সাহাব্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। ল্বে সম্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহাব্য করিবে না. তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সম্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অনা উপায় নাই। কিশ্চু, দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অশ্তত কাল সকালে একবার গ্রামে বাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অম্বকার একট্ ফিকা হইবামার সে গাছ হইতে নামিরা পড়িল। বেখানে সম্যাসী ছাইরের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিরা দেখিল, কিছ্ই ব্রিল না। চতুদিকৈ ছ্রিরা দেখিল, অন্য বনখন্ডের সংগ্যে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইরা আসিল তখন মৃত্যুক্তর অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উন্দেশে চলিল। তাহার ভর ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পাষ।

যে দোকানে মৃত্যুক্তর আশ্রর গ্রহণ করিরাছিল তাহার নিকটে একটি কারস্থগ্হিশী বত-উদ্যাপন করিরা সেদিন ব্রাহানভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুগ্রথর আহার জ্বটিরা গেল। কর্মদন আহারের কন্টের পর আজ তাহার ভোজনিট গ্রেন্তর হইরা উঠিল। সেই গ্রেন্ডোজনের পর বেমন তামাকটি খাইরা দোকানের মাদ্রটিতে একবার গড়াইরা লইবার ইচ্ছা করিল অম্বান গত রান্তির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুক্তর হুরা পাড়ল।

মৃত্যুঞ্জর স্থির করিরাছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিরা বধেন্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। বধন তাহার নিদ্রাভণ্গ হইল তথন স্ব অস্ত গিরাছে। তব্ মৃত্যুঞ্জর দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইরা আসিল। গাছের ছারার মধ্যে দৃত্তি আর চলে না, জপালের মধ্যে পথ অবরুখ হইরা বার। মৃত্যুক্তর বৈ কোন্ দিকে কোথার বাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি বখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ভ

वाहि त्म तत्नव शास्य **এक्ट का**यगाय च्रिया च्रिया त्पण्टेयार ।

কাকের দল কা-কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জরের কানে ব্যশাপূর্ণ বিকারবাক্যের মতো শুনাইল।

ŧ

গণনার বারম্বার ভূল আর সেই ভূল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সম্যাসী স্বরণ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। স্বরণ্গের মধ্যে মশাল লাইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে সাগংলা পড়িয়াছে— মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুইয়া পড়িতেছে। ম্থানে ম্থানে কতকগ্রলা ভেক গায়ে গায়ে ম্ত্পাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছ্বদ্র যাইতেই সম্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবর্খ। কিছ্বই ব্বিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্ত লোইদ্দত দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খ্রালিয়া, মাধায় হাত দিয়া বাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে বালি এমনি কবিষা কাটিয়া গেল।

পর্বাদন প্নের্বার গণনা সারিয়া স্বর্পো প্রবেশ করিলেন। সেদিন গ্রুতসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ দ্ধান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিদ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুখ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে স্রপ্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজু আমি পথ পাইয়াছি, আজু আরু আমার কোনোমতেই ভূল হইবে না।"

পথ অতানত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সংকীর্ণ বৈ গাঁবি মারিয়া বাইতে হয়। বহু যক্তে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সম্মাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ই'দারা। মশালের আলোকে সম্মাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকান্ড লোহশূল্খল ই'দারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সম্মাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শূল্খলটাকে অলপ একট্খানি নাড়াইবামান্ত ঠং করিয়া একটা শব্দ ই'দারার গহরর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধর্নিত হইতে লাগিল। সম্মাসী উক্তৈঃব্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি।"

ষেমন বলা অর্মান সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইরা পড়িল, আর সেই সংখ্য আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ করিরা পড়িরা চীংকার করিরা উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিরা উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িরা নিবিরা গেল।

9

সম্মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তথন অব্ধকারে হাংড়াইতে গিরা তাঁহার হাতে একটি মানুবের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিরা

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ভূমি।"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইরা গেছে।

তখন চক্মিকি ঠ্নিকরা ঠ্নিকরা সন্ন্যাসী অনেক কন্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাণত হইল, আর উঠিবার চেন্টা করিরা বেদনার আর্তনাদ করিরা উঠিবা

সম্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুম্বর যে! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুক্তর কহিল, "বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিরাছেন। তোমাকে পাথর ছইড়িরা মারিতে গিরা সামলাইতে পারি নাই— পিছলে পাথরসহুত্থ আমি পড়িরা গেছি। পাটা নিশ্চর ভাঙিরা গেছে।"

সম্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিরা তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যপ্রর কহিল, "লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার প্রাাবর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই স্বেপ্সের মধ্যে ঘ্রিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভন্ড! আমার পিতামহকে বে সম্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত ব্রবিতে পারিবে। এই গতে ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপা। তাই আমি এ কর্মাদন না-খাইরা না-ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আৰু বখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তথন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিরা ঐ গতটোর ভিতরে লকোইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাধর খসাইরা তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দূর্বল, জারগাটাও অত্যন্ত পিছল— তাই পড়িরা গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো— আমি বন্ধ হইয়া এই ধন আগলাইব— কিন্তু ভূমি ইহা লইতে পারিবে না— কোনোমতেই না। র্যাদ লইতে চেন্টা কর, আমি রাহাুদ, তোমাকে অভিশাপ দিরা এই ক্পের মধ্যে বাঁপ দিরা পড়িরা আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহারন্ত গোরন্ত -ভূল্য হইবে— এ ধন ভূমি কোনোদিন স্থে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা-পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিরাছেন-এই ধনের ধান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইরাছি-এই ধনের সম্ধানে আমি বাড়িতে অনাধা দাী ও শিশ্বসম্ভান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘ্রিররা বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোথের সম্মাধে কখনো লইতে পারিবে না।"

¥

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্চর, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি ।— তুমি জ্বান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তার নাম ছিল শংকর।"

ম,ত্যাঞ্চর কহিল, "হাঁ, তিনি নির্দেশ হইরা বাছির হইরা গিরাছেন।" সাম্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জর হতাশ হইরা দীবনিশ্বাস ফেলিল। এজকণ এই গা্বত ধনের উপর তাহার বে একমান্র দাবি সে সাবাস্ত করিরা বসিরাছিল, ভাহারই বংশের আত্মীর আসিয়া সে দাবি নন্ট করিয়া দিল। শংকর কহিলেন, "দাদা সম্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়। অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে ল্কাইবার চেন্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ষতই গোপন করিতে লাগিলেন আমার ঔংস্কা ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বারের মধ্যে ঐ লিখনখানি ল্কাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর শ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অলপ অলপ করিয়া সমন্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশ্বসন্তান ছিল। আজ্ব তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ-দেশান্তরে দ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সম্মাসীদন্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সম্মাসী আমাকে ব্বাইয়া দিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অনেক সম্মাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভন্ড সম্মাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেন্টা করিয়াছে। এইর্পে কত বংসরের পর বংসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মৃহ্তুর্বের জনাও সৃথ ছিল না, শান্তি ছিল না।

"অবশেষে প্রজিমাজিতি প্রায়ের বলে কুমায়্ন পর্বতে বাবা স্বর্পানন্দ স্বামীর স্পা পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃঞা দ্র করো, তাহা হইলেই বিশ্ব-ব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'

"তিনি আমার মনের দাহ জন্জাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শাতের সায়াহে পরমহংস-বাবার ধর্নিতে আগন্ন জনলিতেছিল— সেই আগন্নে আমার কাগজ্ঞখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষং একট্ হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন ব্রিঝাই, আজ ব্রিঝাছি। তিনি নিশ্চর মনে-মনে বালায়াছিলেন, কাগজ্ঞখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ্ঞ, কিল্টু বাসনা এত সহজ্ঞে ভঙ্মসাং হয় না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্প্রবৃপে খ্লিয়া গেল। মৃত্তির অপ্র আনন্দে আমার চিত্ত পরিপ্রণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, এখন হইতে আমার আর-কোনো ভর নাই— আমি জগতে কিছুই চাহি না।

"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সপা হইতে চ্যুত হ**ইলা**ম। তাঁহাকে অনেক থাজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তখন সম্যাসী হইয়া নিরাসন্থচিত্তে ঘ্রিরা বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বংসর কাটিয়া গেল— সেই লিখনের কথা প্রায় ভূলিয়াই গেলাম।

"এমন সমর একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিরা একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রর লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্বাপরিচিত।

"এক কালে বহুদিন বাহার সম্পানে ফিরিরাছিলাম তাহার যে নাগাল পাওরা বাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ ব্রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা ইইবে না, এ বন ছাড়িরা চলিলাম।'

"কিন্তু ছাড়িয়া বাওরা ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই বাক-না, কী আছে— কোঁত, হল একেবারে নিব,ত্ত করিয়া বাওরাই ভালো। চিহুগলো লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পড়োইরা ফোললাম—সেখানা রাখিলেই বা ক্ষাত কী ছিল।

"তথন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতাশত দ্রবস্থা দেখিরা মনে করিলাম, আমি সম্মানী, আমার ধনরত্নে কোনো প্ররোজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গ্রুত সম্পদ ইহাদের জন্য উম্থার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোধার আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছ্মান কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বংসর ধরিয়া এই কাগন্ধখানা লইরা এই নির্দ্তন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সম্ধান করিয়াছি। মনে আর-কোনো চিন্তা ছিল না। বত বারন্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল— উন্মন্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অন্সরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থার থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্মর হইরা ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দ্খি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খ্রিজতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহ। আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে প্রথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাশ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতিটিই সর্বাপেক্ষা দ্র্হ্। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে-মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজনাই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চীংকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দশ্ভের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিকোর ভাণ্ডারের মাকখানে গিয়া দাঁডাইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জর শংকরের পা জড়াইরা ধরিরা কহিল, "তুমি সম্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্ররোজন নাই— আমাকে সেই ভাল্ডারের মধ্যে লইরা যাও। আমাকে বল্লিভ করিয়ো না।"

শংকর কহিলেন, "আজ আমার শেষ বন্ধন মৃত্ত হইরাছে। তুমি ঐ বে পাধর ফেলিরা আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইরাছিলে তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিরাছে। তৃকার করালম্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গ্রু প্রমহংসদেবের নিগ্ছে প্রশান্ত হাস্য এত দিন পরে আমার অন্তরের কল্যাদদীপে অনিবাল আলোকশিখা জ্বালাইরা তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জর শংকরের পা ধরিরা প্রনরার কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মৃত্ত প্রের্ব, আমি মৃত্ত নহি, আমি মৃত্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সম্ম্যাসী কহিলেন, "বংস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। বদি ধন খ্ৰিক্সা লইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিরা তাঁহার বন্টি ও লিখনপর মৃত্যুঞ্গরের কাছে রাখিরা সম্মাসী চলিরা গেলেন। মৃত্যুঞ্জর কহিল, "আমাকে দরা করো, আমাকে ফেলিরা বাইরো না— আমাকে म्बारेब्रा माछ।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুক্তর বৃত্তির উপর ভর করির। হাংড়াইরা স্ক্রেশ হইতে বাহির হইবার চেন্টা করিল। কিন্তু, পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাধার মতো, বার বার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘ্রিরা ছ্রিরা ক্লান্ত হইরা এক জায়গার শ্ইেরা পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপার ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জর চাদরের প্রান্ত হইতে চি'ড়া খুলির। লইরা খাইল। তাহার পর আর-একবার হাংড়াইরা স্বরুগা হইতে বাহির হইবার পথ খুজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইরা বসিরা পড়িল। তখন চীংকার করিরা ডাকিল, "ওগো সম্যাসী, তুমি কোথার।"

তাহার সেই ডাক স্রপের সমস্ত শাখা প্রশাখা হইতে বারুবার প্রতিধর্নিত হইতে লাগিল। অর্নাত দ্র হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি— কী চাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জর কাতর স্বরে কহিল, "কোথার ধন আছে আমাকে দরা করিয়া দেখাইয়া দাও।"

তখন আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্চর বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দশ্ড প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাচির মধ্যে মৃত্যুক্সর আর-একবার ঘ্নাইরা লইল। ঘ্না হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিরা উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল. "আমি আর-কিছ্ চাই না— আমাকে এই স্বুরগা হইতে উত্থার করিয়া লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধান চাও না?"

মৃত্যুঞ্জর কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চক্মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছ্কুল পরে আলো স্কর্নিল।

সম্যাসী কহিলেন, "তবে এসো মৃত্যুঞ্জর, এই স্বুরুগ হইতে বাহিরে বাই।"

ম,ত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "বাবা, নিতাশ্তই কি সমস্ত বার্থ হইনে। এত কন্টের পরেও ধন কি পাইব না।"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জর কহিল, "কী নিষ্ঠ্র।" বলিরা সেইখানে বিসিরা পড়িরা ভাবিতে লাগিল। সমরের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অনত নাই। মৃত্যুঞ্জরের ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিরা চ্র্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বছবির বৈচিত্রের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকৃল হইয়া উঠিল; কহিল, "ওগো সন্ম্যাসী, ওগো নিষ্ঠ্র সন্ম্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উন্ধার করো।"

সম্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সপো চলো।" এবারে আর আলো জন্মলল না। এক হাতে বন্দি ও এক হাতে সম্যাসীর উত্তরীর ধরিরা মৃত্যুঞ্জর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুকেশ ধরিরা অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিরা অনেক ঘ্রিরা-ফিরিরা এক জারগার আসিরা সম্যাসী কহিলেন, "ঘাঁড়াও।"

মৃত্যুক্তর দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচাপড়া লোহার স্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সম্যাসী মৃত্যুক্তরের হাত ধরিরা কহিলেন, "এসো।"

মৃত্যুঞ্জর অগ্রসর হইরা বেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্মিকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছ্কেল পরে বখন মশাল জ্বলিরা উঠিল তখন এ কী আশ্চর্য দৃশা! চারি দিকে দেরালের গারে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরেম্ব কঠিন স্থালোকপ্রের মতো শতরে শতরে শক্তি । মৃত্যুঞ্জরের চোখ দৃটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিরা উঠিল, "এ সোনা আমার— এ আমি কোনোমতেই ফেলিরা যাইতে পারিব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, ফেলিরা যাইরো না; এই মশাল রহিল— আর এই ছাতু চি'ড়া আর বড়ো এক-ঘটি জ্বল রাখিরা গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সম্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লোহ-দ্বারে কপাট পড়িল।

ম,তাঞ্চয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখন্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলেব উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বান্থের উপর ব্লাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে প্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘ্যাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল,-চারি দিকে সোনা ঝক্ঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আরকিছ্ই নাই। মৃত্যুক্তর ভাবিতে লাগিল, প্রিথবীর উপরে হরতো এতক্ষণে প্রভাত
ইয়াছে, সমসত জাবজনত আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।— তাহাদের বাড়িতে প্কুরের
ধারের বাগান হইতে প্রভাতে বে একটি দ্নিশ্ব গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনার তাহার
নাসিকার ফেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে ফেন স্পন্ধ চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাসগ্লি দ্লিতে দ্লিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় প্কুরের জলের মধ্যে
আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া উধের্বাছিত দক্ষিপ
হস্তের উপর একরাশি পিতল-কাসার থালা বাটি লইয়া ঘটে আনিয়া উপস্থিত
করিতেছে।

ম্ত্রেঞ্চয় স্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো সম্যাসীঠাকুর, আছ কি।" স্বার খ্লিয়া গেল। সম্যাসী কহিলেন, "কী চাও।"

ম,তুল্পার কহিল, "আমি বাহিরে বাইতে চাই—কিন্তু সপো এই সোনার দুটো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।"

সম্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া ন্তন মশাল জনালাইলেন— প্রণ কমন্ডল্ একটি রাখিলেন, আর উত্তরীর হইতে করেক মৃন্টি চিন্ডা মেজের উপর রাখিরা বাহিত্র হইয়া গোলেন। ন্বার কথ হইরা গেল।

মৃত্যুক্তর পাংলা একটা সোনার পাত লইরা তাহা দোমড়াইরা খণ্ড খণ্ড করিরা ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগ্লোকে লইরা ঘরের চারি দিকে লোভ্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিরা সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, প্থিবীতে এমন সম্ভাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। ম্ভুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চ্প করিয়া ধ্লির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে— আর এইয়্পে প্রিবীর সমুস্ত সূত্র্ণলুজ্খ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগ্রলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘ্রমাইয়া পড়িল। ঘ্রম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্ত্প দেখিতে লাগিল। সে তখন স্বারে আঘাত করিয়া চীংকার করিয়া বিলয়া উঠিল, "ওগো সম্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!"

কিন্তু, ন্বার খ্লিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জারের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ন্বার খ্লিল না। এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া ন্বারের উপর ছাড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জারের বাক দমিয়া গেল— তবে আর কি সম্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শ্কাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগ্লাকে দেখিয়া তাহার আতব্দ হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাসোর মতো ঐ সোনার দত্প চারি দিকে দিখর হইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে দপদন নাই, পরিবর্তান নাই— মৃত্যুঞ্জয়ের যে হ্দেয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সপ্পে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিশ্ডগলো আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মৃত্তি চায় না। ইহায়া এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উল্জব্দ হইয়া, কঠিন হইয়া, দিথর হইয়া রহিয়াছে।

প্থিবীতে এখন কি গোধ্লি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধ্লির স্বর্ণ! ষে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জ্বড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া ষায়। তাহার পরে কুটিরের প্রান্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদ্বেট চাহিয়া থাকে। গোপ্তে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধ্ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষ্মতম তৃচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুপ্পয়ের কল্পনাদ্ভির কাছে উল্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুক্রটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘ্মাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কর্মদন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া, দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, ধাঁরে ধাঁরে গ্রামে ব্যাড়ম্বেশে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা সমরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কা সুখেই আছে। আজ কা বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে বার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সল্গচ্যুত সাথিকে উর্থান্তরের আল বাহিয়া, পল্লীর শ্বুকবংশপত্রখচিত অপ্যনপাশ্ব দিয়া চাবি-লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ক্রলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকরের আকাশ-ভরা তারার ক্ষীণা-

লোকে গ্রামে গ্রামান্ডরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচণ্ডল জ্বীবনষান্তার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জ্বীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পেণিছিতে লাগিল। সেই জ্বীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, প্রথবীর সমস্ত মাণমাণিকেরে চেয়ে তাহার কাছে দ্মর্ল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জ্বননী ধরিত্রীর ধ্লিক্রোড়ে, সেই উন্মৃত্ত আলোকত নীলান্বরের তলে, সেই ত্লপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস ব্রুক ভরিয়া একটিমান্ত শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জ্বীবন সাথকি হয়।'

এমন সময় স্বার থ্লিয়া গেল। সম্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জর, কীচাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না— আমি এই স্রপা হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।"

সম্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে ম্ল্যবান রক্সভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয কহিল, "না, যাইব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কৌত্তেলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে বদি কোপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তব্ আমি এখানে এক মৃহ্তেও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।" সম্মাসী কহিলেন, "আছো, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জরের হাত ধরিয়া সম্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর ক্পের সম্মুখে লইরা গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্ত দিয়া কহিলেন, "এখানি লইরা তুমি কী করিবে।" মৃত্যুঞ্জয় সে পত্তথানি ট্করা ট্করা করিয়া ছি'ড়িয়া ক্পের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

কার্তিক ১৩১১

# মাস্টারমশায়

# ভূমিকা

রাত্রি তথন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসম্দ্রে একট্খানি টেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বিজিতিলাও-এর মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাব্ তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাত-ফের্ডা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একট্ম মদমন্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘ্মাইতেছিল। এই যুবকটি নৃতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা-উপলক্ষে বন্ধ্মহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধ্মহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধ্মহলে একটা খানা হইয়া করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দ্-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মন্ত্রমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পাড়ল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাংলাইয়া দিয়া ব্রহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্য পথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছ্মদ্রে সিধা গিয়া পার্ক-স্থীটের সম্মুখে মরদানের রাস্তায় মোড় লইল। মজ্মদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী। এ তো আমার পথ নর!' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

মরদানে প্রবেশ করিতেই মজ্মদারের গা কেমন করিরা উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল— কোনো লোক নাই তব্ তাহার পাশের জারগাটা ফেন ভর্তি হইরা উঠিতেছে, ফেন তাহার আসনের শ্না অংশের আকাশটা নিরেট হইরা তাহাকে ঠাসিরা ধরিতেছে। মজ্মদার ভাবিল, 'এ কী ব্যাপার। গাড়িটা আমার সংশ্য এ কিরকম ব্যবহার শ্রে, কবিল।'

"এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান '"

গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খ্লিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল: কহিল, "তুম ভিতর আকে বৈঠো।"

সহিস ভীতকপ্তে কহিল, "নেহি, সা'ব, ভিতর নেহি বারে গা!"

শ্বনিয়া মজ্বমদারের গারে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জ্বোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল! তখন মজ্মদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছ্ই দেখিতে পাইল না, তয়্ য়নে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বাসয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজ্মদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান বেন দাড়াইয়া উঠিয়া দৢই হাতে রাল টানিয়া খোড়া খামাইতে চেন্টা করিল— খোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া খোড়াদ৻টা য়েড য়োডের য়ালতা খায়য়া প্নর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজ্মদার বাসত হইয়া কহিল, "আয়ে, কাঁহা বাডা।"

কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শ্নোভার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক করিতে করিতে মজুমদারের স্বাপা দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ন্ট হইরা নিজের শ্রবিটাকে যতদরে সংকীপ করিতে হর, তাহা সে করিল, কিন্তু সে বতটাক জারগা ছাডিয়া দিল ততটক জারগা ভরিয়া উঠিল। মজ্মদার মনে-মনে তক করিতে লাগিল যে কোন প্রাচীন ব্রুরোপীর জ্ঞানী বলিয়াছেন, Nature abhors vacuum— তাই তো দেখিতেছি। কিল্ড এটা কীরে! এটা কি Nature? বাদ আমাকে কিছ না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জারগাটা ছাড়িরা দিয়া লাফাইরা পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না-- পাছে পিছনের দিক হইতে অন্তাবিতপূর্ব একটা-কিছ ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিরা ডাক দিবার চেন্টা করিল-কিন্তু বহুকন্টে এমনি একটুখানি অম্ভূত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল বে, অতানত ভরের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অধ্বকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খাঁটগুলো সমস্তই ফেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না, এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্মিটে আলোকশিখার চোথ চিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চটু করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। বেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইরা আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অধচ একটা চার্হান। সে চার্হান যে কাহার ভাহা যেন মনে পডিতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মন্ত্রমদার দুই চক্ষ্য জোর করিয়া ব্যক্তিবার চেন্টা করিল- কিন্তু ভরে ব্রন্তিতে পারিল না- সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাশতার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘ্রিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই ফেন উম্মন্ত হইয়া উঠিল— তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল— গাড়ির খড়খড়েগ্লো থর্থর্ করিয়া কাপিয়া ঝর্ঝর্ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা বেন কিসের উপর খ্ব একটা ধাকা খাইরা হঠাৎ থামিরা গেল। মজ্মদার চকিত হইরা দেখিল, তাহাদেরই রাস্তার গাড়ি দাড়াইরাছে ও গাড়োরান তাহাকে নাড়া দিরা জিল্লাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথার যাইতে হইবে বলো।"

মজ্মদার রাগিয়া জিল্লাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘ্রাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, মরদানের মধ্যে তো ছ্রাই নাই!" মজ্মদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুখ্য স্বংন।"

গাড়োয়ান একটা ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাব্সাহেব, ব্ঝি শ্ধ্ স্বাদ নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজ্মদারের তখন নেশা ও ঘ্যের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া বাওয়াতে গাড়োরানের গলেপ কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু, রাত্রে তাহার ভালো করিরা খ্ম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

۷

অধর মজ্মদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হোসের ম্চ্ছ্রিন্দিগিরি পর্যাক্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাব্ বাপের উপান্ধিত নগদ টাকা স্দুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাধায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্কিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দানধানে যথেন্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাব্ বড়ো বাড়িও গাড়ি-জ্বাড় করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সপো আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হ্রায় তামাক টানিয়া ধায় এবং অ্যাটার্ন-আপিসের বাব্বদের সপো স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারের খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি ক্ষাক্ষি যে, পাড়ার ফ্বটবল ক্লাকের নাছোড়বান্দা ছেলেয়াও বহ্ব চেন্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফ্রট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকলার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জনিয়ল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো— যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক!" অধরবাব্র অন্গত অন্চর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণ্গোপাল। ইতিপ্রে অধরবাব্র ক্ষ্রী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া ব্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জাের করিয়া কােনােদিন খাটান নাই।
দ্টো-একটা শথের ব্যাপার অথবা লােকিকতার অত্যাবশ্যক আয়ােজন শইয়া মাঝে
মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজা করিয়া
নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেনুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহান্ধ পারের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাধার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রক্মের নানা রঙের সাজসক্ষা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছ্ দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব-কটাই তিনি কখনো নীরব অল্র্পাতে কখনো সরব বাকাবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেশুগোপালের জনা যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নর তাহা চাই ই চাই— সেখানে শ্ন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

3

বেশ্বগোপাল বাড়িরা উঠিতে লাগিল। বেশ্বর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইরা আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিরা অনেক-পাস-করা এক ব্র্ডো মান্টার রাখিলেন। এই মান্টার বেণ্কে মিন্টভাষার ও শিন্টাচারে বশ করিবার অনেক চেন্টা করিলেন— কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছার্রাদগকে কড়া শাসনে চালাইরা আন্ধ পর্বন্ত মান্টারি মর্বাদা অক্ষরে রাখিরা আসিরাছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিন্টতা ও আচারের শিন্টতার কেবলই বেসরে লাগিল— সেই শ্বন্ক সাধনার ছেলে ভূলিল না।

ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই বে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়া মাস্টার বিদার হইল। সেকালে মেরে যেমন স্বরুবরা হইত তেমনি ননী-বালার ছেলে স্বরুম্মান্টার হইতে বসিল— সে বাহাকে না বরিরা লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বুখা।

এমনি সমর্ঘিতে গারে একখানি মরলা চাদর ও পারে ছে'ড়া ক্যান্বিসের জ্বতা পরিরা মান্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিরা জ্বিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফন্সলের এন্ট্রেন্স্ ন্কুলে কোনোমতে এন্ট্রেন্স্ পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাভায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইরাছে। অনাহারে তাহার ম্থের নিন্দ্র অংশ শ্কাইয়া ভারতবর্ষের ক্যাকুমারীর মতো সর্ব হইয়া আসিয়াছে, কেবল মন্ত কপালটা হিমালরের মতো প্রশন্ত হইয়া অতানত চোখে পড়িতেছে। মর্ভ্যির বাল্ব হইতে স্থের আলো ষেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি ভাহার দ্ই চক্ষ্ব হইতে দৈনোর একটা অন্বাভাবিক দাঁশিত বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে ভরে বলিল, "বাড়ির বাব্র সংগে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণ্গোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে স্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাব্, চলা যাও।"

বেণরে হঠাং জিদ্ চড়িল— সে কহিল, "নেহি বার গা।" বলিরা সে হরলালের হাত ধরিরা তাহাকে দোতলার বারান্দার তাহার বাপের কাছে লইরা হাজির করিল।

বাব তখন দিবানিদ্রা সারিরা জড়ালসভাবে বারান্দার বেতের কেদারার চুপচাপ বিসরা পা দোলাইতেছিলেন ও বৃশ্ব রতিকাশ্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইরা বিসরা ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সমরে এই অবস্থার দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইরা গেল।

রতিকান্ত জিল্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কিপর্যন্ত।"

रतलाल अकरे थानि भूथ निहु कतिया करिल, "अन् एडेन्स् भान कित्रसाहि।"

রতিকাশ্ত ল্ ভূলিয়া কহিল, "শৃধ্য এন্ট্রেস্স্ পাস ?" আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বরসও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আগ্রিত ও আগ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্ডের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকাশ্ত আদর করিরা বেশ্বকে কোলের কাছে টানিরা সইবার চেন্টা করিরা কহিল, "কত এম-এ বি-এ আসিল ও গেল, কাহাকেও পঞ্চশ হইল না— আর শেবকালে কি সোনাবাব, এন ট্রেন্স্-পাস-করা মাস্টারের কাছে পঞ্চিবেন!"

বেণ্দ্র রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "বাও!" রতিকান্তকে বেণ্দ্র কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণ্দ্র এই অসহিক্তাকে তাহার বাল্যমাধ্বের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খ্ব আমোদ পাইবার চেন্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাব্ চাঁদবাব্ বলিয়া খেপাইয়া আগন্ন করিয়া ভূলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল: সে মনে-মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো স্বোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা বায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিভাল্ড সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া বাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে. ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া বেট্কু অতিরিক্ত দাক্ষিণা প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাক্ষ আদায় করিয়া লইলেই এট্কু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

0

এবারে মাস্টার টি কিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সংশা বেণ্র এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দ্ই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আন্ধারিবন্ধ কেইছিল না— এই সর্শের ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হ্দর জর্ভ্যা বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মান্যকে ভালোবাসিবার স্যোগ ইতিপ্রে কখনও ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কন্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেন্টায় দিনরাত শুধ্ পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশ্বয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে— নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দ্ন্টামির ন্বায়া নিজের বালাপ্রতাপকে জয়শালী করিবার স্থ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল না, সে আপনার ছেন্ডা বই ও ভাঙা স্পেটের মাঝখানে একলাই ছিল। ভগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশ্বজালেই নিস্তব্য ভালোমান্য হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দ্বর্থ ও নিজের অবস্থা বাহাকে সাবধানে ব্রিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহাব ভাগে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চন্ডলতা করা বা দ্বর্থ পাইয়া কাদা, এ দ্টোই বাহাকে অন্য লোকের অস্ক্রিয়া ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশ্বশিক্ত প্ররোগ করিয়া চাপিয়া বাইতে হয়, তাহার মতো কর্বায় পাত্র অধচ কর্বা হইতে বিশ্বত জগতে কে আছে!

সেই প্থিবীর সকল মান্ষের নীচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অসসবের অপেকার এমন করিরা জমা হইরা ছিল। বেণ্রে সপো খেলা করিরা, তাহাকে পড়াইরা, অস্থের সমর তাহার সেবা করিরা হরলাল স্পন্ট ব্বিতে পারিল নিজের অবস্থার উর্ল্লাত করার চেরেও মান্ষের আর-একটা জিনিস আছে— সে যখন পাইরা বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেশ্বে হরলালকে পাইরা বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের নোন আছে— বেশ্ব তাহাদিশকে সম্পদানের যোগাই মনে করে না। পাড়ার সমবরসী ছেলের অভাব নাই, কিম্তু অধরলাল নিজের ধরকে অভাব বড়ো ঘর বলিরা নিজের মনে নিশ্চর স্থির করিরা রাখাতে মেলামেশা করিবার

উপযুক্ত ছেলে বেণ্রে ভাগ্যে জ্বটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সংগী হইরা উঠিল। অনুক্ল অবস্থার বেণ্রে বে-সকল দৌরাজ্যা দশ জনের মধ্যে ভাগ হইরা একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরও দৃঢ় হইরা উঠিতে লাগিল। রতিকাশ্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাব্বকে মাস্টারমশার মাটি করিতে বিসরাছেন।" অধ্রলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সংশা ছাত্রের সম্বর্গটি ঠিক বেন বথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণ্রে কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

8

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ-এ পাস করিয়া জলপানি পাইরা তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দ্টি-একটি বন্ধ্ যে জাটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধ্র সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইরা সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে য়াইত। তাহাকে প্রীক ইতিহাসের বীরপ্র্যুবদের কাহিনী বলিত, তাহাকে কটে ও ভিক্টর হাণোর গলপ একট্ একট্ করিয়া বাংলায় শ্নাইত— উক্তৈংশরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্স্পীয়ারের ভালিয়স্ সজার' মানে করিয়া পাড়য়া তাহা হইতে আগেটনির বভুতা ম্থান্থ করাইবার চেণ্টা করিত। এই একট্খানি বালক হরলালের হ্দয়-উদ্বোধনের পক্ষে কেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বিসয়া বখন পড়া ম্থান্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস নিজ্ঞান সাহিত্য বাহা-কিছ্ পড়ে তাহার মধ্যে কিছ্ রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেণ্টাতেই তাহার নিজের ব্রিঝবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দ্ইগণ্ণ বাড়িয়া যায়।

বেণ্ ইম্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে ভাড়াভাড়ি জ্বলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে বাসত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুভায় কোনো প্রলোভনে অম্তঃপ্রে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। ভাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজার রাখিবার জনাই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেন্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিনরাত্তি উহার সঙ্গো লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও বে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে বে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ বে ভাহাকে ডাকিয়া পাওয়া বার না। কেন্ আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সংশ্যে ভামার অভ মাধামাখি কিসের জন্ম।"

সেদিন রতিকাদত অধরবাব্র কাছে গলপ করিতেছিল যে, তাহার জ্বানা তিন-চারজন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিরা ছেলের মন এমন করিরা বশ করিয়া লইয়ছে য়ে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামতো চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া য়ে এসকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের ব্রিথতে বাকি ছিল না। তব্ সে চুপ করিয়া সমসত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আজ বেণ্র মার কথা শ্রনিয়া তাহার ব্ক ভাঙিয়া গেল। সে ব্রিথতে পারিল, বড়োমান্ষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরে ছেলেকে দ্ব জোগাইবার যেমন গোর্ আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে— ছাত্রের সঞ্জো স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ-স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে বাড়্রে চাকর হইতে গ্রিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহা করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাত্রী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণ্বকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সংগ্য আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে কেণ্রে সংশ্ব তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘ্রিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণ্ মৃখ ভার করিষা রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল— সেদিন পড়া স্বিধামতো হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বিসয়া পড়া করিত। বেণ্
সকালে উঠিয়াই মৃখ ধ্ইয়া তাহার কাছে ছ্টিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাছয়য়
মাছ ছিল। তাহাদিগকে মৃড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে
কতকগ্লা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গোট ও বেড়া তৈরি করিয়া
বেণ্ বালখিলা ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে
বাগানে মালির কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্ষা করা তাহাদের
দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণ্ হরলালের কাছে
পাড়তে বিসত। কাল সায়াহে যে গলেপর অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শ্নিবার জন্ম
আজ বেণ্ যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছ্টিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল.
সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে ব্রি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল
মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া
গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণ্ ক্ষ্ম হ্দরট্কুর বেদনা লইরা মুখ গশ্ভীব করিরা রহিল। সকালবেলার হরলাল কেন যে বাহির হইরা গিরাছিল তাহা জিল্পাসাও করিল না। হরলাল বেণ্র মুখের দিকে না চাহিয়া বইরের পাতার উপর চোখ রাখিরা পড়াইরা গেল। বেণ্ বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে বখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিল্পাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইরাছে বল্ দেখি। মুখ হাড়ি করিরা আছিস কেন—ভালো করিরা খাইতেছিস না—বাপারখানা কী।"

বেণ্ট্র কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিরা আনিয়া তাহার গারে হাত ব্লাইরা অনেক আদর করিরা যখন তাহাকে বার বার প্রশন করিতে লাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না, ফ্লাইরা কাঁদিরা উঠিল। বলিল, শমান্টারমশার—

মা কহিলেন, "মান্টারমশার কী।"

বেণ্দ্রবিলতে পারিল না মাস্টারমশার কী করিরাছেন। কী বে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশায় ব্ঝি ভোর মার নামে তেরে কাছে লাগাইয়াছেন!" সে কথার কোনো অর্থ ব্ঝিতে না পারিয়া বেণ্টেন্ডর না করিয়া চলিয়া গেল।

¢

ইতিমধ্যে ব্যক্তিতে অধ্ববাব্র কতকগ্লা কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। প্রিলসকে খবর দেওয়া হইল। প্রিলস খানাতপ্রাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকাশ্ত নিভাশ্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এর্প লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহা। তিনি প্থিবীস্থ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকাশ্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোব দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। বাহার যথন থ্লি আসিতেছে বাইতেছে।"

অধরলাল মান্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও, বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে স্বিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া কেন্কে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়— নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বান্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকাশ্ত তামাক টানিতে টানিতে বালল, "এ তো অতি ভালো কথা— উভর পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মূখ নিচু করিরা শ্নিল। তখন কিছু বালতে পারিল না। ঘরে আসিরা অধরবাব্কে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণ্কে পড়ানো তাহার পক্ষে স্বিধা ইইবে না, অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইরাছে।

সেদিন বেণ্ ইম্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশারের ঘর শ্না। তাঁহার সেই ভন্দপ্রার টিনের পেট্রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা বর্ণিত, সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপর ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্ঝক্ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গারের উপর মাস্টারমশারের হস্তাক্ষরে বেণ্র নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি ন্তন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতার এক প্রাক্তে বেণ্র নাম ও তাহার নাঁচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণ, ছ্রটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশার কোথার গেছেন ?" \*

বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাঞ্চ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেশ্ব বাপের হাত ছাড়াইরা লইরা পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপড়ে হইরা

পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাব ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছবুই ভাবিয়া পাইলেন

পরিদন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তন্তপোশের উপর উদ্মনা হইয়া বিসয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমনসময় হঠাৎ দেখিল, প্রথমে অধরবাব্দের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণ্ছ্ ঘরে ঢ্রিকয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দ্ই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বেণ্ড কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণ্ট্ৰ তাহাদের বৃশ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মান্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া ষাইতে হইবে। পাড়ার যে মট্ট হরলালের পেটিরা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ্ল ইন্কুলে বাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণ্টেক হরলালের মেসে আনিয়া উপন্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণ্টের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা সে বালতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণ্ট যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বালিয়াছিল 'আমাদেব বাড়ি চলো', এই স্পর্শ ও এই কথাটাব স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার ক'ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে। কিন্তু, ভ্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধবিয়া বেদনা-নিশাচর বাদ্যুড়ের মতো আর কুলিয়া রহিল না।

ŧ

হরলাল অনেক চেন্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিরা মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বাসতে পারিত না। থানিকটা পড়িবার চেন্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তার ঘারিয়া আসিত। কলেজে লেক্চারের নোটের মাঝে নাঝে খ্ব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সংগা প্রাচীন ইজিন্টের চিত্রালিপ ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল ব্রিজ, এ-সমস্ত ভালে। লক্ষণ নর। পরীক্ষার সে বদি-বা পাস হয়. ব্রি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। ব্রি না পাইলে কলিকাতার তাহার একদিনও চালিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দ্-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিম্তা কবিয়া চাকরির চেম্টার বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিম্তু না-পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এইজন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিরা হঠাৎ সে বড়ো সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি ম্থ দেখিরা লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিরা তাহার সপো দ্ব-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে-মনে বলিলেন, 'এ লোকটা চলিবে।' জিল্পাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না।" "কোনো

বড়োলোকের কাছ হইতে সাটি ফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শানিরা সাহেব আরও বেন খাশি হইয়াই কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, প'চিশ টাকা বেতনে কাল আরম্ভ করে।, কাল শিখিলে উর্লাত হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভ্ষার প্রতি দাশি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি, আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়ো সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাহাকে কাজ ব্ঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কা**ন্ধ শিখিয়া লইতে হরলালের বিসম্ব হইল না। তাহার সহবোগী** কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেণ্টা করিল, তাহার বির্দ্ধে উপরওরালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিরা একটি ছোটোখাটো গাঁলর মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পারে তাহার মার দৃঃখ ঘ্রচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।"

रजनान भारात भारात थाना नरेसा र्जानन, "मा, ७३% माभ कतिरा रहेरा।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিলেন, "তুই বে দিনরাত তোর ছাত্র বেল্গোপালের গলপ করিস, তাহাকে একবার নিমল্তণ করিষা খাওয়া। তাহাকে আমার ফিহতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোখার বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

9

হরল'লের বেতনব্শির সঞ্চো ছোটো গালি হইতে বড়ো গালি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তান হইল। তব্ সে কী জানি কী মনে করিয়া, তাধবলালের বাড়ি ঘাইতে বা বেণ্কে নিজের বাসার ভাকিরা আনিতে কোনোমতেই মন পিরর করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘ্চিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শ্নিয়া মৃহ্ত বিজম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণ্র অশোচের সময় পার হইরা গোল, তব্ এ বাড়িতে হরলালের বাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু, ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেশু এখন বড়ো হইরা উঠিয়া অগ্যুষ্ঠ ও তজনী বোগে তাহার ন্তন গোঁফের রেখার সাধাসাধনা করিতেছে। চাল-চলান বাব্যানা ফাটিরা উঠিয়াউ। এখন তাহার উপযুদ্ধ বন্ধবেরও অভাব নাই।

ফোনোগ্রাফে থিরেটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দািগ টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছািত ফ্লাইয়া রহিয়াছে। বেণ্ এখন কলেজে য়ায় কিন্তু দ্বিতীয় বাির্যকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা য়ায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দ্ই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু, ছেলের মা জানিতেন ও স্পন্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণ্কে সামান্য লোকের ছেলের মতা গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্দ্বকে কোন্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে-মনে ব্রিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণ্রে পক্ষে সে যে আজ নিতাশ্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল পশ্যই ব্রিকতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল যেদিন বেণ্ হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিলয়ছিল 'মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো'। সে বেণ্ নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণ্কে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমল্যণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জাের পাইল না। একবার ভাবিল 'উহাকে আসিতে বলিব', তাহার পরে ভাবিল 'বলিয়া লাভ ক'া— বেণ্ হয়তা নিমল্যণ রক্ষা করিবে কিন্তু, থাক্'।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—'আহা, বাছার মা মাবা গেছে।'

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাব্র কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।"

বেণ, কহিল, "অন্মতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাব, আছি।"

হরলালের বাসায় বেণ্ খাইতে আসিল। মা এই কাতিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিশ্ব চক্ষ্র আশার্বাদে আর্ভাবন্ত করিয়া যন্ত করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যথন মরিল তথন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।'

আহার সারিয়াই বেণ, কহিল, "মান্টারমশায়, আমাকে আজ একট্র সকাল সকাল বাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বংধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খ্লিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল: তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জ্বিড়গাড়িতে চড়িয়া বাসল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মৃহ্তের মধোই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বন্নসে উহাব মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিরা রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সাক্ষনা দিবার জনা সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে কহিল, বাস্ এই পর্যন্ত। আর-কখনও ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে— কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

¥

একদিন সংধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অংধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে বে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিল্তু দরজার ঢ্বিকরাই দেখিল এসেন্সের গণ্ডে আকাশ প্রণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশার।"

বেণ্ বলিষা উঠিল, "মাস্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণ্ট্ কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেনে, তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেশ্
এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধারে
সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন
উদাবিশন হইয়া উঠিল।

উপরেব ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দ্ইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছু বিশেষ থবর আছে?"

বেণ্ কহিল, পড়াশ্না ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেরে হইরা আসিরাছে। কহি।তক সে বংসরের পর বংসর ওই সেকেণ্ড্ ইয়ারেই আটকা পড়িরা থাকে! তাহার চেয়ে অনেক বয়াস ছোটো ছেলের সংশ্যে তাহাকে একসংশ্যে পড়িতে হয়, তাহার বড়ো লঙ্গা করে। কিণ্ডু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিল্জাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণ, কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিন্টার হইয়া আসে। তাহারই সংশ্বে একসংপা পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশ্নায় অনেক কাঁচা, একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্পির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণ, কহিল, "জ্ঞানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে ষাইবার প্রুতাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন ধারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণ্ট্ কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাব। আমাকে যাহা ম্থে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে যে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো আমি-স্থ তোমার বাবার কাছে বাই, পরামশ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণ্ড কহিল, "না, আমি সেখানে বাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণ্ থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ কথা বলাও বড়ো শন্ত।

হরলাল ভাবিল, 'আর-একট্ব বাদে মনটা একট্ব ঠাপ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়। বাড়ি লইয়া যাইব।' জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণ্ কহিল, "না, আমার ক্ষ্যা নাই, আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণ্ আসিয়াছে. তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শ্নিরা মা ভারি খ্নিশ হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া ম্থ হাত ধ্ইয়া বেশ্র কাছে আসিয়া বসিল। একট্খানি কাশিয়া, একট্খানি ইতস্তত করিয়া, সে বেশ্র কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেশ্ন কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সপ্যে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা ভোমার উপযুক্ত নয়।"

শ্নিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণ্ কহিল, "আপনার এখানে যদি স্বিধা না হয়, আমি সতীশের বাড়ি ষাইব।"

বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল ভাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণ্যু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়: ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমনসময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণ্র জন্য থাল য গ্রেছাইয়া না তাহাদের সম্মূথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা!"

বেণ্ট কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "দে কি হয় বাছা, কিছু না খাইরা ষাইতে পারিবে না।" এই বালিনা সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিষা খাইতে বসাইলেন।

বেণ্, রাগ করিয়া কিছ্, খাইতেছে না, খাবার লইয়া একট্, নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমনসময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাব্ মচ্মচ্ শব্দে সি'ড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণ্র মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সন্মুখে আসিয়া ক্রোধে কশ্পিত কর্তে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই ব্রিথ! রতিকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিন্বাস করি নাই। ভূমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বল করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু, সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে প্রিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"

এই বলিয়া বেশ্রে দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্। ওঠ্।" বেশ্ কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

र्সापन क्वन रत्नालत भूतिर श्वात छेठिन ना।

à

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফললে হইতে প্রচুর পরিমাপে চাল ভাল ধরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সন্তাহেই গানিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইরা মফললে বাইতে হইত। পাইকেরিদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইরা দিবার জন্য মফললের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দল ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইরা সে যাইত, সেখানে রিসদ ও খাতা দেখিরা গত সন্তাহের মোটা হিসাব মিলাইরা, বর্তমান সন্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিরা আসিত। সংগ আনিসের দ্ইজন দরোরান বাইত। হরলালের জামিন নাই বিলয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমলত ঝা্কি লইরা বলিরাছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যাতত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ বাদত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইর্প রাতে ফিরিরা শ্নিল, বেণ্ আসিরছিল, মা তাহাকে খাওরাইরা যর করিয়া বসাইরছিলেন। সেদিন তাহার সংগ্র কথাবাত। গল্প করিরা তাহার প্রতি তহিবে মন আরও দেনহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরও দ্ই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজনা সেখানে তাহার মন টে'কে না। আমি বেণ্কে তোর ছোটো ভাইরের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই দেনহ পাইরা আমাকে কেবল মা বলিরা ডাকিবার জনা এখানে আসে।" এই বলিরা আঁচলের প্রাশত দিয়া তিনি চোখ মাছিলেন।

হরলালের একদিন বেণ্রে সংশা দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বিসরা ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা ইইল। বেণ্ বিলল, "বাবা আঞ্চকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টি'কিতে পারিতেছি না। বিশেষত শ্নিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাব্ সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন— তাঁহার সংশা কেবলই পরামশা চলিতেছে। প্রে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অন্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দ্ই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উম্পারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ম হইতে চাই।"

স্পেত্রে ও বেদনার হরলালের হৃদর পরিপ্রশৃ হইরা উঠিল। সংকটের সমর আর সকলকে ফেলিরা বেণ্ন যে তাহার সেই মাস্টারমশারের কাছে আসিরাছে, ইহাতে কভেটর সপো সপো তাহার আনগদ হইল। কিন্তু মাস্টারমশারের কতট্কুই বা সাধা আছে!

বেণ, কহিল, "বেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিণ্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিতাপ পাই।" হরলাল কহিল, "অধরবাব্ব কি ষাইতে দিবেন।"

বেণ্ট্র কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে ষেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একট্র কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণ্ট্র কহিল, "আমি হ্যান্ড্নোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেধানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পাবিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণ্ট কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

কেন্ কহিল, "কেন, আপনার দবোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘবে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও ষেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসেব টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণ্ডেক ব্ঞাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জনাই দরিদ্রের ঘবে আশ্রয় লফ, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গ্রমন করে।

বেণ্যু কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন নাই নাহয় আমি সাদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণ্ম কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তকটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর ভামভ্যা সমুহত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিছু একটিমাত অসূবিধা এই যে, বাড়িঘর ভামভ্যা কিছুই নাই।

## 50

একদিন শ্রুবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে ছ্র্ডিগাড়ি দড়িইল। বেণ্ গাড়ি হইতে নামিবামান্ত হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মদত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাব্কে শশবাসত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তথন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণ্ সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু ন্তন ধরনের। শৌখিন ধ্তিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট ও প্যাণ্টল্ন আটিয়া মাথায় কাপে পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দ্ই হাতের আছুলে মথিম্ভার আংটি কক্মক্ করিতেছে। গলা হইতে লন্বিত মোটা সোনার চেনে আবন্ধ ঘড়ি ব্কের পকেটে নিবিন্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীয়ার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাজে এ বেশে যে!"

বেণ্ট্ কহিল, "পরশ্র বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বালিলাম, আমি কিছ্দিনের জন্য আমাদের বারাকপ্রের বাগানে যাইব। শ্নিয়া তিনি ভারি খ্লি হইরা রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি। ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। বিদি সাহস থাকিত তবে গণগার জলে ভবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণ্ কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের ব্বে ফেন ছ্রি বিশিধতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্টালোক আসিয়া বেণ্র মার ঘর, মার ঘাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণ্র দেনহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণ্র পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইরা উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হ্দর দিয়া ব্বিতে পারিল। মনে-মনে ভাবিল, প্রিপরিতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দ্বংখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণ্কে কী বলিয়া যে সাম্দ্রনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণ্র হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তকা তাহার মনে উদর হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণ্ কী করিয়া এত সাঞ্জ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোথ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণ্যু যেন তাহার মনের প্রশনটা আচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শ্বনিয়া হরলাল বহা কন্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছ্ক্লণ পরে কহিল, "বেণ্, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণ, কহিল, "হাঁ- আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগত্মিল গ্রিষা আয়রন-চেন্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পাবিব না।"

বেণ্ কহিল, "আপনি খাইয়া আস্ন, আপনার সপো জনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম: মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটা ইত্সতত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।" হরলাল তাড়াতাড়ি থাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণ্ তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণ্রে চিব্কের স্পর্শ লইয়া চুন্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার ব্ক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণ্রে অভাব তিনি প্রণ করিতে পারিবেন না, এই তাঁহার দ্বেখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া কেনুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মান্টারমশারের সংগ্যে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংবতন্দেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

তমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাং একসময়ে ঘড়ি খুলিয়া বেণ্ কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আন্ধ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সংগ্য<sub>ু</sub>একস্পোই বাহির হইবে।"

বেণ্ট্রমিনতি করিয়া কহিল, "না মা, এ অন্রোধ করিবেন না, আজ রাত্রে বে করিয়া হউক আমাকে বাইভেই হইবে।" হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটিঘড়িগলো বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাপ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগ্রলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণ্ট্ তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমসত খ্লিয়া ব্যাগের মধ্যে প্রিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তথনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণ্ হরলালের মার পায়ের ধ্লা লইল। তিনি রুম্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, "মা জগদ্ধ্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা কর্ন।"

তাহার পরে বেণ্ হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনো দিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সংখ্য সংখ্য নীচে নামিয়া আসিল। গাড়িব লণ্ঠনে আলো জর্বালল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণ্কে লইয়া গাড়ি অদৃশা হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিষা চুপ করিয়া বসিয়। রহিল। তাহার পর একটা দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থালিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা প্রেই গনা হইযা থালবিশ্ন হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

## 22

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাথিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শরন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বণেন দেখিল— বেণ্র মা পদার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চনরে তিরন্ধার করিতেছেন; কথা কিছ্ই স্পন্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিণ্ট কণ্টন্বরের সঞ্চো সণ্ণা বেণ্র মার চুনি-পায়া-হারার অলংকার হইতে লাল সব্ভ শুভ রম্মির স্টিগ্রাল কালো প্রাটাকে ফাড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাপ্পণে বেণ্কে ডাকিবার চোণ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই ধ্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচাড শব্দে কা একটা ভাঙিয়া পদা ছিড়িয়া পড়িয়া গেল—চম্কিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা ভাঙিয়া পদা ছিড়িয়া পড়িয়া গেল—চম্কিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা সত্পাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা নমন্ত শ্বার ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জন্মালল। ঘাড়তে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মহান্দলে বাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মূখ ধ্ইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হটতে কছিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঞালম্খ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে-মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইনাত্র স্বাদন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বাপন কি মিখ্যা হইবে!"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগ্রলা লোহার সিন্দ্রক হইতে বাহির ক্রিয়া প্যাকবাল্লয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্বোগ করিতে লাগিল। হঠাং তাহার ব্বের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দ্ই-তিনটা নোটের থলি শ্না! মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগ্রলা লইয়া সিন্দ্রের গায়ে জায়ে আছাড় দিল—তাহাতে শ্না থলের শ্নাতা অপ্রমাণ হইল না। তব্ ব্থা আশায় থলের বন্ধনগ্রা খ্লিয়া খ্ব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দ্ইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেশ্র হাতের লেখা— একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হবলালের।

তাড়াতাড়ি খালিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল, যেন আলো যথেণ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভূলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণ্ তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওরালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল হে-সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণ্ এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, "বাবাকে চিঠি নিলাম, তিনি আমার এই গণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খালিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে ঘাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহা করিতে পারি নাই। সেইজনা যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘবে তালা দিরা তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইরা গণ্গার ঘাটে ছ্টিল। কোন্ জাহাজে বেণ্ যাতা করিরাছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াব্র্জ পর্যত ছ্টিরা হরলাল খবর পাইল দ্ইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইরা গেছে। দ্খানাই ইংলন্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণ্ আছে তাহাও তাহার অন্মানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপার তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াব্র্জ হইতে তাহার বাসার দিকে বখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়ছে। হরলালের চোখে কিছ্ই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবৃষ্পি অন্তঃকরণ একটা কলেবরছীন নিদার্ণ প্রতিক্লতাকে ফেনকেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোখাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। বে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন বে বাসায় পা দিবামার কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্স্ত ও সংঘাতের বেদনা মৃহ্তের মধ্যেই তাহার দ্র হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সন্মধ্যে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমের নৈরাশ্য ও ভর লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিশ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।"

হরলাল বলিয়া উঠিল "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুক্কেটে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মুছিত হইয়া পড়িয়া 🚁ল।

"ও মা, কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের আপটা দিতে লাগিলেন।

কিছ্মুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খ্রিলয়া, শ্নাদ্থিতে চারি দিকে চাহিয়া, উঠিয়া বিসল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা বাসত হইয়ো না। আমাকে একট্ একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বিসয়া পাড়লেন—ফাল্গনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঞ্গে আসিয়া পাড়ল। তিনি রুখ্ধ দরজার উপর মাধা রাখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একট্ব পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি বাও।" মা রোদ্রে সেইখানেই বাসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাব, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।" দরোযান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বালব।"

দরোয়ান মাথা নাডিয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি ' বেণ্কে কি জেলে দিব।'

হঠাং সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভূলিয়া গিরাছিল। মনে হইল, যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খালিয়া দেখে তাহার মধ্যে শা্ধা আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—রেস্লেট, চিক. সি'থি, মা্কান মালা প্রভৃতি আরও অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেশ্রে নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তথন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও বাগে লইরা হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথার বাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাব্র বাড়িতে।"

মার ব্রক হইতে হঠাৎ অনিদিশ্ট ভরের একটা মদত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি দিশ্বর করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শ্রিনয়াছে বেশ্র বাপের বিরে, তাই শ্রিনয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেশ্বেক কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফদ্বলে যাওয়া হইবে না?" হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাব্র বাড়ি পে'ছিবার প্রে'ই দ্র হইতে শোনা গেল রসনচৌক আলেয়া রাগিণীতে কর্ণস্বরে আলাপ জাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢাকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সংশ্যে একটা বেন অশান্তির লক্ষণ মিলিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়ারুড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না— সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া প্রলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলার বারান্দার গিরা দেখিল, অধরবাব**্ আগন্ন হইরা বাসিরা আছেন** ও রতিকাল্ড তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সংশে গোপনে আমার একট্ কথা আছে।"

অধরবাব, চটিরা উঠিরা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়— যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেলো।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল ব্রিঝ এই সমরে তাঁহার কাছে সাহাব্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকাদত কহিল, "আমার সামনে বাব্রেক কিছু জানাইতে বদি লম্জা করেন, আমি নাহর উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো-না।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণ্ট্র আমার বাড়িতে এই বাাগ রাখিরা গেছে।" অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাব্র হাতে দিল।

অধর। মাদ্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খ্রিলয়াছ তো! জানিতে, এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ, সাধ্তার জন্য বর্কাশশ পাইবে?

তথন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পাঁড়রা তিনি আগন্ন হইরা উঠিলেন। বলিলেন, "আমি প্রিলসে ধবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হর নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইরাছ। হরতো পাঁচলো টাকা ধাব দিরা তিন হাজার টাকা লিখাইরা লইরাছ। এ ধার আমি শুবিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে ?"

হরলাল সে প্রশেনর কোনো উত্তর দিল না। রতিকাল্ড টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্ন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচলো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।"

বাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওরার পরেই বেপ্রে বিলাত-পালানো লইরা বাড়িতে একটা হ্লম্থ্ল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাধার করিরা লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন বেন অসাড় হইরা গেছে। ভর করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিশাম বে কী হইতে পারে মন তাহা চিস্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিরা দেখিল তাহার বাড়ির সম্মূপে একটা গাড়ি দাড়াইরা আছে। চমকিরা উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, কেনু ফিরিরা আসিরাছে। নিশ্চরই বেশ্ব! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নির্পায়র্পে চ্ডান্ত হইয়া উঠিবে, এ কথা সে কোনো-মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতবে তাহাদের আশিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোখায় গেল?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমসত গানিয়া চারি দিক খ্রিজয়া-পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমসত ঘর তয়-তয় করিয়া অন্সাধান করিতে লাগিল। এই-সমসত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না— তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিল্ঞাসা কবিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইরে। হবলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল।" হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শ্ইয়াছিলাম-- আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগ্লা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকৈ কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঞ্জে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোধায় লইরা যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি— আমার ছেলে কথনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না ব্ৰিয়া কহিল, "আছো, আছো।"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন বাসত হইতেছ। বড়োসাহেবের সংশা দেখা করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।"

मा छेन्तिग्न इरेशा करिएमन, "जूरे एव मकान स्थएक किछ्न्रे शाम नारे।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লটোইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, "সতা করিয়া বলো স্যাপারখানা কী।" হরলাল কহিল, "আমি টাকা লই নাই।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চর জ্ঞান কে লইয়াছে। হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মূখ নিচু করিয়া বসিরা রহিল। সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়। কোনো জামিন না লইয়। এই দায়িছের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেলি নয়। কিল্ডু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম— বেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো— তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি বেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইরা গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাব্রা অত্যন্ত খ্রিদ হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল এক দিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঞ্চ আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু বিনা কারণে পথে **ছরিয়া বে**ডানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষাদ্র হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁডাইয়াছে। কেহ তাহাকে জ্বানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিশ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই ভাহার শন্ত্র। অথচ, রাস্ভার লোক তাহার গা ঘেষিয়া ভাহার পাশ দিরা চলিরাছে: আপিসের বাবরো বাহিরে আসিরা ঠোঙার করিয়া জল খাইতেছেন. তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না: ময়দানের ধারে অলস পথিক মাধার নীচে হাত রাখিরা একটা পারের উপর আর-একটা পা তালিয়া গাছের তলার পড়িরা আছে: স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দু-খানী মেরেরা কালীঘাটে চলিয়াছে: একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সন্মৰে ধরিয়া কহিল, 'বাব, ঠিকানা পড়িয়া দাও"— বেন তাহার সপো অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই: সেও ঠিকানা পডিয়া তাহাকে ব্ৰাইয়া দিল। ক্ৰমে আপিস বংধ হইবার সময় আসিল। বাভিম খো গাভিস লো আপিস-মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবরো ষ্ট্রাম ভরতি করিরা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় কিরিয়া চলিল। আজ **२**हेर७ इत्रमात्मत्र जाभिन नाहे, जाभित्मत्र इति नाहे, वामात्र कित्रिया वाहेवात सना দ্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কালকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িল্ক,ড়ি, আনা-গোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অভান্ত উংকট সভ্যের মতো দাঁত মেলিরা উঠিতেছে. কখনো-বা একেবারে কতহান স্বন্দের মতো ছারা হইরা আসিতেছে। আহার নাই, विश्राम माहे, जाश्रद माहे, क्यम करिया दि इतनारनत मिन कार्रिता शन छाटा स्म জানিতেও পারিল না। ব্রাস্তার ব্রাস্ডার গ্যামের আলো জনিলন—বেন একটা সতর্ক

অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্র চক্ষ্ মেলিয়া শিকারল্খে দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিশ্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া বাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগন্ন জর্লিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে— কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শ্বুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে— মা, মা, মা। আর-কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতিসামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শ্বইয়া পড়িবে— তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে প্রিলসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমনসময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় থানিকক্ষণ হাওয়া খাইরা কেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তথন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জ্বানলার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটা একটা করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি স্বগভীর স্নিবিড় আনন্দপ্রণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিবাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিশান করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল, কোথাও তাহার কোনো পথ নাই. সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দঃখের অর্বাধ নাই, সে কথাটা বেন এক মহেতে ই মিখ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভর মাত্র, সে তো সত্য নর। বাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিবিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না—মূদ্ধি অননত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতিসামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যারের মধ্যে, বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্ববহা্যান্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতব্বে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খ্লিয়া গেল। তথন হরলাল আপনার বন্ধনমন্ত হুদরের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটর্পে সমস্ত অন্ধকার জ্বড়িরা বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও **धीतराटार्ड ना। कीनका**लात त्राञ्जाचार वाष्ट्रियत एमकानवास्त्रात अकरें, अकरें, कीतता তাঁহার মধ্যে আচ্চন্ন হইয়া লংগ্ত হইয়া বাইতেছে— বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষ্য তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গোল- হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাঁহার মধ্যে অলপ অলপ করিরা

নিঃশেষ হইয়া গেল— ঐ গেল, তপত বাষ্পের বৃদ্বৃদ একেবারে ফাটিয়া গেল— এখন আর অধ্যারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গিন্ধার ঘড়িতে একটা বান্ধিল। গাড়োরান অন্ধকার মরদানের মধ্যে গাড়ি লইরা ঘ্রিতে ঘ্রিতে অবশেষে বিরম্ভ হইরা কহিল, "বাব্, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোধায় যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবার হইতে নামিরা হরলালকে নাড়া দিরা আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভর পাইরা গাড়োরান পরীক্ষা করিরা দেখিল, হরলালের শরীর আড়ন্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথার যাইতে হইবে' হর**লালের কাছ হইতে এই প্রন্দের আর উত্তর পাওরা** গোল না।

আবাঢ-ভাবৰ ১০১৪

## বাসমণির ছেলে

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি— কিন্তু তাহাকে দায়ে পাড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইরাছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে স্থাবিধা হয় না। তাহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিল্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর্গ দিয়া থাকেন তাহা ব্যথিতে হইলে পূর্ব-ইতিহাস জ্বানা চাই।

ব্যাপারখানা এই—শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জ্বন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভ্যাচরণের প্রথম পক্ষের পত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে শ্রী-বিয়োগের পর ন্বিতীয়বার য়খন অভ্যাচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার দবশর আলান্দ তালকোট বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়াপরার জন্য যেন সপস্বীপ্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কলপনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দােহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাত্রের মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পতিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিরা তিনিও পরলোক্ষাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইরা গেলেন।

শ্যামাচরণ তথন বয়:প্রাণত। এমন কি, তাঁচার বড়ো ছেলেটি তথনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিচ্ছের ছেলেদের সংশ্যে একতেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কথনো তিনি নিভে এক প্রসা লন নাই এবং বংসরে বংসরে তাহার পরিম্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধাতায় মাণ্ধ হইয়াছে।

বস্তৃত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল, এতটা সাধ্যতা অনাবশাক, এমন-কি ইহা নিব্লিখতারই নামান্তর। অথন্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্থাীর হাতে পড়ে, ইহা গ্রামের লোকের কাহারও ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিনেশীবা তাঁহার পৌর্ষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা স্চার্র্পে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিস্তু, শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অপাহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিতিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং দ্বভাবসিম্প দ্বেহশীপতাবশত বিমাতা রক্তস্কেরী শ্যামাচরণকে আপনার প্রের মডোই দ্নেহ এবং বিশ্বাস করিছেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যত প্রেক করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবাব তাঁহাকে ভর্গনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদেব, এ সম্পত্তি সপো লইয়া আমি তো দ্বগোঁ বাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত তিসাবপত্ত দেখিবার দরকার কাঁ।"

শামাচরণ সে কথার কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবালীচরণের শরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাকো বালত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবালীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবালীর পড়াশনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বৃদ্ধি সন্বন্ধে চিরদিন শিশ্রে মতো থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নিভার করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কমে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না— কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা ব্রিবার চেন্টা করিতেন না; কারণ, চেন্টা করিলে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীর পে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "খ্ডামহাশর, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কী জানি কোন্দিন সামান্য কারণে মনাশ্তর ঘটিতে পারে, তথন সংসার ছারথার হইয়া বাইবে।"

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে, এ কথা ভবানী স্বশ্নেও কম্পনা করেন নাই। বে সংসারে শিশ্বকাল হইতে তিনি মান্য হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অথন্ড বিলয়াই জানিতেন— তাহার বে কোনো-একটা জারগার জ্যোড়ে আছে এবং সেই জ্যোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা বার, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকৃল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আশ্বীরদের মনোবেদনার তারাপদকে যখন কিছুমার বিচলিত করিতে পারিল না, তখন কেমন করিয়া বিষর বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধা চিন্তার ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশয়, কাল্ড কী। আপনি এত ভাবিতেছেন কেন। বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া প্রাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতব্দিধ হইয়া কহিলেন, "সত্য নাকি! আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিলক্ষণ! জানেন না তো কী! দেশস্থে লোক জানে, পাছে আপনাদের সংগ্য আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজনা আলন্দি তাল্কে আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতে আপনাদিগকে প্রথক করিয়া দিয়াছেন— সেই ভাবেই তো এ-পর্যাপত চলিয়া আসিতেছে।"

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিল্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ি?"

তারাপদ কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমার যে কৃঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া বাইবে।"

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তৃত হইলেন দেখিয়া, তাঁহার উদার্যে তিনি বিক্ষিত হইয়া গোলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমার মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা রঞ্জস্কেরীকে সকল ব্স্তান্ত জানাইলেন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কী কথা! আলন্দি তাল্ক তো আমার খোর-পোবের দ্বনা আমি স্তীধনন্বর্পে পাইয়াছিলাম— তাহার আরও তো তেমন বেশি নর। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন।"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ঐ তালকে ছাড়া আর-কিছ্য দেন নাই।"

রজস্করী কহিলেন, "সে কথা বলিলে আমি শ্নিব কেন। কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্দুকেই আছে।"

সিন্দর্ক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তাল্কের দানপত্র আছে, কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামশ দাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গ্রেন্ঠাকুরের ছেলে, নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে, তাহার ভারি পাকা বৃদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্দ্রদাতা, আর ছেলেটি মন্দ্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়। লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল বেমনই হউক, তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, "উইল নাই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।"

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানচিরণের অংশে কিছ্বই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পোর্চাদগকে দেওয়া হইয়াছে। তথন অভয়াচরণের পরে জক্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিষা ভবানী মকদ্মার মহাসম্দ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দ্র্কটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেটার বাসাটি একেবারে শ্না—সামানা দুটো-একটা সোনার পালক খাসয়া পড়িয়া আছে। গৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর, আলন্দি তাল্কের যে ডগাট্কু মকদ্মা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র, কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চলে না। প্রোতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন, ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয় পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাং রহিল না।

₹

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রক্তস্করীকে শেলের মতো ব্যক্তিল। শ্যামাচরণ অন্যার করিরা কর্তার উইল চুরি করিরা ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভাপা করিল, ইহা তিনি কোনোমতেই ভূলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিরা ছিলেন প্রতিদিনই দীঘনিশ্বাস ফেলিরা বারবার করিরা বিলতেন, "ধর্মে ইহা কথনোই সহিবে না।" ভ্রানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন বে, "আমি আইন-আদালত কিছুই বৃক্তি না: আমি ভোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চির্মিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চরই ফিরিয়া পাইবে।"

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শ্নিরা ভবানীচরণ মনে অতান্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বিলয়া এইর্প আশ্বাসবাক্য তাঁহার প্রক্ষ অতান্ত সাশ্বনার জিনিস। সতীসাধনীর বাক্য ফালিনেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিনে, এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল— কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার প্লাতেজ তাঁহার কাছে আরও অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্রোর সমদত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গারেই বাজিত না। মনে হইত, এই-যে অয়বস্রের কন্ট, এই-যে প্রেকার চালচলনের বাত্যয়, এ যেন দ্ব দিনের একটা অভিনয়মাত্র— এ কিছনুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধ্বতি ছি'ড়িয়া গোলে যথন কম দামের মোটা ধ্বতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তথন তাঁহার হাসি পাইল। প্রার সময় সাবেক কালের ধ্মধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; মত্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীঘনিশ্বাস ফোলয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'ইহারা জানে না, এ-সমদ্তই কেবল কিছ্বিদনের জনা— তাহার পর এমন ধ্ম করিয়া একদিন প্রা হইবে যে, ইহাদের চক্ষ্বিপরে হইয়া যাইবে।' সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারেহে তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান দৈন্য তাঁহার চোথেই পড়িত না।

এ সম্বশ্বে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মান্ত্রটি ছিল নোটো চাকর। কতবার প্রেলংসবের দারিদ্রের মাঝখানে বাসিয়া প্রভূ-ভূত্যে ভাবী স্নিদনে কির্প আয়েজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-কি কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়েজন আছে কি না, তাহা লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তকবিতক হইয়া গিয়াছে। প্রভাবসিম্প অনৌদার্যবিশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তাঁর ভর্ষেনা লাভ করিয়াছে। এর্প ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপর বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দ্বৃষ্টিকতা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমান উদ্বেশের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যাত ভাঁহার সকতান হইল না। কন্যাদারগ্রহত হিতৈবাঁরা যথন তাঁহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তথন তাঁহার মন এক-একবার চণ্ডল হইত; তাহার কারণ এ নর যে, নববধ্ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শথ ছিল— বরণ্ড সেবক ও অনের নায় স্থাকৈও প্রোতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বালিয়া গণ্য করিতেন— কিন্তু বাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সক্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিভূম্বনা বালিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পতে জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার স্ত্রপাত হইরাছে— স্বরং স্বগাঁর কর্তা অভরাচরণ আবার এ ঘরে জন্মিরাছেন, ঠিক সেই রক্মেরই টানা চোখ। ছেলের কোন্টাতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষতে এমনিভাবে বোগাবোগ ঘটিরাছে বে, হ্তসম্পত্তি উম্থার না হইরা বার না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের বাবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষা করা গেল।
এতদিন পর্যাতত দারিদ্রাকে তিনি নিতাশতই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি
অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বশ্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে
পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের খরে নির্বাশপ্রায় কুলপ্রদীপকে উল্লেক্ত

করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আন্ক্লোর ফলে যে শিশ্ব ধর।ধামে অবতীর্ণ ইইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। আজ্ঞ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে প্রসল্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানী-চরণের জ্যেন্ঠ প্রই প্রথম তাহা হইতে বিশুত হইল, এ বেদনা তিনি ভূলিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি ষাহা পাইয়াছি আমার প্রকে তাহা দিতে পারিলাম না' ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না, প্রচুর আদর দিয়া তাহা প্রেণ করিবার চেন্টা করিলেন।

ভবানীর স্থাী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরনের মান্ষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধ্রীদের বংশগোরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন; ভাবিতেন, যের্প সামান্য দরিদ্র বিষ্পব-বংশে তাঁহার স্থান জন্ম তাহাতে তাঁহার এ গ্রুটি ক্ষমা করাই উচিত— চৌধ্রীদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ঠিকমতো ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন; বলিতেন, "আমি গরিবের মেয়ে, মান-সম্ভ্রমের ধার ধারি না; কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্, সেই আমার সকলের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্ষ।" উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদব কল্যাণে এ বংশে লাইত সম্পদের শ্লা নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মান্যই ছিল না যাহার সপো তাঁহার স্বামী হারানে। উইল লাইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল, এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাঁহার স্বামী সপো হাইত না। দুই-একবার তাঁহার সপো আলোচনার চেণ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা, এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্বী মনোযোগমাত্র করিতেন না; উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমসত চিন্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অন্প ছিল না। অনেক চেন্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছ্ম কিছ্ম পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আপ্রয় প্রায় ভাঙিরা গিয়াছে কিন্তু আপ্রিত দল এখনও তাঁহাদিগকে ছ্টি দিতে চাম না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভরে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রহত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার তার রাসমণির উপবে। কাহারও কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহাষাও পান না। কারণ, এ সংসারের সচ্চল অকথার দিনে আছিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌশুরীবংশের মহাব্দের তলে ইহাদের স্থশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিদ্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুথের কাছে পাকা ফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে—সেজনা ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত চেন্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বিললে, ইহারা ভারি অপমান বোধ করে—এবং রালাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাখা ধরে; আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো অসিয়া অভিত্ত করিয়া তোলে বে, কবিরাজের বহুম্লা তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া, ভবানীচরপ বলিয়া থাকেন, আগ্ররের পরিবরতে বিদ

আগ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদার করা হয় তবে সে তো চার্কার করাইরা লওয়া— তাহাতে আগ্রয়দানের মলোই চলিয়া বায়— চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমদত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্তি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমদত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইরা চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্তি দৈনের সপ্তে সংগ্রাম করিয়া, টানাটানি করিয়া, দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মান্যকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া বায়। বাহাদের জন্য সে পদে পদে থাটিয়া ময়ে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি বে কেবল পাৰশালায় অয় পাক করেন তাহা নহে, অয়ের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর— অথচ সেই অয় সেবন করিয়া মধ্যাহে বাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অয়েরও নিশ্বা করেন, অয়বাতারও স্ব্রাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক ব্রহার অল্পদ্বলপ যা-কিছু এখনও বাকি আছে তাহার হিসাবপর দেখা, থাজনা-আদারের ব্যবস্থা করা, সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহালি প্রভৃতি সম্বশ্যে প্রে এত ক্যাক্ষি কোনোদিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্ত্র ঠিক উন্টা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বশ্যে কাহাকেও সিকি পরসা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগ্রেলা পর্যন্ত তাহার সতর্কতার জ্বালার অস্থির হইয়া তাহার বংশোচিত ক্র্যাশরতার উল্লেখ করিয়া তাহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাহার স্বামীও তাহার কপণতা ও তাহার কর্মপাতাকে তাহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বিলয়া কথনো কখনো মানুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গরিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমান্রিয়ানার কিছুই বোকেন না, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া, ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রির হইয়া, আঁচলের প্রাশ্তটা ক্রিয়া কোমরে জড়াইয়া, ঝড়ের বেগে কাজ করিছেত থাকেন; কেহ তাহাকে বাণা দিতে সাহস করে না।

শ্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাব্রে ডাকা দ্রে থাক্, তাঁহার মনে মনে এই ভর সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাব্রে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুবেত তোমার থাকার প্রকান নাই' এই বলিয়া সকল বিষরেই শ্বামীকে নির্দাম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেন্টা ছিল। শ্বামীরও আব্রুক্ষকাল সেটা স্কুনরর্পে অভাস্ত থাকাতে, সে বিষরে শ্বীকে অধিক দৃঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমিণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই— এই তাঁহার অকর্মণা সরলপ্রকৃতি পরম্খাপেক্ষী শ্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পদ্মীপ্রেম ও মাতৃক্রেই দৃঃই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাণ্ড বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাব্রেই শাদ্যুভির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গ্রুহণী উভরেরই কাব্র তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গ্রুহ্বাকুরের ছেলে এবং অনান্য বিপদ্ হইতে প্রামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন বে, তাঁহার শ্বামীর সঞ্চারিয়া তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রথমতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পন্ট কথাগ্রার ধারট্যক একট্য নরম করিয়া লিবেন, এবং প্রব্রুষণ্ডলার সঞ্চোচিত

সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন, সেই নারীন্ধনোচিত স্ব্যোগ তাঁহার ঘটিল না।

এ-পর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু, কালীপদর
সম্বন্ধে রাস্মণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমাণ ভবানীর পর্তোটকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, 'বেচারা করিবে কী, উহার দোষ কী, ও বডোমানুষের ঘরে জন্মিয়াছে— ওর তো উপায় নাই।' এইজনা, তাঁহার স্বামী যে कारनात भ कच्छे न्यीकात कांत्ररान, देश जिंन आगार कांत्रराज भाविराजन ना। जारे সহস্র অভাবসত্তেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভাস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খবেই কষা ছিল. কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমান ব্যতায় হুইতে পারিত না। নিতাশ্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু চুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিক্তেন না— হয়তো বলিতেন, "ঐ রে, হতভাগা কুকুর থাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!" বালিয়া নিজের কল্পিত অসতকভাকে ধিককার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নতেন-কেনা কাপডটা খোওয়া গিয়াছে বালিষা তাহার ব্যান্থর প্রতি প্রচর অশ্রন্থা প্রকাশ করিতেন—ভবানীচরণ তখন তাহার প্রিয় ভত্যটির পক্ষাবলন্বন করিয়া গ্রহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন-কি. কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গ্রহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কার্ন্পানক কাপড়খানা হারাইয়া ফোলয়াছে বালয়া নটবিহারী অভিযুক্ত-ভবানীচরণ অম্লানমুখে ম্বীকার করিয়াছেন যে সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর— তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কম্পনাশন্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই-- রাসমণি নিজেই সেট্রক প্রেণ করিয়া বলিয়াছেন-- "নিশ্চয়ই তুমি তোমার र्वाट्रितंत्र देवेठकथानात घरत र्ह्माज्या त्राथियाष्ट्रिल, स्मथान एव थ्रीम यास्म यार, दक **চরি করিয়া লইয়াছে।**"

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইর্প ব্যবস্থা। কিন্তু, নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তীহারই গভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাব্রানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক— অনায়াসে দ্বংখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। ভাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খ্ব মোটারকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ম্ডিগ্ডু দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাধা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া ভাহার দীতনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রেমালারকে স্বয়ং ভাকিয়া বিলয়া দিলেন, ছেলে বেন পড়াদ্নার কিছুমান্ত শৈখিলা করিতে না পারে, তাহাকে বেন বিশেবর্পে শাসনে সংবভ রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো মুশকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি বেন তাহা দেখিরাও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবল পক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিরাছেন, এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুপতা ঘ্রাচল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়ুমুড়ি খার, এমন বিসদৃশ দুশ্য দিনের পর দিন কি দেখা বার।

প্রার সময় তাঁহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে ন্তন সাজসকলা পরিয়া তাঁহারা কির্প উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। প্রার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সহতা কাপড়-জামার ব্যবহথা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি হ্বামাকে অনেক করিয়া ব্রাইবার চেন্টা করিয়াছেন যে, "কালীপদকে বাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খ্লি হয়, সে তো সাবেক দহতুরের কথা কিছ্ জানে না— তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক।" কিহতু, ভবানী-চরণ কিছ্তেই ভূলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বহতুত সামান্য উপহার পাইয়া সে বখন গর্বেও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছ্টিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরও আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছ্তেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্মা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গ্রেঠাকুরের ঘরে বেশ কিন্তিং অর্থাসমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সম্ভূষ্ট না থাকিয়া গ্রেপ্টোট প্রতি বংসর প্রার কিছ্ প্রে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সমতা শৌখন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যাবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালি, ছিপ ছড়ি ছাতার একত সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা-পাড়-ওয়ালা শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাব্মহলে আজকাল এই-সমসত উপকরণ না হইলে ভদুতা রক্ষা হয় না শ্নিয়া গ্রামের উচ্চাভিলামী ব্যক্তিমান্তই আপনার গ্রামাতা ঘ্রচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত বায় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মাতি আনিয়াছিলেন। তার কোন্-এক জায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাথা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীক্ষকাতর মেমম্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যুক্ত লোভ জিমল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছু না বলিরা ভবানীচরণের কাছে কর্ণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে ভাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু ভাহার দাম শ্নিরা ভাঁহার মৃথ শ্কাইরা গেল।

টাকাকড়ি আদারও করেন রাসমণি, তহবিলও ভাঁহার কাছে, থরচও ভাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিথারির মতো ভাঁহার অল্লপ্রণার ন্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসন্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সমরে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বালয়া ফোলালেন।

রাসমণি অত্যত্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "পাগল হইরাছ!"

ভবানীচরণ চুপ করির। খানিকক্ষণ ভাবিতে লাখিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিরা উঠিলেন, "আচ্ছা দেখো, ভাতের সপো তুমি যে রোক্ত আমাকে যি আর পারস দাও, সেটার তো প্রয়োজন নাই!" রাসমণি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কী।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে, উহাতে পিত্তবৃদ্ধি হয়।"

রাসমণি তীক্ষ্যভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার কবিরাজ্ব তো সব জ্বানে!" ভবানীচরণ কহিলেন, "আমি তো বলি, রাগ্রে আমার লন্তি বন্ধ করিয়া ভাতের

ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।"

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়। আজ পর্যণ্ড তোমার তো কোনে। আনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ।"

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগদ্বীকার করিতেই প্রদ্তুত — কিন্তু, সে দিকে ভারি কড়ারুড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তব্ ল্ছির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না—কিন্তু, বাহ্লা হইলেও এ বাড়িতে বাব্রা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দ্ধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছ্তেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমম্তিটি ভবানীচরণের দই পায়স ঘি ল্টির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গ্র্পুত্তের বাসায় একদিন যেন নিভান্ত অকারণেই গোলেন এবং বিস্তর অপ্রাসন্পিক কথার পর সেই মেমের খবরটা ভিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবাব কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন; তব্ আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জনা কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছি'ড়িয়া পড়িতে লাগিল। তব্ দুঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপডে-মোড়া একটি দামি প্রোতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুখপ্রায়় কঠে কহিলেন, "সময়টা কিছু খারাপ পড়িরাছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই— তাই মনে করিয়াছি, এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাথিয়া সেই প্তুলটা কালীপদর কন্য লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেয়ে অব্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না— কিব্ছু সে জানিত, এটা হজ্ঞম করিয়া উঠিতে পারিবে না— গ্রামের লোকেরা তো নিব্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমিপির রসনা হইতে বাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে প্নেরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচবণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল।" ভবানীচরণ রোজই হাসিম্বে বলেন, "রোস্— এখনই কী। সশ্তমী প্জার দিন আগে আস্ক।"

প্রতিদিনই মূথে হাসি টানিরা আনা দুঃসাধ্যতর হইতে লাগিল।

আজ চতুথী। ভবানীচরণ অসময়ে অংতঃপ্রে কী-একটা ছ্তা করিরা গোলেন। বেন হঠাৎ কথাপ্রসংগ্য রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন "দেখো, আমি কর্মদন হইতে লক্ষ্য করিরা দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইরা যাইতেছে।"

রাসমণি কহিলেন, "বালাই। খারাপ হইতে যাইরে কেন। ওর তো আমি কোনো অসম্থ দেখি না।" ভবানীচরণ কহিলেন, "দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বাসিয়া থাকে। কী বেন ভাবে।" রাসমণি কহিলেন, "ও একদন্ড চুপ করিয়া বাসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম। ওর আবার ভাবনা! কোথায় কী দুষ্টামি করিতে হইবে, ও সেই কথাই ভাবে।"

দুর্গপ্রাচীরের এ দিকটাতেও কোনো দুর্বলতা দেখা গেল না— পাথরের উপরে গোলার দাগও বাসল না। নিশ্বাস ফোলরা মাধার হাত ব্লাইতে ব্লাইতে ভ্বানীচরণ বাহিরে চলিরা আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ার বসিয়া খ্ব ক্ষিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িরা রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধ্ একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, ল্ডি ছাইতে পারিলেন না। বলিলেন, ক্ষা একেবারেই নাই।

এবার দ্র্গপ্রাচীরে মদত একটা ছিদ্র দেখা দিল। বন্ধীর দিনে রাসমাল দ্বরং কালাপদকে নিভ্তে ডাকিয়া লইরা তাহার আদরের ডাক-নাম ধরিরা বলিলেন, "ভেট্র, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তব্ তোমার অন্যায় আবদার ঘ্রচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাকে লোভ করিলে অধেক চুরি করা হয়, তা জান!"

কালীপদ নাকী স্কুরে কহিল, "আমি কী জানি। বাবা যে বলিয়াছেন, ওটা আমাকে দেবেন।"

তখন বাবার বলার অর্থ কী রাসমণি তাহা কালীপদকে ব্ঝাইতে বাসলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত দ্বেং, কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি, কত দ্বংখ, তাহা অনেক করিয়া বালিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু ব্ঝান নাই—তিনি বাহা করিতেন, খ্বে সংক্ষেপে এবং জোরের সপোই করিতেন—কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশাকই তাঁর ছিল না। সেইজনা কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া, এত বিস্তারিত করিয়া কথা বালিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য হইয়া গোল, এবং মাতার মনেব এক জারগার যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও এক রকম করিয়া সে তাহা ব্রিতে পারিল। কিন্তু, মেমের দিক হইতে মন এক মৃহতে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন, তাহা বরুক্ক পাঠকদের ব্রিতে কণ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মৃথ অত্যক্ত গশ্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তথন রাসমণি আবার কঠিন হইষা উঠিলেন: কঠোর স্বরে কহিলেন, "তুমি রাগই কব আর কাল্লাকাটিই কর যাহা পাইবার নয় তাহা কোনোমতেই পাইবে না।"

এই বলিরা আর বৃথা সমর নন্ট না করিরা দ্রুতপদে গ্রকমে চলিরা গেলেন। কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিরা তামাক খাইতেছিলেন। দ্র হইতে কালীপদকে দেখিরাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিরা যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এমনি ভাবে কোখার চলিলেন। কালীপদ ছ্টিরা আসিরা কহিল, "বাবা, আমার সেই মেম—"

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না; কালীপদর গলা জড়াইরা ধরিরা কহিলেন, "রোস্ বাবা, আমার একটা কাজ আছে— সেরে আসি. তার পরে সব কথা হবে।"—বিলয়া তিনি বাড়ির বাহির হইরা পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল, তিনি কেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকালবেলাকার কর্ণ স্বে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রক্ষম অগ্রভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোখাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই ব্বা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চালয়াছেন এবং তাহা কোখাও ফোলবার স্থান নাই তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পন্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপ্রে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা, আমার সেই পাখা-করা মেম চাই না।"

মা তথন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহদেত স্পারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মৃথ উল্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বাসয়া কী একটা পরামশ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা স্প্রি ফেলিয়া রাসমণি তথনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মূখ দেখিয়া বোধ হইল, আজও দিধপায়সের সদ্গতি হইবে না, এমন-কি মাছের মূড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগন্তের এক বাস্থা লইয়া রাসমণি তাঁহার দ্বামার সম্মাশে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যথন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইকোতখনই এই রহস্যটা তিনি আবিদ্ধার করিকেন, ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দিয় পায়স ও মাছের মাড়ার অনাদর দ্ব করিবার জন্য এখনই এটা বাহির করিতে হইল। বাঙ্গের ভিতর হইতে সেই মেম-মাতি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীম্মতাপ-নিবারণে লাগিষা গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গ্রিণীকে বলিলেন, "আজ রায়াটা বড়ো উর্ম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর, দইটা যে কা চমংকার জমিয়াছে সে আর কা বলিব।"

সপতমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাশ্যার ধন পাইল। সেদিন
সমসত দিন সে মেমের পাখা-খাওয়া দেখিল, তাহার সমবরসী বন্ধ্বান্ধবিদিশকে
দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থার হইলে সমসতক্ষণ এই
প্তুলের একখেরে পাখা-নাড়ার সে নিশ্চয়ই এক দিনেই বিরক্ত হইয়া ঘাইত—কিন্তু
অন্টমীর দিনেই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অন্রাগ অটল হইয়া
রহিল। রাসমণি তাহার গ্রেপ্তেকে দাই টাকা নগদ দিয়া কেবল এক দিনের জন্ম
এই প্তুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিয়া স্বহস্তে বারসমেত প্তুলটি বগলাচরগের কাছে ফিয়াইয়া দিয়া আসিল।
এই এক দিনের মিলনের সাখ্যমাতি অনেকদিন তাহার মনে জাগর্ক হইয়া রহিল,
ভাহার কম্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সংগ্রী হইরা উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবংসরই এত সহজে এমন ম্লাবান প্রভার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আণ্চর্য হইরা বাইতেন।

পৃথিবীতে ম্ল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে ম্ল্য যে দুখেবর ম্লা, মাতার অল্ডরপা হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন বতই ব্ঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাঙ্কেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপাশ্বে আসিয়া দাড়াইল। সংসারের ভার বাহতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশবাকোই তাহার রক্তের সংগাই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এই কথা সমরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশনার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়রকর্ম দেখার প্রবৃত্ত হউক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "সে তো ঠিক কথা, বাবা। কলিকাতায় তো ষাইতেই হইবে।" কালীপদ কহিল, "আমার জন্য কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই

চালাইয়া দিব-এবং কিছু কাজকর্মেরও জ্বোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কণ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষর-সম্পত্তি যে কিছুই নাই, সে কথা বালিলে ভবানীচরণ অত্যান্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমাণকে সে ব্রিটট চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বালিলেন. "কালীপদকে তো মানুৰ হইতে হইবে।" কিন্তু, পুরুষানুক্তমে কোনোদিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুৰ হইয়াছে। বিদেশকে তাহারা ষমপ্রীর মতো ভয় করেন। কালীপদর মতো বালককে একলা কালকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্ত কী করিয়া কাহারও মাধায় আসিতে পাবে, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান ব্রিধানন বান্তি বগলাচরণ পর্যান্ত রাসমাণির মতে মত দিল। সে বালিল, "কালীপদ একদিন উকিল হইয়া সেই উইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগোর লিখন— অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

এ কথা শ্নিরা ভবানীচরণ অনেকটা সাক্ষনা পাইলেন। গামছার বাঁধা প্রানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালাীপদর সপো বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মক্ষাীর কাজটা কালাীপদ বেশ বিচক্ষণতার সপোই চালাইতেছিল, কিল্ডু পিতার মক্ষণাসভার সে জ্বোর পাইল না। কেননা, তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে বধেণ্ট উল্লেজনা ছিল না। তব্ সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উম্থার করিবার জনা বীরপ্রেষ্ঠ রাম বেমন লঞ্চায় যাত্রা করিয়াছিলেন, কালাীপদর কলিকাতার যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খ্ব বড়ো করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়— ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতার যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলার একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন: এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন, "এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সমন্ত্র কাজে হ..গৈবে।" সংসার-শরচ হইতে অনেক কন্টে জ্বমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায়
ভান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চির্নাদন রক্ষা
্র করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

0

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার ছন্য তিনি এখন সমণ্ড পাড়া ঘ্রারয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শ্নাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশুমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনো প্রেয়ে কলিকাতায় ষান নাই বলিষাই কলিকাতার গোরববোধে তাঁহার কল্পনা অতানত উর্ব্রেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই-এমন-কি. হার্গালর কাছে গংগার উপর দ্বিতীয় আর-একটা পাল বাধা হইতেছে. এ-সমস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র। "শ্নেছ, ভায়া? গঙ্গার উপর আর-একটা যে পলে বাঁধা হচ্ছে—আজই কালীপদর চিঠি পেরেছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে।"— বিলয়া চশমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভালে। করিয়া মহিষ্যা চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শ्नाইলেন। "দেখছ ভায়া! কালে কালে কতই যে কী হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধলোপায়ে গণ্গার উপর দিয়ে ককর-শেয়ালগলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!" গণ্গার এইর প মাহাত্মার্থর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বার্তা তাঁহাকে লিপিকখ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যগে জীবের অসীম দর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভূলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাডিয়া কহিলেন, "আমি বলে দিচ্ছি, গণ্গা আর বেশি দিন নাই।" মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গুণ্গা যখনই ষাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতার কালীপদ বহু কন্টে পরের বাসার থাকিরা ছেলে পড়াইরা, রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিরা, পড়াশনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্ট্রেস্পরীকা পার হইরা প্রনরার সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা-উপলক্ষে সমশত গ্রামের লোককে প্রকাশ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ বাসত হইরা পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রার ক্লে আসিরা ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খ্লিরা খরচ করা বাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আগ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পার এবং মেসের সেই স্যাংসেতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মুল্ড সুন্বিধা এই যে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেছ ছিল না। স্ত্রাং, বাদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তব্ পড়াশ্না অবাধে চলিত। যেমনই হউক, স্বিধা-অস্বিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে বাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত বাহারা ন্বিতীর তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সপো কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু, সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া বায় না। উচ্চের বল্লাঘাত নিম্নের পক্ষেকতদরে প্রাণান্তিক, কালীপদর তাহা ব্রিকতে বিশেষ হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমান্কের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক— তব্ সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহং পরিবার হইতে করেকজন দ্রাী ও প্রের্থ-জাতীর আন্ধারিকে আনাইরা কলিকাতার একটি বাসা ভাড়া করিরা থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অন্রেমধ্যাসিয়াছিল— সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সপো থাকিলে তাহার পড়াশ্না কিছ্ই হইবে না। কিন্তু, আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সপা খ্বই ভালোবাসে; কিন্তু আস্বীয়দের ম্শাকিল এই যে, কেবলমাত তাহাদের সপাট লইয়া খালাস পাওয়া ষায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার কারতে হয়—কাহারও সম্বন্ধে এটা কারতে নাই, কাহারও সম্বন্ধে ওটা না কারলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজনা শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে স্বিব্ধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ঠ আছে, অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চালয়া য়ায় অথচ কোষাও লেশমাত ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল, সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহ্দুর। সকলেই জানেন, এই ধারণাটির মদত স্থাবিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজার রাখিবার জন্য ভালো-লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতি-ঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতাশ্তই অলপ খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিরা রাখা ধার।

কিণ্ডু, শৈলেন্দ্রের করে করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল— এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চরিয়া খাইতে দিত না; দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সন্দের সমেশিজত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেণ্টের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দ্র করিতে সে সতাই ভালোবাসিত। কিন্তু, এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দুঃখ দ্র করিবার জন্য তাহারে শরণাপ্রম না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যথন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড়ো ভীষণ আকার ধারুষ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার-দেখানো, পঠিা-খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বাদা মনে করিয়া না রাখা— তাহার স্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিগতি ম্বর্ষ ব্বক প্রেরা ছাটিতে বাড়ি বাইবার সময় কলিকাতার বাসাধরচ সমসত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধ্র মনোহরণের উপবোগতী শৌখন সাবান এবং এসেন্স্, আর তারই সপ্যে এক-ভ্যাধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের

জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দ্বিশ্চন্টায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের স্বর্চির উপর সম্প্রণ নির্ভাৱ করিয়া সে বলিত, "ভোমাকেই কিন্তু ভাই, পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।" দোকানে তাহাকে সংশ্য করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সম্তা এবং বাজে জিনিস বাছিয়া তুলিত; তথন শৈলেন তাহাকে ভংসনা করিয়া বলিত, "আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ।" বলিয়া সব-চেয়ে শৌখন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, "হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।" খরিদ্বার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিন্তিংকর ভারটা নিজেই লইত— অপর পক্ষের ভ্রেড্রঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত কবিত না।

এমনি করিয়া, ষেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বর্প হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔশ্খত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শুখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাংসেতে ঘরে ময়লা মাদ্রের উপর বসিয়া, একখনা ছেড়া গেঞ্জি পরিয়া, বইয়ের পাতায় চোখ গংজিয়া দ্বিতে দ্বিতে পড়া ম্থপ্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে ক্কলার্শিপ পাইতেই ২ইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে মাধার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়োমানুষের ছেলের সপো মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে নৈন্য স্বীকার করিছে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমানুষের ছেলের সপো মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে যে'ষে নাই— এবং যদিও সে জানিও, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের আনক দুর্হে সমস্যা এক মুহ্তেই সহও হই যাইতে পারে, তব্ কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাতের প্রতি কালীপদকলোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্রোর নিভ্ত অস্থকারের মধ্যে প্রচ্ছয় হইয়া বাস করিত।

গরিব হইয়া তব্ দ্রে থাকিবে, দৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্রটা এতই প্রকাশা যে তাহা নিতানত দ্দিকট্। তাহার অতানত দীনহীন কাপড়-টোপড় এবং মশারি-বিছাল যখনই দোতলার সিণ্ডি উঠিতে চোখে পড়িত তখনই সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝ্লানো, এবং সে ন্ইসন্ধ্যা যখাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই-সকল অন্তত গ্রামাতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দ্ই-একটি লোক এই নিতৃতবাসী নিরীহ লোকটিব রহস্য উন্ঘাটন করিবার জন্য দুই-চাবিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু, এই মুখচোরা মান্যের মুখ খ্লিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিষা খাকা সমুখকর নহে, স্বাস্থাকর তো নয়ই, কাজেই ভগা দিতে হইল।

তাহাদের পঠার মাংসের ভোজে এই অকিণ্ডনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চর কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিয়া অন্ত্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজা সহা করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অনার প। এই প্রত্যাখানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যত ক্রন্থ হইয়া উঠিল।

কিছ্বিদন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধ্প্যাপ শব্দ ও সবেগে গান-বাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওরা অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাচি থাকিতে উঠিয়া খ্ব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জন্বালয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসম্থানের কন্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথা ধরার বাামো উপসূর্গ জ্বাটল। কখনো কখনো এমন হইত, তিন-চারি দিন তাহাকে পাঁড্যা থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকল হইয়া হয়তো বা কলিকাতা পর্যান্ত ছাটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন, কলিকাতায় কালীপদ এমন সংখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। <mark>পাডাগাঁর</mark>ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্বপ্রকার আরামের উপ্রুরণ ফেন সেইরূপ আপানই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে, এইর প তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভল ভাঙে নাই। অসুখের অভাশত কন্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পর লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু, এইরপে পাঁড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভাতের কাল্ড কবিতে থাকিত তথন কালীপদর কটেব সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ-ওপাশ করিত এবং জনশ্না ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্রের অপমান ও দঃখ এইরপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মাস্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই मण इहेया डेठिड।

কালীপদ নিজেকে অত্যান্ত সংকৃচিত করিয়া সকলের লক্ষ হইতে সরাইয়া রাখিতে চেন্টা করিল, কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমান্ত কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের প্রাতন সমতা জ্তার এক পাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জ্তার পাটি। এর্প বিসদৃশ জ্তা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জ্তার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জ্তান্মেরামতওয়ালা ম্চির নিকট হইতে অকপ দামের প্রাতন জ্তা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাং কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভূলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেসটা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খ্বিজয়া পাইতেছি না।" কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।" "এইন্স, এইখানেই আছে" বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে ম্লাবন একটি সিগারেটের কেস্ ভূলিয়া লাইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, 'এফ. এ. পরীক্ষার বদি ভালোরকম ব্রত্তি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবংসর ধ্ম করিয়া সরন্বতীপ্রাে করে। তাহার বারের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে, কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বংসর নিতাশ্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বংসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জনাই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমান্ত সাহায্য লয় নাই, যাহাদের প্রায় নিত্য-অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সোভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্রোর কৃপণতায় এ-পর্যশ্ত সকলেই তাহাকে অবস্তা করিয়া আসিয়াছে, কিশ্চু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহা হইল। 'উহার অবস্থা যে কির্প তাহা তো আমাদের অগোচর নাই, তবে উহার এত বড়াই কিসের। ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়!'

সরস্বতীপ্জা ধ্ম করিয়া হইল—কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতর্রবিশেষ হইত না। কিন্তু, কালীপদর পক্ষে সে কথা বদা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত—সকল দিন সময়মতো আহার জ্বটিত না। তা ছাড়া, পাকশালার ভূতারাই তাহার ভাগাবিধাতা, স্তবাং ভালোমন্দ কমিবেশি সম্বশ্বে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছ্ সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিট্কু গাঁদাফালের শাহক সত্পের সপ্যে বিস্কৃতি দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধনি করিল।

কালীপদর মাথা ধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করি ন না বটে, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরও একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব সত্ত্বেও, বিনা ভাড়ার বাসাট্যুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল, এবার ছ্টির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু, যথাসময়েই তাহার সেই নাঁডের ঘরটার তালা খালিয়া গোল। ধ্রতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেক-কাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা মরলা-কাপড়ে-বাঁধা মদত পটেুলি-সমেত টিনের বান্ধ নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মাথে উব্ হইয়া বসিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পটের্লিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি থ্রির ভান্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা-আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত, তাহার অবর্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদুপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে বে খাবার জিনিসগঢ়িল দিয়াছেন এ তাহার পা<del>জে অম্ত</del>—কিম্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রামাঘরের আদরের ধন; যে আধারে সেগ্রিল রক্ষিত সেই মরদা দিরা আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্ধসম্ভার কোনো লক্ষণ নাই : তাহা কাচের পাত্র নয়. তাহা চিনামাটির ভাল্ডও নহে--- কিন্তু এইগুলিকে কোনো শহরের ছেলে বে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে, ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই

অসহা। আগের বারে তাহার এই-সমস্ত বিশেষ জিনিসগ্রিকে তক্তাপোশের নীচে প্রানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছত্র করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রর লইল। যখন সে পাঁচ মিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা কথ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, "ধনরত্ন তো বিস্তর! ঘরে চ্বাকলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পাড়তেছে—একেবারে দ্বিতীর বাংক অব বেণালা হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়না কোটটার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধ্ব, ওকে একটা ভদ্রগোছের ন্তন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছ্তেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমান্ন কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরম্ভ ধরিয়া গেছে।"

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালি-খসা অংথকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সি'ড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশারীর সংকৃচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় বখন দেখিত একটা টিম্টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়্শ্না বন্ধ ঘরে কালীপদ গা খ্লিয়া বিসয়া বইয়ের উপর ঝাকিয়া পাড়য়া পড়া করিতেছে, তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বালল, "এবারে কালীপদ কোন্ সাত রাজার খন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়ছে, সেটা তোমরা খাঁলিয়া বাহির করো।"

এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতাশতই অন্প দামের তালা; তাহার নিষেধ খ্ব প্রবল নিষেধ নহে; প্রার সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সম্ধার সমর কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিরাছে, সেই অবকাশে জন দুই-তিন অতাশত আম্দে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খ্লিরা একটা লঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তন্তাপোশের নীচে হইতে আচার চার্টান আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাশতগ্লিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু, সেগ্লি যে বহুম্লা গোপনীর সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুজিতে খুজিতে বালিশের নীচে হইতে রিং-সমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিরা টিনের বাল্পটা খুলিতেই করেকটা মরলা-কাপড় বই খাতা কাঁচি ছুরি কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাল্প কথা করিরা তাহারা চলিরা বাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সমরে সমসত কাপড়-চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রার তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইরা ফেলিরা একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইরা পড়িল।

এই নোটখানা দেখিরা আর কেহ হাসি রাখিতে পঞ্জিল না। হো-হো করিরা উচ্চস্বরে হাসিরা উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্য কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, প্রথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কুপণতা এবং সন্দিশ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগর্মল বিস্মিত হইরা উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, বাস্তায় কালীপদর মতো বেন কাহার কালি শোলা

গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয়, তব্ এত টাকাও যে কালীপদর বাজে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটট্বকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অম্ভূত লোকটি কিরকম কাম্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রাণ্ডদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছ্ই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত, মাথা তাহার যেন ছি'ড়িয়া পড়িতেছিল। ব্রিয়াছিল, এখন কিছ্রদিন তাহার এই মাথার যক্ষণা চলিবে।

পর্যাদন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোশের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তব্ তাহার মনে হইল, হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভূলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চার আসিত তবে বাহিরের দ্বতা তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খ্লিয়া দেখে, তাহার কাপড়-চোপড় সমসত উলট-পালট। তাহার ব্ক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমসত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সেই মাতৃদন্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগ্লা আছে। বার বার করিয়া কালীপদ সমসত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলার দ্ই-একটি করিয়া লোক খেন আপনার কাজে সি\*ড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অটুহাসোর ফোয়ারা খ্লিয়া গেল।

যথন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কন্টে যথন জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তথন সে বিছানার উপর উপ্তেইয়া মৃতদেহের মতো পড়িয়া রহিল। এই ভাহার মাতার অনেক দৃঃথের নোট-খানি— জীবনের কত মৃহ্ত্রেক কঠিন যকে পেষণ করিষা দিনে দিনে একট্ একট্ব করিয়া এই নোটখানি সন্থিত হইয়াছে। একদা এই দৃঃথের ইতিহাস সে কিছ্ই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দৃঃথের সংগাী করিয়া লইলেন সেদিনকার মতো এমন গোরব সে তাহার বয়সে আর-কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জাঁবনে সব-চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহন্তম আদাবিদি পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই ভাহার মাতার অতল-পশ স্নেহসম্দ্র-মন্থন-করা অম্লা দৃঃথের উপহারট্বুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা গৈশাচিক অভিশাপের ক্রা মনে করিল। পাশের সিন্ডির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগ্নন লাগিয়া প্রিড্রা ছাই হইয়া যাইতেছে, আর ঠিক ভাহার পাশ দিয়াই কৌত্বকর কলশব্দে নদী অবিরত ছাটিয়া চলিয়াছে—এও সেইয়কম।

উপরের তলায় অটুহাস্য শ্নিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল, এ চোরের কাজ নয়। এক মুহুতে সে ব্রিক্তে পারিল, শৈলেন্দ্রে দল কোতৃক করিয়া ভাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও ভাহার মনে এত বান্ধিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন ধনমদর্গবিত যুবকেরা ভাহার মারের গারে হাত ভূলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিণ্টিটুকু বাহিয়া একদিনও সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ— ভাহার গারে সেই ছেণ্টা গোঞ্জ, পারে জ্বতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথা ধরার উত্তেজনায় ভাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে— স্বেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার— কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের ছাদ-ওয়ালা বারান্দার বন্ধাণ কেহ বা চৌকিতে, কেহ বা বেতের মোড়ায় বিসয়া, হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছাটিয়া পড়িয়া জোধগদ্গদন্বরে বলিয়া উঠিল, "দিন, আমার নোট দিন।"

র্থাদ সে মিনতির স্রে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু, উন্মন্তবং ক্মান্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যাত খাপা হইয়া উঠিল। বদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দ্বে করিয়া দিত, সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াই্যা উঠিয়া একচে গন্ধনি করিয়া উঠিল, "কী বলেন, মশায়! কিসের নোট।"

কালীপদ কহিল, "আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিরে এসেছেন।"
"এত বড়ো কথা। আমাদের চোর বলতে চান!"

কালীপদর হাতে যদি কিছা থাকিত তবে সেই মাহাতেই সে খানোখানি করিরা ফোলত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবংধ বাদের মতো গামারাইতে লাগিল।

এই অনায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই— সকলেই তাহার সন্দেহকে উদ্মন্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মাবিয়াছে তাহার। তাহার ঔষ্ণতাকে অসহা বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা এক-শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "দাও, বাঙালটাকে দিরে এসা গে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হয়েছ! তেজ্ঞট্কু আগে মর্ক— আমাদের সকলের বাহে একটা রিট্নু অ্যাপলজ্ঞি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা বাবে।"

যথাসময়ে সকলে শ্ইতে গেল এবং ঘ্মাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদব কথা প্রায় সকলে ভূলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সি'ড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় ভাহার ঘর হইতে কথা শ্নিতে পাইল। ভাবিল, হয়তো উকিল ডাকিয়া পরামশ করিতেছে। দয়জা ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিয়ে কান পাতিয়া যাহা শ্নিল ভাহার মধ্যে আইনের কোনো সংপ্রব নাই, সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী-যে বাকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে বাবা' বাবা' করিয়া চীংকার করিয়া উঠিতেছে।

ভর হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইরা গিয়াছে। বাহির হইতে দুই-

তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাব !" কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়্ বিড়্বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন প্নেশ্চ উচ্চস্বরে কহিল, "কালীপদবাব, দরজা খ্লনে, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খ্লিল না, কেবল বকুনির গ্রেষ্থনধর্নি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদ্রে গড়াইবে তাহা শৈলেন কণ্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অন্চরদের কাছে অন্তাপবাক্য প্রকাশ করিল না। কিণ্তু, তাহার মনের মধ্যে বিশিষতে লাগিল। সে বলিল, "দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।"

কেহ কেহ পরামর্শ দিল, "পর্বালস ডাকিয়া আনো— কী জানি পাগল হইয়া র্যাদ হঠাং কিছু করিয়া বসে—কাল ষেরকম কাল্ড দেখিয়াছি— সাহস হয় না।"

শৈলেন কহিল, "না—শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডান্তারকে ডাকিয়া আনা।" অনাদি ডান্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, "এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল— তত্ত্তাপোশের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা দ্রন্থ হইয়া মাটিতে ল্টাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া— তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছ্বড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে; তাহার রক্তবর্ণ চোখদ্টা খোলা এবং তাহার মুথে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার আত্মীয় কেহ আছে?"

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল্ন দেখি।"

ডান্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "থবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।"

শৈলেন কহিল, "ই'হাদের সপ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই— আন্ধারের ধবর কিছুই জানি না। সন্ধান করিব। কিন্তু, ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য।"

ডাক্তার কহিলেন, "এ ঘর হইতে রোগীকে এথনই দোতলার কোনো ভালো ঘার লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রুষার ব্যবস্থা করাও চাই।"

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদার করিয়া দিল। কালীপদর মাধার বরফের পট্টেল লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

প্রেই বালয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চালয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ভাকঘরে দিয়া আসিত এবং ভাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত— প্রতাহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাক্স খ্লিচতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দ্বৈ তাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিষক্ষে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি, আর-একটিতে তাহার পিতার। মারের চিঠি সংখ্যার অঞ্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগনুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর

বিছানার পাশের্ব বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমিকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধ্রবীবাড়ি, ছয়-আনি! নীচে নাম দেখিল, ভবানী-চরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধ্রবী!

চিঠি রাখিরা দতশ্ব হইয়া বসিরা সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিরা রহিল। কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বালরাছিল, তাহার মুখের সপের কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অনা সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিরাছিল। আজ ব্বিতে পারিল, সে কথাটা অমুলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন—শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবতীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হর নাই। ভবানীচরণের বে পূত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তথন মনে পাড়তে লাগিল, শৈলেনের পিতামহা, শ্যামাচরণের স্চী যতাদন বাঁচিয়া ছিলেন, শেষ পর্যালত পরম দেনতে তিনি ভবানীচরণের কথা বাঁলতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জ্বল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিল্ড তাঁহার পত্তের চেরে বয়সে ছোটো— তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মান্ত্র করিয়াছেন। বৈষয়িক বিশ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত হইয়া গোলেন তখন ভবানীচরণের একটা খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ ভাষত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন, "ভবানীচরণ নিতাস্ত অবুক ভালোমান্ত বলিরা নিশ্চরই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিরাছিস— আমার শ্বশুরে তাহাকে এত ভালোবাসিতেন তিনি বে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া ঘাইবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।" তাঁহার ছেলেরা এ-সব কথার অতাল্ড বিরক্ত হইড এবং শৈলেনের মনে পড়িল, সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন-কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও ভাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ অবস্থা ভাহাও সে জানিত না-- কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে ব্রবিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভন-সত্তেও কালীপদ যে তাহার অন্করন্তেলীতে ভর্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গোরব অনুভব করিল। যদি দৈবাং কালীপদ তাহার অনুবভী হুইড তবে আজু যে ডাহার **লক্ষার সীমা থাকি**ত না।

8

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রতাহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিরাছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডান্তারের পরামর্শ লইরা অতিবন্ধে তাহাকে একটা ভালো বাভিতে স্থানাস্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গাী আশ্রম করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছ্টিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কন্ট-সঞ্জিত অথের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো বেন অবস্থ না হয়। যদি তেমন বোঝা আমাকে খবর দিলেই আমি বাব।" চৌধ্রমীবাড়ির বধ্র পক্ষে হট্ হট্ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে, প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্তায়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবৃদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিল—ইহাতে তাঁহার বৃক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বালায় ডাকিয়া উঠিতেছিল— তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বালিতেছিলেন, "এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।" কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ভাক্তার আসিয়া বলিলেন, "জনুর প্রের চেয়ে কিছ্ম কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে।" কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না, এ কথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত, তাহার শিশ্বকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে, কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে— সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমান্ত লোকমাধেব কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই— সে বিশ্বাস একেবারে তাহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগোর লিখন।

এই কাবণে, ডাক্তাব যতট্কু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে আনেক বেশি ভালো শ্নিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশুজ্বার কোনে। কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গোলেন। সে যে তাঁহার পরমান্ত্রীয় নহে, এ কথা কে বলিবে। বিশেষত, কলিকাতার স্থিশিক্ষত স্সভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভিক্তশেধা করে এমন তে। দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন, কলিকাতার ছেলেদের ব্রিশ এইপ্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, 'সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেরা ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহবতই বা কী।'

জ্বে কিছ্ কিছ্ কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতনা লাভ করিল। পিতাকে শ্বার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবন্ধার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেরে ভাবনা এই বে, তাহার গ্রামা পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত হইয়া উঠিবেন। চাবি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর। মনে হইল 'এ কি স্বংন দেখিতোছ!'

তথন তাহার বেশি-কিছ্ চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অস্থের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাথিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কির্প সংকট উপস্থিত হইবে, সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজনা সমস্ত প্থিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

এক সমরে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমনসময় শৈলেন একটি পাতে কিছ্মফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুথের দিকে চাহিয়া রহিল— ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই বে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টোবলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রদাম করিল এবং কহিল, "আমি গুরুতের অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ কর্ন।"

কালীপদ শশবাসত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মূখ দেখিয়াই সে ব্রাক্তে পারিল, তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম বখন কালীপদ মেসে আসিরাছিল, এই যৌবনের দীণ্ডিতে উল্জ্বল স্কুদর মুখন্তী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্ত সে আপনার দারিদ্রোর সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও আসে নাই। র্যাদ সে সমকক্ষ লোক হইত, র্যাদ বন্ধরে মতে। ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত খুশিই হইত—কিন্তু পরস্পর অতানত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার বাবধান লন্ফন করিবার উপার ছিল না। সি'ডি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তথন তাহার শৌখিন চাদরের স্থোপ্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তথন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাসাপ্রফাল চিন্তা-রেখাহীন তর্মণ মাখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মাহাতে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাংসেতে কোণের ঘরে দরে সৌন্দর্যলোকেন ঐশ্বর্ষ-বিচ্ছাবিত রশ্মিচ্চটা আসিয়া পড়িত। তাহাব পরে সেই শৈলেনের নির্দার তার্বা তাহার কাছে কিরাপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই ভানা আছে। আজ শৈলেন যথন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মূরে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সান্দর মাথের দিকে কালাপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চাবণ করিল না— আন্তে আন্তে ফল তলিয়া খাইতে লগিল— ইহাতেই যাহা বলিবরে তাহা বলা হইয়া গেল।<sup>\*</sup>

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সপো শৈলেনের খ্ব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুরদা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাটুাভামাশা চলে। তাহাদের উভয় পক্ষের হাস্যকোঁতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকর্নদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবার্র হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে ধেন যৌবনক্ষ্যিতর প্লক সপ্তার করিতে লাগিল। ঠাকর্নদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগারী অনবধানভার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা আজ সেনর্শেলজভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড়ো একটি গভীর আনক্ষ হইল। তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায়া যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কছে আজ নিজের রোগের শ্ব্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন স্থে তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে জণে তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ স্ন্দের খ্বকটিকে যে কত স্নেহ্ করিতেন, সেই কথা সে কস্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের র্গ্ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল ষেটাতে আনন্দ-প্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্রের একটা অভিমান

ছিল— কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃষা গর্ব করিতে তাহার ভারি লঙ্কা বোধ হইত। 'আমরা গরিব' এ কথাটাকে কোনো 'কিল্ড' দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও বে তাঁহাদের ঐশ্বর্বের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু, সে বে তাঁহার সংখের দিন ছিল, তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। কিবাসঘাতক সংসারের বীভংসমূর্তি তথনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত, শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমন্দেহশালিনী ভ্রাতজায়া রমাস-দ্রবী. যখন তাহাদের সংসারে গাহিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের শ্বারে দাঁডাইয়া কী অজস্র আদরই তাঁহারা লাঠিয়াছিলেন—সেই অস্তমিত সাথের দিনের স্মৃতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনার মণ্ডিত হইরা আছে। কিন্তু, এই-সমুন্ত সুখুস্মাতি-আলোচনার মাঝখানে ঘ্রিরা ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চরির কথাটা আসিয়া পডে। ভবানীচরণ এই প্রস্পো ভারি উর্ফোচ্চত হইয়া পড়েন। এখনও সে উইল পাওয়া যাইবে. এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমান্ত সন্দেহ নাই— তাঁহার সতীসাধনী মার কথা কখনোই বার্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পাড়লেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত, এটা তাহার পিতার একটা পাগলামি মাত। তাহারা মায়ে ছেলের এই পাগলামিকে আপোসে প্রশ্রমণ্ড দিয়াছে, কিন্ত শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দূর্ব'লতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, "না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।" কিল্ড, এর প তর্কে উলটা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অম্পেক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তম তম করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তথন কালীপদ নানা চেন্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

নিশেষত, কালীপদ ইহা স্পন্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রস্পাটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি, সেও বিশেষ একট্ যেন উর্বেজিত হইরা ভবানীচরণের যুত্তি থ'ডন করিতে চেন্টা করিত। অন্য-সকল বিষরেই ভবানীচরণ আরসকলের মত মানিরা লইতে প্রস্তৃত আছেন, কিন্তু এই বিষরটাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন— তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাব্দে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দর্কে তুলিরাছেন; অথচ তাঁহার সামনেই মা বখন বাক্ত খুলিলেন তখন দেখা গেল, অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কী। কালীপদ তাঁহাকে ঠাণডা করিবার জন্য বিলত, "তা, বেশ তো বাবা, বারা তোমার বিষর ভোগ করিতেছে তারা তো তোমার ছেলেরই মতো, তারা তো তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে— ইহাই কি কম স্ব্যের কথা।" শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষপ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিরা বাইত। কালীপদ মনে মনে পাঁড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থালোল্প বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে। অথচ, তাহার পিতার মধ্যে বৈর্যারকতার নামগন্ধ নাই, এ কথা কোনেমতে শৈলেনকে ব্যাইতে পারিলে কালীপদ বড়োই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচর নিশ্চর প্রকাশ করিত। কিশ্চু, এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ বে উইল চুরি করিরাছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না: অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষরের ন্যাষ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে বে একটা নিষ্ঠার অন্যায় আছে, সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসপো কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বস্থ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত—এবং বদি কোনো স্বোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটা অংশ জন্ম আসিয়া কালীপদর মাধা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্বিশন হইরা উঠিল। একবার তাহার স্কলার্শিপ ফস্কাইয়া গিয়াছে, আর তো সের্প হইলে চলিবে না। শৈলেনকে ল্কাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল; এ সম্বন্ধে ভাস্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, "বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া বাও— সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।"

শৈলেনও বলিল, "এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর তে। ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন ষেট্কু আছে সে দুদিনেই সারিরা ষাইবে। আর, আমরা তো আছি।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছ্ই নাই। আমার কলিকাতার আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তব্ মন মানে কই, ভাই। বিশেষত তোমার ঠাকর্নদিদি যখন ষেটি ধরেন সে তেং আর ছাড়াইবার জো নাই।"

শৈলেন হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরদা, তুমিই তে। আদর দিয়া ঠাকর্নদিদিকে একেবারে মাটি কবিয়াছ।"

ভবানীচরণ হাসিরা কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে বখন নাতবউ আসিবে তখন ভোনার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকাব ধারণ করে দেখা যাইবে।"

ভবানীচরণ একাশ্তভাবে রাসর্মাণর সেবার পালিত স্কীব। কলিকাতার নানাপ্রকার আরাম-আয়োজনও রাসর্মাণর আদরষত্বের অভাব কিছুতেই প্রেণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বোঁশ অনুরোধ করিতে হইল না।

সকালবেলায জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তৃত ইইয়াছেন, এমনসময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অতান্ত লাল ইইয়া উঠিয়াছে— তাহার গা ফেন আগ্নের মতো গরম। কাল অর্ধেক রাত্তি সে লজিক মুখস্ত করিয়াছে, বাকি রাত্তি এক নিমেবের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দ্ব'লতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাছার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ভাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইরা গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেখো ঠাকুরদা, ভোমারও কণ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি, আর দেরি না করিয়া ঠাকর্ন-দিদিকে আনানো যাক।"

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বল্ক, একটা প্রকাণ্ড ভব্ন আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত-পা ধর্মব্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করে।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সংগ্রে করিরা কলিকাতার আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতার পেণীছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টানার কালীপদকে জ্বীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থার সে রহিয়া রহিয়া মাকে জাকিয়াছিল— সেই ধ্বনিগ্রেলি তাঁহার ব্বেক বিশিষ্মা রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না-তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার দ্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল— দ্বামীর মধ্যে আবাব
দুইজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ
বিলিল, 'আর আমার সয় না।' তব্ তাঁহাকে সহিতেই হইল।

¢

রাত্রি তথন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য বাসমণি অচেতন হইরা ঘ্মাইরা পড়িরাছিলেন। কিন্তু, ভবানীচবণের ঘ্ম হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস-সহকাবে দয়ময় হরি বিলারা উঠিয়া পড়িরাছেন। কালীপদ যথন গ্রামের বিনাল্যেই পড়িত, যথন সে কলিকাতার যার নাই, তথন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশনো কবিত ভবানীচরণ কম্পিত হতে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শ্লাঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিল্ল কাঁথাটি এখনো তক্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনো সেই কালির লাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁদ্র সেই জ্যামিতির রেখাগ্লি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোশের এক কোণে কতকগ্লি হ ত্বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সপো তৃতীয়খাভ রয়াল-রীডারের ছিয়াবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়—তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল, তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোটো জত্বাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুল্মিগতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তপোশের উপর আসিয়া বাসলেন। তাঁহার শ্মুক্ক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার ব্যুক্তর মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেন্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁছর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের প্রাদিকের দরজা খ্লিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জব্পল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একট্খানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেন্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকা-লতা কন্ধির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সন্ধীব আছে— তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বান্সকের বন্ধপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তীহার প্রাণ বেন কণ্ঠের

কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীন্মের সমর—প্রজার সমর—কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র খর শুনা হইরা আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বালরা ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বাসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্রা ঘ্টাইবে বালায়াই কলিকাতার গিয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারে সে এই বৃন্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল।— বাহিরে বৃন্ধি আরও চাপিয়া আসিল।

এমন সময় অংধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের ব্বের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে, তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু, বৃণ্টি যে ম্যুলধারায় পড়িতেছে—ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চণ্টল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে পরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া ম্হ্ত্কালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মাড়ি দিয়াছে— তাহার মাঝা চিনিবার জাে নাই। কিন্তু, সে যেন মাথায় কালীপদরই মতাে হইবে। "এসেছিস বাপ!" বিলয়া ভবানীচরপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খালিতে গোলেন। ন্বার খালিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপিলেউ হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃন্টিতে বাগানময় ঘারয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অংধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলায় একবার কালীপদ' বালয়া চাঁংকার করিয়া ডাকিলেন— কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটা চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃন্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

প্রদিন স্কালে নটা ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে প্টালিতে বাঁধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খালিয়া দেখিলেন, একটা প্রোতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোথে লাগাইয়া একটা পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছাটিয়া রাস্মণির সম্মাথে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিল্ঞাসা করিলেন, "ও কী ও।"
ভবানীচরণ কহিলেন, "সেই উইল।"
রাসমণি কহিলেন, "কে দিল।"
ভবানীচরণ কহিলেন, "কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল— সে দিয়া গেছে।"
রাসমণি জিল্ঞাসা করিলেন, "এ কী হইবে।"
ভবানীচরণ কহিলেন, "আর আমার কোনো দরকার নাই।"
বলিয়া সেই দলিল ছিল্ল ছিল্ল করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রচিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, "আমি বলি নাই কালীপদকে দিয়াই উইল উম্পার হইবে?"

রামচরণ মুদি কহিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এস্টেশনে

এসে পেশছিল তখন একটি স্কার-দেখিতে বাব্ আমার দোকানে আসিয়া চৌধ্রীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কী-একটা দেখিয়াছিলাম।"

আশ্বিন ১৩১৮

## পণবক্ষা

বংশীবদন তাহার ভাই রাসককে বেমন ভালোবাসিত এমন করিরা সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রাসকের আসিতে বাদ কিছু বিকল্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রাসকের অলপ-কিছু অসুখবিস্থ হইলেই বংশীর দুই চোথ দিয়া ঝরু ঝরু করিরা জল করিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে বোলো বছরের ছোটো। মাঝে বে-করটি ভাইবোন ব্যুক্তিরাছিল স্বগর্মালই মারা গিয়াছে। কেবল এই স্ব-শেবেরটিকে রাখিয়া বখন রসিকের এক বছর বয়স তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক বখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসার। এই ব্যাবসা করিয়াই বংশীর বৃশ্ধ-প্রতিশ্বাম অভিরাম বসাক গ্রামে বে দেবালর প্রতিশ্বা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিশ্বহ স্থাপিত আছে। কিন্তু, সম্দ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অশ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষ্ধাস্রকে বসাইরা দিয়া বাঙ্পফুংকারে মুহুমুহু জয়শূপা বাজাইতে লাগিল।

তব্ তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চার না— ঠ্ক্ঠাক্ ঠ্ক্ঠাক্ করিয়া স্তা দাঁতে লইষা মাকু এখনও চলাচল করিতেছে— কিণ্ডু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনঃপ্ত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে বলে কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একট্ স্বিধা ছিল। থানাগড়ের বাব্রা তাহার ম্র্বিব ছিলেন। তাহাদের ব্হং পরিবারের সম্দেয় শৌখিন কাপড় বংশীই ব্নিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সেজনা তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

বদিচ তাহাঁদের সমাজে মেরের দর বড়ো বেশি, তব্ চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে বেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রিসিকের জনাই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। প্রায় সময় কলিকাতা হইতে রিসকের বে সাজ আমদানি হইত তাহা বালার দলের রাজপ্রকেও লক্জা দিতে পারিত। এইর্প আর-আব সকল বিষয়েই রিসকের বাহা-কিছ্ব প্রয়েজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই ধর্ব করিতে হইল।

তব্ বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেরেকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা ক্লমাইতে লাগিল। তিন-শো টাকা পণ এবং অলংকার বাবদ আর এক-শো টাকা হইলেই মেরেটিকে পাওয়া বাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প র কিছ্-কিছ্ সে ধরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেন্ট টাকা ছিল না বটে, কিল্তু যথেন্ট সময় ছিল। কারশ, মেয়েটিয় বয়স সবে চায়—এখনো অল্ডত চার-পাঁচ বছর মেয়াশ পাওয়া বাইতে পারে।

কিন্দু, কোন্ঠীতে ভাহার সঞ্জের স্থানে দ্'নি ছিল রসিকের। সে দ্'নি শহত-গ্রহের দ্'নি নহে। রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোটো ছেলে এবং সমবরসীদের দলের সদার। বে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগাদেবতা কর্তৃক বঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘোষতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রাথিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে— সে কিছ্ না দিলেও মানুষের লুখে কম্পনাকে তুস্ত করে।

শুধু যে রসিকের শৌখনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুন্ধ করিয়াছে এ কথা বিলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য নৈপুণা ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে থাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি স্কোশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো প্রাসংক্লারের মুঢ়তা চাপিয়া নাই, সেইজনা সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কার্নৈপ্ণাের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন-কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্যাভত উমেদাির করিত। কিন্তু, তাহাব দােষ ছিল কি, কােনাে একটা-কিছুতে সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা-কােনাে বিদাা আয়য় করিতে। কার্র সেটা তাহার ভালাে লাগিত না—তথন তাহাকে সে বিষয়ে সাধাসাধনা করিতে গেলে সে বিরম্ভ হইয়া উঠিত। বাব্দের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল— তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিথিয়া কেবল দুটো বংসর পাড়া্য কালীপ্জাের উৎসবক জােতিময়ি করিষা তুলিয়াছিল; তৃতীয় বংসরে কিছুতেই আয় তুর্বাড়র ডােয়ারা ছুটিল না। বিসক তথন চাপকান-জােশা-পরা মেডেল-ঝালানাে এক নবা যাত্রওয়ালার দৃষ্টাতে উৎসাহিত হইয়া বায় হামেনিয়ম লইয়া লক্ষ্যে ঠাংবি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেষালি লীলায় কখনো স্লেভ কখনো দ্লাভ হইয়া সেলোককে আরও বেশি ম্পধ করিত, তাহার নিভের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলই ভাবিত, 'এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এমন কোনোমতে বিচিয়া থাকিলে হয়!' এই ভাবিয়া নিতালত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথেবে কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত বে, 'আমি বেন উহার আগে মরিতে পারি।'

এমনতরো ক্ষমতাশালী ভাইরের নিতান্তন শধ মিটাইতে গেলে ভাবী বধ্ কেবলই দ্রতর ভবিষাতে অভ্যধান করিতে থাকে, অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স বখন চিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও প্রিল না, এবং সেই মেরেটি অনাত শ্বশ্রঘর করিতে গেল, তখন বংশী মনে মনে কহিল, 'আমার , আর বড়ো আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিক্রেই লইতে হইবে।'

পাড়ার যদি স্বরস্বরপ্রথা চলিত থাকিত তবে রাসকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধ্, তারা, ননী, শশী, স্থা—এমন কত নাম করিব—সবাই রাসককে ভালোবাসিত। বাসক কখন কাদা লইরা মাটির ম্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি প্তৃলের অধিকার লইয়া মেরেদের মধ্যে কথ্বিজ্ঞেদের উপক্ষম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেরে ছিল সোরতী, সে বড়ো লালত—সে চুপ

করিয়া বসিয়া পতুল-গড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজনমতো রসিককে কাদা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইছ্ছা রসিক তাহাকে একটা-কিছ্ফু ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তৃত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্তিগ্রিল তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া বখন বলিত "সৈরি, তুই এর কোন্টা নিবি বল্", তখন সে ইছ্ছা করিলে যেটা খুলি লইতে পারিত, কিস্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমতো জিনিসটি তাহাকে তুলিয়া দিত। প্তুল-গড়ার পর্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েয়া সকলেই এই যন্টা টেপাট্পি করিবার জন্য ঝাকিয়া পড়িত, রসিক তাহাদের সকলকেই হংকার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোনো উংপাত করিত না; সে তাহার ভুরে শাড়ি পরিয়া, বড়া বড়ো চোখ মেলিয়া, বাম হাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বিসয়া, চুপ করিয়া আশ্চর্ম হইলা দেখিত। রসিক ডাকিত, "আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্।" সে মৃদ্ মৃদ্ হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতি-সত্ত্রে নিজের হাতে তাহার আঙ্বল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তব্দের মধ্যে একজন অগ্নগণ্য ছিল। সৌরভীর সংগ্য তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিস লইবার জন্য তাহাকে কোনো-দিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাশ করিত এবং না পাইলে অস্থির করিরা তুলিত। ন্তনগোছের যাহা-কিছ্ম দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য বাসত হইরা উঠিত। রসিক কাহারও আবদার বড়ো সহিতে পারিত না, তব্ন গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছ্ম বেশি প্রশ্র পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল, এই সৌরভীর সঞ্জেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে।
কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেরে বড়ো— পাঁচ-শো টাকার কমে কাছ হইবার আশা
নাই।

þ

এতদিন বংশী কথনো রসিককে তাহার তাঁত-বোনার সাহার্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাট্নি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইরাছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইরা লোকের মনোরঞ্জন করিত, ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রসিক ভাবিত, 'দাদা কেমন করিরা যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইরা পড়িরা থাকে কে জানে। আমি হইলে তো মরিরা গেলেও পারি না।' তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিভাশতই টানাটানি করিরা চালাইত, ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বালিরা জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে স্থেন্ট একটা লক্জা ছিল। শিশ্কাল হইতেই সে নিজেকে, তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বালিরাই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রম্ব দিয়া আসিরাছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধ্ আনিবার জন্য বখন উৎসক্ত হইল তখন বংশীর মন আর বৈর্ষ মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলন্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাখিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জনালা হইয়াছে। বরসক্ষা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে ভঞ্চতেরি সন্মন্থে মুগত্কিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে।

তব্ যথেক দ্বত বেগে টাকা জ্বমিতে চার না। যত বেশি চেন্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরও বেশি দ্বেবতী বিলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সংশ্যে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চার না, বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জ্যো করিয়াছে।

যখন সমসত গ্রাম নিষ্কৃত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনো মিট্মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে, এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এ দিকে যথেক্ট পরিমাণে প্রভিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বিশুত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্থানা জীন হইয়া পাড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়াকির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দ্ই বংসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে, এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দিই, আর-একট্ হাতে টাকা জম্ক, আসছে বছরে যখন কাব্লিওয়ালা তাহার শীতবশ্বের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বংসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে। স্বিধামতো বংসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না, তুমি আমার কাজে যোগ দাও।" রিসক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অস্থে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রিসককে ভংগনা করিল; কহিল, "বাপ-পিতামহের ব্যাবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো-হো করিয়া বেডাইবে তবে তোমার দশা হইবে কী।"

কথাটা অসংগত নহে এবং ইহাকে কট্নিত বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল, এত বড়ো অনায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহা করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড়ো একটা কিছু থাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিদতন্ধ, ভাঙা উচু পাড়িব উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে, এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পততা তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল, রসিক আরু গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে—গোপাল ভাহার আলু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কে'চোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাস্ কবিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কথন তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌবভী বখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে এমন সমরে রসিক হঠাং তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড়ো ক্ম্যা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস?" সৌরভী খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়িক আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেণিকা না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বণন দেখিল। স্বণন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইরা উঠিল। তাহার নিশ্চর মনে হইল. বংশলোপের আশব্দার তাহার বাপের পরলোকেও ছ্ম হইতেছে না।

পর্যাদন বংশী কিছু জ্বোর করিরাই রাসককে কাজে বসাইরা দিল। কেননা, ইহা তো ব্যক্তিগত সূত্রদর্শনের কথা নহে, এ বে বংশের প্রতি কর্তব্য। রাসক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের সূত্রিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সূতা ছিণ্ড্রা বার, সূতা সারিরা তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোর্প অভ্যাস নাই বলিরাই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দ্বুসত হইরা যাইবে।

কিন্তু, স্বভাবপট্ রসিকের হাত দ্বেস্ত হইবার দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দ্বেস্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমান্বটির মতো তাহাদের বাপ-পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে, তখন রসিকের মনে ভারি লম্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধ্র মৃথ দিরা থবর দিল যে, সৌরভাঁর সংশোই রিসকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশাঁ মনে করিয়াছিল, এই স্থবরটায় নিশ্চয়ই রিসকের মন নরম হইবে। কিশ্তু, সের্প ফল তো দেখা গেল না। দাদা মনে করিয়াছেন, সৌরভাঁর সংশা বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে! সৌরভাঁর প্রতি হঠাং তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্তন হইল যে, সে বেচারা আঁচলের প্রাণ্ডে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না— সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কী জানি এই ছোটো শাশ্ত মেয়েটির ভারি কালা পাইতে লাগিল। হামেনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অনা মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একট্ বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল সে তো ঘ্রচিয়াই গেল—তার পর সর্বদাই রিসকের যে ফাইফরমাল খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাং জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতাশ্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদ্বী, থেরাঘাট, বিল, দিঘি, কামারপাড়া, ছুডারপাড়া, হাটবাঞার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইরাছিল। সব জারগাতেই তাহার একটা একটা আন্ডা ছিল, র্যোদন যেখানে খুলি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছুনা-কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়েব বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর-বে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দ্র দ্র বহুদ্রের জন্য তাহার চিত্ত ছট্ফট্ করিতে লাগিল। তাহার অবসর ষথেন্ট ছিল— বংশী তাহাকে খ্র বেশিক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু, ঐ একট্কুল কাজ করিয়াই তাহার সমৃত্র অবসর পর্যন্ত যেন বিস্নাদ হইয়া গেল: এর্প খন্ডিত অবসরকে কোনো বাবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

এই সময়ে থানাগড়ের বাব্দের এক ছেলে এক বাইসিক্ল্ কিনিয়া আনিয়া চড়।
অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অলপক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ও
করিয়া লইল ষেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ভানা। কিন্তু, কী
চমংকার, কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! দ্রডের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা ষেন
তীক্ষা স্দর্শনিচক্রের মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের
বাতাস ষেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উল্মন্তের মতো মান্ষকে পিঠে করিয়া লইয়া
ছোটে। রামায়ণ-মহাভারতের সময় মান্ষে কখনো কখনো দেবভার অন্দ্র লইয়া যেমন
বাবহার করিতে পাইত এ যেন সেইরকম।

রসিকের মনে হইল, এই বাইসিক্ল্ নহিলে তাহার জীবন ব্ধা। দাম এমনই কী বেদি। এক-শো পাঁচিশ টাকা মাত্র! এই এক-শো পাঁচিশ টাকা দিয়া মান্য একটা ন্তন শান্তি লাভ করিতে পারে—ইহা তো সম্তা। বিষ্কুর গর্ড্বাহন এবং স্থোর অর্ণসারিথ তো স্থিকতাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দের উকৈঃশ্রবার জন্ম সম্দুমম্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিক্ল্টি তাহার প্থিবীজয়ী গতিবেগ সত্য করিয়া কেবল এক-শো পাঁচিশ টাকার জনা দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর-কিছ্ চাহিবে না পণ করিয়াছিল, কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে চাওয়াটার কিছ্ বেশ পরিবর্তন করিয়া দিল। কহিল, "আমাকে এক-শো প'চিশ টাকা ধার দিতে হইবে।"

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই, ইহাতে শরীরের অস্থের উপর আর-একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাতি পাঁড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্তই মৃহত্তের জনা বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, 'দ্র হোক্গে ছাই, এমন করিয়া আর টানা-টানি করা যায় না— দিয়া ফেলি।' কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! এক-শো পাঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কী। ধার! রসিক এক-শো পাঁচণ টাকা ধারে শ্রিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শস্ত করিয়া বলিল, "সে কি হয়। এক-শো প'চিশ টাকা আমি কোথায় পাইব।"

রসিক বন্ধন্দের কাছে বলিল, "এ টাকা বলি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।"

বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, "এও তো মজা মন্দ নর। পান্নীকে টাকা দিতে হইবে, আবার পান্নকে না দিলেও চলিবে না। এমন দার তো আমাদের সাত প্রক্রের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।"

রসিক স্মপন্ট বিদ্রোহ করিরা তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমার অস্থ করিরাছে।" তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার-বিহারে অস্থের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একট্ অভিমান করিরা বলিল, "থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না।" বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরও বেশি কন্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাং তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচণ্ডল মাকুগ্লা ইশ্রুর-বাহনের মতো সিন্দিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দোড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহুর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অন্থির হইয়া উঠে; এই সময়ে রিসক যদি তাহার সাহাব্য করে তবে দুই বংসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে, কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রাসক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু, হঠাং একদিন বখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কেবলই কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে ব্ধা সময় কাটিতেছে. এমন সময় দা্নিতে পাইল, সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হামোনিয়ম বল্ফে আবার লক্ষ্যে ঠ্ংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল বখন কাজ করিতে করিতে রাসকের এই হামোনিয়ম বাজনা দা্নিলে গার্বে ও আনন্দে বংশীর মন প্রাকিত হইয়া উঠিত: আজ একেবারেই সের্প হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আজিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রাসক বাজনা দা্নাইতেছে। ইহাতে তাহার জারতশত কালত দেহ আরও জারলিয়া উঠিল। মাখে তাহার বাহা আসিল তাহাই বলিল। রাসক উম্পত হইয়া জবাব করিল, "তোমার অন্নে বাদ আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিধ্যা বড়াই করিয় বাজন নাই, তোমার সামর্থা যতদ্র তের দেখিয়াছি! শুখু বাব্দের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবি করিলেই তো হয় না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল— আর তাঁতে বাসতে পারিল না: ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মোনিষম বাজাইয়া চিন্তবিনোদন করিবার জন্য সংগী জ্রাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সাকানের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতগালি গং জানে একে একে শ্নাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—এমন সময় সংগীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম স্বর আসিয়া পোছিল।

আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাকো সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর-একজ্ঞন কে এই নিষ্ট্র কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতরো মর্মান্তিক ভংগিনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চরের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাশ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল— তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক বে তাহার কত আদরের সামগ্রী, এই কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে দাদা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিজ না, যখন তাহার দ্রুশত হস্ত হইতে তাঁতের স্কুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা

হাত বাড়াইবামার সে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইরা পড়িয়া সবেগে তাহার ব্রুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দণতহীন মুখের মধ্যে প্র্রিবার চেণ্টা করিত, সে-সমশ্তই স্কুপণ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার-করেক কর্লকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সর্ব লম্বা এক থাল খ্লিয়া ফেলিল, র্ম্পপ্রারকণ্ঠ কহিল, "এই নে, ভাই— আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিণ্ডু, তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার— আমার সে শান্ত নাই— তুই চাকার গাড়ি কিনিস, তোর ষা খ্রিশ তাই করিস।"

রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বউ আনিতে হয়, আমার নিজের টাকায় করিব— তোমার ও টাকা আমি ছ্ইব না।" বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছ্টিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

8

রসিকের ভন্তশ্রেষ্ঠ গোপাল অঞ্জলল অভিমান করিয়া দ্রে দ্রে থাকে। রসিকের সামনে দিরা তাহাকে দেখাইরা দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে ধার, আগেকার মতো তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর, সৌরভীর তো কথাই নাই। রসিকদাদার সপ্পে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মতো আড়ি— অথচ সে যে এত বড়ো একটা ভরংকর আড়ি করিয়াছে, সেটা রসিককে স্পন্ট করিয়া জানাইবার স্থোগ না পাইয়া, আপন-মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দ্ই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রাসক মধ্যাহে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মালিয়া দিল, তাহাকে কাতৃকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না: দ্ইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রাসক কহিল, "গোপাল, আমার হামেনিয়য়টি নিবি?"

হার্মোনিরম! এত বড়ো দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব। কিন্তু. যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে বাধা না পাইলে সেটা অসংকাচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেন্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হার্মোনির্মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিরা লইল: বলিরা রাখিল, ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চর জানিয়াছিল, সে ডাক অততত আরও একজনের কানে গিরা পেশিছিরাছে। কিন্তু, বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল, 'সৈরি কোখার আছে একবার ডাকিয়া আন্তো।"

গোপাল ফিরিরা আসিরা কহিল, "সৈরি বলিল, তাহাকে এখন বড়ি শ্কাইতে দিতে হইবে, তাহার সমর নাই।" রসিক মনে মনে হাসিরা কহিল, "চল্ দেখি, সে কোথার বড়ি শ্কোইতেছে।" রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিরা দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পারের শব্দ পাইরা আর-কোথাও ল্কাইবার উপার না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেন্টা করিয়া বলিল, "রাগ করেছিস সৈরি?" সে আঁকিয়া-বাঁকিয়া রসিকের চেন্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই ম্থ করিয়া রহিল।

একদা রিসক আপন খেয়ালে নানা রঙের সত্তা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা শেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা শেলাই করিত তাহার কতকগ্লা বাঁধা নক্সা ছিল, কিন্তু রিসকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই শেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত; সে মনে করিত, জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রিচত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রিসকের বিরন্ধি বোধ হইল, সে আর শেষ করিলা না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পাঁড়া বোধ করিয়াছিল, এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রিসককে কতবার যে কত সান্ত্রেয় অন্রোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দ্ই-তিন বিসলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু রিসকের বাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রব্যুত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রিসক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, "সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখবি না?"
অনেক কণ্টে সৌরভাঁর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল।
তথন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন
করিয়া।

সেরভীর সপ্পে তাহার প্রের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেন্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভর পক্ষে সাঁথ যথন এতদ্র অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তথন রসিক সেই কাঁথার আবরণ থালিয়া সেটা আছিনার উপর মেলিয়া দিল— সৌরভীর হাদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যথন রসিক বলিল, "সৈরি, এ কাঁথা তোর জনোই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম", তথন এতবড়ো অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। প্রথিবীতে সৌরভী কোনো দ্র্ল'ভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খ্র যমক দিল। মান্বের মনস্তান্তর স্ক্রেতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না; সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিস লইতে লজ্জা একটা নিরবিজ্যির কপটতামার। গোপাল বার্থ কালবায়-নিবায়ণের জন্য নিজেই কাঁথটো ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিক্ষেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার প্রতিন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধক্ষের ইতিহাসের দৈনিক অন্ত্রিভ

সেদিন পাড়ার তাহার দলের সকল ছেলেমেরের সংশাই রসিক আগেকার মডোই

ভাব করিয়া লইল; কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রোঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যথন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রায়া হইবে", বংশী তখন বিছানায় শৃইয়া। সে বিলল, "আমার শরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছু খাইব না—রিসককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।" স্বীলোকটি বলিল, রিসক তাহাকে বলিয়াছে সে আজ বাড়িতে খাইবে না— অনাত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে। শ্রনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্যন্ত মুডিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

র্মিক রেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাডিয়া সার্কাসের দলের সংশ্য চলিয়া গেল সেদিন এমান করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি আকাশে আধর্খান চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে— কেবল যাহাদের দরে পাড়ায় বাড়ি এখনো ভাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশনে গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র্যাপার মুড়ি দিয়া নিদামণন: গোরু দুটি আপন-মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড-জনলানো ধোঁয়া বায়হীন শীতরাতে হিমভারাক্রাণ্ড হইয়া দতরে দতরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবন্ধ হইয়া আছে। রসিক যথন প্রাণ্ডরের প্রাণ্ডে গিয়া পেণীছিল, ষখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুর্নালর নীলিমাও আর দেখা যায় না, তথন র্রাসকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তথনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না, কিন্তু তথনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। উপাঞ্জান করি না অথচ দাদার অল্ল খাই' ষেমন করিয়া হউক এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিকলে না চড়িয়া আজ্লমকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না-রহিল এখানকার চন্দ্রনিদহের ঘাট, এখানকার সংখ্যাগর দিঘি, এখানকার ফাল্যান মাসে সর্বেখেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গঞ্জনধর্নন রহিল এখান-কার বন্দ্রত্ব, এখানকার আমোদ-উৎসব— এখন সম্মুখে অপরিচিত পাধিবী, অনাস্থাীয় সংসার এবং ললাটে অদুভের লিখন।

Ć

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অস্বৃবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত, আর-সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল, একবার তাহার সংকীশ্বরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইরাছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কন্ট, কোনো দীর্ঘকালবার আছে, তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্রের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদ্রে—যেমন মনে হয়, আধ ঘণ্টার পথ পার হইলেই বৃঝি তাহার শিখরে গিয়া পেশিছিতে পারা যায়—তাহার গ্রামের বেন্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইছার দ্র্লভ সাথাকতাকে রসিকের তেমনি সহজ্বমা এবং অত্যন্ত নিকটবতী বিলয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে, রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে, এই ভাহার পল রহিল।

কান্ত করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কান্তে আদর পাওয়া বায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে, কিল্ড বেখানে গরজের কাজ সেখানে দরামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা-নামক পদার্থটাকে খবে কবিয়া দৌড করানো বার: সেই ইচ্ছার লোরেই সে কাল্কে এমন অভাবনীয় নৈপুণা জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত क्रिया राजारम । किण्छ, राज्यत्वत्र कारक वहें हेका वक्रो वाथा: वहें कारकद एदगीरा অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বল্পোকত নাই, দিনরাত কেবল মজুরের মতো দাঁড় টানা এবং লগি ঠেলা। যখন দর্শকের মতো দেখিরাছিল তথন রসিক মনে করিয়াছিল, সার্কাসে ভারি মজা। কিন্ত, ভিতরে বখন প্রবেশ করিল মজা তথন সম্পূর্ণ বাহির হইরা গিয়াছে। যাহা আমোদের জিনিস বখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পনেরাব্যন্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছাতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মতো অর্ব্রাচকর জিনিস আর-কিছাই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবন্ধ হইয়া রাসকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিদ্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ির স্বন্দ দেখে। রাত্রে ঘ্ম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে, সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে: মাহাতাকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে, দাদা কাছে নাই। বাডিতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাগ্রে ঘামের ঘোরে সে অন্তেব করিত, দাদ্য তাহাব শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রকেরর উপরে নিজের কাপডখানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে। এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীত-শীত করে তখ<mark>ন</mark> দাদা ভাহার গাবে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে বেন অপেক্ষা করিতে থাকে— দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং সেই সুপো ইহাও মূলে হয় যে, এই শীতের সময় ভাহার গায়ে আপুন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আঞ্চ রাত্রে শ্নাশ্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শাহিত নাই। তখনই সেই অধ্বাতে সে মনে করে কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব।' কিন্ত, ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া, আবার সে শন্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, মনে মনে আপনাকে বারবাব করিষা জপাইতে থাকে যে 'আমি পণেব টাকা ভার্ত করিয়া বাইসিকলে চাডিয়া বাডি ফিরিব, তবে আমি পরে, ধমান, য, তবে আমার নম বসিক।'

একদিন দলের কর্তা তাহাকে তাঁতি বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেইদিন রিসক তাহার সামান্য করেকটি কাপড় ঘটি ও থালাবাটি, নিজের ষে-কিছ্ ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহন্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্তদিন কিছ্ খাওয়া হয় নাই। সন্ধারে সময় যঋন নদীর ধারে দেখিল গোর,গ্রলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্বার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল, প্থিবী যখার্থ এই গশ্পক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস ত্লিয়া দেন— আর, মান্য ব্ঝি তাঁর কোন্ সতিনের ছেলে, তাই চারি দিকে এত বড়ো মাঠ ধ্ ধ্ করিতেছে, কোখাও রিসকের জনা একম্মিট অল নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রিসক অঞ্চলি ভরিয়া খ্য খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষ্যা নাই, ত্রান নাই, কোনো চেন্টা নাই, ঘর নাই তব্ ঘরের অভাব নাই, ত্রাস্বেথ অন্ধকার রাচি আসিতেছে তব্ সে নির্দের্গে নির্দেশ্যর অভিম্থে

ছ্বটিয়া চলিয়াছে— এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রিসক একদ্পেট জলের স্লোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল, দ্বর্থহ মানবজ্বমটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিত জলধারার সংগ্রামশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শানিত।

এমন সময় একজন তর্ণ ধ্বক মাথা হইতে একটা বন্তা নামাইরা তাহার পালে বিসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিড়া খ্লিয়া লাইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছ্ব ন্তন রকমের ঠেকিল। পায়ে জবতা নাই, ধ্বতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা—দেখিবামার স্পন্ট মনে হয়, ভদ্বলোকের ছেলে— কিন্তু মন্টে-মজনুরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বন্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে ব্বিতে পারিল না। দ্ইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছার। ছারেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খ্লিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম স্বোধ, জ্বাতিতে রাহারণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই— সমস্তদিন হাটে ঘ্রিয়া সন্ধাবেলায় চিড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভাবি একটা লম্জা বোধ হইল। শ.ধ্ তাই নয়.
তাহার মনে হইল 'যেন মৃত্তি পাইলাম'। এমন কবিরা খালি পায়ে মজ্রের মতো
যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলস্থি করিয়। জীবনয়ায়ায় ক্ষেত্র এক
মৃহত্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, 'আজ তো
আমার উপবাস করিবার কোনো দরকাবই ছিল না— আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট
বহিতে পারিতাম।'

স্বোধ যখন মোট মাধার লইতে গেল রাসক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" স্বোধ ভাহাতে নারাজ হইলে রাসক কহিল, "আমি তাঁতির ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতার লইরা বান।" 'আমি তাঁতি', আগে হইলে রাসক এ কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না- ভাহার বাধা কাটিরা গেছে।

স্বোধ তো লাফাইয়া উঠিল; বলিল, "তুমি তাঁতি। আমি তো তাঁতি ধ্লিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে বে, কেংই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইরা কলিকাতার আসিল। এত দিন পরে বাসা-খরচ বাদে সে সামানা কিছ্ন জমাইতে পারিল, কিস্তু বাইসিক লচ্চের লক্ষা ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর, বধ্র বর্মালোর তো কথাই নাই!—ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় বেমন হঠাং জনিবরা উঠিয়াছিল তেমনি হঠাং নিবিরা বাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাব্রা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমংকার হয়, কিস্তু কাল করিতে নামিলেই গশ্ডগোল বাধে: তাঁহারা নানা দিগ্দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপর্প জল্লাল ব্নিয়া ভূলিলেন বে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া বে কোন্ আবর্জনাকৃত্তে ফেলা ঘাইতে পারে ভাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহা হয় না। ঘরে ফিরিবার জনা তাহার প্রাণ ব্যাকৃল হইয়া

উঠিয়াছে। চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তচ্ছ খ্রাটনাটিও উল্ভাবন হইরা তাহার মনের সামনে দেখা দিরা বাইতেছে। পুরোহিতের আধ-পাগলা ছেলেটা: তাহাদের প্রতিবেশীর কাপলবর্ণের বাছুরটা: নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিপধারে একটা তাল গাছকে শিক্ড দিয়া অটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ দুই কৃষ্টিগর পালোয়ানের মতো প্যাচ ক্ষিয়া দাড়াইয়া আছে, তাহারই তলার একটা অনেক দিনের পরিত্যক্ত ভিটা তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান, এক পালে গভীর জলের প্রাল্ডে মাছ-ধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বাসয়া : কৈবর্তপাড়া হইতে সন্ধার পরে মাঠ পার হইরা কীর্তানের শব্দ আসিতেছে: ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা-প্রকার মিশ্রিত গম্পে গ্রামের ছারামর পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে: আর তারই সংখ্য মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধরে দল, সেই চন্ডল গোপাল, সেই আঁচলের-খটে-পান-বাঁধা বড়ো-বড়ো-চ্নিম্ধ-চোখ-মেলা সৌরভী- এই-সমুস্ত স্মৃতি, ছবিতে গুল্ধে শব্দে, শ্নেহে প্রীতিতে বেদনায়, তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া র্ধারতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রাসকের বে নানাপ্রকার কার্নেপণ্যে প্রকাশ পাইভ এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই: এখানকার দোকান-বাজারের কলের তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লম্জা দিয়া নিরুষ্ঠ করে। তাঁতের ইস্কলে কাজ কাজের বিডম্বনামান্ত, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দাঁপ-শিখা তাহার চিত্তকে পতপোর মতো মরণের পথে টানিয়াছিল—কেবল টাকা জ্মাইবাব কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত প্রথিবীর মধ্যে কেবলমার তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুম্ধ। এইজনাই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মহেতে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইম্কলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিল্ডু আজ বখন সে আশা আর টে'কে না, বখন ভাহার দুইে মাসের বেতনই সে আদার করিতে পারিল না, তখন সে আপনাকে আর ধরিরা রাখিতে পারে না এমন হ**ইল। সম**স্ত লম্জা স্বীকার করিরা, মাথা হেণ্ট করিরা, এই এক বংসর প্রবাসবাসের বৃহৎ বার্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলই তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত বাই-বাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খ্ব ধ্ম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলার বাজনা বাজনইয়া বর আসিল। সেইদিন রাত্রে রিসক স্বন্দ দেখিল, তাহার মাখায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েয়া 'তোর বর আসিয়াছে' বালয়া সৌরভীকে খেপাইতেছে, সৌরভী বিবন্ধ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে— রিসক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছাটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেলেই বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া বায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনেমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না: জাগিয়া উঠিয়া রিসকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধ্ তাহার জনা ঠিক করা আছে অথচ সেই বধ্কে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই, এইটেই তাহার কাপ্র্যুষতার সব চেয়ে চড়ান্ড পরিচর বিলয়া মনে হইল। না— এতবড়ো দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনো-মতেই হইতে পারে না।

অনাবৃষ্টি বখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যার মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা মেঘ দেখা দের বৃষ্টি পড়ে না, যদি বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না। কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দের অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিরা যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেইরকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মদত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কী একটা খবর পাইল; তাঁতের ইম্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইম্কুলের মাস্টারের সংশ্যে তাহার দুই-চারটে কথা হইল এবং তাহার পর্যদিনই র্যাসক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাব্দের মদত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রম গ্রহণ করিল।

নন্দীবাব্দের বিলাতের সংশা কমিশন এজেন্সির মণ্ড কারবার— সেই কারবারে কেন যে জানকীবাব্ অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতানত সামানা কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেন্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক ব্রিষ্টেই পারিল না। সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের ম্লা কত এত দিনে রসিক তাহা ব্রিষ্যা লইয়াছে; অতএব জানকীবাব্ যথন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তথন রসিক তাহার এত আদরের ম্লা কারণ স্দ্রে আকাশের গ্রহ্নক্ষত ছাড়া আর-কোথাও থাজিয়া পাইল না।

কিন্তু, তাহার শন্ভগ্রহটি অতানত দ্রেছিল না। তাহার একটা সংক্ষিণত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকীবাব্র অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কণ্ট করিয়া কলেন্ডে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ হরমোহন বস্ব ছিলেন তাঁহার পরম বংখ্। হরমোহন রাহ্ম সমাজের লোক। এই কমিশন এজেনিস হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য – তাঁহাদের একজন ম্রুন্থি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জ্বিয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃম্ব বংশ্ জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় ন্তন ষৌবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমার কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড়ো বয়স পর্বন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রব্ হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্ত্বায়সমাজে বখন তাঁহার ভাগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সংকট হইতে উন্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যাবসাটিও প্রার সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি স্বোরানীর মতো তাঁহার বন্ধের পাশ্বে টিক্টিক্ করিতে লাগিল।

এইর্পে তাঁহার তহবিল বতই স্ফীত হইরা উঠিল, অলপবরসের অকিশুন অবস্থার সমসত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতালত ছেলেমান্বি বালিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক প্র'-ইতিহাসের এই অধ্যারটাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন, এই তাঁর জেদ। ট্রাকার লোভ দেখাইয়া দ্ই-একটি পারকে রাজি করিয়াছিলেন, কিস্তু যখনই তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাগিয়া দিল। শিক্ষিত সংপার না হইলেও তাঁহার চলে—কন্যার চিরজাবনের স্থ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎস্কুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় তিনি তাঁতের ইম্কুলের মাস্টারের খবর পাইলেন। সে ধানাগড়ের বসাক-বংশের ছেলে— তাহার প্রপ্রুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে— এখন তাহাদের অবস্থা হীন, কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়ো।

দ্ব হইতে দেখিয়া গ্হিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাস। করিলেন, "ছেলেটির পড়াশ্না কিরকম।"

জানকীবাব্ বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি তাহাকে হিন্দুয়ানিতে অটিয়া ওঠা শক্ত।"

গ্রিংশী প্রশন করিলেন, "টাকাকডি?"

জানকীবাব্ বলিলেন, "যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।" গুহিণী কহিলেন, "আস্বীয়স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে।"

জানকীবাব্ কহিলেন, "পূর্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে: তাহাতে আত্মীযুদ্রজনের: দুত্রেগে ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে শ্বির করিয়াছি, আগে বিবাহ দিব, আত্মীয়ুদ্রজনদের সংশ্য মিন্টালাপ পরে সময়মতো করা ষাইবে।"

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে, এবং হঠাং অভাবনীয়র্পে অতি সম্বর টাকা জমাইবার কী উপার হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো ক্লিকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখেব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হা করিতে সে আর এক মুহুত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকীবাব, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?"

রসিক কহিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই।" সমস্ত কান্ধ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে; অকর্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কিরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো চুটি থাকিবে না।

শ্ভলশ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকলপ্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিক্ল দাবি করিল।

٩

42

তখন মাখের শেষ। সর্বে এবং তিসির ফ্রলে খেত ভরিয়া আছে। আখের গ্রুড় জনাল দেওরা আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গলেধ বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাণগণে থড়ের গাদা স্ত্পাকার হইয়া রহিয়াছে। ও পারে নদীর চরে বাখানে রাখালেরা গোর্-মহিন্তের দল লইয়া কুটির বাধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে— নদীর জল কমিয়া গিয়া, লোকেরা কাপড় গটেইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রিসক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধ্বিত পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম-খোলা কালো বনাতের কোট; পারে রছিন ফ্ল্-মোজা ও চক্চকে কালো চামড়ার শোখিন বিলাতি জ্বতা। ডিস্টিই-বোর্ডের পাকা রাসতা বাহিয়া দ্বতবেগে সে বাইসিক্ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাসতায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভ্ষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা, অন্য লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঞ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেনের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহায়া এক ম্হ্রেটেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সোরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল—ছেলেরা সেই দিকে ছ্টিয়া চেচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছ্টিয়া বাহির হইয়া আসিবার প্রেই বাইসিক্ল্র্রিসকদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল।

তখন সম্ব্যা হইয়া আসিরাছে; ঘর অম্বকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কালা উঠিতেছে, 'কেহ নাই, কেহ নাই।' এক নিমেবেই রসিকের ব্কের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পন্ট হইরা উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, বম্ব দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শ্কাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দ্রে মন্দিরে সম্বারতির যে কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছিল তাহা যেন কোন্ একটি গতজাবনের পরপ্রাণ্ড হইতে স্গভার একটা বিদারের বার্তা বাহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পেণিছিতে লাগিল। সামনে যাহা কিছা দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই র্ম্ব কপাট, এই জিগর গাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজার গাছ— সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত, কিছাই যেন সচ্চা নহে।

গোপাল আসিরা কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশ্মুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল; গোপাল কিছু না বলিরা চোখ নিচু করিল। রসিক বলিরা উঠিল, "ব্বেছি, ব্বেছি,— দাদা নাই!" অর্মান সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিরা পাড়িল। গোপাল ভাহার পালে বসিরা কহিল, "ভাই রসিকদাদা, চলো, আমাদের বাড়ি চলো।" রসিক ভাহার দুই হাত ছাড়াইরা দিয়া সেই দরজার সামনে উপ্তে হইরা মাটিতে ল্টাইরা পড়িল। "দাদা! দাদা!"

বে দাদা তাহার পারের দর্শটি পাইলে আর্পনিই ছ্টিরা **আসিড কোধাও ভা**হার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া-কহিয়া রাসককে বাড়িতে লইয়া আসিল।
রাসক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মৃহ্তুকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই
তাহার চিত্রিত কাখায় মোড়া কা-একটা জিনিস অতি বঙ্গে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান
দিয়া রাখিতেছে। প্রাণাণে লোকসমাগমের শব্দ পাইবামাতই সে ছ্টিয়া ঘরের মধ্যে
অন্তহিত হইল। রাসক কাছে আসিয়াই ব্ঝিতে পারিল, এই কাথায় মোড়া পদার্থটি
একটি ন্তন বাইসিক্ল্। তৎক্ষণাং তাহার অর্থ ব্ঝিতে আর বিলম্ব হইল না।
একটা ব্ক-ফাটা কালা বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কপ্টের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে
লাগিল এবং চোখের জলের সম্ভ রাশ্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্ল্ কিনিবার টাকা সপ্তর করিয়াছিল। তাহার এক মৃহুত আর-কোনো চি॰তাছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্য স্থানে পেণিছয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনি যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্ল্টি ভি. পি. ডাকে পাইল সেইদিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল; গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, "আর-একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো— এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম। আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই ঢাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো, দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তথন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না. একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল। বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শ্নিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল, দাদার উপহার তাহার জনা এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে-তাঁতে আপনার জাঁবনটি ব্নিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইছা করিল, সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জাঁবন উৎসর্গ করে। কিন্তু হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জাঁবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

পৌৰ ১০১৮

## **रा**लमात्ररगार्श्वी

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগ্রলিও কেহই মদদ নহে। কিশ্তু তব্তু গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মান বের সব-কিছ্ম ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একট্ম সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভূল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মন্ছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া ষাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশান্দে তাঁহার পান্ডিত। আছে কি না জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজাঁবনের ষোর্গাবিয়োগের বিশ্বেষ অঞ্চফলটি উন্ধার করিতে তিনি মনোষোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সেহঠাং আসিয়া লন্ডভন্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলাঁলা জনিয়া উঠে, সংসারের দ্ই ক্ল ছাপাইয়া হাসিকায়ার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘঢ়িল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মন্তহস্তী আসিষা উপস্থিত। পঞ্জের সংগ্য পঞ্জজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটির স্থিত হইতে পারিত না।

ষে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মান্য যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টামের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালে।ই, যদি না পায় তবে য়াহ। পায় তাহাকে ধাজা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমান বি চাল। যে সমাজ ভাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রন্থ করিয়া তিনি তাহার শিরোভ্যণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সত্তরাং সমাজের হাত-পায়ের সঞ্জো তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপ্ল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্বে হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যার, এইপ্রকার লোকেরা বিনা চেন্টার আপনার কাছে অন্তত দ্টিএকটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে বেন চুন্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ
আর কিছু নয়, প্রিবাতে একদল লোক জন্মার সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা
আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মান্বকে চায় যে লোক নিজের ভার
যোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের
কাজে কোনো স্থ পায় না; কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ
আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার
সম্মানব্দ্র করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন একপ্রকারের প্রত্থ
মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকর্রাট আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাড়ের

একমাত্র লক্ষ্য বাব্র দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাব্র নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনট্কু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁসাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল ব্রি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পাঁড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গ্রুপ্র্যুভ্র নলটা হরতো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ্ব নহে, অথচ সেজন্য ভাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দোড় করানো নিতাশ্ত বিসদৃশ বালয়াই বোধ হয়; কিশ্চু, এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভৃত আনক্ষ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অন্চর নীলকঠে। বিষর-রক্ষার ভার এই নীলকঠের উপর। বাব্র প্রসাদপরিপ্তে রামচরণটি দিবা স্চিক্তন, কিন্তু নীলকঠের দেহে তাহার অস্থিকজ্জালের উপর কোনোপ্রকার আর্ নাই বালিলেই হয়। বাব্র ঐশ্বর্ষভান্ডারের দ্বারে সে ম্তিমান দ্বিভক্তির মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের, কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকঠের।

নীলকপ্ঠের সপ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেক দিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা ন্তন গহনা গড়াইবার হৃত্ম আদায় করিয়াছে। তাহার ইছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিশ্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকপ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিশ্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সপ্গে নীলকপ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। তের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শানিয়া আসিয়াছে যে, নীলকপ্ঠ অনাকে যে পরিমাণে বাশ্ভত করিতছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সন্ভিত হইয়া উঠিতছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বৃদ্ধির অভাব নাই—এ কথা তাহার পক্ষে ব্রা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সপ্গে বনাইয়া চালিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিল্ডু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়, আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হৃত্বুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এ দিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রব্রোজন ঘটিতেছে। প্রেষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খ্ব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্থা কিরপলেখার সোদ্দর্য সন্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঞ্জে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তৃত স্থাীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাং, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চার অথচ পার না, ইহা ততটা।

কিরণলেথার বয়স যতই হউক, চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুর্যাট। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতরো গিল্লিবাল্লি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহা একেবারেই নহে। সবস্মুখ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্কুপ। বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণ্ বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত প্রমাণ্। রসায়নশান্তে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণ্প্রমাণ্যেলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ-কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুর্রাঝ, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বাদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপ্তে—নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জান তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সংগ্য বাবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা ধায় না। ধাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্বাটি কেমন করিয়া খ্রিশ হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্বাী যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছুনা-কিছু থবা করা সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সংগ্য তো দর-ক্ষাক্ষি চলে না। এমন স্থালে অর্যাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পডিয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতথানি খুদি হইল তাহা ভালো করিয়া ব্ঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশন করিলে সে বলে— বেশ ! ভালো! কিল্ডু, বনেয়ারির মনের থটকা কিছ্তেই মেটে না, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষং ভংসিনা কবিষা বলে, "তোমার ঐ স্বভাব। কেন এমন থাংখাং করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠ্যপ্ততে পড়িয়াছে— সন্তোষগ্ণটি মান্ষেব মহং গ্ণ। কিন্তু, স্থার স্বভাবে এই মহং গ্ণাট তাহাকে পাঁড়া দেয়। তাহার স্থাী তো তাহাকে কেবলমার সন্তুট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্থাকৈ অভিভূত করিছে চায়। তাহার স্থাকৈ তো বিশেষ কোনো চেন্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপ্ণা আপনি প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু প্রেষের তো এমন সহজ্প্রোগ নয়; পোর্ষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছ্-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে প্রেষের ভালোবাসা স্থান হইয়া থাকে। আব-কিছ্ নাও যদি পাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়্রের প্রেছর মতো স্থার কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণজ্ঞা কিন্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সাম্থনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাব্, তব্ কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রেষ পাইষা ভূতা হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে—ইহাতে বনোয়ারির যে অসম্বিধা ও অপমান সেটা আর-কিছ্রে জন্য তত নহে বতটা পঞ্চারের ত্রেণ মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতা বশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জনিমবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেরালায় তখন এ স্থারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খ্ব শন্ত হইয়া জনিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো— তাহাতে কথার কথার অসাবধানের অপব্যরের তেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নম্ন-ছয়

করিবার শক্তি নন্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শর্ষ তিনটি— কুম্তি, শিকার এবং সংগ্রুতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উস্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিণা হাওরার, সেগ্রিল বড়ো কাজে লাগে। স্ববিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগ্রিলর অলংকারবাহ্ল্যাকে থবা করিতে পারে না। অতিশরোদ্ধি ষতই অতিশর হউক, কোনো খাতান্তি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবিদিহি নাই। কিরপের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্তানতা গ্রেগ্রিত হয় তাহার ছন্দে একটি মালাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মালা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃদেনহে লালন করিয়াছে। তাহার হুদরে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ফাঁকে সে যে ভালোবাসে তাহার সংশ্যে এই জিনিস্টিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তর্জ্জায়ার মধ্যে পথহারা রন্মিরেখাট্কুর মতোই ছোটো, ছোটো বিলয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ফাঁকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ, তাহা এককে বহ্ করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমান্ত সংস্কৃত শেলাক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি প্রেংকাচিত প্রভূপন্তি আছে তাহাও
প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্ধবান করিয়া
তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সশ্তান তাহার মানমর্যাদা, তাহার স্থানরী স্থানী, তাহার ভরা যৌবন— সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

সর্থদা মধ্কৈবর্তের দ্বা, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপ্রের আসিরা কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিরা কালা জ্ডিয়া দিল। ব্যাপারটা এই—বহর করেক প্রে নদীতে বেড়জাল ফোলবার আয়োজন-উপলক্ষে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একষোগে খং লিখিরা মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধাব লইরাছিল। ভালোমতো মাছ পড়িলে স্দে আসলে টাকা শোধ করিরা দিবার কোনো অস্বিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ স্দের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামান্ত করে না। সে বংসর তেমন মাছ পড়িল না, এবং ঘটনাক্তমে উপরি উপরি তিন বংসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঝণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। ষে-সকল জেলে ভিল্ল এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওরা যার না; কিন্তু, মধ্কৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহারে পলাইবার জো নাই বিলরা সমস্ত দেনার দার তাহার উপরেই চাপিরাছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার

অন্রোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশন্ডির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা, নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়ট্কু কাটিতে পারে এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খ্ব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধ্কৈবর্ত তাহার স্থীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি ষতই রাগ এবং ষতই আস্ফালন কর্ক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ স্থেদাকে বার বার করিয়া ব্ঝাইবার চেষ্টা করিয়া বালল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধ্কে বলো, তাঁকে গিয়ে ধর্ক।"

সে চেন্টা তো প্রেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকপ্টের 'পরেই অপ'ণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রাথারি বিপদ আরও বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগন্দ হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাহার সত্থ কী!

স্থদা যখন কিরণের কাছে কালাকটি করিতেছে তথন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়াবি সব কথাই শ্নিল। কিরণ কর্ণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বৃকে শেলের মতো বিধিল।

সেদিন মাঘীপ্রিমা ফাল্যেনের আর্শ্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকাব গ্রমট ভাঙিয়া সন্ধাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কােকিল তাে ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থিয়; বারবার এক স্রের আঘাতে সে কােথাকার কােন্ উদাসীনাকে বিচলিত করিবার চেন্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফ্লগণেধর মেলা বিসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পালেই অন্তঃপ্রের বাগান হইতে ম্চুকুন্দফ্লের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরল সেদিন লট্কানের-রঙ-করা একথানি শাড়ি এবং খােপায় বেলফ্লের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অন্সারে সেদিন বনােয়ারির জনাও ফাল্য্ন-অত্যাপনের উপযােগা একথানি লট্কানে-রঙিন চাদর ও বেলফ্লের গােড়েমালা প্রস্তুত। রাচির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তব্ বনােয়ারির দেখা নাই। যােবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছ্বতেই র্চিল না। প্রেমের বৈকৃণ্ঠলাকে এত বড়ো কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধ্কেবতের দৃঃখ দ্র করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সেক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপ্রব্রের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কেগাথিয়াছে!

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইরা আনিল এবং দেনার দারে মধ্কৈবর্তকে নন্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধ্কে যদি প্রশ্রম দেওরা হর তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিশ্তর টাকা বাকি পাড়িবে; সকলেই ওঙ্কর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোরারি তর্কে বখন পারিল না তখন বাহা মুখে আসিল গালা দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপরে হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচার।" সকল গালিই সে মাধার করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাব্ বসিয়া আছেন, তাঁহার সংশ্যে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশাকৈ নিজের দলে টানিরা তখনই বাশের কাছে যাওয়া চিথর করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সংগ্ প্রেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত, মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশার উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজনাই বনোয়ারি বংশাকৈও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যান্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সেই কেবল দ্টো এক্জামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তৃত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছ্ জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছ্ই নাই।

এই ফাশ্পনের সম্ধারে তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সমরটাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রম্থামার নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জনুলিতেছে; কতক বই মেজের উপরে চৌকির পালে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুল্নিগতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গাঁজিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভর করিস!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চূপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুক্ল রাখিবার জনা তাহার সর্বদাই চেণ্টা। সে প্রায় সমস্ত বংসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়: সেখানে বরাম্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই স্তে নীলকণ্ঠকে প্রসম্ম রাখাটা তাহার অভাসত।

বংশীকে ভীর্, কাপ্র্য্থ, নীলকণ্ঠের চরগ-চারগ-চক্রবর্তী বলিয়া খ্ব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল ভাঁহাদের বংগানে দিঘির ঘাটে ভাঁহার নধর শরীরটি উন্ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাভার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোটো অপর পল্লীর জমিদার অথিল মজ্মদার যে কির্প নাকাল হইয়াছিল ভাহারই কাহিনী কর্তাবাব্র সুর্তিমধ্র করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসল্ভসন্ধ্যার স্কুগন্ধ বায়্-সহবোগে সেই ব্রোন্ডটি ভাঁহার কাছে অভ্যন্ত রম্পার হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বন্ধবা কথাটা ধাঁরে ধাঁরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শ্রুর করিয়া দিল, নীলকশ্ঠের স্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে

চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের স্বারা বিষয়ের উয়তি হইয়ছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সংগ্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ ব্রিয়য় নির্ভার করেন। এটা তাহার স্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে, নীলকণ্ঠ সনুষোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিল্ডু, সেজনা তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রম্থা নাই। কারণ, আবহমান কাল এর্মান ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অন্চরগণের চুরির উচ্ছিণ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার ব্রশ্বেই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র ব্রখিন্টিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সপ্যে ইহাও বলিলেন, "দেখে দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশ্রনা করিতেছে! ঐ ছেলেটা তব্ একট্ মান্বের

ইহার পরে অখিল মজ্মদারের দ্বাতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। স্তরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃধা বহিল এবং দিখির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃধা হয় নাই বংশী এবং নীলকঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সংগ্যা পরাম্শ করিষা নীলকঠ অধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্মা আজ সে
সকাল-সকাল সারিয়া লইয়ছে। রাতের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায়
নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধ্কেবতেরি কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি
যে মধ্র দ্বংখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বান্ধ কিরণের মনে ক্ষোভের
লেশমার ছিল না। তাহার ন্বামীর কাছ হইতে কোনোদিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার
পরিচয় পাইবার জন্য উৎস্ক নহে। পরিবারের গোরবেই তাহার ন্বামীর গোরব।
তাহার ন্বামী তাহার ন্বন্বের বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরও বড়ো
হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইত্যারা যে গোঁসাইগঞ্জের স্বিব্যাত হালদার-বংশ।

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যণত বাহিরের বারান্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভূলিয়া গিয়াছে বে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বাসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কণ্টন্বীকারের সপে তাহার নিজের অকর্মাণাতা যেন খাপ খাইল না। অমের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া ঘাইবার জাে হইল। বনায়ারি অতানত উত্তেজনার সহিত ক্ষীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধ্রকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" কিরণ তাহারে এই অনাবশাক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধ্রে দেনা বনোরারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিল্ডু বনোরারির

হাতে কোনোদিন তো টাকা জ্বমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দকের মধ্যে একটা বন্দক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রম করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জ্বটিবে না এবং বিক্রমের চেন্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো-একটা ছ্বতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধ্কে ভাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এ দিকে বনোরারির শরণাপত্র হইয়াছে ব্রিয়া, নীলকণ্ঠ মধ্র উপরে রাগিয়া আগনে হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীডনে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাত। হইতে বনোয়ারি বেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধ্র ছেলে স্বর্প হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছাঁটয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া কালা জাড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।" স্বর্প বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশারীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া ধানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ। থানার খনর 'নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে' তাহার পা উঠিতে চার না। শেষকালে বনোরারির তাড়নার থানার গিয়া সে খবর দিল। প্রিলস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধ্কে খালাস করিল এবং নীলক-ঠ ও কাছারির করেকজন পেরাদাকে আসামী করিয়া মাজিশেষ্টের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিবাদত হইরা পড়িলেন। তাঁহার মকন্দমার মন্দ্রীরা ছ্বের উপলক্ষ করিরা প্লিসের সপো ভাগ করিরা টাকা ল্টিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিদটার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, ন্তন-পাস-করা। স্বিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতার খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ও দিকে মধ্কৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকপ্টের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোটের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দ্কটা বে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রর হইরাছে তাহা বার্থ হইল না—
আপাতত মধ্ বাঁচিয়া গোল এবং নাঁলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে
মধ্ তাহার ভিটায় টি'কিবে কাঁ করিয়া। বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,
"তুই থাক্, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই
জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পোরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি বে এই ব্যাপারের মুলে আছে তাহা সে ল্কাইরা রাখিতে বিশেষ চেন্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল: এমন-কি, কর্তান্ত কানেও গোল। তিনি চাকরকে দিয়া বিলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি বেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমানা করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিরা অবাক। এ কী কান্ড। বাড়ির বড়োবাব— বাপের সঞ্চো কথাবার্তা কথা তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইরা বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাধা হে'ট করিরা দেওরা! তাও এই এক সামান্য মধ্কৈবর্তকে লইরা! অভ্যুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাব জন্মিয়াছে এবং কোনো-দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাব্রা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগোরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই!

আজ এই পরিবারের বড়োবাব্র পদের অবনতি ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রম্মার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসণ্ডকালের লট্কানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লক্জায় স্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায়্ন পাক্রাপাকি প্রিয়্র করিয়াছিল। বনোয়ারির হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথার আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপ্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের ব্রক দ্রুদ্রু করিয়া কাপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তথনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই. সে নিজের ভাগাকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামাী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসদ্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সংশো রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারির পোর্বের প্রতি একট্ অশ্রুম্বাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামানা দাবি। তাহার যে নিষ্ঠ্র হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তর্ণী স্তীর কিন্বা কোনো দুঃখী কৈবর্তের স্থ্যন্থের কতট্কুই বা ম্লা!

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছ্তেই ব্রিক্তে পারিল না। সম্প্রিপ্রে এ বাড়ির বড়োবাব্ হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অন্চিত চিল্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নন্ট করা যে তাহার অকর্তবা, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যুক্ত স্কুপণ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দ্বংথই করিয়াছে। বংশী বৃদ্ধিমান; তাহার খাওরা হন্ধম হয় না এবং একট্ব হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধাঁর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যারটি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপ্তৃড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বিলল, "এ পাগলামি ছাড়া আর-কিছ্বই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাধা নাড়িয়া কহিল, "জান তো ঠাকুরপো, তোমার দাদা যথন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার বিদ খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কাঁ করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সপোই বখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির ব্বে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একট্খানি স্ফীলোক, অনতিস্ফ্ট চাঁপাফ্লটির মতো পেলব, ইহার হ্দরটিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে প্রেবের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ র্যাদ বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধ্কে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ্ব কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সতাই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এ দিকে জ্বেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন স্ক্রভাবে ফিরিয়া আসিল বেন সে জামাইষণ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অন্সানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধ্কে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হর না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধ্কে ত্লের মতো উংপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শ্রু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে প্পণ্টই জ্ঞানাইয়া দিল বে, যেমন করিয়া হউক মধ্কে উজ্জেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধ্র দেনা সে নিজে হইতে সমসত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপার না দেখিয়া সে নিজে গিয়া মাজিদেট্টকে জানাইয়া আসিল বে, নীলকণ্ঠ অনাায় করিয়া মধ্কে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই ব্ঝাইল, ষের্প কাল্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্দিন মনোহর তাহাকে তাগে করিবে। তাগ করিতে গোলে ষে-সব উংপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিল্ডু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়ল্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাং দেখা গেল, মধ্র ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে বে কোথার গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতানত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নালকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইরা দিয়াছে। প্রিলস তাহা জানে; এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নালকণ্ঠ কোশলে গ্রেক্সব রটাইরা দিল বে, মধ্বেক তাহার স্থা-প্রে-কন্যা-সমেত অমাবস্যা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া ম্তদেহগ্লি ছালার প্রিয়া মাঝগণার ভূবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নালকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রম্থা প্রের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাভিয়া গেল।

বনোরারি বাহা লইরা মাতিরা ছিল উপস্থিতমতো তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানর্পটি বৌবনারশ্ভের প্র হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হ্দরের লতাবিতালটিকে জড়াইরা জড়াইরা আছ্রম করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হ্দরবিহারিণী কিরণের গারে ঠিকমতো মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খংগংং করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমর ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেরসীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছ্তেই মানাইতেছে না।

হার রে, বসন্তের হাওয়া তব্ বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তব্ মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃণ্ড প্রেমের বেদনা শ্না হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্কের মাপের বাঁধা বরান্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত বাবন্ধায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহায়া অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমায় ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসট্কু লইয়। বাঁচে না, তাহায়া ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শান্ততে খাদ্য-আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষ্মা লইয়া জান্ময়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌর্ষের শ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎস্ক, কিন্তু যে দিকেই সেছ্টিতে চায় সেই দিকেই হালদারগোল্ডীর পাকা ভিত্ত নিড়তে গেলেই তাহার মাধা ইনিকয়া যায়।

দিন আবার প্রের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছ্ব পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্তঃপ্রের সে আহার করিতে যায়, আহারের পর পরীর সপেগ যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধ্কৈবত'কে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়ছে তাহার মূল কারণ মধ্। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধ্র কথা অতানত তীর হইয়া কিবণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধ্র যে হাড়ে হাড়ে বঙ্জাতি, সে যে শারতানের অগ্রগণা, এবং মধ্কে দয়া করাটা যে নিতানতই একটা ঠকা, এ কথা বারবার বিস্তারিত করিয়াও কিছ্তে তাহার প্রান্ত হয় না। বনোয়ারি প্রথম দ্ই-একনিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া ত্রিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমান্ত প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পর্ণতা অন্তব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটোবউ, বংশীর প্রতী গতিণী। সমসত পরিবার আশার উৎফ্লে হইরা উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ব্রুটি হইরাছিল, এতদিন পরে তাহা প্রণের সম্ভাবনা দেখা বাইতেছে; এখন ষণ্ঠীর কুপার কন্যা না হইরা প্র হইলে রক্ষা।

প্রেই জন্মিল। ছোটোবাব্ কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক্ পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পাড়ল। কিরপ তো তাহাকে এক মৃহুত্ কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধ্কৈবতের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোরান্ত্রির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। বাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার,

তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং কর্ণা। সকল মান্বেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছ্ দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবির্ম্থ, নহিলে বনোয়ারি বে কেমন করিয়া পাথি শিকার করিতে পারে বোঝা বায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশ্র উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহ্রলার হইতে অতৃশ্ত হইরা আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একট্র ঈর্বার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিণ্ডু সেটাকে দ্র করিয়া দিতে তাহার বিলন্দ্র নাই। এই শিশ্টিকে বনোয়ারি খ্রই ভালোবাসিতে পারিত, কিণ্ডু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্থাীর সঞ্চো বনোয়ারির মিলনে বিদ্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পন্টই ব্রিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা-কিছ্ পাইয়াছে যাহা তাহার হ্দয়কে সতাসতাই প্র্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্থাইয়াছে যাহা তাহার হ্দয়কে সতাসতাই প্র্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্থাই হ্দয়হর্মোর একজন ভাড়াটে; যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপ্র্নিত ছিল ততদিন সম্যত বাড়িটা সে ভাগে করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গ্রুদ্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোপের ঘরটি মাত দখল করিতে অধিকারী। কিরণ সন্মহে যে কতদ্র তন্ময় হইতে পারে, তাহার আয়্বিসজনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যথন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হ্দয়কে আমি তা জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শুধ্ তাই নয়, এই ছেলেটির স্ত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি অপেন হইরা উঠিয়াছে। তাহার সমসত মন্দ্রণা আলোচনা বংশীর সপ্গেই ভালো করিয়া জ্বমে। সেই স্ক্রেব্নিথ স্ক্রেশরীর রসরক্তানি ক্ষীণজীবী ভীর্ মান্বেটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বিলয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিযাছে: কিন্তু আজ সে যথন বারবার দেখিল, মান্ব হিসাবে ভাহার দ্বীর কাছে বংশীর ম্লা বেশি, তথন নিজের ভাগা এবং বিশ্বসংসারেব প্রতি তাহার মন প্রসয় হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জনুরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশুক্তা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোরারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কটা উংপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশ্বয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্র্যোত হইয়া উল্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া ভাহার সমস্ত প্রাণের যন্ত্র দিয়া শিশ্বিটকে মান্ব করিতে সে কৃতসংকলপ হইল। কিন্তু, এই শিশ্ব সম্বন্ধে কিরণ ভাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি ভাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক ভাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক ভাহার উল্টা। ভাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী ভাহা আর-সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজনাই ভাহার স্বামী ভাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভর, পাছে বনোরারির

বিশ্বেষদ্খিত ছেলেটির অমশ্যাল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সদতান-সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশ্বটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইর্পে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইরা উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতার সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভাগরে আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ্ঞ-মাদ্বিলতে তাহার সর্বাধ্য আচ্ছ্রম, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সপ্পে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চাঁড়বার চাব্ক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাব্'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাব্ক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাই সাই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িস্ম্ম লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছা্টিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দ্ক লইয়া তাহার সপ্পে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছা্টিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু. এই-সকল নিষিম্ম আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অন্বাগ। এইজনা সকল-প্রকার বিঘা-সত্তে জাঠামশায়ের সপ্পে তাহার খবে ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাং এই পবিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের দ্বার মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যথন কর্তার জনা বিবাহের পরামশ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগনের প্রেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তথন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর প্রেই মনোহর বিশেষ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমপণি ক্রিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বান্ধ হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিরাছেন। বনোরারি যাবদ্জাঁবন দুই শত টাকা করিয়া মাসোহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্জিকুটের; তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে, হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের বাবদ্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি ব্রিকলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পার না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নন্ট করিয়া দেন, এ সম্বশ্ধে এ বাড়িতে কাহারও দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরাশ্দমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইর্পে বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঞ্জে কলিকাতায়।"

"ওমা! সে কী কথা। এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুলা। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওরা হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন।"

হার হার, ভাহার স্বামীর হ্দর কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্যা করিতে ভাহার মন ওঠে! ভাহার শ্বশ্বে যে উইলটি লিখিরাছে কিরণ মনে মনে ভাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চর বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে বদি বিষর পাড়ত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদ্ মধ্য, যত কৈবর্ত এবং আগ্রেরির দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছ্ম আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অক্লে ভাসিত। শ্বশ্রের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্জর যাহাতে নদ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অনতঃপ্রের আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিন্ট্ করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দর্ক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিতাব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অনতঃপ্রের গতিবিধি আছে, স্ত্রাং কিরণ তাহাকে লন্জা করে না। কিরণ শ্বশ্রের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অপ্র্যু মৃছিবার অবকাশে বালপরুম্থকণ্ঠ বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস ব্রাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগঞ্জনৈ গঞ্জিয়া উঠিয়া নীলক-ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া বাও।"

নীলকণ্ঠ নম্ম হইয়া কহিল, "বড়োবাব্, আমার তো কোনো দোষ নাই। কঠার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত ব্ঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্ত সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো! হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লক্ষা কিসের। আর. জিনিসপত্ত মানুষের সংশ্যে যাইবে না কি। আজু না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিশিষতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দৃশ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বালবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মৃহতেই বাড়িঘর সমসত ফেলিয়া বাহির হইয়া ধাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জনলা বে থামিতে চার না। সে চলিয়া ধাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কন্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো-একটা গ্রুতর অনিন্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শাত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেইই নাই। সকলেই অন্তঃ-প্রের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রিট থাকিয়া ষায়। নীলকপ্রের হংশ ছিল না ষে, কর্তার বারা খ্লিয়া উইল বাহির করিবার পরে বারায় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বারায় তাড়াবাঁধা ম্লাবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগ্লির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগর্নালর বিবরণ কিছ্ই জানে না, কিন্তু এগ্রাল বে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকন্দমার পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগর্নাল লইরা সে নিজের একটা র্মালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চীপাতলার বাধানো চাতালে বাসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। পর্রাদন প্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভিগ্গ অত্যন্ত বিনম্প, কিন্তু তাহার ঝুখের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জর্বলিয়া গোল। তাহার মনে হইল, নমুতার ম্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে বাগ্য করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, "কর্তার শ্রাম্থ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাম্থাধিকারী।"

'মৃদ্ত অধিকার! শ্রান্থের অধিকার! সংসারে কেবল ঐট্বকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কান্ডেরই না।' বনোয়ারি গঞ্জিয়া উঠিল, "যাও যাও! আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমসত চাকরবাকর এই অপ্রশিষত, এই পরিতান্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মান্য বাড়ির অথচ বাড়ির নহে, তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষ্বত্ত নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপ্রের বাঁড়্জো জমিদারের। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছাবখার হইষা বাক।'

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপবের তলা হইতে তাহার স্মধ্র বালককাঠে চীংকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে ষাইতেছ, আমিও তোমার সংশে বাহিরে ষাইব।"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। 'আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। ষাবে যাবে, সব ছার্থার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যক্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শ্রনিতে পাইল। অদ্রে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগ্রন লাগিয়াছে: বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের ভাড়া সে চাঁপাতলার রাখিয়া আগ্রনের কাছে ছ্রিটল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগন্তের তাড়া নাই। মৃহ্তের মধ্যে হ্দরে শেল বি'ধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জন্তিরা ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা প্নের্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেঘারে কড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বান্ধ কথ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বান্ধের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না বলিয়া একেবারে সেই বারটো খ্লিরা তাহার মধ্যে কাগজ ঘটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বার উপড়ে করিরা ঝাড়িরা কিছ্ই মিলিল না।

রুশপ্রার কণ্ঠে বনোরারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলার গিরাছিলে?" নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, গিরাছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি বচ্চত হইরা ছটিতেছেন, কাঁ হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইরাছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার রুমালে-বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইরাছ। নীলকণ্ঠ নিতাশত ভালোমানুবের মতো কহিল, "আজা, না।"

বনোরারি। মিখ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইর। দাও।

বনোরারি মিখ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইরাছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জ্বোর নাই জানিরা সে মনে মনে অসাবধান মৃঢ় আপনাকেই যেন ছিল্ল ছিল্ল করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইর্প পাগলামি করিরা সে চাঁপাতলার আবার খেঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিরা সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'বে করিরা হউক এ কাগজ-গ্লা প্নেরার উত্থার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিরা উত্থার করিবে তাহা চিত্তা করিবার সামর্থা তাহার ছিল না, কেবল ক্রুখ বালকের মতো বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, উত্থার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রাম্তদেহে সে গাছতলার বিসল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সংগ এবং সংসারের সংশে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্প্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, ফেন্ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসার।

এইর্প মনে মনে ছট্ফট্ করিতে করিতে নিরতিশর ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িরা কখন সে ঘ্মাইরা পড়িরাছে। বখন জাগিরা উঠিল তখন হঠাৎ ব্রিতে পারিল না কোধার সে আছে। ভালো করিরা সঞ্জাগ হইরা উঠিয়া বসিরা দেখে, ভাহার শিররের কাছে হরিদাস বসিরা। বনোরারিকে জাগিতে দেখিরা হরিদাস বলিরা উঠিল, "জাঠামশার, তোমার কী হারাইরাছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইরা গেল। হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার বাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিরাই বলিল: সে জানে, তাহার কিছ্ই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির ব্যালে-যোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন র্যালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল: সেই ছবি তাহার জ্যাটা তাহাকে অন্সেকবার দেখাইরাছে। এই র্যালটার প্রতি হরিদাসের বিশেব লোভ। সেইজনাই অন্দিদাহের গোলমালে স্কৃত্যেরা বখন বাহিরে ছ্টিরাছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিরা হরিদাস চাপাতলার ছ্র হইতে এই র্যালটা দেখিরাই চিনিতে পারিরাছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি ব্কের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বিসয়া রহিল; কিছ্কণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন প্রে সে তাহার এক ন্তন-কেনা কুকুরকে শারেস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারন্বার চাব্ক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাব্ক হারাইয়া গিয়াছিল, কোখাও সে খ্লিয়া পাইতেছিল না। যখন চাব্কের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বিসয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোখা হইতে চাব্কটা ম্থে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাব্ক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল ম্ছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল্।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ র্মালটা চাই, জাঠামশার।" বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তংক্ষণাং অন্তঃপ্রে চলিয়া গেল।
শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রোদ্রে-দেওয়া কন্বলখানি বারাদা ইইতে
তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে
দেখিয়া সে উদ্বিশন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও। উহাকে
ভূমি ফোলয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মূথের দিকে স্থির দৃণ্টি রাখিরা কহিল, "আমাকে আর ভর করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁখ হইতে নামাইয়া হারদাসকে কিরপের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগঞ্জার্নি লইয়া কিরপের হাতে দিয়া কহিল, "এগ্রাল হরিদাসেব বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কোখা হইতে পাইলে!"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে ব্কে টানিরা কহিল, "এই নে বাবা, তাের জ্যাঠামশারের বে ম্ল্যেবান সম্পত্তিটির প্রতি তাের লােভ পড়িরাছে, এই নে।"

বলিরা রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরপের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তদবী এখন তো তদবী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে সাই। এতদিনে হালদারগোদতীর বড়োবউরের উপবৃত্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমর্শতকের কবিতাগ্লাও বনোয়ারির অনা সমস্ত সম্পত্তির সংগা বিসন্ধান দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোরারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত চিঠি লিখিয়া গেছে বে. সে চাকরি খঞ্জিতে বাহির হইল।

বাপের প্রাম্থ পর্যন্ত সে অপেকা করিল না! দেলস্ম্থ লোক তাই লইয়া ভাহাকে বিক্ থিকা করিতে লাগিল।

## হৈমন্তী

কন্যার বাপ সব্দ্র করিতে পারিতেন, কিম্তু বরের বাপ সব্দ্র করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিম্তু আর কিছ্দিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া বাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিম্তু পপের টাকার আপেক্ষিক গ্রেম্ম এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্ছিৎ উপরে আছে, সেইজনাই তাড়া।

আমি ছিলাম বর, স্তরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত বাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ. এ. পাস করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ, ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে মান্য একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মান্যের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয় স্মা সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইর্প হইরা উঠে। অবস্থা যেমান ও বয়স যতই হউক, স্মার অভাব ঘটিবামান্ত তাহা প্রেপ করিয়া লইতে তাহার কোনো ম্বিথা থাকে না। যত ম্বিথা ও দ্বিদ্দল্তা সে দেখি আমাদের নবীন ছান্তদের। বিবাহের পোনঃপ্রানক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশাবাদে প্নঃপ্রাঃ কাচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাচা চুল ভাবনার এক রাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সতা বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরণ্ড বিবাহের কথার আমার মনের মধ্যে ষেন দক্ষিনে হাওরা দিতে লাগিল। কৌত্হলী কম্পনার কিশলরগালির মধ্যে একটা ষেন কানাকানি পড়িরা গেল। বাহাকে বার্কের ফ্রেণ্ডালান্শনের নোট পাঁচ-সাত থাতা ম্থম্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোবের। আমার এ লেখা বদি টেক্স্ট্ব্ক-কমিটির অন্মোদিত হইবার কোনো আশক্ষা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটি গলপ বে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম! এমন স্বে আমার লেখা শ্রু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কর বংসরের বেদনার বে মেঘ কালো হইরা জমিযা উঠিয়ছে. তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিশ্লশ্য করিরা দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলার শিশ্বপাঠা বই লিখিতে, কারণ, সংস্কৃত মুন্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই—আর, না পারিলাম কারা রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাবা আমার জীবনের মধ্যে এমন প্রিণত হইরা উঠে নাই বাহাতে নিজের অন্তর্রকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজনাই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শমশানচারী সম্যাসীটা অটুহাসো আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিরাছে। না করিরা করিবে কী। জাহার বে অল্ক্ শ্কোইরা গেছে। জাতের ধররেটাই তো জৈতের অল্ক্শ্না রোদন।

আমার সঞ্চো বাহার বিবাহ হইরাছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, প্রিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইরা প্রস্কতিজ্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশব্দা নাই। বে তামশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হ্রেরপট। কোনো কালে সে পট এবং সে নাম বিলুক্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেথানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখার তাহার ধেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কালাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলার আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেরে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অখচ, আমার পিতা বে গোরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী, দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাহার আম্পা ছিল না; তিনি ক্ষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে, খ্রিলয়া পাওয়া দায়, কারণ, ইনিও ক্ষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভরেরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল ম্বাভাবিক নহে। তব্ও বড়ো বরসের মেয়ের সপে বাবা বে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অন্কটাও বড়ো। দিশির আমার ম্বশ্রেরের একমাত মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কনাার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ প্রেণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশ্রের বিশেষ কোনো-একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বংসর-অশ্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশ্রের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আঙ্কল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বরস যথাসমরে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বরসের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দের নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বংসরে পা দিয়াছি, আমার বরস উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বরসটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইরা তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মর্ক, কিস্তু আমি বলিতেছি, সে বরসটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমান্ত কম ভালো নয়।

বিবাহের অর্ণোদর হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মৃখন্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বিলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো— একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো-একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, স্তরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁথিয়া, খোঁপার জরি জড়াইয়া, সাহা বা মাল্লক কোম্পানির জবরজঙ জ্যাকেট পরাইয়া, বরপক্ষের চোখ ভূলাইবার জন্য জালিয়াতির চেন্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী বে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। বেমন-তেমন একখানি চৌকিতে বসিরা, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরও কোলানো, পাশে একটা টিপাইরের উপরে ফ্লদানিতে ফ্লের তোড়া। আর, গার্মিকচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়িটর নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জবিনের মধ্যে জাগিরা উঠিল। সেই কালো দুটি চোথ আমার সমস্ত ভাবনার মারখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হাদয়কে আপন পামাসন করিয়া লাইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দ্টা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইরা বার,
শ্বশ্বের ছ্টি আর মেলে না। ও দিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস
জ্বিড়য়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের
দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ড করিতেছে। শ্বশ্বের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ
হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক প্র্বালগনটাতে আসিরা বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মৃহ্তটি আমি আমার সমসত চৈতন্য দিরা স্পর্শ করিরাছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্।

বিবাহসভার চারি দিকে হটুগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।'

কাহাকে পাইলাম। এ বে দ্বাভ, এ বে মানবী, ইহার রহস্যের কি অল্ড আছে।
আমার শ্বশ্রের নাম গোরীশংকর। বে হিমালরে বাস করিতেন সেই হিমালরের
তিনি বেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীবের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শ্দ্র হইরা ছিল।
আর, তাঁহার হ্দরের ভিতরটিতে স্নেহের বে-একটি প্রপ্রবণ ছিল তাহার সম্থান
বাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাডিতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্র ফিরিবার প্রে আমার শ্বশ্র আমাকে ভাকিরা বলিলেন, "বাবা, আমার মেরেটিকে আমি সতেরো বছর ধরিরা জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তব্ তোমার হাতেই ও রহিল। বে ধন দিলাম, তাহার ম্ল্যু বেন ব্রিতে পার, ইহার বেশি আশীবাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেরেটি বেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেমনি বাপ মা উভরকেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশ্রমশার মেরের কাছে বিদার লইবার বেলা হাসিলেন; বলিলেন, "ব্ডি, চলিলাম। তোর একখানি মান্ন এই বাপ, আজ হইতে ইহার বাদি কিছু খোওরা বার বা চুরি বার বা নন্ট হর আমি তাহার জন্য দারী নই।"

মেরে বলিল, "তাই বই-কি। কোধাও একট্ব বদি লোকসান হর ডোমাকে ভার ক্ষতিপ্রেণ করিতে হইবে।" অবশেষে নিত্য তাঁহার ষে-সব বিষয়ে বিদ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতক' করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার ম্বশ্রের বংশেউ সংবম ছিল না—গ্রুটিকয়েক অপথা ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসদ্ধি— বাপকে সে-সমস্ত প্রলোভন হইতে ষধাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেরের এক কাজ ছিল। তাই আজ সেবাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখে।— রাখবে?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পর বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেরের অল্রান বিদারব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌত্হলী অল্ডঃ-প্রিকার দল দেখিল ও শ্নিল। অবাক কাণ্ড! খোটার দেশে থাকিরা খোটা হইরা গেছে! মারামমতা একবারে নাই!

আমার শ্বশন্রের বন্ধন্ন বনমালীবাবনুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিরাছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশন্রেকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়। এইখানেই জ্বীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

সব-শেষে আমাকে নিভ্তে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে ব**লিলেন,** "আমার মের্য়েটর বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজনা বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।"

প্রশ্ন শ্রনিরা কিছ্ম আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো-একটা দিক হইতে অর্থ-সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

বেন ঘ্র দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একলো টাকার নোট গইজিরা দিরাই আমার শ্বশ্র দ্রত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রশাম লইবার জনা সব্র করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি দতশ্ব হইরা বসিরা ভাবিতে লাগিলাম। মনে ব্রিলাম, ই'হারা অন্য জাতের মানুব।

কথ্যদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্দ্র পড়ার সপো সপোই স্থাটিকে একেবারে এক প্রাসে গলাধংকরণ করা হয়। পাকষদ্রে পোছিয়া কিছ্মুক্সল বাদে এই পদার্ঘটির নানা গ্রাগ্র্যণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভান্তরিক উদ্বেশ উপস্থিত হইরাও থাকে, কিন্তু রাস্তাট্রক্তে কোথাও কিছ্মান্ত বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই ব্রিরাছিলাম, দানের মন্দ্রে স্থাকে বেট্রু পাওয়া বার তাহাতে

সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া বার। আমার সন্দেহ হর, অধিকাংশ লোকে দ্বীকে বিবাহমার করে, পার না, এবং জানেও না বে পার নাই; তাহাদের দ্বীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে বে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নর, তাহাতে এটা তাহার পরিচরও নহে। সে স্বেরি মতো ধ্ব; সে ক্ষর্জাবিনী উবার বিদারের অন্ত্রিক্দ্রটি নর। কী হইবে গোপনে রাখিরা। তাহার আসল নাম হৈমণ্ডী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেরেটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আর্ফিরা পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিরা উঠে নাই। ঠিক বেন শৈলচ্ডার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলক শ্বস্ত সে, কী নিবিভূ পবিচ।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল বে, লেখাপড়া-জ্বানা বড়ো মেরে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অলপ দিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সপে বইরের দোকানের রাস্তার কোনো জারগার কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একট্ব রঙ ধরিল, চোখে একট্ব ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎস্ক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যান্থ্যে যে তাঁহার কত টাকা জ্ঞামিল সে সন্দর্শেধ জনপ্রতি নানা প্রকার অন্ধ্যপাত করিরাছে, কিন্তু কোনো অন্ধ্যটেই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইরাছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল হৈমর আদরও তেমান বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপশ্যতি শিথিরা লইবার জন্য সে বাগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত লেহে কিছ্তেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঞ্জে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিরাছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ত্তিকতে দিতেন না তব্ তাহার জ্ঞাত সন্বন্ধে প্রশাস্ত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শ্রনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাং একদিন বাবার মৃখ ছোর অম্থকার দেখা গোল। ব্যাপারখানা এই— আমার বিবাহে আমারা ম্বশ্র পানেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গছনা দিরাছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধ্র কাছে খবর পাইরাছেন, ইহার মধ্যে পানেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইরাছে, তাহার স্কেও নিভান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গ্রেব ভো একেবারেই ফাঁকি।

বদিও আমার শ্বশ্রের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঞ্চো তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হর নাই, তব্ বাবা ছানি না কোন্ ব্রিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইছাপ্র্বক প্রবন্ধনা করিয়াছেন। ভার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশ্রে রাজার প্রধানমন্দ্রী-গোছের একটা-কিছ্। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বালিলেন, অর্থাৎ ইম্কুলের হেড্মাস্টার— সংসারে ভদ্র পদ বতগরলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশ্রে আজ বাদে কাল বখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্দ্রী হইব।

এমন সমর রাস-উপলক্ষে দেশের কুট্নবরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিরা জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিরা তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইরা উঠিল। দ্র সম্পর্কের কোনো-এক দিদিমা বিশ্বরা উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বরসে আমাকেও হার মানাইল!"

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বালিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপ্র বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"

আমার মা খ্ব জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কী কথা। বউমার বরস সবে এগারো বই তো নর, এই আসছে ফাল্সনে বারোর পা দেবে। খোট্রার দেশে ভালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ুন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক নিশ্চরই তোমাদের কাছে বরস ভাঁড়াইরাছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুম্পি দেখিলাম।"

কথাটা সতা। কিল্কু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেরের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কৃষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।"

এই লইরা ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সমরে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা **জিজ্ঞাস**। করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।"

মা তাহাকে চোথ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ ব্যবিল না; **বলিল**, "সতেরো।"

भा वाञ्छ श्रेता विनाता छेठितनन, "छूभि स्नातना ना।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বরস সভেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধ্রে নিব্লিখতার রাগিরা উঠিরা মা বলিলেন, "ভূমি তো সব জান! তোমার বাবা বে বলিলেন, তোমার বরস এগারো।"

देश प्रशिक्त किंदन, "वावा वीनवाद्यत ? कथता ना।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন. আর মেয়ে বলে 'কখনো না'!" এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইশারার মানে ব্রিকা; স্বর আরও দৃঢ় করিয়া বাঁলল, শ্বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা চড়াইরা বলিলেন, "তুই আমাকে মিধ্যাবাদী বলিতে চাস?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিখ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইরা ছড়াইরা চারি দিকে লেপিরা গেল। মা রাগ করিরা বাবার কাছে তাঁহার বধ্রে মৃত্যুত এবং ততোধিক একগারৈরিমর কথা বিলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বিলিলেন, "আইবড় মেরের বরস সতেরো, এটা কি খুব একটা গোরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

হার রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধ্মাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজধাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ বদি বরস জিল্ঞাসা করে কী বলিব।" বাবা বলিলেন, "মিখ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিরো, 'আমি স্থানি না— আমার শাশ্যভি জানেন'।"

কেমন করিয়া মিখ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শ্রনিয়া হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল বে বাবা ব্রিলেন, তাহার সদ্পদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাধা হেণ্ট হইরা গেল। সেদিন দেখিলাম, শরংপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোথের সেই সরল উদাস দৃষ্টি একটা কী সংশরে স্লান হইরা গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিরা আনিরাছিলাম। বইখানি সে হাতে করিরা লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিরা দিল, একবার খ্লিরা দেখিল না।

আমি তাহার হাতথানি তুলিরা ধরিরা বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিরো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না। আমি বে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছু না বলিয়া একট্খানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা বাহাকে দিয়াছেন ভাষার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অন্গ্রহকে স্থারী করিবার জন্য ন্তন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে প্জার্চনা চলিতেছে। এ-পর্যন্ত সে-সমুস্ত ক্লিয়াকর্মে বাড়ির বধ্কে ডাক পড়ে নাই। ন্তন বধ্র প্রতি একদিন প্জা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।"

ইহাতে কাহারও মাধার আকাশ ভাঙিরা পড়িবার কথা নর. কারণ সকলেরই জানা ছিল মাড়হান প্রবাসে কন্যা মান্ব। কিন্তু, কেবলমার হৈমকে লন্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিরা বিলল, "ওমা, এ কী কাণ্ড! এ কোন্নাস্তিকের ঘরেব মেরে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষে হৈমর বাপের উন্দেশে বাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। বখন হইতে কট, কথার হাওরা দিরাছে হৈম একেবারে চুপ করিরা সমস্ত সহা করিরাছে। এক দিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বজ়ো বড়ো দ্ই চোখ ভাসাইরা দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিরা দাঁড়াইরা বলিল, "আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে কবি বলে?"

ক্ষমি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িরা গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত 'ডোমার ক্ষমিবাবা'—এই মেরেটির সকলের চেরে দরদের জারগাটি যে কোথার তাহা আমাদের সংসার ব্রিমরা লইরাছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশ্র ব্রাহারও নন, খ্স্টানও নন, হয়তো বা নাস্ভিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিস্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি আনেক পড়াইয়াছেন-শ্রনাইয়াছেন, কিস্তু কোনো দিনের জন্য দেবতা সম্বশ্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাব্ এ লইয়া তাহাকে একবার প্রশন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ষাহা ব্রি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপ্রে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইরাছিল। সংসার-ষাদ্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শ্নিতে পাইতাম। এক দিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শ্নি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে ষত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত।
চিঠিগ্রিল ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে ষত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে
দেখাইত। বাপের সঞ্চো তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঞ্চো ভাগ করিয়া না লইলে
তাহার দাম্পত্য যে প্র্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশ্রবাড়ি সম্বন্ধে
কোনো নালিশের ইশারাট্রকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর
কাছে শ্রিনয়াছি, শ্বশ্রবাড়ির কথা কী লেখে জ্বানিবার জনা মাঝে মাঝে তাহার
চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন বে শাশ্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভপের দ্বংখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বালতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জনা। বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই।" এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষ্বু হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেকে যাইবার সময় আমি পোশ্ট্ করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

আমি লুক্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপ্র মাধা খাওরা হইল। বি. এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।"

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ বে তাহার বরস সতেরো; তাহার দোষ বে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ বে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদরের রশ্বে রশ্বে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অকম্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিশ্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসন্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগ্রিল পড়ার

প্রয়োজন তাহা হৈমর সপো একরে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্বোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যকে বাহিরের ঘরে বাঁসরা মাটিনোর চরিত্রতান্ত বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্য-পথগালা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সমর বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্বেধ আছিনার উত্তর দিকে অন্তঃপ্রে উঠিবার একটা সিছি। তাহারই গারে গারে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওরা এক-একটা জানলা। দেখি, তাহারই একটি জানলার হৈম চুপ করিরা বসিরা পশ্চিমের দিকে চাহিরা। সে দিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আছ্রা।

আমার বৃক্তে ধক্ করিয়া একটা ধারা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছি'ড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার র্পটি আমি এতিদিন এমন স্পন্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছ্ না, আমি কেবল তাহার বাসবার ভণ্গীট্যকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িরা আছে, মাধাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁথের উপর দিরা ব্বের উপর ক্লিরা পড়িরাছে। আমার ব্বকের ভিতরটা হাত্য করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানার কানার ভরিরাছে বে, আমি কোধাও কোনো শ্ন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাং আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহরুর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা প্রেণ করিব।

আমাকে তো কিছ্ই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছ্। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতথানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বিসয়া: সে শয়ন আমিও তাহার সংশা ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দ্বংখে হৈমর সংশা আমার যোগছল, তাহাতে আমাদিগকে প্রক করে নাই। কিল্তু, এই গিরিনন্দিনী সভেরোবংসর-কাল অল্ডরে বাহিরে কত বড়ো একটা ম্বির মধ্যে মান্য হইয়াছে। কী নির্মাল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ক্ষম্ব শ্রে ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইডে হৈম যে কির্প নির্মাতশয় ও নিন্ত্র-রুপে বিজ্ঞির হইয়াছে এতাদন তাহা আমি সম্পূর্ণ অন্তব্ব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সংশা আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মৃহ্তে মৃহ্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মৃছি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোধার? সেইজনাই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিরা নির্বাক্ আকাশের সপো তাহার নির্বাক্ মনের কথা হর: এবং এক-একদিন রাদ্রে হঠাং জাগিয়া উঠিয়া দেখি সে বিছানায় নাই, হাতের উপর মাখা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মৃখ তুলিয়া ছাতে শৃইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশ্বকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অল্ড ছিল না, কথনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লম্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বালিয়া বাসলাম, "বউরের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবাম্থি। মনে লেশমান্ত সম্পেহ রহিল না যে, হৈমই এইর্প অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবতিতি করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অলতঃপূরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি বউমা, তোমার অস্থটা কিসের।"

হৈম বলিল, "অসুখ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শ্বকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতি-দিনের অভ্যাসবশতই ব্বি নাই। একদিন বনমালীবাব্ তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "আাঁ, এ কী। হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অস্থে করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "ना।"

এই ঘটনার দিন-দশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাং আমার শ্বশ্র আসিরা উপস্থিত। হৈমর শ্রীরের কথাটা নিশ্চয় বন্মালীবাব, তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্র চাপিয়।
নিরাছিল। এবার মিলনের দিন বাপ ষেমনি তাহার চিব্ক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া
ধরিলেন অমনি হৈমর চোথের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে
পারিলেন না; জিজ্ঞাসা পর্যশত করিলেন না 'কেমন আছিস'। আমার শ্বশ্র তাহার
মেরের মুখে এমন-একটা কিছু দেখিয়াছিলেন বাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা বে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও বে শরীর ভালো দেখাইতেছে না!

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রড়ি, আমরা সঞ্চো বাবি?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশর্র যদি অত্যন্ত উদ্বিশন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢ্রিকয়াই ব্রিণতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সে দিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবিতাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশ্রের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন বে, যখন তাঁহার খ্লিশ মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অনাথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছ্ বলিতে পারি না, একবার তা হলে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওরার অর্থ কী আমার জানা ছিল। ব্ঝিলাম, কিছ্ হইবে না। কিছু হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অন্যার অপবাদ!

শ্বশর্রমশার প্ররং একজন ভালো ডান্তার আনিরা পরীক্ষা করাইলেন। ডান্তার বলিলেন, "রার্-পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শন্ত ব্যামো হইতে পারে।" বাবা হাসিরা কহিলেন, "হঠাৎ একটা শন্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবর একটা কথা।"

আমার শ্বশন্ন কহিলেন, "জানেন তো, উনি একজন প্রসিম্থ ভারার, উ'হার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ভারার দেখিরাছি। দক্ষিণার জােরে সকল পশ্চিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ভারারেরই কাছে সব রােগের সাটিফিকেট পাওরা যায়।"

এই কথাটা শ্নিরা আমার শ্বশ্র একেবারে শতব্ধ হইরা গেলেন। হৈম ব্রিকা, তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইরাছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইরা গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিরা বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া বাইব।"

বাব। গান্ধারা উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বংধ্রা কেহ কেহ আমাকে জিল্পাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্থাকৈ লইয়া জাের করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তাে হইত। গেলাম না কেন? কেন! যািদ লােকধর্মের কাছে সতাধর্মকে না ঠেলিব যাঁদ ঘরের কাছে ঘরের মান্বকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রজের মধ্যে বহুৰ্গের বে শিক্ষা ভাহা কী করিতে আছে। জান তােমরা? বেদিন অবােধ্যার লােকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও বে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গােরবের কথা ব্গে ব্গে বাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও বে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আ্যাই তাে সেদিন লােকরঞ্জনের জন্য স্থাপরিত্যাগের গ্লেবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিরাছ। ব্কের রঙ্ক দিয়া আমাকে বে একদিন শ্বিতীর সীতািবসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতার কন্যার আর-একবার বিদারের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দ্ইজনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভংশনা করিরা বলিল, "বাবা, আর বদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছ্টি করিরা এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের বদি আসি তবে সি**'ধকটি সংশ্যে করিরাই** আসিব।"

ইহার পরে হৈমর মুখে ভাহার চিরদিনের সেই স্নিম্ধ হাসিট্রকু আর এক দিনের জন্মও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শর্নিতেছি, মা পাত্রী সম্পান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অন্রোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ—থাক্, আর কাজ কী।

## বোষ্ট্ৰমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নর, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বশ্যে অনেক কথাই শ্রনিতে হয়; কপালস্কমে সেগ্রলি হিতকথা নর, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে বেখানটার ঘা পড়িতে থাকে সে জারগাটা বত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইরা যার। বে লোক গালি খাইরা মান্ব হর সে আপনার স্বভাবকে বেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে— আপনার চারি দিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে— সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্থিত।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্দ্ধনের খেজি করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতথানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দ্রে নিভ্তে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাস্থা হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো-একটা সিম্খান্তে আসিরা পেণছে নাই। তাহারা দেখিরাছে— আমি ভোগী নই, পল্লীর রক্তনীকে কলিকাতার কল্বে আবিল করি না; আবার যোগাঁও নই, কারণ দ্র হইতে আমার যেট্কু পরিচর পাওয়া ষায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে: আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘ্রির বটে কিন্তু কোথাও পেণিছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষই নাই; আমি যে গ্হী এমন কথা বলাও শন্তু, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠার না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিন্টিন্ত আছি।

অন্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজ্বন মান্ত্র আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছ্ন-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সপ্যে প্রথম দেখা হইল, তখন আবাঢ়মাসের বিকালবেলা। কারা শেষ হইরা গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে বেমন ভাবটা হর, সকালবেলাকার বৃত্তি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের প্রক্রের উচ্ পাড়িটার উপর দাঁড়াইরা আমি একটি নধর-শামেল গাভীর ঘাস খাওরা দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্লপ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িরাছিল দেখিরা ভাবিতেছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভাতা আপনার দেহটাকে প্রক্ করিয়া রাখিবার জন্য বে এত দজির দোকান বানাইরাছে, ইহার মতো এমন অপবার আর নাই।

এমন সমর হঠাৎ দেখি, একটি প্রোঢ়া স্টালোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইরা প্রধাম করিল। তাহার অচিলে কতকগ্যলি ঠোঙার মধ্যে করবী গশ্বরাজ এবং আরও দ্ই-চার রক্ষের ফ্লে ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিরা ভান্তর সপো জোড় হাত করিরা সে বলিল, "আমার ঠাকুরকে দিলাম।" বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এয়ুনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতাশ্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিরা প্রকাশ হইল বে, সেই-বে গাভীটি বিকালবেলাকার খুসর রৌদ্রে লেজ দিরা পিঠের মাছি ভাড়াইতে ভাড়াইতে নববর্বার রসকোমল খাসগঢ়িল বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শাশ্ত আনশেদ খাইরা বেড়াইতেছে তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপর্প হইরা দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিশ্তু আমার মন ভারতে ভরিরা উঠিল। আমি সহজ-আনশ্যমর জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ভাল লইরা সেই গাভীকে খাওরাইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সন্তুন্ট করিরা দিলাম।

ইহার পরবংসর বখন সেখানে গিরাছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল। সকালের রোদ্রটি প্রের জানলা দিরা আমার পিঠে আসিরা পড়িরাছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিরা লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিরা খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সপো দেখা করিতে চার। লোকটা কে জানি না; অন্যমন্ত্রক হইরা বলিলাম, "আছা, এইখানে নিরে আর।"

বোল্টমী পারের ধ্কা লইরা আমাকে প্রদাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার প্রেপরিচিত স্থালাকটি। সে স্করী কি না সেটা লক্ষণোচর হইবার বরস তাহার পার হইরা গেছে। দোহারা, সাধারণ স্থালাকের চেরে লন্বা; একটি নিরত-ভবিতে তাহার দরীরটি নয়, অথচ বিলন্ট নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেরে চোখে পড়ে তাহার দৃই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শব্ভিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদ্টি বেন কোন্ দ্রের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দ্বই চোখ দিরা আমাকে বেন ঠেলা দিরা সে বলিল, "এ আবার কী কান্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলার আনিরা হাজির করা কেন। তোমাকে গাছের তলার দেখিতাম, সে বে বেল ছিল।"

ব্রিকাম, গাছতলার এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিরাছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সদির উপক্রম হওরাতে করেকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিরা ছাদের উপরেই সম্থাকাশের সপ্যে মোকাবিলা করিরা থাকি: তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পার নাই।

একট্ৰুক্ৰ থামিরা সে বলিল, "গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"

আমি মৃশকিলে পড়িলাম। বিদ্যলাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিরা চুপ করিরা বাহা পাই তাহা লইরাই আমার কারবার। এই-বে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও ছইতেছে।"

বোল্টমী ভারি খুদি হইরা 'গৌর গৌর' বলিরা উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শুখ্ রসনা নর, তিনি যে স্বাঞ্গ দিরা কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ করিলেই সর্বাণ্য দিরা তীব্ধ সেই সর্বাণ্যের কথা হেশানা বার। তাই শ্বনিতেই শহর ছাড়িরা এখানে আসি।" বোষ্টমী কহিল, "সেটা আমি ব্ৰিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।"

বাইবার সময় সে আমার পারের ধ্লা লইতে গিরা, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণ বাগানের ঝাউগাছগুলার মাধার উপর দিয়া একেবারে দিক্সীমা পর্যণত মাঠ ধ্ ধ্ করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশবনে-দেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাং বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদ্রের গ্রামগ্রিলর কাজ সাবিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কি না জ্বানি না। একখানি শৃত্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগালের উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোদ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার ম্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই প্র দিকের গ্রামের সমৃথ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মতো এক সমরে কুরালাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরানাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেরাদা বিদার করিবার জনা লিখিবার টেবিলে আসিরা বিসরাছি। এমন সমর সিভিতে পারের শব্দের সপো একটা গানের স্ব শোনা গোল। বোদ্টমী গ্নৃগ্নৃ করিতে করিতে আসিরা আমাকে প্রণাম করিরা কিছ্ দ্রে মাটিতে বিসল। আমি লেখা হইতে মুখ ভূলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইরাছি।" আমি বলিলাম "সে কী কথা।"

সে কহিল, "কাল সম্প্যার সমর কথন তোমার খাওরা হর আমি সেই আশার দরজার বাহিরে বৃসিরা ছিলাম। খাওরা হইলে চাকর বখন পাত লইরা বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিম্তু আমি খাইরাছি।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত বাওরার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইরাছি না-খাইরাছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার বুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভার আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিশ্বরের লক্ষ্ম দেখিরা বেল্ডেমী বলিল, "যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম. "লোকে জানিলে তোমার উপর তো ভাদের ভট্তি থাকিবে না।" সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিরা বেড়াইরাছি। শ্নিরা উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।"

এবৈশ্বিমী বে সংসারে ছিল, উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটবুকু দ্বিনরাছি, তাহার মারের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেরেকে যে বহঁনুলোক ভব্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তহিরে ইচ্ছা, টোরে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সার দের না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কী করিয়া।"

উত্তরে শ্নিলাম, তাহার ভন্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছ্ জমি দিরাছে। তাহারই ফসলে সেও থার, পাঁচজনে থার, কিছুতে সে আর শেষ হর না। বালরা একট্ হাসিরা কহিল, "আমার তো সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িরা আসিরাছি, আবার পরের কাছে মাগিরা সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো।"

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিকাজীবিতার সমাজের কত অনিষ্ট তাহা ব্রুঝাইতাম। কিন্তু, এ জারগার আসিলে আমার পর্বাথপড়া বিদ্যার সমস্ত কাঁজ একেবারে মরিরা বার। বোশ্টমীর কাছে কোনো তর্ক ই আমার মুখ দিরা বাহির হইতে চাহিল না; আমি চুপ করিয়া রীহলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "না না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া খাওয়া অহাই অমৃত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি ব্ঝিলাম। প্রতিদিনই বিনি নিজে অন্ন জোগাইরা দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হর, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল, তাহার স্বামীর ধরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রুণ্যা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দের না, অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেরে বেশি করিয়া ভাগ বসার। গরিবরা ভান্ধ করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দৃষ্কৃতির কথা অনেক শ্নিরাছি, তাই বাললাম, "এই-সকল দ্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উচ্চু দরের উপদেশ অনেক শানিরাছি এবং অনাকে শানাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোণ্টমীর ইহাতে তাক্ লাগিল না। আমার মাণের দিকে ভাহার উল্জাল চক্দ্রিট রাখিরা সে বলিল, "তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সংগ করিলেও তাঁহারই পাজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হী।"

সে বলিল, "উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সপো আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো প্রভা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খ্রিজ্ঞা বেডাই।"

বলিরা সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই বে, শ্ব্যু মত লইরা কী হইবে, সত্য বে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী, এটা একটা কথা— কিন্তু বেখানে, আমি তাহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহ্নল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক বে, আমাকে উপলক্ষ করিয়া বোভমী বে ভব্তি করে আমি তাছা গ্রহণও করি না, ফিরাইরাও **पिटे** ना।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গাঁতা পড়িরা থাকি এবং বিশ্বান লোকদের ন্বারুম্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বে অনেক স্ক্রের ব্যাখ্যা শর্নারাছি। কেবল শর্নারা শর্নারাই বয়স বহিয়া যাইবার জ্যো হইল, কোথাও তো কিছ্ প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দ্ভির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্তহানা স্তালোকের দ্ই চক্ষ্র ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্ষ প্রণালা।

পর্যাদন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত । বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথাা খাটাইতেছেন কেন। যথনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!"

আমি বলিলাম, "ষে লোকটা কোনো কমেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইরা যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি বে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিরা সে অধৈর্য হইরা উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইরা দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিরা হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জ্বোড় করিয়া সে বলিল, "গোর, আজ ভোরে বিছানায় বেমনি উঠিয়া বিসরাছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কী ঠান্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাধায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খ্ব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।"

লিখিবার টেবিলের উপর ফ্লেদানিতে প্রিদিনের ফ্লেছিল। মালী আসির। সেগ্লি তুলিয়া লইয়া নৃতন ফুল সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্টমী বেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্? এ ফ্লগ্নিল হইয়া গেল? ডোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।"

এই বলিয়া ফ্লগন্লি অঞ্চলিতে লইয়া, কডক্ষণ মাথা নত করিয়া, একালত লনহে এক দ্দিতৈ দেখিতে লাগিল। কিছ্কেণ পরে ম্থ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখ না বলিয়াই এ ফ্ল তোমার কাছে মলিন হইয়া য়ায়। য়খন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘ্চিয়া ষাইবে।"

এই বলিয়া সে বহু বছে ফ্লগ্নিল আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাধার ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফ্রলদানিতে রাখিলেই যে ফ্লের আদর হর না, তাহা ব্রিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফ্রলগ্রিলকে যেন ইম্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেন্বের মতো প্রতিদিন আমি বেশ্বের উপর দাঁড় করাইরা রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি বোন্টমী আমার পারের কাছে আসিরা বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শ্নাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফ্লগ্রিল ঘরে ঘরে দিয়া আসিরাছি। আমার ভব্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, 'পার্গলি,

কাকে ভব্তি করিস তুই? বিশেবর লোকে বে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয় ?"

কেবল এক মৃহ্তের জন্য মনটা সংকুচিত হইরা গেল। কালীর ছিটা এত দ্বেও ছড়ার!

বোষ্টমী বলিল, "বেষ্ণী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফ্রারে নিবাইরা দিবে। কিম্তু, এ তো তেলের বাতি নর, এ বে আগনে! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দের কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিরা। জামি হয়তো একদিন লকেইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মানুষের মনে বিষ বে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওখা আমারই মনটাকে নির্বিশ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোণ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যাতে বা সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

সেইদিন সম্ধ্যার সময় অধ্ধকার ছাদের উপর সম্ধ্যাতারা উঠিরা আবার অস্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার প্রামী বড়ো সাদা মান্ব। কোনো কোনো লোকে মনে করিত, তাঁহার ব্রিকবার শান্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া ব্রিকতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একট্ ব্যাবসা করিতেন কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাঁহার লোভ অলপ। যেট্কু তাঁহার দরকার সেট্কু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি বা তাহা তিনি ব্রিক্তেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের প্রেই আমার দ্বদ্র মারা গিরাছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশ্রিড়র মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাধার উপরে কেহই ছিল না।

আমার প্রামী মাধার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লভ্জা হর, আমাকে ফেন তিনি ভর্তি করিতেন। তব্ আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেরে ব্রিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেরে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেরে ভব্তি করিতেন তাঁহার গ্রেন্টাকুরকে। শ্ব্যু ভব্তি নর, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যার না।

ग्रत्र्वेष्कृत जीत रुरात वर्रात किन् क्या की म्मन त्र जीत।

বলিতে বলিতে বোদ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দ্রবিহারী চক্ষ্দ্টিকে বহু দ্রে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্গুন্ ক্রিয়া গাহিল—

অর্ণকিরণখানি তর্ণ অমূতে ছানি কোন বিধি নির্মিল দেহা।

এই গ্রেন্ঠাকুরের সংগ্য বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই তাঁহাকে আপুন মনপ্রাণ সমুপুণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সংগীদের সংখ্য মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে বে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গ্রেঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গ্রেটাকুর যথন দেশে ফিরিলেন তথন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।
পানেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই
আমার সেই ছেলেটিকে আমি যর কবিতে শিখি নাই, পাড়ার সই-সাভাতিদের সংশ্যে
মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছ্টিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়।
এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পেশিছিয়াছে মা তখনো পিছাইরা পড়িয়া আছে, এমন বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে— আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে ধ্রীজয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে বন্ধ করিতে শিখি নাই বলিরা তাহার বাপ কণ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদ্য যে ছিল বোবা, আন্ধ পর্যাতত তাঁহার দৃঃথের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেরেমান্বের মতো তিনি ছেলের যক্ত করিতেন। রাত্র ছেলে কাঁদিলে আমার অলপ বরসের গভাঁর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুখ গরম করিয়া খাওরাইয়া কর্তাদন খোকাকে কোলে লইয়া খাম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। প্রজাপার্বপে জমিদারদের বাড়িতে বখন বাত্রা বা কখা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাভ জাগিতে পারি না, তুমি বাও, আমি এখানেই থাকি।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার বাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তব্ ছেলে আমাকেই সকলের চেরে বেশি ভালোবাসিত। সে বেন ব্রিড, স্বোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিরা চলিরা বাইব, তাই সে বখন আমার কাছে থাকিত তখনও তরে তরে থাকিত। সে আমাকে অলপ পাইরাছিল বলিরাই আমাকে পাইবার আকাশ্ফা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাছিত না।

আমি বখন নাহিবার জন্য খাটে বাইতাম তাহাকে সপ্যে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরম্ভ করিত। খাটে সন্পিনীদের সপ্যে আমার মিলনের জারগা, সেখানে ছেলেকে লইরা তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইরা বাইতে চাহিতাম না।

সেদিন প্রাবশ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিরা রাখিয়াছে। স্নানে বাইবার সময় খোকা কালা জ্বড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হে'সেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিরা আসি গে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর-কেহ ছিল না। সাঁপানীদের আসিবার অপেক্ষার আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীন কালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইরাছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাঁতার দিরা এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষার তখন ক্লে ক্লে। দিঘি বখন প্রায় অর্থেকটা পার হইরা গোছি এমন সময় পিছন হইতে ভাক শ্নিতে পাইলাম, "মা!" ফিরিয়া দেখি, খোকা ঘটের সি'ড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ভাকিতেছে। চীংকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস নে, আমি যাছি।" নিবেধ শ্নিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরও নামিতে লাগিল। ভরে আমার হাতে পারে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ ব্জিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিরা গোল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে ভূলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে 'মা' বলিয়া ভাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইরাছি, সেই-সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিরা আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিরা থাকিতে তাহাকে বরাবর বে ফেলিয়া চাঁলয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িরা ধরিয়া বহিল।

আমার স্বামীর বৃক্তে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অত্তর্বামীই জানেন। আমাকে বাদ গালি দিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি বখন একরকম পাগল হইরা আছি, এমন সময় গ্রেঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যথন ছেলেবরসে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গো একত্রে খেলাখ্লা করিরাছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবরসের বংশ্ বিদ্যালাভ করিরা ফিরিরা আসিলেন তখন তাঁহার 'পরে আমার স্বামীর ভড়ি একেবারে পরিপ্র্ণ হইরা উঠিল। কে বালবে খেলার সাখি, ই'হার সামনে তিনি বেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সান্ধনা করিবার জন্য তাঁহার গ্রেকে অন্রোধ করিলেন। গ্রেক্ আমারে শাস্ত্র শ্নাইতে লাগিলেন। শাস্তের কথার আমারে বিশেষ ফল হইরাছিল বালিরা মনে তো হর না। আমার কাছে সে-সব কথার বা-কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বালিরা। মানুবের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুবকে পান করাইয়া থাকেন; অমন সুধাপার তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুবের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গ্রের প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভব্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্ত মোচাকের ভিতরকার মধ্র মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনন্ধন সমস্তই এই ভব্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ভূবিয়া তবে সাক্ষনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গ্রের র্পেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘ্রু হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া ষাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙ্বলের মধ্যে আনন্দধর্নি বাজিত। রাহারণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হাদয়ের সব ক্র্যাটা মিটিত না।

তিনি বে জ্ঞানের সম্ভুদ্র, সে দিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একট্ব খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খ্লি করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গ্রেসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খাদি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরও বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গ্রের বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গ্রের কাছে বাম্থিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রুখা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বাম্থির জ্যোরে গ্রেকে খাদি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগা।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এর্মান করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চালতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। ভার পর এক দিনে একটি মুহুতের্ত সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্সন্নের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজ্ঞা কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গ্রুঠাকুরের সংশ্য দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্-একটা সংস্কৃত মন্ত আব্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজ্ঞা কাপড়ে তাঁর সপ্যে দেখা হওয়াতে লম্জায় একট্ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেন্টা করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দ্নিট রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ভালে ভালে রাজ্যের পাখি ভাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাটি ফ্ল ফ্বটিয়াছে, আমের ভালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাল-পাতাল পালল হইয়া আল্খাল্ হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছ্ জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢ্কিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না— সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্কিগ্রিল আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গরে, আহার করিতে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনদী নাই কেন।"

আমার স্বামী আমাকে খ্রিজয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ওগো, আমার সে প্রথিবী আর নাই, আমি সে স্বের্বর আলো আর খ্রিজয়া

পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইরা থাকে।

দিন কোথার কেমন করিরা কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সংশ্যে দেখা হইবে। তখন বে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন বেন তারার মতো ফ্টিরা উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আঘটা কথা শ্নিরা হঠাৎ ব্নিতে পারি, এই সাদা মান্বটি বাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে ব্নিতে পারেন।

সংসারের কান্ধ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেকা করেন। প্রায়ই তথন আমাদের গরের কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিনপ্রহর হইবে, খরে আসিরা দেখি, আমার স্বামী তখনো থাটে শোন নাই, নীচে শ্ইরা ঘ্মাইরা পড়িরাছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলার শ্ইয়া পড়িলাম। ঘ্মের ঘোরে একবার তিনি পা ছাড়িলেন, আমার ব্কের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁর শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ।

পর্যাদন ভোরে বংন তাঁর ঘ্ম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কঠি।লগাছটার মাধার উপর দিয়া আঁধারের এক ধারে অলপ একট্ব রঙ ধরিয়াছে : তখনো কাক ভাকে নাই।

অমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা ল্টাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মূখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর আমি সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বংন দেখিতেছেন। কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, "আমাব মাথার দিবা, তুমি অনা স্থাী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।"

স্বামী কহিলেন, "তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।" আমি বলিলাম, "গ্রেহ্ঠাকুর।"

ম্বামী হতবাশি হইয়া গোলেন, "গারুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।" আমি বলিলাম, "আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সংশা দেখা হইরাছিল। তথনি বলিলেন।"

স্বামীর কঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আদেশ কেন করিলেন।" আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনিই ব্ঝাইয়া দিবেন।"

স্বামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা বার, আমি সেই কথা গ্রেকে ব্রুথাইয়। বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গ্র্ ব্ঝিতে পারেন, কিল্ছু আমার মন ব্ঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।"

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ বখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন. "চলো-না, দল্লনে একবার তাঁর কাছেই যাই।" আমি হাত জ্বোড় করিরা বলিলাম, "তাঁর সংশ্যে আর আমার দেখা হইবে,না।" তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি এক রকম করিরা দেখিয়া লইলেন।

প্থিবীতে দ্বিট মান্ব আমাকে সব চেরে ভালোবাসিরাছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারারণ, তাই সে মিধ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িরা গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খ্রিক্তেছি, আর ফাঁকি নর।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

व्यायाए ১०२১

## স্ক্রীর পত্র

## শ্রীচরপক্মলেব,

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হরেছে, আজ পর্যস্ত তোমাকে চিঠি লিখি
নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি,
চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওরা বার নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে।
শামকের সপো খোলসের বে সম্বন্ধ কলকাতার সপো তোমার তাই, সে তোমার
দেহ-মনের সপো এটে গিরেছে। তাই তুমি আপিসে ছ্টির দরখাসত করলে না।
বিধাতার তাই অভিপ্রার ছিল; তিনি আমার ছ্টির দরখাসত মঞ্জার করেছেন।

আমি তোমাদের মেজেবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সম্দের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগং এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউরের চিঠি নর।

তোমাদের সপো আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া বধন সেই সম্ভাবনার কথা অরে কেউ জানত না, সেই শিশ্বেরসে আমি আর আমার ভাই একসপোই সামিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেচে উঠল্ম। পাড়ার সব মেরেরাই বলতে লাগল, "ম্ণাল মেরে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত।" চুরিবিদ্যাতে বম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে ব্রিক্সে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বর্সেছি।

বেদিন তোমাদের দ্রসম্পকের মামা তোমার বংধু নীরদকে নিরে কনে দেখতে এলেন তখন আমার বরস বারো। দ্রগমি পাড়াগাঁরে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলার শেরাল ডাকে। দেটালন থেকে সাত ক্রোল শ্যাক্রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাদ্তার পাল্কি করে তবে আমাদের গাঁরে পেছিনো বার। সেদিন তোমাদের কাঁ হররানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল নেশেরে রালা—সেই রালার প্রহসন আক্রও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউরের রূপের অভাব মেজোবউকে দিরে প্রেপ করবার জন্যে তোমার মারের একানত জিদ ছিল। নইলে এত কন্ট করে আমাদের সে গাঁরে তোমার যাবে কেন। বাংলাদেশে পিলে বকৃৎ অন্তর্গন্ত এবং ক'নের জ্বন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বৃক দ্র্দ্র করতে লাগল, মা দ্র্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁরের প্জারি কী দিরে সন্তুষ্ট করবে। মেরের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গ্মর তো মেরের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গ্লেও মেরেমান্বের সংকোচ কিছুতে খোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন-কি, সমস্ত পাড়ার এই আতব্দ আমার ব্বের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগে'য়ে মেয়েকে দ্ইজন পরীক্ষকের দ্ইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও ল্কোবার জায়গাছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠল্ম। আমার খাঁণ্গলি সবিস্তারে খাঁতয়ে দেখেও গিলিয় দল সকলে স্বাকার করলেন, মোটের উপরে আমি স্কুদরী বটে। সে কথা শানে আমার বড়ো জায়ের মা্খ গম্ভীর হয়ে গেল। কিম্তু, আমার রাপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রাপ্শিনসটাকে যদি কোনো সেকেলে পশ্ভিত গণ্গাম্তিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত; কিম্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনকে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রুপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুন্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে পদে পরেণ করতে হয়েছে। ঐ বুন্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকয়ার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সেটিকৈ আছে। মা আমার এই বুন্ধিটার জন্যে বিষম উদ্বিশ্ন ছিলেন, মেয়েমান্যের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুন্ধিকৈ মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তাব কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুন্ধির দরকাব বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জাঠা বলে দ্বেলা গাল দিয়েছ। কট্ কথাই হচ্ছে অক্ষমের সাম্বন্ধ সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমানের ঘরকরেব বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি ল্যকিষে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ বাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার ম্ছি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে বা-কিছ্ তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িরে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি: আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধর। পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সবচেরে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সি'ড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোর্ থাকে, সামনের উঠোনটাকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোলে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ : উপবাসী গোর্গ্লো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগ্লো চেটে চেটে চিবিরে চিবিরে খাব্লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগারৈর মেরে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নড়ন এল্ম সোদিন সেই দুটি গোর্ এবং তিনটি বাছ্রই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আন্ধারের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নড়ন বউ ছিল্ম নিজেনা খেরে লাকিরে ওদের খাওয়াড়ুম; বখন বড়ো হল্ম তখন গোর্র প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাটার সম্প্রীরেরা আমার গোল সম্বন্ধে সন্দেহ

প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেরেটি জন্ম নিরেই মারা গেল। আমাকেও সে সপো বাবার সমর ভাক দিরেছিল। সে বাদ বেণ্চে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে বা-কিছ্ বড়ো, বা-কিছ্ সত্য, সমন্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হরে বসতুম। মা বে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিন্ব-সংসারের। মা হবার দ্বঃখট্বকু পেল্ম, কিন্তু মা হবার ম্কিট্বকু পেল্ম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডান্ডার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরম্ভ হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে ভোমাদের একট্বর্থানি বাগান আছে। ঘরে সাজসন্জা-আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ; সে দিকে কোনো লন্জা নেই, শ্রী নেই. সন্জা নেই। সে দিকে আলো মিট্মিট্ করে জনলে; হাওরা চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেরালের এবং মেজের সমস্ত কলন্দ অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডান্ডার একটা ভূল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা ব্রিঝ আমাদের অহোরার দ্বংখ দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর-জিনিসটাই ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগ্নেকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে ব্রুতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায় বলে মনে হয় না। সেইজনো তার বেদনা নেই। ভাই তো মেয়েমান্য দ্বংখ বোধ করতেই লন্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমান্যকে দ্বংখ পেতেই হবে এইটে যদি ভোমাদের ব্যবস্থা হয় তা হলে যত দ্বে সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দ্বংখের ব্যথটো কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দৃঃখ ষে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভরই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভর করতে হবে? আদরে বঙ্গে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আল্গা মাটি থেকে ষেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমসত শিকড়স্থ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেরে তো কথার কথার মরতে যার। কিন্তু, এমন মরার বাহাদ্রিটা কী। মরতে লক্ষা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সম্থ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদর হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোর্বাছ্র নিয়ে পড়ল্ম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যস্ত কেটে বেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অধ্কুর বের করে; শেষকালে সেইট্কু থেকে ইটকাঠের ব্কের পাঁজর বিদীর্গ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একট্খানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শ্রু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জারের বোন বিন্দ্র তার খ্রুততো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে বেদিন আশ্রয় নিলে, ডোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো— দেখলমে, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হরে উঠেছ, সেইজ্বনোই এই নিরাশ্রর মেরেটির পাশে আমার সমস্ত মন বেন একেবারে কোমর বেধে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কত বড়ো অপমান। দারে প'ডে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যার।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জ্বায়ের দশা। তিনি নিতাশ্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিশ্তু, যখন দেখলেন শ্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, বেন একে দ্রে করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খ্লে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তার এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যাথত হরে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একট্র বিশেষ করে দেখিরে দেখিরে বিশ্দর থাওয়াপরার এমনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং ব্যাড়র সর্বপ্রকার দাসীব্রিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার কেবল দ্বংখ নয়, লক্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জনো ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিশ্দুকে ভারি স্বিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাঞ্চ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজার সস্তা।

আমাদের বড়ো জারের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না, রুপও না, টাকাও না। আমার শ্বশ্বের হাতে পারে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজনো সকল বিষয়েই নিজেকে যত দ্বে সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অসপ জারগা জুড়ে থাকেন।

কিন্দু, তাঁর এই সাধ্ দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুর্শকিল হরেছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি ষেটাকে ভালো বলে ব্রি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওরা আমার কর্ম নর— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেরেছ।

বিশ্বকে আমি আমার ঘরে টেনে নিল্ম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেরের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি বেন বিষম একটা বিশদ ঘটাল্ম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চর জানি, তিনি মনে মনে বে'চে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে বে দেনহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিরে সেই দ্নেহট্কু করিরে নিরে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিশ্বর বরস থেকে দ্-চারটে অন্ধ বাদ দিতে চেন্টা করতেন। কিন্তু, তার বরস বে চোন্দর চেরে কম ছিল না, এ কথা ল্কিরে বললে. অনার হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল বে, পড়ে গিরে সে বদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জনাই লোকে উদ্বিশ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিরে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিরে করবার মতো মনের জারই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দ্র বড়ো ভরে ভরে আমার কাছে এল। যেন আমার গারে ভার ছোঁরাচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ভ ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিরে, চোথ এড়িরে চলত। ভার বাপের বাড়িতে ভার খুড়তভো ভাইরা তাকে এমন একটি কোণও ছেড়ে দিতে চার নি বে কোপে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনারাসে স্থান পার, কেননা মান্ব তাকে ভূলে বার; কিন্তু অনাবশ্যক মেরেমান্ব বে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শন্ত, সেইজন্য আন্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিশ্বর খ্ড়ততো ভাইরা বে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জাে নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে বখন আমার খরে ডেকে আনল্ম তার ব্রুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভর দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার খরে বে তার একট্খানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে ব্রিয়ে দিল্ম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধ্ তো আমারই ঘর নর। কাজেই আমার কাজেটি সহজ্ব হল না। দ্-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গারে লাল-লাল কী উঠল। হরতো সে ঘামাচি, নর তো আর-কিছ্ হবে; তোমরা বললে বসলত। কেননা, ও বে বিন্দৃ। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাঙার এসে বললে, আর দ্ই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যার না। কিন্তু, সেই দ্ই-একদিনের সব্র সইবে কে। বিন্দৃ তো তার ব্যামোর লন্জাতেই মরবার জো হল। আমি বলল্ম, বসলত হর তো হোক্, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছ্ করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারম্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দৃর দিদিও বখন অত্যন্ত বিরঙির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাটাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমসত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও বাসত হয়ে উঠলে। বললে, নিন্দুইই বসনত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দৃ।

অনাদরে মান্য হবার একটা মনত গণে, শরীরটাকে তাতে একেবারে অন্ধর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চার না; মরার সদর রাস্তাগনো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গোল; কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গোল, প্রথিবীর সব চেয়ে অকিঞ্চিংকর মান্যকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সদবশ্যে বিন্দ্র ভর যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোর ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শ্র্ করলে যে আমাকে ভর ধরিরে দিলে। ভালোবাসার এরকম ম্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইরেতে পড়েছি বটে, সেও মেরে-প্র্বের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারল বহুকাল ঘটে নি—এত দিন পরে সেই রূপটা নিরে পড়ল এই কুশ্রী মেরেটি। আমার ম্থ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই ম্খর্থানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পার নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁথতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দ্বই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোখাও নিমল্যণে বাওরা ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দ্ আমাকে অন্থির করে রোজই কিছ্ননা-কিছ্ন সাজ করাত। মেরেটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হরে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের

গারে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগর্নি রাঙা টক্টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসনত এসেছে বটে। আমার ঘরকদ্রার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগা-গোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি ব্রুল্ম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দ্র ভালোবাসার দ্বঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুর্লোছল। এক-একবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বর্প দেখল্ম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মৃত্ত স্বর্প।

এ দিকে, বিন্দরে মতো মেরেকে আমি যে এতটা আদরয়ন্ত করছি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খংগংগং-থিট্থিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজ্বন্ধ চুরি গেল সেদিন, সেই চুরিতে বিন্দরে যে কোনো রক্ষের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লম্জা হল না। যথন ন্বদেশী হাপ্সামায লোকের বাড়ি-তল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনারাসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দর প্রলিসের পোষা মেরে-চর। তার আর-কোনো প্রমাণ ছিল না, কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দর।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত—তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও মেরেও একেবারে সংকোচে যেন আড়ন্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিশ্বকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাতে-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পর্যদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দ নের জ্যোড়া মোটা কোরা কলের ধ্তি পরতে আরন্ড করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলার গিয়ে এটো ভাত বাছারকে খাইরে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দ্শাটি দেখে তুমি খ্ব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেও চলে

এ দিকে তোমাদের রাগও বেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিরত হরে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জ্ঞার করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদার করে দাও নি। আমি বেশ ব্রি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভর কর। বিধাতা বে আমাকে ব্রিশ্ব দিরেছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেবে বিন্দুকে নিজের শস্তিতে বিদার করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-দেষতার শরণাপল হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শ্নেল্ম, সকল বিষরেই ভালো। বিন্দ্

আমার পা জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগল; বললে, "দিদি, আমার আবার বিরে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক ব্রিঝয়ে বলল্ম, "বিন্দ্র, তুই ভয় করিস নে— শ্রনছি তোর বর ভালো।"

বিন্দ্র বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিশ্দ্কে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়ার্দাদ তাতে বড়ো নিশ্চিশ্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাক্রে বিন্দুর কালা আর ধামতে চার না। সে তার কী কন্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জনো আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেরে, তাতে কালো মেরে; কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কে'পে ওঠে।

বিশ্ন্ বললে, "দিদি, বিরের আর পাঁচ দিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে নাকি।"

আমি তাকে খ্ব ধমকে দিল্ম; কিংতু অংতর্যামী জানেন, বদি কোনো সহজভাবে বিংদুর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দ্ তার দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছ্কাল থেকে লাকিয়ে লাকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিংতু, শা্ধা হাদর তো নয়, শালাও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো বিশিদ, পতিই হচ্ছে স্থালাকের গতি মাজি সব। কপালে বদি দাঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেরেছিল্ম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি ব্ঝল্ম, বিন্দ্র বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হর তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে ষেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভরেই মরে ষেতেন— আমার কিছু কিছু গরনা দিরে আমি ল্রিকরে বিন্দ্রকে সাজিরে দিরেছিল্ম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজনো তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দ্ব আমাকে জড়িরে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে ডোমরা তা হলে নিতাশ্তই ত্যাগ করলে?" আমি বলল্ম, "না বিশিদ, তোরে ষেমন দশাই হোক্-না কেন, আমি তোকে শেষ প্রশিত তাাগ করব না≀"

তিন দিন গেল। তোমাদের তাল্কের প্রজা খাবার জন্য তোমাকে যে ভেড়া দিরেছিল তাকে তোমার জঠরাগন থেকে বাঁচিরে আমি আমাদের একতলার করল। রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিরেছিল্ম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইরে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দ্ই-একদিন নির্ভার করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি থোক।

সেদিন সকালে সেই ছরে তুকে দেখি, বিন্দ্র এক কোণে জড়সড় হরে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িরে ধরে ল্বিটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাদতে লাগল। বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সতি৷ বলছিস, বিশিদ?"

"এতো বড়ো মিধ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশ্রের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু, তিনি আমার শাশ্রিড়কে যমের মতো ছর করেন। তিনি বিবাহের প্রেই কাশী চলে গেছেন। শাশ্রিড় জ্লেদ করে তার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়ল্ম। মেয়েমান্বকে মেরেমান্ব দরা করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমান্য বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল সে তো প্রুষ বটে।'

বিশ্দর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উদ্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবারের রাত্রে সে ভালোছিল, কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাধা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিশ্দু দৃপ্রবেলায় পিতলের খালায় ভাত খেতে বর্সোছল, হঠাৎ তার স্বামী খালাস্থ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে. বিশ্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চর সোনার খালা চুরি করে রানীকে তার নিজের খালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিশ্দু তো তয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শ্বতে বললে, বিশ্দুর প্রাথ শ্বিকয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচন্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল কিন্তু প্রেরা নর বলেই আরও ভ্রানক। বিশ্দুকে ঘরে ঢ্বেতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠান্ডা ছিল। কিন্তু, ভরে বিশ্দুর শারীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘ্রাময়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিবে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বলল্ম, "এমন ফাঁকির বিরে বিরেই নর। বিন্দ্ব, তুই বেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে বেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দ্ মিথা। কথা বলছে।" আমি বলল্ম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।" তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।" আমি বলল্ম, "আমি নিশ্চর জানি।" তোমরা ভর দেখালে, "বিন্দরে শ্বশ্রবাড়ির লোকে প্রিলস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বলল্মে, "ফাঁকি দিরে পাগল বরের সপ্পে ওর বিরে দিরেছে এ কথা কি আদালত শুনবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বলল্ম, "আমি নিজের গরনা বেচে বা করতে পারি করব।" তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জ্ববাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব। ও দিকে বিন্দরে শ্বশ্রবাড়ি থেকে ওর ভাস্তর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে— কিন্তু, কসাইরের হাত থেকে যে গোর প্রাণভরে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে প্রলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইরের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্যা করে বলল্মে, "তা, দিকু থানায় থবর।"

এই ব'লে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিরে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি বিন্দু নেই। তোমাদের সংশ্বে আমার বাদপ্রতিবাদ বখন চলছিল, তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। ব্ঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিষে এসে বিশ্ব আপন দৃহখ আরও বাড়ালে। তার শাশ্বিড়র তর্ক এই ষে. তার ছেলে তো ওকে খেষে ফেলছিল না। মণ্দ স্বামীর দৃষ্টানত সংসারে দৃর্লাভ নয়। তাদেব সংগা তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো স্থা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দ্বংখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে!"

কুণ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্থাী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পেণছৈ দিয়েছে, সতীসাধনীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধ্যত্তম কাপ্রেশ্বতার এই গলপটা প্রচার করে আসতে তোমাদের প্রেশ্বর মনে আজ পর্যন্ত একট্ও সংকোচ বোধ হয় নি: সেইজনাই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দ্র ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাধা হেণ্ট হয় নি: বিন্দ্র জন্যে আমার ব্ক ফেটেগেল, কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লক্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেরে মেধ্যে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন ব্র্ণিধ দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছ্তেই সইতে পারল্ম না।

আমি নিশ্চর জানতুম, মরে গোলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না। কিন্তু, আমি বে তাকে বিরের আগের দিন আশা দিরেছিল্ম বে তাকে শেব পর্বন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতার কলেজে পড়ছিল। তোমরা জানই তো যত রক্মের ভলন্টিরারি করা, শেলগের পাড়ার ইশ্বর মারা, দামোদরের বন্যার

ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ ষে উপরি উপরি দ্বার সে এফ. এ. পরীক্ষার ফেল করেও কিছুমান্ত দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বলল্ম, "বিন্দর খবর ষাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবশ্ত করে দিতে হবে, শরং। বিন্দর্ আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সপো আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাপামা বাধিয়েছ।"

আমি বলল্ম, "সেই যা সব-গোড়ায় বাধিয়েছিল্ম, তোমাদের ঘরে এসেছিল্ম —কিন্তু, সে তো তোমাদেরই কীতি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লাকিয়ে রেখেছ?"

আমি বলল্ম, "বিন্দ্ যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে ল্কিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরংকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরং আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভর ছিল, ওর 'পরে পর্নলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলার পড়বে তথন তোমাদের স্বৃধ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শ্নল্ম বিন্দ্ আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাস্ব খোঁজ করতে এসেছে। শ্নে আমার ব্কের মধ্যে শেল বিধল। হতভাগিনীর বে কী অসহা কণ্ট তা ব্ঝল্ম, অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরং খবর নিতে ছাটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে "বিন্দৃ তার খ্যুততো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্দু তারা তুম্ল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশ্রবাড়ি পেণছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দশ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।"

তোমাদের খ্রিড়মা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, আমিও বাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হরেছে দেখে তোমরা এত খ্লি হরে উঠলে বে, কিছুমার আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল বে, এখন বদি কলকাভার থাকি তবে আবার কোন্দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিরে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

ব্ধবারে আমার বাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরংকে ডেকে বলল্ম, "ষেমন করে হোক, বিন্দাকে ব্ধবারে পরেনী বাবার গাড়িতে তোকে ভূলে দিতে হবে।"

শরতের মূখ প্রফ্রের হয়ে উঠল: সে বললে, "ভর নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে ভূলে দিরে প্রেটী পর্যকত চলে বাব— ফাঁকি দিরে জগামাথ দেখা হরে বাবে।"

সেইদিন সম্বার সমর শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার ব্রুক দচে গেল। আমি বলল্ম, "কী শরৎ? স্বিধা হল না ব্রিঃ?" रत्र वनातन, "ना।"

আমি বলল্মে, "রাজি করতে পার্রাল নে?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাভিরে সে কাপড়ে আগ্রন ধরিরে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির বে ভাইপোটার সপো ভাব করে নিরেছিল্ম তার কাছে খবর পেল্ম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিরেছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নন্ট করেছে।"

याक्, भाग्ठि रम।

দেশস্ব্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেরেদের কাপড়ে আগনে লাগিরে মরা একটা ফ্যাশান হরেছে।

তোমরা বললে, এ-সমশ্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু, নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপ্র্যুবদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিশ্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! বতদিন বে'চে ছিল রুপে গুলে কোনো যশ পায় নি— মরবার বেলাও যে একট্ ভেবে চিল্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের প্রেম্বরা খ্লি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেওঁ লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লাকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু, সে কালার মধ্যে একটা সান্দ্রনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তব্ রক্ষা হয়েছে। মরেছে বই তো না; বেক্ত থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দ্র আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দ্বংখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়: তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্র এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সভীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেন্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এ চিঠি সেজনো নয়।

কিন্তু, আমি আর ভোমাদের সেই সাভাশ-নন্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেরেমানুষের পরিচরটা বে কী তা আমি পেরেছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তব্ ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের বত জারই থাক্-না কেন. সে জােরের অল্ড আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজনের চেরে বড়ো। তােমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দল্ত্র দিরে ওর জাবনটাকে চিরকাল পারের তলার চেপে রেখে দেবে, তােমাদের পা এত লম্বা নর। মৃত্যু তােমাদের চেরে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিক্দ্ব কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খ্ড়ততাে ভারের বােন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবিশ্বত লহাী নয়। সেখানে সে অনাল্ড।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হ্দরের ভিতর দিয়ে আমার জাঁবনের ষম্নাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার ব্বের মধ্যে যেন বাল বি'ধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করল্ম, জগতের মধ্যে যা-কিছ্ সব চেয়ে তৃচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন। এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের আতি সামান্য ব্দ্ব্দটা এমন ভরংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর স্থাপাত্র হাতে ক'রে যেমন করেই ডাক দিক-না কেন, এক মৃহ্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দর্মহলটার এইট্রুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভূবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জাবনযাত্রা; কত তুচ্ছ এর সমসত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা ব্লি, এর সমসত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত— আর হার হল তোমার নিজের স্থিত ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু, মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল—কোথার রে রাজমিদিরর গড়া দেয়াল, কোথার রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া। কোন্ দৃঃথে কোন্ অপমানে মান্বকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিয় হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আব্দ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আধাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দ্ এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিল্ল করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদ্ত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই স্বন্ধর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভর নেই, অমন প্রোনো ঠাটা তোমাদেব সংগ্রে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমান্ব ছিল— তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তাব গানে বলেছিল, 'ছাড়্ক বাপ, ছাড়্ক মা, ছাড়্ক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু— তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বে'চে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

> তোমাদের চরণতলাগ্রয়চ্চিত্র মূণাল

## ভাইফোঁটা

প্রাবণ মাসটা আজ বেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইরা গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছে'ড়া মেঘের ট্রকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মের্হোদ-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগ্লা ঝল্মল্ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পেশিছয়াছি এটা যখন দ্রে ছিল তখন ইহার কথা কম্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্বাঞ্জে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীজ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠান্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু, আজ সমসত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছ্টি পাইয়াছি যে, ঐ-যে আতাগাছের ডালে একটা গির্রাগিটি স্পির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বাহ্ন খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না— কিন্তু, আমাদের বংশে ষে সততার খ্যাতি আজ তিন-প্রেষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চ্রমার হইতে চলিল সেই লন্জাতেই আমার দিনরাত্তি ম্বাস্ত ছিল না। এমন-কি আস্বহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ ষখন আর পর্ণা রহিল না, থাতাপত্রের গ্হাগহন্র হইতে অখ্যাতিগ্লো কালো ক্রিমির মতো কিল্বিল্ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মন্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপ্রেষের স্নামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দার হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জ্বাচোর। বাঁচা গেল।

উন্দিলে উকিলে ছে'ড়াছি'ড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ, স্বরং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়াদিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভ্বংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিরা রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্রাই অন্য লোকের ধনের চেরে মাখা উচ্চ করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছার। মদের সম্বংশ তাঁর যেমন অম্ভূত নেশা ছিল সত্যের সম্বংশ ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত-ভায়ার গলপ বলিয়াছিলেন শর্নারা পরদিন হইতে সম্ব্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে বাওয়া তিনি একেবারে বংশ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শ্ইতাম। সেখানে দেয়াল জর্নড্রা ম্যাপগ্লা সত্য কথা বলিত, তেপাল্ডর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সম্বু তেরো নদীর গলপটাকে ফাঁসিকাঠে ক্লাইয়া রাখিত। সত্তা সম্বংশও তাঁর শ্রিচবার, প্রবল ছিল। আমাদের জ্বাবদিহির অল্ড ছিল না। একদিন একজন 'হকাব' দাদাকে কিছ্ব জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো-একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হ্কুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জনা রাশতায় আমাকে ছর্টিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধ্তার জেলখানার সততার লোহার বেড়ি পরিরা মান্ব। মান্ব

বলিলে একট্ বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মান্য, কেবল আমরা মান্যের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গলপ নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখ্ত। ইহাতে বাল্যলীলায় মঙ্গত যে-একটা ফাক পাড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভাতি হইত। আমাদের মান্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্তবাড়ির ছেলেরা সত্যব্গ হইতে হঠাং পথ ভূলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একট্ ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশন্তির সব্দ্ধ জ্বপতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবাঁন জ্বাবিনে সকল তিথিই একাদশা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একট্থানি স্থার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

ষে করজনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অথিলবাব্। তিনি রাহমুসমাজের লোক: বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনস্যা, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশ্ম্থের সেই ঘন কালো চোঝের পক্লব আমার মনে পড়ে। সেই পক্লবের ছায়াতে এই প্থিবীর আলোর সমসত প্রথবতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিশ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত—কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি কর্ণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চায়; তার সেই কচি আঙ্গুলগ্লি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইরাছিলাম এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু, আমরা সম্পূর্ণ ব্রিবার আগেও অনেকটা ব্রি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়— হঠাং একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগলো চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজার কড়া পাহারা ছিল না। সে বা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বৃড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে বে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিরাছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভান্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাই পাইবার বোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কম্পনার যোগেও কত কী বে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বালতে হইত, "অনু, এ-সমস্ত মিখ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়।" শ্রনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পারবের ছায়ার উপর আবার একটা ভরের ছায়া পড়িত। অনু যখন তার ছোটো বোনের কালা থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভূলাইয়া দুখ খাওরাইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উক্তিঃশ্বরে উড়ো খবর দিবার চেন্টা করিত, আমি তাকে ভরংকর পম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, "উহাকে যে মিখ্যা যলিতেছে পরমেশ্বর সমস্ত শ্নিতেছেন, এখনই তার কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এমনি করিরা আমি তাকে বত শাসন করিরাছি সে আমার শাসন মানিরাছে। সে

নিজেকে বতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে বে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া বায়। অন্ত আমাকে নিজের এবং প্থিবীর অধিকাংশের তুলনার অভ্তুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্তমে বরস বাভিয়াছে, ইম্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাব্র স্থাীর মনে মনে ইছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সপো অন্র বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিম্চু একদিন শ্বনিলাম বি. এল. পাস-করা একটি টাটকা ম্ন্সেফের সপো অন্র সম্বশ্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব— আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিম্চু, কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ভূবিল। একেবারে জ্বীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল।
শিশ্কাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে এক দিনের মধ্যেই এই
হাজার-লক্ষ অপরিচিত মান্যের সম্তের মধ্যে তলাইয়া গেল। সোদন মনে যে কী
বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু, বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার
দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সোদন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অন্তেক তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি: সেদিন আমার
যোগাতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেণ্ডতার যে প্রভা
হইল না, সোদন এইটেই সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল, সংসারে শ্ব্ধ সং হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাব্বে বলিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠাকিয়াছি।' খ্ব কমিয়া কাভের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কান্তের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিভের 'পরে অগাধ বিশ্বাস; সে পক্ষে আমাব কোনোদিন কোনো কর্মতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁরাচে। বে নিজেকে বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেন্ডো বৃশ্বিটা বে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিরা লইতে লাগিল।

কেন্দো সাহিত্যের বই এবং কাগন্ধে আমার শেল্ফ্ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত ইলেক্ট্রিক আলো ও পাধার কোলা, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গ্ড়েতত্ব, এক্স্চেঞ্জের রহসা, শ্ল্যান, এন্সিমেট প্রভৃতি বিদ্যার আসর জ্বমাইবার মতো ওল্ডাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু, অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেক দিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি ব্রাইরা দিতাম, যতগ্লা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশ্বে নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—ভা ছাড়া, সততা বাঁচাইরা চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেষিবার জো নাই। সততার লাগামে একট্-আধট্ ঢিল না দিলে ব্যাবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধ্ বলাতে তার সংশ্যে আমার ছাড়াছাড়ি হইরা গৈছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাঞ্চাস্ন্দর স্ব্যান এস্টিমেট এবং প্রস্পেষ্টস লিখিয়া আমার যশ অন্ধ্র রাখিতে পারিতাম। কিন্তু, বিধির বিপাকে স্ব্যান করা ছাড়িয়া কাজ করার লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দার চাপিল: তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসম বলিয়া একটি ছেলে আমার সংগ্য পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি স্যোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসম আমাদের দারিদ্রা লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিধ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিধ্যা দিলে লোকসান হইত না।" প্রসম্র মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেক দিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় ল্র্নিধয়ানায় শ্রীরুপাপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। ধার ঠাট্টাকে চির্রাদন ভয় করিয়া আসিয়াছি তার শ্রম্ধা পাওয়া কি কম আরাম।

প্রসন্ন কহিল, "ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দ্বাচরণ লা' না হও তবে আমি বউব।জারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যানত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

প্রসমর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো তাহা প্রসমর সংশা যার। এক ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা ব্ঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসম প্থিবটি।কে খ্ব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে: উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি দাদা— কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বৃদ্ধির জোরেই কিন্তি মাত করিতে চায়, ভূলিয়া ধায় ধে মাধার উপরে ধর্ম আছেন— কিন্তু তোমাতে যে মাধানাগে। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বৃদ্ধিতেও তাম পাকা।"

তথন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্ঞা ছাড়া দেশের মুক্তি নাই; এবং ইহাও নিশ্চিত ব্রিষয়াছিল যে, কেবলমাত মুলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল মোন্তার ডাক্তার শিক্ষক ছাত্র এবং ছাতদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকলপ্রকার ব্যাবসা প্রোদ্যে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, "আমার সম্বল নাই যে।"

সে বলিল, "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।"

তথন হঠাং মনে হইল, প্রসন্ন তবে বৃঝি এত দিন ধবিরা আমার সংশ্য একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয় দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পক্ষ। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেরে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা স্ফের আশা করিত না: কেবল এই বলিরা নিশ্চিশ্ত ছিল যে, মেরেমান্যের সর্বায়ই ঠকিবার আশব্দা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এন্তেশ্সি খ্লিলাম। কাপড় কাগজ কালী বোতাম সাবান বতই আনাই বিক্লি হইয়া বায়— একেবারে পঞাপালের মতো ধ্রিন্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিদ্যা ষতই বাড়ে ততই জানা যায় বে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা ষতই বাড়ে ততই মনে হর, টাকা নাই বাললেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থার প্রসন্ন বালল— ঠিক যে বালল তাহা নর, আমাকে দিরা বলাইরা লইল যে, খ্চরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওরাটা জীবনের বাজে খরচ। প্থিবী জ্বিজা যে-সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হর না, কেবল ঘ্রিরা মরে।

প্রসায় এমনি ভালতে গদ্গদ হইয়া উঠিল যেন এমন ন্তন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জাঁবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষে তিসির ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথার তিসি কত পরিমাশে বায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত, জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সম্প্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লম্ফে কত লাভ হওয়া উচিত—কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অন্কে ছকিয়া, কোথাও বা অন্লোম-প্রণালীতে, কাল এবং কালো কালীতে, অতি পরিক্ষার অক্ষরে লক্ষা কাগজের পাঁচ-সাত প্রতা ভর্তি করিয়া বখন প্রসামর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধ্লা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, "মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ-সব কিছু কিছু বৃঝি; কিন্তু আঞ্চ হইতে দাদা, তোমার সাক্রেদ হইলাম।"

আবার একট্ প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্বাণি পরিতাজা— মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভূল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভূল যে নাই কাগছে কাগছে তাহার অকাটা প্রমাশ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, ম্নফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-প'চিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সর্ খাল বাহিয়া কারবারের সম্দ্রে গিয়া যখন পড়া গোল তখন যেন সেটা নিতালত আমারই জেদ-বশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দস্তবংশের সততা, তার উপরে স্পের লোভ: গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বৈচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। স্ক্যানে ষেগ্রলো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেখার ভাগ করা. কাজের মধ্যে সে বিভাগ খর্লিজয় পাওয়া দার। আমার স্প্যানের রসভপা হয়, তাই কাজে স্থ পাই না। অন্তরাজা স্পন্ট ব্রিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই; অথচ সেটা কব্ল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসল্লর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই বে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা এ ছাড়া প্রসল্লর মুখে আর কথাই নাই। তার মংলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার গৈতৃক খাতি, এই দ্ইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া বে কোন্ পথে ছাটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম ষেখানে তলও পাই না, ক্লও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার স্দ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা ম্নুনফা হইতে নয়। কাজেই স্দ্দের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইরাছে। আমি জ্বানিতাম, ঘরকল্লা ছাড়া আমার স্থার আর কোনো-কিছুতেই খেরাল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ভের মতো এক গশ্চুষে টাকার সমন্দ্র শ্বিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জ্বানি না, কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আবস্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দারোয়ান পর্যস্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্থাও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ণসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বিললাম, লোভের মতো রিপ্নাই।—স্থার টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অন্ একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিষা তাব স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জন্ম আছে, কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অন্ তার স্বামীর সহধ্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অন্ তো তেমন শিক্ষা এবং সঞ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সংশা দেখা প্যশ্তি করিতে গোলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হ্রিন্ডর মেয়াদ আসল্ল এমন সমরে প্রসন্ন আসির। বলিল, "অথিলবার্র মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নর।"

আমি বলিলাম, "যে রকম দশা সি'ধ কাটাও আমাব শ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে। কপাল ঠ্রকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসান আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণংকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কৃষ্ঠি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কৃষ্ঠি মিলাইয়া ভাগাপরীক্ষা। দ্বলিতার দিনে মানব-প্রকৃতির ভিতরকার সাবেক-কেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। বাহা দৃষ্ট ভাহা ধখন ভরংকর তখন যাহা অদৃষ্ট ভাহাকে বৃকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বৃদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরম পাইতিছিলাম না, তাই নির্বৃদ্ধিভার শরণ লইলাম: জন্মকণ ও সন-ভারিখ লইয়া গনাইতে গেলাম।

শ্নিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারার আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু, এইবার ব্হস্পতি অনুক্ল— এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্থালোকের ধনের সাহাবে। উত্থার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন। ইহার মধ্যে প্রসমর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু, সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিরা আসিলে প্রসম আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, "খোলো দেখি।" খ্লিতেই বে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইরোজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্ষ সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সংশা মফান্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অন্বর এখন এমন দশা বে ভারাররা ভর করিতেছে, তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় য়াইতে বলিলে সে বলে, "আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার স্ব্বোধের টাকা আমি নন্ট করিব কেন।"—এমনি করিয়া সে স্বোধকে ও স্ববোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অন্র রোগটি তাকে এই প্রিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি ফোন তাকে অনেক দ্র হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে দকছে হইয়া ভিতর হইতে একটি আনতা বাহির হইতেছে। য়া-কিছ্ পথ্ল সমসত ক্ষর করিয়া তার প্রাণটি মাতুরে বাহির-দরজার দ্বর্গের আলোতে আসিষা দাঁড়াইয়াছে। আর. সেই তার কর্ণ দ্বিট চোখের ঘন পল্লব! চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দ্বিটর উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমসত মন সত্থা হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিরা অনুর মুখের উপর একটি শাস্ত প্রসল্লতা ছড়াইরা পড়িল। সে বলিল, "কাল রাতে আমার অসুথ যথন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। প্রশ্ন ভাইফোটাব দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোটা দিয়া যাইব।"

টাকাব কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইরা আনিলাম। তার বরস সাত। চোখদ্টি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইরা তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, প্রিবী যেন তাকে প্রো পরিমাণ স্তন্য দিতে ভূলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুন্বন করিলাম। সে চুপ করিষা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসর জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল।"

আমি বলিলাম, "আজু আরু সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেরাদের আর নর দিন মাত্র বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভরংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছ্কাল হইতে হিসাবপত দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ক্ল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ ব্ভিয়া থাকিতাম। মরিয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম ব্রিবনর চেন্টা করিতাম না।

ভাইফেটিার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুন্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসম আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা ব্র্কাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেচিয়া না চলিলে নৌকাড়বি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপার ভাবিতে ভাবিতে ভাইফেটার নিমল্যণে

চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবৃদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মান্য হতভাগা, নিজের বৃদ্ধি ছাড়া আর-কিছ্কেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শ্ইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া স্বোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাণ্ডিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার দ্বীকেও সংগ্যে আনিব। কিণ্ডু, অন্র সদ্বন্ধে আমার দ্বীর মনের কোণে বােধ করি একট্খানি ঈর্যা ছিল. তাই সে আসিবার সময় ছ্বা করিল, আমিও পীড়াপাঁডি করিলাম না।

अन् किछात्रा कतिल, "वर्डिपिप अलन ना?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

यन, এको, निन्दान एकीनन, यात किए, दीनन ना।

আমার মধ্যে একদিন যেট্রকু মাধ্র দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোর গলাইয়া শরতের আকাশ সেই বোগাঁর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসম সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভূলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়্-কামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "স্বোধের জন্য এই যা-কিছ্ এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে স্বোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মারিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। স্বোধের দেখা-শুনার কোনো বুটি হইবে না, কিল্টু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।"

অন্ কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল।"

আমি চ্প করিয়া রহিলাম। অন্ বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শ্নিরাছি, ডান্তার বলিয়াছে স্বোধের ফেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শ্নিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অকতত আশা লইয়া মরিব য়ে, ডান্তারের কথা ভূল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরও কিছ্ব এ দিকে ও দিকে আছে। ঐ টাকা হইতে স্বোধের পথা ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর, যদি ভগবান অকপ বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা-কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।"

আমি কহিলাম, "অন্, আমাকে তৃমি যত বিশ্বাস কর আমি নিচ্চেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শর্নিরা অনু একট্মাত হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিখ্যা বিনয়ের মতো শোনার। বিদায়কালে অন্ বাক্স খ্লিরা কোম্পানির কাগজ ও করেক কেতা নোট ব্রাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপ্তক ও নাবালক অবস্থায় স্বোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সংগে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে।"

অনুকহিল, "আমি <mark>বে জানি, আ</mark>মার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মান্বকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নর।" অন্ কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর ব্ঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বান্ধের মধ্যে গহনা ছিল, সেগালি দেথাইয়া সে বলিল, "সাবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর, এই পালার কণ্ঠাটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাধার দিবা, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অনু বখন ভূমিণ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মূখ ফিরাইয়া চালয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধার সময় হঠাং নিশ্বাস কশ্ব হইয়া তার মৃত্যু হইল— আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফেটার নিমশ্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজার বেমনি নামিলাম দেখি, প্রসল্ল অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা খবর ভালো তো?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু—"

আমি বলিলাম, "সে জ্পানি না– যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসারে লাগিবে না।"

প্রসান বলিল, "তবে তোমার অনেতান্টিসংকারে লাগিবে।"

অনুর মৃত্যুর পর সূবোধ আমার বাড়িতে আসিষা আমার ছেলে নিতাধনকে সংগী

যাবা গলেপর বই পড়ে মনে করে, মান্যেব মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধারের ধারে ঘটে। ঠিক উন্টা। টিকার আগন্ন ধারতে সময় লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগনে হাহ্ করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে, অতি অলপ সময়ের মধ্যে স্বোধের উপর আমার মনের একটা বিশ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিদ্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। স্বোধের অনাথ সে বড়ো ক্ষাণপ্রাণ, সে দেখিতেও স্বদর, সকলের উপরে স্বোধের মা স্বয়ং অন্—কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাখুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সনুবাধের টাকা কিছনতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছনু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল ষে, স্ববোধের কাছে মুখ দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ হইল উহার স্বভাব। আমি নিক্তে বাস্তবাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু, স্বোধের কী এক রকমের ভাব, উহাকেপ্রশন করিলে হঠাং যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। স্বোধ বহুকাল হইতে রুস্ণ মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সণ্গীকেউ ছিল না; তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাদিতেও জানে না, শোক ভূলিতেও জানে না। এইজনাই স্বোধকে ডাকিলে হঠাং সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভূলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্ত সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কায়া। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ। আবার মুশকিল এই যে ইহাকে দেখিয়া অর্বাধ নিতরে ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনারকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তাব বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাঞ; ইহাতে আমার পট্তাও ষেমন উৎসাহও তেমনি। স্বোধের স্বভাবটা কর্মপট্নার বলিয়াই আমি তাকে খ্ব ক্ষিয়া কান্ধ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম।

আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মারেরও ছিল—সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত। জানলার সামনেই যে জামর্ল গাছ ছিল সেটাকে সে কী-একটা অভ্তুত নাম দিয়াছিল: শ্রীর কাছে শ্রনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সংশা সে কথা কহিত। বিছানটোকে মাঠ, আর বালিশগ্রেলাকে গোর্র পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কব্ল করাইবার অনেক চেন্টা করিয়াছি—সে জ্বাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রিট ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায়; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে ব্রিতে পারে না।

আর কিছ, নয়, হৃদয় বিদ রাগ করিতে শ্রুর্ করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাকা বিদ সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইরা চলে, ন্তন কারণের অপেক্ষা রাখে না। বিদ এমন মান্যকে দ্-চারবার ম্র্থ বিল বার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দ্-চারবার বলাটাই পশ্বম বারকার বলাটাকে স্থিট করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। স্বোধের উপর কেবলই বিরম্ভ হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল বে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই বিজ্ঞান।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। স্ববোধের বরস বখন বারো তখন তার

কোম্পানির কাগন্ধ এবং গহনাপত্র গাঁলয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঞ্চে পরিণত হইল।

মনকে ব্ৰাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে স্বোধ আছে বটে, কিম্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। বে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অকপ বরস হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যুক্ত বাড়িরা উঠিয়াছে। বারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্থাী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর, কারও শান্তি ছিল না।

এ দিকে আমার পরিচিত বে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক
মাস তাদের স্ফুদ বন্ধ। প্রে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্বিশন
হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসম্মকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন
ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদারয়া
বিসয়া আছে, প্রসয়র দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, "সুবোধকে ডাকিয়া দাও।"

रम र्वानन, "मृत्वाथ मृहेश आছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শুইয়া আছে! এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে!"

স্বোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রসমকে বেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বাদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া স্ব্বোধ এ-সকল কাজে পাকা হইরাছিল। কাকে কোথায় সংশান করিতে হইবে, সমস্তই তার জ্ঞানা।

বেলা একটা হইল, দ্টা হইল, তিনটা হইল, স্বোধ আর ফেরে না। এ দিকে বারা ধরা দিরা বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই স্বোধটার গড়িমসি চাল ঘ্টাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আঞ্চকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নাড়তে-চাড়তে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সমরেও সে বিছানার গড়াইতেছে; সকালে তাকে বিছানা হইতে জ্বোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়; চলিবার সময় যেন পারে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি স্বোধকে বিলতাম, জন্মকৃতে, কৃত্যেমর মহামহোপাধ্যায়। সে লন্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি প্রশানত মহাসাগরের পরে কোন মহাসাগর।" যখন সে জ্বাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, "সে হচ্ছ তুমি, আলস্য-মহাসাগর।" বখন সে জ্বাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, "সে হচ্ছ তুমি, আলস্য-মহাসাগর।" পারৎপক্ষে স্বোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না: কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মায় গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রুপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িস্মুখ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাং আমার সম্পেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন স্পুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে স্বোধের যে আরাম ছিল না সে আমি ব্যানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু, তাই বলিয়া স্ববাধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। স্বোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছ্টিয়া তাকে যেখানে পাই র্যায়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার ক্ষিয়া প্রহার করি।

এমন সময় আমার অন্ধকার ঘরে স্ববোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেন্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, "টাকা পাই নাই।"

আমি তো স্বোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে— কোথাও ল্কাইয়াছে। এই-সমঙ্গু ভালো-মান্য ছেলেরাই মিট্মিটে শয়তান।

আমি বহু কন্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে!"
সেও উষ্থত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কী করিতে পারে৷ করো:"

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতেব কাছে লাঠিছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তথন আমার ভর হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া বে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি, জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ বে রক্ত! ক্রমে রক্ত বাাশ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি বেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেগা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোথ ফিরাইয়া লইলাম; আমার হঠাং কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফেটার সেই চন্দনের ফেটা। স্বোধের উপর আমার এতিদনকার বে অন্যায় বিশ্বেব ছিল সে কোথায় এক মৃহতে ছিয় হইয়া গেল। সে বে অন্তর হৃদরের ধন; মারের কোল হইতে ছন্ট হইয়া সে বে আমার হৃদরে পথ খ্লিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম। এ কী করিলাম। এ কী করিলাম। জগবান, আমাকে এ কী বৃদ্ধি দিলে। আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমশত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই র্গ্ণ বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে বে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভর হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিরা পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে: এই অধ্ধকার যেন মৃহত্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিখ্যা হইরা এমনিতরো নিবিড় কালো হইরা আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পারের শব্দ শর্নিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া প্রালস খবর পাইয়াছে। কী মিখ্যা কৈফিয়ত দিব ভাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেন্টা করিলাম, কিল্ডু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিরা দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমশতক চমকিরা উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌপ্ত আছে। খ্মাইরা পড়িরাছিলাম; স্বোধ খরে চ্বিতেই আমার খ্ম ভাঙিরাছে।

স্বোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি বেখানে বেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জারগার খ্রিজয়াছে। বে করিরাই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভরে ভার মুখ স্লান হইরা গিরাছিল। এত দিন পরে দেখিলাম, কী স্বানর তার মুখখানি, কী কর্শার ভরা ভার দ্বীট চোখ।

আমি বলিলাম, "আর বাবা স্বোধ, আর আমার কোলে আর!"

সে আমার কথা ব্রিতেই পারিল না; ভাবিল, আমি বিদ্রুপ করিতেছি। ক্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং থানিক কেশ দাঁড়াইয়া মুছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মৃহত্তে আমার বাতের পশ্যতা কোথার চলিয়া গেল। আমি ছ্**টিয়া গিয়া কোলে** করিয়া তাহাকে বিছানার আনিয়া ফেলিলাম। কু'জায় জল ছিল, তার মৃত্যে মাখার ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না।

ভারার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ভাস্কার আসিয়া তার অবস্থা দেখিরা বিস্মিত হইলেন। বা**ললেন, "এ বে একেবারে** ক্লান্তির চরম সীমার আসিরাছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব **হইল।**"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে সিরিশ্রম করিতে হইয়াল ।"

তিনি বলিলেন, "এ তো এক দিনের কাজ নয়। বোধ হ**র দীর্ঘকাল ধরিয়া ই**হার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔবধ ও পথ্য দিয়া ভাস্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু বঙ্গে বদি দৈবাৎ বাচিয়া বার তো বাচিবে, কিস্তু ইহার শরীরে প্রাশশিদ্ধ নিঃশেব হইরা গেছে। বোধ করি শেব-করেক দিন এ ছেলে কেবলমান্ত মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভূলিয়া গেলাম। স্বোধকে **আমার বিছানার শোরাইরা** দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্টারের যে ফি দিব **এমন টাকা আমার ঘরে** নাই। স্থাীর গহনার বাক্ত খ্লিলাম। সেই পালার কণ্ঠীটি ভূলিরা লইরা স্থাকৈ দিরা বিলিলাম, "এইটি ভূমি রাখো।" বাকি সবগ্লি লইরা ক্ষক দিয়া টাকা লইরা আসিলাম।

কিন্তু, টাকার তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ ৰে আমি এন্ডানন বরিরা দালর। নিঃশেব করিরা দিরাছি। বে নেনহের অস হইতে উহাকে দিনের পর দিন বন্ধিত করিরা রাখিরাছি আজ বখন তাহা হৃদর ভরিরা তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর ভাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শ্না হাতে তার মার কাছে সে ফিরিরা গেল।

## শেষের রাহি

"মাসি!"

"ঘুমোও যতীন, রাত হল বে।"

"হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিল্ম, মণিকে তার বাপের বাড়ি— ভূলে যাচিছ, ওর বাপ এখন কোথার—"

"সীতারামপ্রে।"

"হাঁ, সীতারামপ্রে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কর্তাদন ও রোগাঁর সেবা করবে! ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।"

"শোনো একবার! এই অবস্থার তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি বেতে চাইবেই বা কেন।"

"ডান্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে-"

"তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটা ইশারার বলা অমনি বউ কে'দে অস্থির।"

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছ্ অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশাক। মণির সপো সেদিন তাঁর এই প্রসপো যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো।

"বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে ব্রিক? তোমার জাঠততো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।"

"হাঁ, মা ব'লে পাঠিরেছেন, আসছে শ্রুবারে আমার ছোটো বোনের অমপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিরে দাও, তোমার মা খ্লি হকে।" "ভাবছি আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইছে করে।"

"সে কী কথা। বতীনকে একলা ফেলে বাবে! ডান্তার কী বলেছে শ্নেছ তো?"

"ডাক্কার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা বাই বলকে, ওর এই দশা দেখে বাবে কী ক'রে।"

"আমার তিন ভাইরের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেরে— শ্নেছি ধ্ম ক'রে অমপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মারের ভাব বাছা, আমি ব্রুতে পারি নে। কিন্তু, বতীনের এই সমরে তুমি যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি ব'লে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে মাসি, বে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"ভূমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু, ডোমার বাপকে বিদ লিখতেই হয়, আমার মনে বা আছে সব খুলেই লিখব।"

শ্লাচ্ছা বেশ—তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—"

"দেখো বউ, অনেক সরেছি— কিন্তু, এই নিয়ে যদি তুমি ষতীনের কাছে বাও

কিছ্বতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।"

এই বলিরা মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিক ক্ষণের জন্য রাগ করিরা বিছানার উপর পড়িরা রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কী সই, গোসা কেন।"

"দেখো দেখি ভাই, আমার একমার বোনের অল্পপ্রাশন— এরা আমাকে বেতে দিতে চার না।"

"ওমা, সে কী কথা। বাবে কোথার। স্বামী বে রোগে শ্বেছে!"

"আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে। বাড়িতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাশ হাঁপিরে ওঠে। এমন ক'রে আমি থাকতে পারি নে, তা বর্লাছ।"

"তমি ধনি৷ মেরেমান্য বাহোক!"

"তা, আমি ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গ্লৈড়ে বরের কোপে পড়ে থাকা আমার কর্ম নর।"

"তা, কী করবে শহনি।"

"আমি বাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

"ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে!—চলল্ম, আমার কাজ আছে।"

## ₹

বাপের বাড়ি বাইবার প্রসঞ্চো মণি কাদিরাছে— এই খবরে বতীন বিচলিত হইরা বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিরা তুলিল এবং একট্ উঠিরা হেলান দিরা বাসল। বালল, "মাসি, এই জ্ঞানলাটা আর একট্ খ্লে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খ্লিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনস্ত তীর্থ পথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিরা দাঁড়াইল। কত ব্লের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগ্র্লি বতীনের ম্থের দিকে তাকাইরা রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অম্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ভাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোটার ভরা— সে জল আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ সে চুপ করিরা আছে দেখিরা মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, ষতীনের ঘুম আসিরাছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমরা কিল্তু বরবের মনে করে এসেছ মণির মন চঞ্চল, আমাদের হুরে ওর মন বসে নি। কিল্ড, দেখো—"

"না বাবা, ভূল ব্রেছিল্ম— সময় হলেই মা**ন্**বকে চেনা বায়।"

"মাসি!"

"বতীন, ঘ্মোও বাবা।"

"আমাকে একটা ভাৰতে দাও, একটা কথা কইতে দাও। বিরম্ভ হোরো না, মাসি।"

"আচ্চা, বলো বাবা।"

"আমি বলছিল্ম, মানুষের নিজের মন নিজে ব্ঝতেই কত সময় লাগে। একদিন বখন মনে করতুম আমরা কেউ মণির মন পেল্ম না, তখন চুপ করে সহা করেছি। তোমরা তখন—"

"না বাবা, অমন কথা বোলো না-- আমিও সহ্য করেছি।"

"মন তো মাটির ঢেলা নর, কুড়িরে নিলেই তো নেওরা বার না। আমি জানতুম, মাণ নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো-একটা আঘাতে বেদিন ব্যবে সেদিন আর—"

"ঠিক কথা, যতীন।"

"সেইজনাই ওর ছেলেমান বিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।"

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীঘনিশ্বাস ফোললেন। কর্তাদন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দার আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃণ্টির ছাট আসিয়াছে তব্ ঘরে যার নাই। কর্তাদন সে মাখা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একাল্ড ইচ্ছা, মান আসিয়া মাখায় একট্ হাত ব্লাইয়া দেয়। মান তখন সখীদের সপ্যে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরম্ভ হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বির্মান্তর মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বালতে চাহিয়াছেন, 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না— ও একট্ চাহিতে শিখ্ক— মান্যকে একট্ কাঁদানো চাই।' কিল্ডু এ-সব কথা বালবার নহে, বাললেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পঠিস্থান ছিল, সেইখানে সে মানকে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই প্জা চলিতেছিল, অর্ঘ ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভ্য মানিতেছিল না।

মাসি বখন আবার ভাবিতেছিলেন বতীন ঘ্মাইরাছে এমন সমর হঠাং সে বলিরা উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মাণিকে নিরে আমি স্থী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, স্থ ভিনিসটা ঐ তারাস্কির মতো—সমন্ত অন্থকার লোপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে বার। জীবনে কত ভূল করি, কত ভূল ব্রিক, তব্ তার ফাঁকে ফাঁকে কি ন্বগেরি আলো জ্বলে নি। কোখা থেকে আমার মনের ভিতরটি আলু এমন আনন্দে ভরে উঠেছে!"

মাসি আন্তে আন্তে বতীনের কপালে হাত ব্লাইরা দিতে লাগিলেন। অন্থকারে তাঁহার দুই চক্ত্র বাহিরা বে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

"আমি ভাবছি মাসি, ওর অম্প বরস, ও কী নিরে থাকবে।"

"অস্প বরস কিসের বতীন? এ তো ওর ঠিক বরস। আমরাও তো বাছা, অস্প বরসেই দেবভাকে সংসারের দিকে ভাসিরে অস্তরের মধ্যে বসিরোছ— ভাতে ক্ষতি হরেছে কী। ভাও বলি, স্থেবাই বা এত বেশি দরকার কিসের।"

"মাসি, মণির মনটি ষেই জাগবার সমর হল অমনি আমি—" "ভাব' কেন, যতীন। মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগা।" হঠাং অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান বতীনের মনে পড়িরা গেল—

ওরে মন, যখন জাগলি না রে তখন মনের মানুষ এল স্বারে। তার চলে বাবার শব্দ শ্নে ভাঙল রে ঘ্ম, ও তোর ভাঙল রে ঘ্ম অন্ধকারে॥

उ त्याप्र काषण द्वा व्यूच व्यूच व्यूच

"মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেজেছে।"

"ন'টা বাজ্ঞবে।"

"সবে নটা? আমি ভাবছিল্ম ব্রি দ্টো তিনটে কি কটা হবে। সম্থার পর থেকেই আমার দ্প্র রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘ্মের জন্যে অত বাসত হয়েছিলে কেন।"

"কালও সন্ধার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘ্ম এঁল না, তাই আন্ধ তোমাকে সকাল-সকাল ঘ্রোতে বলছি।"

"মণি কি ঘ্নিরেছে।"

"না, সে তোমার জন্যে মস্বির ডালের স্প তৈরি ক'রে তবে ছ্মোতে বার।"

"সেই তো তোমার জ্বনো সব পথি। তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।" "আমি ভাবতুম, মণি বৃথি—"

"মেরেমান্তের কি আর এ-সব শিখতে হর। দারে পড়লেই আর্পান করে নের।"
"আজ দুপ্রবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হরেছিল তাতে বড়ো স্কের একটি
তার ছিল। আমি ভাবছিল্ম তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছ্ করতে দের। তোমার গামছা তোরালে নিজের হাতে কেচে শ্রিকরে রাখে। জানে যে, কোখাও কিছ্ নোংরা ভূমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দ্বেলা সমস্ত ঝেড়ে মৃছে কেমন তক্তকে ক'রে রেখে দিরেছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত। ও তো তাই চার।"

"মণির শরীর ব্ঝি---"

"ডান্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বাদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছ্ নর। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কল্ট দেখলে দ্বিদনে বে শরীর ভেঙে পড়বে।" "মাসি, ওকে তুমি ঠেকিরে রাখ কী করে।"

"আমাকে ও বন্ডো মানে বলেই পারি। তব্ বারবার গিরে থবর দিরে আসতে হয়—ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।"

আকাশের তারাগ্র্লি বেন কর্ণাবিগলিত চোখের জ্বেলর মতো জ্বল্জ্বল্ করিতে লাগিল। বে জীবন আজ বিদার লইবার পথে আসিরা দাঁড়াইরাছে বতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল— এবং সন্মুখে মৃত্যু আসিরা অন্ধকারের ভিতর হুইতে বে দক্ষিণ হাত বাড়াইরা দিরাছে বতীন স্নিশ্ব বিশ্বাসের সহিত ভাহার উপরে

আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একট্খানি উস্খ্স করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি বদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—"

"এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।"

"আমি বেশি ক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দ্বটো-একটা কথা যা বলবার আছে—"

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এ দিকে বতীনের নাড়ী দুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজু পর্যন্ত সে মাণর সংখ্য ভালো করিয়া কথা क्याटेट भारत नाहै। मूटे यन मूटे मूरत वौधा, এक मुख्य जानाभ हना वर्छ। कठिन। র্মাণ তাহার সাধ্যনীদের সধ্যে অনগ'ল বাকিতেছে হাসিতেছে, দরে হইতে তাহাই শুনিয়া বতীনের মন কতবার ঈর্বায় পর্টিডত হইয়াছে। বতীন নিজেকেই দোব দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-ভাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধবোন্ধবদের সংশ্যে যতীন সামান্য বিষয় লইযাঁই কি व्यालाभ करत ना। किन्छ, भूतु स्वत यादा-छादा एका प्राराह्मत यादा-छादात मर्ट्या ठिक र्याल ना। वर्षा कथा अकलाई अकरोना विलग्ना याउग्ना हरला जना शक यन फिल कि ना খেরাল না করিলেই হয়: কিন্ত তচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশি একাই ব্যক্তিতে পারে, কিল্ড দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জ্বমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সংগ্য যখন খোলা বারান্দায় মাদ্র পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছি'ড়িয়া ফাঁক হইরা গেছে; তাহার পরে সম্থার নীরবতা যেন লম্ভার মারতে চাহিয়াছে। যতীন ব্রবিতে পারিয়াছে, মাণ পালাইতে পারিলে বাঁচে: মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন ততীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিরা কথা আরম্ভ করিবে বতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইরা পড়ে—সে-সব কথা চলিবে না। বতীনের আশব্দা হইতে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও বার্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনের এমনতরো নিরালা পাঁচ মিনিট আর কটাই বা বাকি আছে।

"একি বউ, কোথাও বাচ্ছ নাকি।"

"সীতারামপরে বাব।"

"সে কী কথা। কার সপো বাবে।"

"अनाथ नित्र गाळः।"

"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি বেরো, আমি তোমাকে বারণ করব না—কিন্তু আজ নয়।" "টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভা করা হরে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে— তুমি কাল সক্কালেই চলে বেরো— আজ যেয়ো না।"

"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোব কী।"

"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সপো তার একট্র কথা আছে।"

"বেশ তো. এখনো সময় আছে— আমি তাঁকে বলে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না বে বাচ্ছ।"

"তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অপ্রপ্রাশন— আজ যদি না বাই তো চলবে না।"

"আমি জ্বোড়হাত করছি বউ, আমার কথা আজ এক দিনের মতো রাখো। আজ মন একট্ন শাশ্ত করে যতীনের কাছে এসে বোসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে— দশ মিনিট পরে সে এসে আমাকে নিয়ে বাবে। এই বেলা তাঁর সপ্যে দেখা সেরে আসি গে।"

"না, তবে থাক্— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দৃঃখ দিলি সে তো সব বিসম্ভান দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিম্তু, যত দিন বে'চে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে— ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন ব্রুবি।"

"মাসি, তুমি অমন করে শাপ দিয়ো না বলছি।"

"ওরে বাপ রে, আর কেন বে'চে আছিস রে বাপ! পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল্মে না।"

মাসি একটা দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন ষতীন ঘ্মাইরা পড়িবে। কিন্তু, ঘরে ঢাকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর ষতীন নড়িরা-চড়িরা উঠিল। মাসি বললেন, "এই এক কাণ্ড করে বসেছে।"

"কী হরেছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।"

"গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে প্রিড়েরে ফেলেছে ব'লে কারা। আমি বলি, হয়েছে কি, আরও তো দুধ আছে। কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার ধাবরে দুধ প্রিড়য়ে ফেলেছে, বউরের এ লন্জা আর কিছুতেই বার না। আমি তাকে অনেক ঠান্ডা ক'রে বিছানায় শৃইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনল্ম না। সে একট্র ঘুমোক।"

মণি আসিল না বলিরা ষতীনের ব্কের মধ্যে ষেমন বাজিল তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশুকা ছিল বে, পাছে মণি সশরীরে আসিরা মণির ধ্যান-মাধ্রীট্কুর প্রতি জ্বল্ম করিয়া ষায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দ্ব প্ডাইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হ্দয় অন্তাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহায়ই রসট্কুতে তাহার হ্দয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি!"

<sup>&</sup>quot;কী বাবা।"

"আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হরে এসেছে। কিণ্ডু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।"

"না বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মণ্গল আর মরণে বে নর এ কথা আমি মনে ক্রিনে।"

"মাসি, তোমাকে সভ্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধ্র মনে হচ্ছে।"

অন্ধকার আকানের দিকে তাকাইয়া বতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় বৌবনে প্রণ— সে গ্রিণী, সে জননী; সে রুপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলাচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগ্রিল লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দ্ক্রনের মাধার উপরে এই অন্ধকারের মঞ্জলবন্দ্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার বেন ন্তন করিয়া শ্ভদ্দিত হইল। রাত্তির এই বিপ্লে অন্ধকার ভরিয়া গেল মাণর অনিমেষ প্রেমের দ্দিতিপাতে। এই ঘরের বধ্ মাণ, এই একট্র্খানি মাণ, আজ বিশ্বর্প ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষরবেদীর উপরে সে বিসল; নিস্তব্ধ রাত্তি মঞ্চলভটের মতো প্রাধারার ভরিয়া উঠিল। ষতীন জ্লোড্হাত করিয়া মনে মনে কহিল, 'এত দিনের পর ঘোমটা খ্লিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘ্রিচল। অনেক কাদাইয়াছ— স্বন্ধর, হে স্বন্ধর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।'

8

"কন্ট হচ্ছে মাসি, কিন্তু যত কন্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সপো আমার কন্টের ক্রমণই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নোকার মতো এতদিন সে আমার জ্বীবন-জাহাজের সপো বাঁধা ছিল; আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দ্রে ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার ব'লে মনে হচ্ছে না— এ দ্বিদন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।"

"পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি যতীন।"

"আমার মনে হচ্ছে মাসি, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছে'ড়া দ্বঃখের নৌকাটির মতো।"

"বাবা, একট্র বেদানার রস খাও, তোমার গলা শত্রকিয়ে আসছে।"

"আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি— ঠিক মনে পড়ছে না।"

**"আমার দেখবার দরকার নেই, বতীন।"** 

"মা বখন মারা বান আমার তো কিছ্রই ছিল না। তোমার খেরে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—"

"সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছ্ সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।"

"কিন্তু, এই বাড়িটা—"

"কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেট্রকু কোথার আছে খ্রেই পাওরা বার না।" 🕯 "মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খ্ব—"

"সে কি জানি নে বতীন। তুই এখন ঘ্মো।"

"আমি মণিকে সব লিখে দিল্ম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনো-দিন মনে কোরো না—"

"ও কী কথা বতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিরেছ ব'লে আমি মনে করব! আমার এর্মান পোড়া মন! তোমার জিনিস ওর নামে লিশ্বে দিরে বেতে পারছ বলে তোমার বে সূখ সেই তো আমার সকল সূখের বেশি, বাপ।"

"কিন্তু, তোমাকেও আমি—"

"দেখ্যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে বাবি, আর তুই আমাকে টাক্য দিয়ে ভূলিয়ে রেখে বাবি!"

"মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—"

"দিরেছিস বতীন, ঢের দিরেছিস। আমার শ্না ঘর ভ'রে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগা। এতদিন তো ব্ক ভ'রে পেরেছি, আজ আমার পাওনা বদি ফ্রিরের গিরে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও— বাড়িঘর, জিনিসপত্ত, ঘোড়াগাড়ি, তাল্ক-ম্ল্ক— বা আছে সব মণির নামে লিখে দাও— এ-সব বোঝা আমার সইবে না।"

"তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু, মণির বরস অন্প. তাই—"

"ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা— "

"কেন ভোগ করবে না মাসি।"

"না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শ্কিয়ে কুঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।"

বতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিখ্যা, স্থের কি দ্বংখের, তাহা সে ধেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা ধেন তাহার হৃদরের মধ্যে আসিরা কানে কানে বালল, 'এর্মানই বটে— আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিরা আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আরোজন এত বড়োই ফাঁকি।'

বতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।"

"কম কী দিরে বাচ্ছ বাছা। এই ঘরবাড়ি-টাকাকড়ির ছল করে তুমি ওকে বে কী দিরে গোলে তার মূল্য ও কি কোনোদিন ব্রুবে না। বা তুমি দিরেছ তাই মাখা পেতে নেবরে শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।"

"আর-একটা বেদানার রস দাও, আমার গলা শানিকরে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল— আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এসেছিল। তখন তুমি ঘ্মিরে পর্ডেছিলে। শিররের কাছে বসে বসে অনেক 🖛

বাতাস ক'রে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।"

"আশ্চর্য'! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়ে স্বশ্ন দেখছিল্ম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অলপ একট্র ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে, কিস্তু কিছুতেই সেইট্রুকুর বেশি আর খ্লছে না। কিস্তু, মাসি, তোমরা একট্র বাড়াবাড়ি করছ— ওকে দেখতে দাও যে আমি মর্রছি— নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।"

"বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলে। ঠান্ডা হরে গেছে।"

"না মাসি, গারের উপর কিছ্র দিতে ভালো লাগছে না।"

"জানিস যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।"

ষতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল, পশমের কোমলতা ঝেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সংগ্য গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙ্বলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি বখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাতির পর রাতি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

"কিন্তু মাসি, আমি তো জানতুম মণি শেলাই করতে পারে না-- সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।"

"মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে— ওর মধ্যে অনেক ভূল শেলাইও আছে।"

"তা, ভূল থাক্-না। ও তো প্যারিস এক্জিবিশনে পাঠানো হবে না—ভূল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।"

শেলাইরে যে অনেক ভূল-ব্রুটি আছে সেই কথা মনে করিরাই ষভীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেতারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভূল করিভেছে, তব্ থৈব ধরিরা রাত্রির পর রাত্তি শেলাই করিরা চলিরাছে— এই কম্পুনাটি ভাহার কাছে বড়ো কর্ণ, বড়ো মধ্র লাগিল। এই ভূলে-ভরা শালটাকে আবার সে একট্ নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

"মাসি, ডাক্তার ব্রিক নীচের ঘরে?"

"হা যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।"

"কিন্তু, আমাকে যেন মিছামিছি ঘ্মের ওব্ধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো ওতে আমার ঘ্ম হর না, কেবল কন্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেলে থাকতে দাও। জান মাসি? বৈশাখ-শ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিরে হয়েছিল— কাল সেই স্বাদশী আসছে— কাল সেইদিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জন্মলানো হবে। মাণর বোধ হয় মনে নেই— আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিরে দিতে চাই; কেবল ভাকে তুমি দ্য মিনিটের জনো ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন। বোধ হয় ভাজার ভোমাদের বলেছে আমার শ্রীর দ্বেল, এখন বাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি ভোমাকে

নিশ্চর বর্লাছ মাসি, আন্ধারারে তার সপ্সে দুটি কথা করে নিতে পারলে আ্নার মন ধ্ব শাশ্ত হরে বাবে—তা হলে বােধ হর আর ছুমোবার ওব্ধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই এই দু রাত্তি আমার ঘুম হর নি।—মাসি, তুমি অমন করে কে'দো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আন্ধাবেমন ভরে উঠেছে আমার জাবনে এমন আর কখনােই হর নি। সেইজনাই আমি মণিকে ভাকছি। মনে হচ্ছে, আন্ধাবেন আমার ভরা হুদরটি তার হাতে দিরে বেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেরেছিল্ম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মুহুত দেরি করা নর, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সমর পাবে না—না মাসি, তোমার ঐ কালা আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আন্ধাকে তোমার এমন হল।"

"ওরে ষতীন, ভেবেছিল্ম আমার সব কালা ফ্রিরের গেছে— কিম্তু দেখতে পাচ্ছি এখনো বাকি আছে— আজু আর পারছি নে।"

"মাণকে ডেকে দাও— তাকে ব'লে দেব, কালকের রাতের জন্যে ফেন— "

"বাচ্ছি, বাবা। শৃদ্ভু দরজার কাছে রইল, বাদ কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।"

মাসি মাণির শোবার ঘরে গিরা মেজের উপর বসিরা ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, আর—
একবার আয়— আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্—
সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।"

যতীন পারের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মণি!"

"না, আমি শুকু। আমাকে ডাকছিলেন?"

"একবার ভোর বউঠাকর,নকে ডেকে দে।"

"কাকে ?"

"বউঠাকর্বনকে।"

"তিনি তো এখনো ফেরেন নি।"

"কোথায় গেছেন?"

"সীতারামপ্রে।"

"আজ গেছেন?"

"না, আজ তিন দিন হল গেছেন।"

ক্ষণকালের জনা যতীনের সর্বাপ্য কিম্বিম্ করিরা আসিল— সে চোখে অত্যকর দেখিল। এতক্ষণ বালিসে ঠেসান দিরা বসিরাছিল, শ্রেরা পড়িল। পারের উপর সেই পশ্যের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিরা ঠেলিরা ফেলিরা দিল।

অনেক ক্ষণ পরে মাসি বখন আসিলেন ষতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ বতীন এক সমরে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বশ্নের কথা বলেছি।"

"कान् न्यनः।"

"মণি বেন আমার ধরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল— কোনোমতেই দরজা এতর্টুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই চ্কতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জারগা হল না।"

মাসি কিছ্ব না বলিরা চুপ করিরা রহিলেন। ভাবিলেন, 'যতীনের জ্বন্য মিখ্যা দিরা যে একট্বর্খান স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টির্নকল না। দৃঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো— প্রবঞ্চনার স্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার তেন্টা করা কিছ্ব নয়।'

"মাসি, তোমার কাছে যে দ্নেহ পেরেছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথের, আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিরে চলল্ম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চর আমার মেরে হরে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।"

"বলিস কী ষতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে— সেই কামনাই কর-না।"

"না, না, ছেলে না। ছেলেবেলার তুমি ষেমন স্বন্দরী ছিলে তেমনি অপর্প স্বন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।"

"আর বাকস্নে বতীন, বাকস্নে— একট, ছুমো।"

"তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।"

"ও তো একেলে নাম হল না।"

"না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে—সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।"

"তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দৃঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।"

"মাসি, তুমি আমাকে দ্ব'ল মনে কর?— আমাকে দ্বখ থেকে বাঁচাতে চাও?" "বাছা, আমার যে মেরেমান্যের মন, আমিই দ্ব'ল— সেইজনোই আমি বড়ো ভরে ভরে তোকে সকল দ্বখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেরেছি। কিল্চু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।"

"মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেল্ম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মান্য বে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিরে থাকা বে কী ফাঁকি তা আমি বুর্ফোছ।"

"वारे वल वाहा, जीम नित्स किहा नाउ नि. शतकरे अव जित्रहा"

"মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি সুখের উপরে জবদস্তি করি নি—কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। বা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেরেছিল্ম বার উপরে কারও স্বস্থ নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় ক'রে অপেক্ষাই করল্ম; মিখ্যাকে চাই নি ব'লেই এতাদিন এমন ক'রে বসে থাকতে হল—এইবার সত্য হরতো দরা করবেন। ও কে ও—মাসি, ও কে।"

"কই, কেউ তো না বতীন।"

"মাসি, ভূমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি বেন---"

- "না বাছা, কাউকে তো দেখলমে না।"
- "আমি কিম্ছু স্পন্ট কেন—"
- "किन्द्र ना, यठीन-धे व फाडाव्रवाद् धरत्रह्न।"

"দেখন, আপনি ওর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কররার এর্মান ক'রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শ্তে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।"

"না মাসি, না, তুমি বেতে পাবে না।"

"আছা বাছা, আমি নাহর ঐ কোণটাতে গিরে বসছি।"

"না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো— আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে—শেষ পর্যত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।"

"আছে। বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না বতীনবাব্। সেই ওষ্ধটা খাওয়াবার সময় হল—"

"সমর হল? মিথা। কথা। সমর পার হরে গেছে—এখন ওব্ধ খাওরানো কেবল ফাঁকি দিরে সান্দ্রনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভর করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডান্তার জড়ো করেছ কেন—বিদার করে দাও, সব বিদার করে দাও। এখন আমার একমাত তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথাাকেই না।"

"আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।"

"তা হলে তোমরা বাও, আমাকে উর্ত্তোজত কোরো না।— মাসি, ভাজার গেছে? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানার উঠে বোসো— আমি তোমার কোলে মাখা দিরে একটা শাই।"

"আছা, শোও বাবা, লক্ষ্মীটি, একট্ম ছুমোও।"

"না মাসি, ঘ্মোতে বোলো না— ঘ্মোতে ঘ্মোতে হরতো আর ঘ্ম ভাঙবে না। এখনো আর-একট্ আমার জেগে থাকবার দরকার আছে।— ভূমি শব্দ শ্নতে পাছ না? ঐ বে আসছে! এখনই আসবে।"

"বাবা বতীন, একট্ম চেরে দেখো— ঐ বে এসেছে। একবারটি চাও।"

"কে এসেছে। ম্বন্দ?"

"ব্দুন নর বাবা, মণি এসেছে— তোমার শ্বুশুর এসেছেন।"

"তুমি কে।"

"চিনতে পারছ না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।"

"মণি, সেই দরজাটা কি সব খলে গিরেছে।"

"সব খ্লেছে, বাপ আমার, সব খ্লেছে।"

"না মাসি, আমার পারের উপর ও শাল নয়. ও শাল নয়! ও শাল মিথো, ও শাল ফাঁকি!"

"শাল নর ষতীন। বউ তোর পারের উপর পড়েছে— ওর মাথার হাত রেখে একট্ব আশীর্বাদ কর্।— অমন ক'রে কাঁদিস্ নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে— এখন একট্বানি চুপ কর্।"

আশ্বিন ১৩২১

## অপরিচিতা

আজ আমার বরস সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুলের হিসাবে। তব্ ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো বাহার ব্রকের উপরে শ্রমর আসিরা বসিরাছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিরা উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসট্নুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে বাঁহারা সামান্য বলিয়া ভূল করেন না তাঁহারা ইহার রস ব্যক্তিকে।

কলেজে যতগুলা পরীকা পাস করিবার সব আমি চুকাইরাছি। ছেলেবেলার আমার স্বাদর চেহারা লইরা পাশ্ডিতমশার আমাকে শিম্ল ফ্ল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিরা বিদ্রুপ করিবার স্বোগ পাইরাছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লক্ষা পাইতাম; কিন্তু বরস হইরা এ কথা ভাবিরাছি, বদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার ম্বে স্বাণু এবং পশ্ডিতমশারদের মুখে বিদ্রুপ জাবার কেন এমনি করিরাই প্রকাশ পার।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেবমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তথন বরস অলপ। মার হাতেই আমি মান্ব। মা গরিবের ঘরের মেরে; তাই, আমরা বে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না আমাকেও ভূলিতে দেন না। শিশ্কালে আমি কোলে কোলেই মান্ব— বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার প্রোপ্রির বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অলপ্রাপ্রি কোলে গজাননের জোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেরে বড়োজের বছর ছরেক বড়ো। কিন্তু, ফলারে বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শ্বিরা লইরাছেন। তাঁহাকে না খ্রিড়রা এখানকার এক গণ্ড্বও রস পাইবার জোনাই। এই কারলে কোনো-কিছ্র জনাই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হর না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সংপার। তামাকট্রকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমান্ব হওরার কোনো কলাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমান্ব। মাতার আদেশ মানিরা চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপ্রের শাসনে চলিবার মতো করিরাই আমি প্রস্তুত হইরাছি, যদি কোনো কন্যা স্বরন্বরা হন তবে এই স্কেক্ষণিট স্মরণ রাখিকেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিরাছিল। কিন্তু মামা, বিনি প্রিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এক্ষেণ্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নর। আমাদের ঘরে বে মেরে আসিবে সে মাধা হে'ট করিরা আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসন্তি তাঁর অস্থিমন্জার জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান বাহার টাকা নাই অথচ বে টাকা দিতে কস্বে করিবে না। বাহাকে

শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গ্রেড়গ্রিডর পরিবর্তে বাঁধা হুকার তামাক

আমার বন্ধ্ হরিশ কানপ্রে কাঞ্জ করে। সে ছ্টিতে কলিকাতার আসিরা আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে বদি বল একটি খাসা মেরে আছে।"

কিছ্দিন প্রেই এম্.এ. পাস করিয়াছি। সামনে যত দ্র পর্যক্ত দ্খি চলে ছ্রিট ধ্ ধ্ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই— থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মাম।

এই অবকাশের মর্ভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীর্পের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃশ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তর্মমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সমর হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বলে তবে—"। আমার শ্রীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া ব্নিতে লাগিল। হরিশ মান্ষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল ত্যার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অন্বিতীয়। তাই সর্বাচই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেরের চেরে মেরের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গ্রেত্র। বাপের অবস্থা তিনি ষেমনটি চান তেমনি। এক কালে ই'হাদের বংশে লক্ষ্মীর মপালঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শ্না বালিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছ্ বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ্ঞ নয় বালিরা ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেরে ছাড়া তাঁর আর নাই। স্তরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপ্তেকরিয়া দিতে শ্বিষা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু, মেরের বরস বে পনেরো, তাই শানিরা মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই— বাপ কোথাও তাঁর মেরের বোগ্য বর বাজিরা পান না। একে তো বরের হাট মহার্যা, তাহার পরে ধন্ক-ভাঙা পশ. কাজেই বাপ কেবলই সব্র করিতেছেন— কিন্তু মেরের বরস সব্র করিতেছে না।

বাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্যে সমাধা হইরা গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি বে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান ন্বীপের অস্তগাঁত বলিরা জানেন। জীবনে একবার বিশেব কাজে তিনি কোনগর পর্বান্ত গিরাছিলেন। মামা বাদ মন্ হইতেন তবে তিনি হাবভার প্লে পার হওরাটাকে তাঁহার সংহিতার একেবারে নিবেধ করিরা দিতেন। মনের মধ্যে ইছা ছিল, নিজের চোধে মেরে দেখিরা আসিব। সাহস করিরা প্রস্তাব করিতে পারিকাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য বাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিন্দাদা, আমার পিস্ততো ভাই। ভাহার মত রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি বোলো-আনা নির্ভার করিতে পারি। বিন্দো ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।"

বিন্দাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। ষেখানে আমরা বলি 'চমংকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব ব্রিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজ্বাপতির সপো পঞ্চারের কোনো বিরোধ নাই।

\$

বলা বাহ্না, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতার আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাব্ হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন প্রে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তার চিল্লিলের কিছ্ এ পারে বা ও পারে। চুল কাচা, গোফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। স্প্রেষ্ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তার উপরে চোষ পাড়বার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খ্লি হইরাছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দ্টি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে প্রা জ্বের দিয়া বলেন না। মামার ম্ব তখন অনগল ছ্টিতেছিল— ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসংশ্য প্রচার করিতেছিলেন। শশ্তুনাথবাব্র এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা হ' বা হাঁ কিছ্ই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিল্ডু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শশ্তুনাথবাব্র চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন লোকটা নিভাশত নিজ্বীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর ষাই থাক্, তেজ থাকাটা দোষের, অভএব মামা মনে মনে খ্লি হইলেন। শশ্তুনাথবাব্র যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তালিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সন্বশ্ধে দৃই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইরা গিরাছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিরাই অভিমান করিরা থাকেন। কথাবার্তার কোথাও তিনি কিছ্ ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অভ্ক তো দিখর ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির একং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইরা গিরাছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী দ্পির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থলে অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার বাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিরা মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। বেখানে আমাদের কোনো সন্বশ্ধ আছে সেখানে সর্বাহই তিনি বৃদ্ধির লড়াইরে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিসেও এবং অন্য পজের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেন— ইহাতে বে বাঁচুক আর যে মর্ক।

গায়ে-হল্বদ অসম্ভব রকম ধ্ম করিরা গেল। বাহক এত গেল বে তাহার আদম-স্মারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদার করিতে অপর পক্ষকে বে নাকাল হইতে হইবে সেই কথা সমরণ করিরা মামার সংশা মা একবেংগে বিশ্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শথের কল্সট্ প্রভৃতি ষেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মন্ত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জার-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের ম্লা কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পন্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশারের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢ্কিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরষাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমদত আয়োজন নিতাদত মধাম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাব্র বাবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্ত নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপ্ল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নয়তার স্মিতহাসো ও গদ্গদ বচনে কন্সট্ পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শ্রুক্করিয়া ব্রুক্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুরর্পে অভিষিত্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছ্কেণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছ্কেণ পরেই শম্ভুনাথবাব্ আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।—সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মান্বের জ্বীবনের একটা কিছ্ লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে কাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচর পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন— দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শাধ্য মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্রাকে স্ক্র সঞ্জো আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তন্ত্রপাবে এবং স্যাক্রা তাহার দাঁড়িপালা কন্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বিসয়া আছে।

শম্তুনাধবাব, আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাঞ্জ শ্রু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা বাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তৃমি কী বল।"

আমি মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন. "ও আবার কী বলিবে। আমি বা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাব, আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি বা বলিকেন তাই হইবে? এ সম্বশ্ধে চোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একট্ ঘাড়-নাড়ার ইপ্সিতে জানাইলাম, এ-সব কথার আমার সম্পূর্ণ অন্ধিকার।

"আছে। তবে বোসো, মেরের গা হইতে সমস্ত গহনা খ্লিরা আনিতেছি।" এই বলিরা তিনি উঠিলেন।

মামা বালিদেন, "অন্পম এখানে কী করিবে। ও সভার গিয়া বস্ক।"
শম্ভূনাথ বালিলেন, "না, সভায় নর, এখানেই বাসতে হইবে।"

কিছ্কণ পরে তিনি একখানা গামছার বাঁধা গহনা আনিরা তরুপোবের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফ্যাশানের স্ক্রুকাজ নর— যেমন মোটা তেমনি ভারী।

স্যাক্রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই —এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরম্খা মোটা একখানা বালার একট্র চাপ দিরা দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তথনি তার নোটবইরে গহনাগালির ফর্দ টাকিয়া লইলেন, পাছে বাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা বে পরিমাণ দিবার কথা এগালি সংখ্যার দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগ্রিলর মধ্যে একজেড়া এরারিং ছিল। শশ্চুনাথ সেইটে স্যাক্রার হাতে দিরা বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাক্রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামানাই আছে।"

শম্ভূবাব, এয়ারিংজ্ঞোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিরা দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মাখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সন্দেভাগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছ্ম উপরি-পাওনা অন্টিল। অত্যান্ত মাখ ভার করিয়া বলিলেন, "অন্পম, বাও, তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাব, বালিলেন, "না, এখন সভার বাসিতে হইবে না। চ**ল**ুন, আলে আপনাদের থাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন—"

<u> मम्जूनाथवाद् वीलालन, "प्राक्षना किन्द्र जीवर्यन ना— अथन जेर्रेन।"</u>

লোকটি নেহাত ভালোমান্য-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একট্ লোর আছে বিলয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরষান্তদেরও আহার হইরা গেল। আয়োজনের আড়ন্বর ছিল না। কিন্তু রাহা ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিচ্কার পরিচ্ছর বিলয়া সকলেরই তৃশ্তি হইল।

বরষাত্রদের খাওরা শেষ হইলে শম্ভূনাধবাব, আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের প্রে বর খাইবে কেমন করিরা।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিরা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভূমি কী বল। বসিরা বাইতে দোব কিছু আছে?"

ম্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বর্পে মামা উপস্থিত, **তাঁর বির্**শেষ চলা আমার **পক্ষে** অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শুভূনাথবাব, মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কন্ট দিয়াছি। আমরা

ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আরোজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিকো। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কন্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বালিলেন, "তা, সভায় চলনে, আমরা তো প্রস্তৃত আছি।" শুস্ভনাথ বালিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাটা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভূনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থারী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভূনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা বারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিরা-চুরিরা, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বর্ষাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিরা বাহির হইরা গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড্ রসনচৌকি ও কন্সট্ একসংগ্রাজিল না এবং অদ্রের ঝড়গন্লো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তবাের বরাত দিয়া কোধার বে মহানিবাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

0

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগনে। কন্যার পিতার এত গ্রমর! কলি বে চারপোরা হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিম্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পরেষ বাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইরা দিয়াছে। এত বড়ো সংপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাস কোন্ নন্টগ্রহ এত আলো জন্মলাইরা, বাজনা বাজাইরা, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরষাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল বে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওরাইয়া দিল— পাক্ষলটোকে সমস্ত অল্লস্মুম্ম সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্সোস মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভাগ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বালিরা মামা অভাশত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা ব্ঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার বেট্কু বাকি আছে তাহা প্রা হইবে।

বলা বাহ্না, আমিও খ্ব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্মূনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পারে ধরিয়া আসিরা পড়েন, গোঁফের রেখার তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নর। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছ্বিটা গিরাছিল—এখনো বে ভাহাকে কিছ্তেই টানিরা ফিরাইতে পারি না। দেরালট্বুকুর আড়ালে রহিরা গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গারে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লন্দার রছিমা, হৃদরের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বিলব। আমার কলপলেকের কলপলতাটি বসন্তের সমস্ত ফ্লের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পাড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দনি—কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেকা—এমন সমরে সেই এক পদক্ষেপের দ্রেছট্বুকু এক মুহুতে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যার আমি বিন্দাদার বাড়িতে গিরা তাঁহাকে অস্প্রির করিরা তুলিয়াছিলাম! বিন্দার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিরাই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিপের মতো আমার মনের মাঝখানে আগন্ন জ্বালিরা দিরাছিল। ব্রিয়াছিলাম মেরেটির র্প বড়ো আশ্চর্ম; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি, সমস্তই অস্পন্ট হইরা রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, ভাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজনা মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শ্রনিয়াছি, মেরেটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইরাছিল।
পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে
ছবি তার কোনো-একটি বাস্থের মধ্যে ল্কানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া
এক-একদিন নিরালা দ্প্রেবেলার সে কি সেটি খ্লিয়া দেখে না। যখন ঝাকিয়া
পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া
পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পারের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুক্রশ্ব
আচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বংসর গেল। মামা তো লচ্ছার বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা বখন সমাজের লোকে ভূলিরা যাইবে তখন বিবাহের চেণ্টা দেখিবেন।

এ দিকে আনি শ্নিলাম সে মেরের নাকি ভালো পাত্র জ্বিরাছিল, কিন্তু সে পল করিরাছে বিবাহ করিবে না। শ্নিরা আমার মন প্লকের আবেশে ভরিরা গেল। আমি কম্পনার দেখিতে লাগিলাম. সে ভালো করিরা খার না; সন্ধ্যা হইরা আসে, সে চুল বাঁখিতে ভূলিরা যার। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেরে দিনে দিনে এমন হইরা যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিরা দেখেন, মেরের দুই চক্ষ্ম জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইরাছে বল্ আমাকে।' মেরে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই, কিছুই তো হর নি বাবা।' বাপের এক মেরে যে— বড়ো আদরের মেরে। যখন অনাবৃণ্টির দিনে ফ্লের ক্র্রিটির মতো মেরে একেবারে বিমর্ব হইরা পড়িরাছে তখন বাপের প্রাণ্ডে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইরা দিয়া তিনি ছুটিরা আসিলেন আমাদের ম্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই বে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে ফেন কালো সাপের মতো রুপ ধারিয়া ফোস করিরা উঠিল। সে বালল, 'বেশ তো, আরএকবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বেল্ক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তার সরের ত্রীম বরের টোপর পারে দিলরা দলবল লইরা সভা ছাড়িরা

চলিয়া এসো। কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুদ্র সে রাজহংসের রুপ ধারয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর প্রশাবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া বাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার স্থের খবরটা দিয়া আসি গো।' তার পরে? তার পরে দ্বংখের রাত পোহাইল, নব্বর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত প্থিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমার মান্ব। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

8

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফ্রাইল না। ষেখানে আসিয়া তাহা অফ্রান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীথে চিলয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার প্ল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘ্মাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বন্দের ঝ্মঝ্মি বাজিতেছিল। হঠাং একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বন্দ। কেবল আকাশের তারাগ্রিল চিরপরিচিত— আর সবই অজ্ঞানা অসপন্ট: স্টেশনের দাঁপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই প্রথিবটা ধে কত অচেনা এবং বাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহু দ্রে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘ্মাইতেছেন; আলোর নীচে সব্জ পর্দা টানা; তোরণা বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা ঝেন স্বন্দোকের উলট-পালট আসবাব, সব্জ প্রদাবের মিট্মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া প্রিয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অশ্ভূত পৃথিবীর অশ্ভূত রাদ্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"

মনে হইন্স, যেন গান শ্নিলাম। বাঙালি মেরের গলার বাংলা কথা যে কী মধ্র তাহা এমনি করিরা অসমরে অন্তারগার আচম্কা শ্নিলে তবে সম্পূর্ণ ব্রিতে পারা যার। কিম্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেরের গলা বলিরা একটা প্রেণীভূক করিরা দেওরা চলে না, এ কেবল একটি-মান্বের গলা; শ্নিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শ্নিন নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সতা। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মান্ধের মধ্যে বাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীর, আমার মনে হর কণ্ঠস্বর বেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খ্লিয়া বাহিরে মাখ বাড়াইরা দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। প্লাট্ফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইরা গার্ড তাহার একচ্ক্র লন্ডন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বিসয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো ম্তি ছিল না, কিন্তু হ্দরের মধ্যে আমি একটি হ্দরের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারামরী রাহির মতো, আব্তকরিরা ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা বার না। ওগো সরু, অনুনা কন্টের সরে.

এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচরের আসনটির উপরে আসিরা বসিরাছ। কী আশ্চর্য পরিপ্রে তুমি—চণ্ডল কালের ক্ষুত্র হৃদরের উপরে ফ্রলটির মতো ফ্রটিরাছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপ্ডিও টলে নাই, অপরিমের কোমলতার এতট্বুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদপ্তে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শ্রনিতে গ্রনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত ধ্রা— গাড়িতে জারগা আছে।' আছে কি, জারগা আছে কি। জারগা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাট্কু যে কুয়াশামাত, সে যে মায়া, সেটা ছিয় হইলেই যে চেনার আর অত নাই। ওগো স্থাময় স্র, যে হ্দয়ের অপর্প র্প তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে— শীঘ্র আসিতে ভাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পর্যাদন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট্ ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, স্লাট্ফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত লইয়া গাড়ির জনা অপেক্ষা করিতেছেন। কোন্-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়ছেন। দৃই-ভিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। ব্রিজাম, ফার্স্ট্ ক্লাসের আশা তাগে করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। স্বারে স্বারে উ'কি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড্ ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আস্ন-না—এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধ্র কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধ্রা—
জারগা আছে । ক্ষণমাত্র বিলন্দ্র না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম।
জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দ্নিরায় নাই। সেই
মেরেটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র
টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল—
গ্রাহাই করিলাম না।

তার পরে—কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখন্ড আনন্দের ছবি আছে— তাহাকে কোধায় শ্রু করিব, কোধায় শেব করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাকা যোজনা করিতে ইচ্চা করে না।

এবার সেই স্রেটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো ভাছাকে স্রে বলিরাই মনে হইল। মারের মুখের দিকে চাহিলাম: দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেরেটির বরস ষোলো কি সতেরো হইবে. কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোখাও ফেন একট্রও ভার চাপাইরা দের নাই। ইহার গতি সহজ্ঞ, দাঁপিত নির্মাল, সৌন্দর্যের শ্রিচতা অপ্রের্থ, ইহার কোনো জারগার কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি.

সে বে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খবে সত্য যে, তার বেশে ভ্ষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাডাইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পডিতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেরে অধিক-রজনীগন্ধার শুদ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃত্তিটর উপরে দীড়াইয়া, যে গাছে ফুটিরাছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সংশা দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। ষেট্রক কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমান্যদের সংগে ছেলেমান্যি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না---ছোটোদের সংগ্র সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সংগ্র কতক-গ্রাল ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই-- তাহারই কোন্-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গলপ নিশ্চয় তারা বিশ-প'চিশ বার শর্নিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা ব্রিঝলাম। সেই স্থাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেরোটর সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মাখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে: তাহাদের হুদরের উপর প্রাণের কর্না করিয়া পড়ে। তার সেই উম্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত স্থাকিরণকে সজ্জীব করিয়া তুলিল: আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি ভাহার আকাশ দিয়া বেন্টন করিয়াছে সে ঐ তর্গীরই অক্লান্ড অম্পান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।— পরের স্টেশনে পে'ছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সপো মিলিয়া নিতানত ছেলে-মান,ষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেডা-- আমি কেন বেশ সহজে হাসিমাথে মেরেটির কাছে এই চানা একমঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাডাইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি প্রেক্মান্ক, তব্ ইহার কিছুমান্ত সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর দ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাং কারও সংগা আলাপ করিতে পারেন না। মান্বের সংশা দ্রে দ্রে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খ্ব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সমরে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অন্সংগী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জারগা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘ্রিয়া গেল। মা তো ভরে আড়ক্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অপ্পকাল-পূর্বে একজন দেশী রেলোরে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেগ্রের শিয়রের কাছে লট্কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল

"এ গাড়ির এই দুই বেণ্ড আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ড করিরাছেন, আগনা-দিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি বাস্ত হইরা দাঁড়াইরা উঠিলাম। মেরেটি হিল্পিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাডিয়া উপায় নাই।"

কিন্তু, মেরেটির চলিক্সতার কোনো লক্ষণ না দেখিরা সে নামিরা গিরা ইংরেজ দেটশন-মান্টারকে ডাকিরা আনিল। সে আসিরা আমাকে বলিল, "আমি দ্রুখিত, কিন্তু—"

শ্বনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দ্ই চক্ষে অণ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি বাইতে পারিবেন না, বেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে স্বারের কাছে দাঁড়াইয়া দেটশন-মান্টারকে ইংরেজি ভাষার বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিধ্যা কথা।"

विवा नाम-लाश विकिविवि श्रीवा श्रीवा श्रीवा प्रिया प्रिया प्रिवा प्रिया

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম্-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিরা দাঁড়াইরাছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিরাছিল। তাহার পরে মেরেটির মুখে তাকাইরা, তার কথা দুর্নিরা, ভাব দেখিরা, দেউশন-মাস্টারকে একট্ব স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইরা গিরা কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সমর অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জ্বড়িরা তবে ট্রেন ছাড়িল। মেরেটি তার দলবল লইরা আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লক্জার জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইরা প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপরে গাড়ি আসিরা থামিল। মেরেটি জিনিসপত্ত বাঁধিরা প্রস্তৃত— স্টেশনে একটি হিন্দ্বস্থানি চাকর ছ্রটিরা আসিরা ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।" মেরেটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শ্বনিয়া মা এবং আমি দ্বজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা—"

"তিনি এখানকার ডান্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।" তার পরেই স্বাই নামিয়া গেল।

## উপসংহার

মামার নিবেধ অমান্য করিরা, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিরা, তার পরে আমি কানপরের আসিরাছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সংখ্য হেখা হইরাছে। হাত জ্লোড় করিরাছি, মাধা হে'ট করিরাছি; শম্ভুনাথবাব্র হ্দর গলিরাছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।" সে বলিল, "মাড্-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতৃল আছে নাকি।

তার পরে ব্ঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেরেদের শিক্ষার রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই স্রেটি যে আমার হ্দরের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমসত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাহির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিরাছিল 'জারগা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধ্রা হইরা রহিল। তখন আমার বরস ছিল তেইশ, এখন হইরাছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িরাছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজ্ঞানা কণ্ঠের মধ্র স্বরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চরই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথার। তাই বংসরের পর বংসর যায়— আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শ্নি, যখন স্বিধা পাই কিছ্ তার কাজ্ঞ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কাতিক ১৩২১

## তপ্যিক্ষনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইরা আসিল। প্রথম রাত্রে গ্রেট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগ্লো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্ দব্ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্ ঝির্ করিয়া একট্খানি বাতাস উঠিল। যোড়শী শ্না মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শ্ইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বারা তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খ্ব উৎসাহের সংশ্বাসে ক্ছেন্সাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া দ্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া ষায়। তার পরে বিদ্যারত্বমশায় আসেন; সেই ঘরে বিসিয়াই তার কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছ্ কিছ্ শিখিয়াছে। শব্দরের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বরস তার তেইশ হইবে।

ঘরকল্লার কাম্ভ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে—সেটা বে কেন সম্ভব হইস তার কারণটা লইয়াই এই গলপ।

নামের সংশ্য মাধনবাব্র প্রভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতাদন তাঁর ছেলে বরদা অপতত বি. এ. পাস না করে ততাদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দ্রে থাকিবে। অথচ পড়াশনোটা বরদার ঠিক থাতে মেলে না. সে মান্ষটি শৌখিন। জীবননিকুঞ্জের মধ্-সগ্যের সম্বশ্যে মৌমাছির সপো তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালার বে পরিপ্রসের দরকাব সেটা তার একেবারেই সর না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একট্ আরামে থাকিবে, এবং সেই সপো সপো সিগারেটগ্রেলা সদরেই ফ্রিকবাব সময় আসিবে। কিন্তু, কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঞ্চালসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইম্কুলের পণিডতমশার বরদার নাম দিরাছিলেন গোতম মুনি। বলা বাহ্বলা, সেটা বরদাব রহাতেজ দেখিয়া নর। কোনো প্রদেনর সে জবাব দিত না বলিরাই ভাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছ্ব গব্য পদার্থ পাওয়া বাইত বাতে পণিডতমশারের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইবাছিল।

মাখন হেড মাস্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক এইর প বড়ো বড়ো দৃই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িরা দিলে তবে বরদার সম্পতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের ধারা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার বাহ্যি দদটা সাড়ে-দদটা পর্যন্ত বরদার সপো লাগিয়া রহিলেন। সতাব্গে সিম্প্রলাভের জনা বড়ো বড়ো তপস্বী বে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মাস্টারের সপো মিলিয়া বর্দার এই-যে যৌথ তপস্যা এ তার চেরে অনেক বেশি দৃঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উন্তাপ ছিল অন্দিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অন্দিশের্মারা; তারা বরদাকে বড়ো জন্লাইল। তাই এত দৃঃথের পর বধন সে পরীক্ষার ফেল করিল তথন তার

সাম্পনা হইল এই ষে, সে বশ্দ্বী মান্টারমশায়দের মাথা হেণ্ট করিয়াছে। কিন্তু, এমন অসামান্য নিম্ফলতাতেও মাথনবাব্ হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর-এক দল মান্টার নিয়ক হইল; তাদের সপো রফা হইল এই ষে, বেতন তো তারা পাইবেনই, তার পরে বরদা র্যাদ ফার্স্ট্ ডিবিসনে পাস করিতে পারে তবে তাদের বক্দিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা ষথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসম দ্বিটনাকে একট্ বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে এক্দামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সপো পরমেশ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বাড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ স্কুমন্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ-অপ্যের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় ব্রিজা এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথার বরদা একদিন খ্ব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মতো ভর করিত, তব্ মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, "এখানে থাকলে আমার পড়াশ্ননা হবে না।"

মাখন জিল্জাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?"

সে বলিল, "বিলাতে।"

মাথন তাকে সংক্ষেপে ব্রাইবার চেন্টা করিলেন, এ সন্বশ্ধে তার যে গোলট্রু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বর্পে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্ট্রেন্স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেণিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো এক্জামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি.এ. পাস করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি.এ. পাস না করিরাও বরদা জলিমরাছে, বি.এ. পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জলমম্তার মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি.এ. পাস বিন্ধাপর্বতের মতো খাড়া হইরা দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথার ঐথানটাতে গিরাই ঠোকর থাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য ম্নি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইরা বি.এ. পাসে লাগিরাছেন।

খ্ব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, বার বার তিনবার: এইবার কিন্তু শেষ।' আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওরা কী-বইগ্লো তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সময় একটা আঘাত পাইল. সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে বাইবার সময় গাড়িয় খোঁল করিতে গিয়া সে খবর পাইল বে, স্কুলে বাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, পদ্ব বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!' স্কুলে হাঁটিয়া বাওয়া বরদার পক্ষে

কিছুই শন্ত নয়, কিম্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিস্তার পর একদিন ভোরবেলার তার মাথার আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ থোলা আছে যেটা বি.এ. পাসের অধীন নর এবং যেটাতে দারা সতে ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশাক। সে আর কিছু নর, সম্যাসী হওয়া। এই চিস্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল স্কুলঘরে মেঝের উপর তার কী-বইরের ছেড়া ট্করো-গ্লো পরীক্ষাদ্র্গের ভুলাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষাধীর দেখা নাই। টোবলের উপর এক-ট্করা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহতে লেখা—

'আমি সম্ম্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না। শ্রীষ্ট্র বরদানন্দকামী।'

মাখনবাব্ কিছ্দিন কোনো খেজিই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আরোজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছে'ড়া টুকরা সাফ হইরা গেছে— আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোলে সেই জলের কু'জার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপ্ড করা; তেলের-দাগে-মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার গ্রুটি-মোচনের জন্য একটা প্রাতন এট্লাসের মলাট পাতা; এক খারে একটা শ্না প্যাক্বান্সের উপর একটা টিনের তোরগে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছে'ড়া ইংরেজি-বাংলা ভিন্তনারি, হরপ্রসাদ শাদ্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগ্লা পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্টোরয়ার ম্খ-আঁকা অনেকগ্লো এক্সোইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের ম্তি ঝরিয়া পড়িবে। সম্যাস-আশ্রমের সময় পথের সাম্প্রনার জন্য এগ্লো বে বরদা সঙ্গো লয় নাই ভাহা হইতে ব্রুবা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নারকের তো এই দশা; নারিকা ষোড়শী তখন সবেমাত্ত প্রান্ধশী। বাড়িতে শেব পর্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, দ্বশ্রবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজনা তার সামনেই বরদার চরিত্ত-সমালোচনার বাড়ির দাসীগ্লোর পর্যন্ত বাধিত না। শাশ্ডিছিলেন চিরর্গ্লা— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর তর করিত। পিস্শাশ্ডির ভাষা ছিল খুব প্রথব; বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন, তার বিশেষ একট্র কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কোলীনোর অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওরা এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি ষার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচন্ড গাঁজাখোর। তার গ্রেণর মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি বখন ম্ভাহারের সপ্যে তুলনা করিতেন তখন অশ্তর্কামী ব্রিকতেন, বার্থ ম্ভাহারের জনা যে আক্ষেপ সে একা বোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে ম্বাহারের বে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভূলিরাছিল। পিসি

বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মান্টার-পশ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তে। ব্রিথ নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কথনোই পাস করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস যোড়শারও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গাঁতকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাথন যথন দ্বিতায়বার মান্টারের বাহে বাঁধিবার চেন্টায় লাগিলেন— পিসি বাললেন, 'ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন যোড়শা দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাং নিজের আন্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগংটাকে স্তাম্ভত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাস করে— এত বড়ো যে, দ্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুন্থের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এ দিকে ব্রিখ নেই, ও দিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পাড়ল না। যেড়েশী মাথা হে'ট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অঁশতত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিশ্তু, তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া ষাওয়াটাকেও প্রো দাম দিল না। সবাই বলিল, এই দেখো-না, এল ব'লে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কথ্খনো না। ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোকু! বাড়ির লোককে ষেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা যোডশীকে বর দিলেন। তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল, বরদার দেখা নাই: কিল্ড তব্ম কারও মাখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটা চণ্ডল হইয়াছে কিল্ড বাহিরে সেটা কিছাই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সংগে চোখাচোখি হইলে তাঁর মথে বাদবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মূখ একেবারে জ্যোষ্ঠমাসের অনাব্রন্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোডশী চমকিয়া ওঠে আশব্দা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এমনি করিয়া যখন ততীয় মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাডির সকলকে মিথ্যা উদাবিশন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন. মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশাক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড़ाम, नात भन हिल ना वरते किन्छु भान, बीं वर्षा छात्मा हिल। वर्षमात अमर्गनकाल ষতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব বে অতান্ত নির্মাল ছিল, এমন-কি সে বে তামাকটা পর্যন্ত খাইত না, এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বন্ধমূল হইতে লাগিল। ম্কুলের পশ্চিতমশার স্বরং বলিলেন, এইজনাই তো তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিরাছিলেন, তখন হইতেই উহার বৃদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইরা ছিল। পিসি প্রভাহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মোজাজের পারে দোলারোপ করিয়া বালতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল বাপ<sup>ন্</sup>, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সোনার ট্রকরো ছেলে!' তার শ্বামী যে পবিশ্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারস্থ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দ্বংখের মধ্যে এই সান্ধনার, এই গৌরবে বোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে বাপের ব্যথিত হ্দরের সমস্ত স্নেহ দিগুল করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পাড়ল। বউমা যাতে সূথে থাকে, মাখনের এই একমান্ত ভাবনা। তার বড়ো ইছা, ষোড়শী তাকে এমন-কিছ্ম ফরমাশ করে যেটা দ্বাভ— অনেকটা কন্ট করিয়া, লোকসান করিয়া, তিনি তাকে একট্ম খুশি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন— তিনি এমন করিয়া ত্যাশ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চন্তের মতো হইতে পারে।

ş

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিরা যখন-তখন তার চোখ জ্বলে ভরিরা আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিরা ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইরা ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফ্লের গাছের টব চিরকাল ধরিরা খাড়া দাঁড়াইরা আছে, তারা সকলেই যেন অত্তরে অত্তরে তাকে বিরম্ভ ক্রিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্নাটা, আল্মারিটা— তার জীবনের শ্নাতাকে বিস্তারিত করিরা ব্যাখ্যা করে: সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তারে রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জ্বানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব-চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর।'

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চুপড়ি, শিলনাড়া ও পানের বাব্দের ভিড় জমাইরা ঘরকলার বেগ প্রবল হইরা উঠিরছে— এমন সময় সংসারের সমসত বাসততা হইতে স্বতন্দ্র হইরা জানলার কাছে যোড়শী আপনার উদাস মনকে শ্না আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাং জ্বর বিশ্বেশ্বর বালিয়া হাঁক দিয়া এক সাল্লাসী তাহাদের গেটের কাছের অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। যোড়শীর সমসত দেহতন্তু মীড়টানা বীদার তারের মতো চরম ব্যাকুলতার বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা, ঐ সাল্লাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করে।"

এই শ্রু হইল। সম্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষা হইরা উঠিল। এতদিন পরে শ্বশ্রের কাছে বধ্র আবদারের পথ খ্লিরাছে। মাখন উৎসাহ দেখাইরা বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাব্র কিছ্-কাল হইতে আর কমিতেছিল; কিন্তু, তিনি বারো টাকা স্কুদে ধার করিরা সংকর্মে লাগিয়া গোলেন।

সম্মাসীও বথেন্ট জ্বটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ বে পটি নর, মাধনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী। বিশেষত জ্ঞটাধারীরা বখন আহার-আরামের অপরিহার্য ব্রুটি লইয়া গালি দের, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু, ষোড়শীর মূখ চাহিয়া তাহাদের পারে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রার্গিত।

সম্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপ্রের একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরকার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সম্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি।—বরদার যে ফোটোগ্রাফথানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে-বয়সের। সেই বালকম্বের উপর গোঁফদাড়ি জটাজ্টে ছাইভস্ম ষোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিবাজি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মৃথ দেখিয়া মনে হইয়াছে, ব্রিক কিছু কিছু মেলে; ব্কের মধ্যে রক্ত দ্বুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়— কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্যরক্ম।

এমনি করিয়া ঘরের কোপে বাসিয়াও ন্তুন ন্তন সন্মাসীর মধ্য দিয়া বোড়শী বেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবনবৌবনের পরিপ্র্ণতা। এই সন্ধানটৈকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত আরোজন। সকালে উঠিয়া ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরুন্ত হয়— এর আগে রাম্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জন্নলানো থাকে। রাত্রে শৃইতে ষাইবার আগে, কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পেণীছিবে' এই চিন্তাটিই তার নিনের শেষ চিন্তা। এই বেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সপ্যে বেমন করিয়া বিধাতা তিলোল্তমাকে গড়িয়াছিলেন তেমনি করিয়া যেড়েশী নানা সম্মাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার ম্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উল্জন্ব করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সন্তা, তেজঃপ্রে তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠেয়ে তার ত্ত। এই সম্মাসীকৈ অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সম্মাসীর মধ্যে এই এক সম্যাসীরই তো প্রা চলিতেছে। শ্বেয়ং তার শ্বারও যে এই প্রার প্রধান প্রাকৃষীর বাছে এর চেরে গৌরবের কথা আর-কিছ্ব ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফকিন্তো বড়ো অসহা। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। বোড়শী ঘরে থাকিরাই সন্ন্যাসের সাধনার লাগিরা গোল। সে মেকের উপর কন্বল পাতিরা শোর, এক বেলা বা খার তার মধ্যে ফলম্লই বেশি। গারে ভার গেরুরা রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষ্ণ ফ্টাইরা তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিশিষর অধেকিটা জর্ডিয়া মোটা একটা সিন্দ্রের রেখা। ইহার উপরে শ্বশ্রেকে বিলিয়া সংস্কৃত পড়া শ্রু করিল। ম্প্রেয়া ম্থুস্ত করিছে তার অধিক দিন লাগিল না; পণ্ডিতমালার বলিলেন, একেই বলে প্রক্রিমাটিত বিদ্যা।

পবিশ্রতার সে বতই অগ্রসর হইবে সম্যাসীর সপো তার অভ্যরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; এই সম্যাসী সাধ্র সাধনী দ্বীর পারের ধ্লা ও আদীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল—এমন-কি, স্বরং পিসিও তার কাছে ভরে সম্প্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বোড়শী বে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গারের তসরের

রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুরা হইরা উঠিতে পারে নাই। আন্ধ্র ভার বেলাটাতে ঐ-বে ঝির ঝির করিয়া ঠান্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পেণিছল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কান্ত করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দরে দিগনত হইতে যে বাশির সূত্র আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অভিচেতন হইয়া ওঠে, রেছি নারিকেলের পাতাগ্রলা ঝিল্মিল্ করে, সে যেন তার ব্রেকর মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশার গীতা পাড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া বার: অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া বখন কাঠ-বিড়ালি থস্ থস্ করিয়া গেল, বহুদুরে আকাশের হুদুর ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষা ভাক আসিয়া পে'ছিল, ক্ষণে ক্ষণে প্রকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরার গাড়ি চলার একটা ক্লাম্ট শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই-সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকৃল করে। একে তো কিছতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা বার না। যে বিদতীর্ণ জগণটা তংত প্লাণের জগং— পিতামহ বহুয়ার রক্তের উত্তাপ হইতেই বার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিভেছিল, যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদানত-উচ্চারণের অনেক প্রে'র সা্ভি, বার রঙের সপো ধর্নির সপো গান্ধের সপো সমসত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে, তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দতে জীব-হুদয়ের খাস্মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে— যোড়শী তো কুছ্মুসাধনের কাঁটা গাড়িয়া আঞ্চত্র সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গের্যা রঙকে আরও ঘন করিয়া গ্লিতে হইবে। ষোড়শী পশ্চিতমশায়কে ধরিয়া পড়িল, "আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।"

পশ্চিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ-সকল পশ্বার প্রয়োজন নাই। সিম্বি তো পাকা আমলকীর মতে। আপনি তোমার হাতে আসিয়া পে\*ছিয়াছে।"

তার প্ণাপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিক্ষর প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে বোড়শীর মনে একটা ক্তবের নেশা ক্রমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির বিচাকর পর্যাত তাকে কুপাপাচী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ ষখন তাকে প্র্ণাবতী বলিয়া সকলে ধনা-ধনা করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গোরবের ত্কা মিটিবার স্যোগ হইল। সিম্পি যে সে পাইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাবে—তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি কার কাছে প্রাণারাম অভ্যাস করিতে শিখ বলো তো।"

মাথন বলিলেন, "সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অস্বিধা দেখি না। তুমি ষত দ্বে গেছ সেইখানেই তোমার নাগাল কন্ধন লোকে পায়।"

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দৈবি বে, মান্ত্রও অনুটিরা গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধ্নিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামন্টি ভারই মতো— অর্থাৎ খায়-দায়, ঘ্মায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আয়-কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্ররোজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুত্রও আছে যে ব্যক্তি অনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে

শাটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা বে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভারবেলায় স্বশ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলে বরগু সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু, তিনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেন্ধে তিনটি মাল পালক ছিল— একটি সাদা, একটি সব্লু, মাঝেরটি পাট্কিলে। এই পালক তিনটি ষে সত্ত্ব রজ তম, ঋক্ যজ্বঃ সাম, স্পিট স্পিতি প্রলয়, আজ কাল পরশ্র প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেন্ফি লইয়া এই জগং তাহারই নিদর্শন তাহরতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণাে যোগী তৈরি হইতেছে। দ্ইজন এম. এস্-সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাবজ্বজ তাঁর সমন্ত পেন্সেন এই নৈমিষারণা্-ফন্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিত্যাত্হীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী বহাচারীদের সেবার জন্য নিয্রজ্ব করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সন্তরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গৃহী-সভা হইতে হইল। গৃহী-সভাের কর্রা, নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সয়াাসী-সভাদের ভরণপােষণের জন্য দান করা। গৃহী-সভাদের শুন্থার পরিমাণ-অন্সারে এই ষষ্ঠ অংশ অনেক সময় থামের্নিমিটরের পারার মতাে সতা অক্টার উপরে নীচে উঠানামা করে। অংশ কষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভূল হইতে লাগিল। সেই ভূলটার গতি নীচের অঞ্কের দিকে। কিন্তু, এই ভূলচুকে নৈমিষারণাের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা প্রেণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়ােকিছ্ বাকি রহিল না এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তহির্ত গহনাগ্রলাের অনুসরণ করিলা।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিরা মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করছ কী। মেরেটা যে মারা যাবে।"

মাথন উদ্বিশন মুখে বলিলেন, "তাই তো, কী করি।"

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সমরে অত্যন্ত মাৃদ্যুলরে তাকে আসিরা বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টি'কবে।"

ষোড়শী একট্খানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন-সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

0

বরদা চলিরা বাওরার পরে বারো বংসর পার হইয়া গেছে; এখন বোড়শীর বয়স প'চিশ। একদিন বোড়শী তার বোগী শিক্ষককে জিল্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী স্কীবিত আছেন কি না তা আমি কেমন করে জানব।"

বোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইরা চোধ ব্র্ঞিরা রহিলেন; তার পরে চোধ ধ্রিরা বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"क्यन क'त्र कानत्वन।"

"म कथा अवत्ना कृषि व्यवत्न ना। किन्कू, अठा निम्क्त स्वत्ना, म्त्रीत्नाक इत्तरः

সাধনার পথে তুমি যে এতদ্রে জগ্নসর হরেছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দ্রে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী ক'রে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর-মন প্রেকিত হইরা উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক বেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বাতী পশ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তার জন্য অপেকা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথার আছেন তা কি জানতে পারি।" ষোগী ঈষং হাস্য করিলেন; তার পরে বলিলেন, "একখানা আরনা নিরে এসো।" ষোড়শী আরনা আনিরা ষোগীর নির্দেশমত তাহার দিকে তাকাইরা রহিল। আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

ষোড়শী শ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কিছু দেখা যাছে, কিন্তু সেটা যে কী তা স্পণ্ট ব্যুবতে পারছি নে।"

"সাদা किছ ए एथ कि।"

"সাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাডের উপর বরফের মতো?"

"নিশ্চরই করফ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।" এইর্প আশ্চর্য উপারে ক্রমে ক্রমে দেখা গোল, বরদা হিমালরের অতি দৃর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাব্ত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ বোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাশ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া বোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জ্বোড় করিয়া চোখ ব্রিয়া সে বিসয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজ্বস্ত্র জ্বল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাক্তে আহারের পর মাখন বোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিরা আনিরা বড়োই সংকোচের সঙ্গো বাঁললেন, "মা, এতাদন তোমার কাছে বাঁল নি, ডেবেছিল্ম দরকার হবে না, কিল্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেরে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোন্দিন আমার বিষয় কোক করে বলা বায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপত হইরা উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না বে.
এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে প্রভাবে আপন সহধমিশী
করিতেছেন— বিষয়ের ষেট্কু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও ব্রি এবার ঘ্টাইলেন! কেবল
উত্তরে হাওয়া নর, এই-বে দেনা এও সেই লংচু পাছাড় হইতে আসিয়া পৌছিতেছে:
এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিম্থে বলিল, "ভন্ন কী বাবা!"
মাখন বলিলেন, "আমরা দীড়াই কোখার।"
বোড়শী বলিল, "নৈমিষারণো চালা বেধে থাকব।"

মাখন ব্রিলেন, ইহার সংশা বিষয়ের আলোচনা ব্থা। তিনি বাহিরের ঘরে বাসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সমরে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যান্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেন্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারছেন না?"

"এ কী। বরদা নাকি।"

বরদা জাহাজের লম্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বংসর পরে সে আজ কোন্-এক কাপড়-কাচা কল কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেপ্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খ্ব সম্ভায় ক'রে দিতে পারি।"

বলিয়া ছবি-আঁকা কাটেলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

देबाचे ५०२८

## পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অন্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতার অন্য-সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শ্রিকরে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্দ্রটা ছিল এই—

> यातच्छीत्वर नार्रे-वा छीत्वर सन्दर्भा वीर्र भळेर।

ষাদের বেড়াবার শথ বেশি অথচ পাথেরের অভাব, তারা বেমন ক'রে টাইম্টেব্ল্
পড়ে, অলপ বরসে আর্থিক অসশভাবের দিনে আমি তেমনি ক'রে বইরের ক্যাটালগ
পড়তুম। আমার দাদার এক খ্ড়শ্বশ্র বাংলা বই বেরবা মার্র নির্বিচারে কিনতেন
এবং তার প্রধান অহংকার এই বে. সে বইরের একখানাও তার আজ পর্যশত খোওরা
বারা নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সোঁভাগ্য আর-কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল.
আয়্র বল, অন্যমনন্দক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে বতকিছ্ সরণশীল পদার্থ আছে
বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেরে সেরা। এর থেকে বোঝা বাবে, দাদার খ্ড়শ্বশ্রের
বইরের আলমারির চাবি দাদার খ্ড়শাশ্র্রির পক্ষেও দ্রাভ ছিল। 'দীন বথা
রাজেন্দ্রসংগমে' আমি বখন ছেলেবেলার দাদার সংশ্যে তার শ্বশ্রবাড়ি বেতুম ঐ
র্ভ্রেমবার আলমারিগ্রেলার দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষ্র জিডে
জল এসেছে। এই বললেই বথেন্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি
পড়েছি বে পাস করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক
ভার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত স্বিধে এই বে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ার বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়— স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি. এ. এম. এ. এমে থাকে; তারা বতই আধ্বিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীর ব্গের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগং টলেমির প্থিবীর মতো আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সন্পো একেবারে বেন ইস্ত্র্দিরে আটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল প্রপোরাদিক্রমে তাকেই বেন চিরকাল প্রদক্ষিক করতে থাকবে। তাদের মানস-রখবান্তার গাড়িখানা বহু কন্টে মিল-বেন্ধাম শেরিরে কার্লাইল-রাম্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টার-মশারের ব্লির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওরা খেতে বেরোর না।

কিন্তু, আমরা বে-দেশের সাহিত্যকে খোটার মতো করে মনটাকে বে'বে রেখে জাওর কাটাচ্ছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থান্ নর—সেটা সেখানকার প্রাণের সপ্তে সপ্তে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অন্সরণ করতে চেন্টা করেছি। আমি নিজের চেন্টার ফরাসি জর্মান ইটালিরান শিখে নিল্ম: অস্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শ্রু করেছিল্ম। আধ্নিকতার বে এক্স্প্রেস গাড়িটা ঘণ্টার বাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্স্লি-ভার্রিনে এসেও ঠেকে বাই নি, টেনিসন্কেও বিচার করতে ভরাই নে, এমন-কি, ইব্সেন-মেটার্লিন্ডের নামের নোকা ধরে আমাদের মাসক

সাহিত্যে সম্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মান্য সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দ্-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না, অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীগা বাজে তার ডাকেও উতলা হরে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দ্বিট-একটি করে আমার ঘরে এসে জ্বন্টতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল— বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা বৈতে পারে। দেশের চারি দিকে সামায়ক ও অসামায়ক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শ্নি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত প্রোনো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্সা গ্মোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কু'ড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বে'চে বাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গাঁলর ন্বিতীয় নন্বর বাড়িতে, এ দিকে আমার নাম হচ্ছে অন্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল ন্বৈতান্বৈতসম্প্রদার। আমাদের এই সম্প্রদারের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাণ্য-করা ট্রামের টিকিট দিরে পত্র-চিহ্নিত একখানা ন্তন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত— তর্ক করতে করতে একটা বেজে বায়, তব্ তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদা কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত বখন দ্টো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বাল। কারণ, দেখেছি, সাহিতাচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মন্তিক্তেক নয়. রসনাত্তেও খ্র প্রবল। কিন্তু, যাঁর ভরসায় এই-সমন্ত ক্র্যিতদের য়খন-তখন খেতে বলি তাঁর অবন্ধা যে কী হয় সেটাকে আমি তুক্ক বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের বে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্ত ছ্রছে, যাতে মানবসভাতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগ্রের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকয়ার নড়াচড়া এবং রায়াছরের চুলোর আগ্রন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর শ্রুক্টিভঙ্গী ভবই জানেন, এমন কথা কাবো পড়েছি। কিন্তু, ভবেব তিন চক্ষ্য; আমার একজ্যেড়া মান্ত, তারও দ্বিশান্ত বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে পেছে। দ্বতরাং, অসমরে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার সন্তীর শ্রুচাপে কিরকম চাপলা উপন্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি ব্বে নিরেছিলেন, আমার ঘরে অসমরই সমর এবং অনিরমই নিরম। আমার সংসারের বড়ি ভাল-কানা এবং আমার গ্রুস্থালির কোটরে কোটরে উনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার বা-কিছ্ অর্থ সামর্থা তার একটিমান্ত খোলা ডেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্ররোজন হ্যাংলা কুক্রের মতো এই আমার শথের বিলিতি কুক্রের উচ্ছিন্ট চেটেও শ্রুকে কেমন করে যে বে'চে ছিল তার রহস্য আমার চেরে আমার ক্ষ্মী বেশি জনতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওরা আমার মতো লোকের পঞ্চে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নর, পরের উপকার করবার জন্যেও নর; ওটা হচ্ছে কথা করে করে চিন্তা করা, জ্ঞান হজ্ঞম করবার একটা ব্যারামপ্রশালী। আমি যদি লোধক হতুম. কিন্বা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহ্না হত। বাদের বাঁধা খাট্নি আছে খাওরা হজম করবার জন্যে তাদের উপার খ্রুতে হর না— বারা খন্নে বসে খায় তাদের অগতত ছাতের উপর হন্ হন্ করে পারচারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যথন আমার নৈবতদলটি জমে নি তথন আমার একমার নৈবত ছিলেন আমার দবী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যাদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গরনার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু গ্রামীর কাছ থেকে যে আলাপ শ্নতেন, সোজাত্য-বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেডেল-তর্ই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাদ্বই বল, তার মধ্যে সম্তা কিন্বা ভেজাল-দেওরা কিছ্ই ছিল না। আমার দলব্দ্থির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বণ্ডিত হরেছিলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শ্নিন নি।

আমার স্থাীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শ্বশ্রও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শ্নতে মিন্ট এবং হঠাং মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে বাই বল্ক, নামটার আসল মানে— আমার স্থাী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশ্বিড় বখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা বাল তখন সেই ছোটো ছেলেকে বয় করবার মনোরম উপারস্বর্পে আমার শ্বশ্র আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উন্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মাত্যুর দ্বিদন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা. আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্থাী ও শ্বিতার পক্ষের ছেলেদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিস্তু, আনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা স্বাদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ থরচ করে এর খেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে।"

আমি এই ঘটনার কিছু আশ্চর্য হরেছিল্ম। আমার শ্বশ্র কেবল বৃশ্বিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাধার কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিরে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওরা উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইরের চৈরে বোগা, এমন ধারণা যে তাঁর কাঁ করে হল তা তো বলতে পারি নে। অখচ টাকাকড়ি সন্বশ্ধে তিনি যদি আমাকে খ্ব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্থার হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্টাইন, আমাকে শেষ পর্যণ্ড চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিল্ম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপার না হরে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা বখন আমার কাছে কোনো পরামর্শা নিতে এল না তখন মনে করল্ম, ও ব্বি সাহস্ত করছে না। শেবে একদিন কথার কথার জিজ্ঞাসা করল্ম, "সরোজের পড়াশনেরে কী করছ।" অনিলা বললে, "মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও বাজ্ঞো" আমি আভাস দিল্ম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি

নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেন্টা করল্ম। অনিলা হাঁও বললে না, নাও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে প্রন্থা করে না আমি কলেজে পাস করি নি, সেইজনা সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশ্নো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাতা অভিব্যান্তবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে বা-কিছ্ বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছ্ই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেন্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাচে পাচি বিদ্যোগ্লো আট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বলল্ম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাব্িশই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য ধর্বানকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই ধর্বনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার শ্বৈতদের নিয়ে বেগ্সার তত্ত্ত্তান ও ইব্সেনের মনস্তত্ত আলোচনা করছি তখন মনে করেছিল্ম. र्जानलात स्वीयनयस्करवनीरा काराना आग्राना रहिया सहरत नि । किन्जू आस्रारक यथन সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পন্ট দেখতে পাই, যে স্থিকত। আগনে প্রভিয়ে, হাতডি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন, আনিলার মম স্থলে তিনি খবেই সঞ্জাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। প্রোণের বাস্ত্রকি যে পৌরাণিক প্রথিবীকে ধরে আছে সে প্রথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে रव स्मरत्रक रामनात भाषियौ वहन कत्ररा हत्र छात्र स्म भाषियौ माहार्ड माहाराड ন্তন ন্তন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি বাধার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকলার খাটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্থামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ ব্রুবে। অন্তত, আমি তো কিছুই ব্রিঞ্জিন। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পাঁডিত স্নেহের কত অত্তর্গাড়ে ব্যাক্লতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হরে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতম, র্যোদন শ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব । আজ বেশ ব্রশ্বতে পার্রাছ, পরম বাধার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব-চেরে অত্তরতম হরে উঠেছিল। সরোদ্ধকে মানার করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশাক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ও দিকটাতে একেবারে তাকাই নি তার যে কিরকম চলছে সে কথা কোনোদিন জিল্লাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পরলা-নন্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উত্থব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দৃই প্রেব্রের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রার নিঃশেব হয়ে এসেছে, দৃটি-একটি বিধ্বা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকান্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অলপ দিনের জন্যে ভাড়া নিরে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রার জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তার নাম রাজা সিতাংশ্রেমালি, এবং ধরে নেওরা বাক তিনি নরোন্তমপ্রের ক্রমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকন্মাৎ এত বড়ো একটা আবিভাব আমি হরতো জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ বেমন একটি সহজ্ঞ কবচ গারে দিরেই প্রিথবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ্ঞ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার ন্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্মটি খ্ব মঙ্গব্ত ও মোটা। অতএব, সচরাচর প্থিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আস্বরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধ্নিক কালের বড়োমান্ষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দ্ হাত, দ্ পা, এক ম্বভ বাদের আছে তারা হল মান্ব; বাদের হঠাৎ কতকগ্লো হাত পা মাথা ম্বভ বেড়ে গেছে তারা হল দৈতা। অহরহ দ্বদাড় শব্দে তারা আপনার সামাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহ্বা দিরে স্বামতকৈ অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোবোগ না দেওরা অসম্ভব। বাদের পরে মন দেবার কোনোই প্রয়েজন নেই অথও মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র প্রাণ্ডত তাদের ভব্ন করেন।

মনে ব্ৰুপল্ম, সিতাংশ্মোলি সেই দলের মান্য। একা একজন লোক বে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি প্রে জানতুম না। গাড়ি-ঘোড়া লোক-লদকর নিয়ে সে যেন দশ-ম্বড বিশ-হাতের পালা জমিরেছে। কাজেই তার জনালার আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সপো আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গালির মোড়ে। এ গালিটার প্রধান গুণ ছিল এই বে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিরে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রক্ষেপমাত না ক'বেও এখানে নিরা**পদে বিচরণ** করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চর্লাত অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনে। আধ**্**নিক বাঙালি কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা বায়। কিণ্ডু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জ'ন শ্লে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্রহাম গাড়ির প্রকান্ড একজ্বোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! ষাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান ব'সে। বাব্ সবলে দুইে হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনোমতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্ল্ববত**ী একটা তামাকের** एमकास्त्रत होिं अकिए थरत आश्वतका कत्रन्य। एमथन्य, आमात छेभत वाव् ङ्ख्थ! কেননা, যিনি অসতক'ভাবে রথ হাঁকান অসতক' পদাতিককে তিনি কোনোমতেই क्रमा कदारा भारतम मा। এद काद्रशो भर्ति छेट्सथ कर्र्दाष्ट्र। भर्मा छरकद्र म्रीवे मात्र भा, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর, যে ব্যক্তি জর্ড়ি হাঁকিরে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈতা। তার এই অস্বাভাবিক বাহুলোর স্বারা জগতে সে উৎপাতের স্থিত করে। দুই-পা-ওয়ালা মান্তের বিধাতা এই আট-পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

শ্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিরমে এই অন্বরথ ও সার্রাথ স্বাইকেই যথাসমরে ভূলে যেতুম। কারণ, এই প্রমান্চর্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাথবার জিনিস নর। কিন্তু, প্রত্যেক মান্বের যে পরিমাণ গোলমাল কর্মবার স্বাভাবিক বরান্দ আছে এ'রা তার চেয়ে ঢের বেশি জবর দখল করে বসে আছেন। এইজনো যদিচ ইচ্ছা ক্রলেই

আমার তিন-নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভূলে থাকতে পারি, কিন্তু আমার এই পরলা-নন্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহুতে আমার ভূলে থাকা শন্ত। রাত্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের বে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাপ্যে টোল থেয়ে তুবড়ে বার। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যথন সশব্দে মলতে থাকে তখন সোজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপ্রির বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংষম কিন্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নর। তাই বলছিল্ম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশাণ্ডিকর না হতে পারে। নিজের কৃডিটা নাসারনাধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘ্রমের ব্যাঘাত হত না, কিল্ড তার প্রতিবেশীর কথাটা চিল্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসূষেমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের স্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নন্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এডিয়ে যেতে চাই সে চার ঘোডা হাঁকিয়ে ঘাডের উপর এসে পড়ে— এবং উপরন্ত চোথ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার শৈবতগর্লি তথনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জােয়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বশ্ধে একখানা বই পড়ছিল্ম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিভিয়ে দরজা পােরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝন্ ঝন্ শন্দে আমার শাসির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গােলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, প্রিবার নাড়াীর চাঞ্চলা, বিশ্বগাঁতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশা আছেন এবং অতান্ত বেশি করে আছেন. আমার পক্ষে তিনি সম্প্রণ অনাবশাক অথচ নির্রতিশয় অবশান্তাবা। পরক্ষণেই দেখি, আমার ব্ড়ো অযােধ্যা বেহারাটা দােড়তে দােড়তে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমার অন্তর। একে ডেকে পাই নে, হেকে বিচলিত করতে পারি নে— দ্র্লভিতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মান্ম কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গােলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছ্টছে। খবর পেল্ম, প্রত্যেকবার গােলা কুড়িয়ে দেবার জনেয় সে চার পয়সা করে মজ্বারি পায়।

দেখল্ম, কেবল যে আমার শাসি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অন্চর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিংকরতা সম্বশ্ধে অযোধনা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে সেটা তেমন আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমার শৈবত-সম্প্রদায়ের প্রধান সদার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উংস্কৃ হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণম্লক নয়, অন্তঃকরণম্লক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিল্ম; এমন সময় একদিন লক্ষ্ক করে দেখল্ম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম ক'রে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছ্টছে। ব্রুক্ম্ম, এই উপলক্ষে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্যবাদিনী মৈয়েয়ীর মতো নয়— শুখ্য অম্তে ওর

পেট ছববে না।

আমি পরলা-নন্বরের বাব্গিরিকে খ্ব তীক্ষা বিদ্রুপ করবার চেন্টা করতুম। বলতুম, সাজসন্জা দিরে মনের শ্নাতা ঢাকা দেওরার চেন্টা ঠিক বেন রঙিন মেঘ দিরে আকাশ মর্ডি দেবার দ্রাশা। একট্ হাওরাতেই মেঘ যার স'রে, আকাশের ফাঁকা বেরিরের পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নর, বি.এ. পাস করেছে। কানাইলাল স্বরং বি.এ. পাস-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রিটা সন্বশ্বে কিছু বলতে পারলুম না।

পরলা-নম্বরের প্রধান গ্লগন্নি সশব্দ। তিনি তিনটে বন্দ্র বাজাতে পারেন—কর্নেট, এসরাজ এবং চেলো। বখন-তখন তার পরিতর পাই। সংগীতের সূত্র সম্বন্ধে আমি নিজেকে স্বরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু আমার মতে গানটা উক্তন্তেগরে বিদ্যা নর। ভাষার অভাবে মান্য বখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি—তখন মান্য চিন্তা করতে পারত না বলে চীংকার করত। আজও বে-সব মান্য আদিম অবস্থার আছে তারা শৃধ্ শৃধ্ শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেল্ম, আমার শ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পরলা-নম্বরের চেলো বেজে উঠলেই বারা গাণিতিক ন্যায়শান্তের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে বখন পরলা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সমরে র্মানলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জ্টেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য-কোনো বাসার গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খ্রিশ হল্ম। আমার দলের লোকদের বলল্ম, "দেখেছ মেরেদের কেমন একটা সহস্ক বোধ আছে? তাই ষে-সব দ্ধিনিস প্রমাণবোগে বোঝা যার তা ওরা ব্রুতেই পারে না, কিল্ডু ষে-সব দ্ধিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা ব্রুতে ওদের একট্রও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে. "যেমন পে'চো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পারের ধ্লোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-প্রাঞ্চল বিত্যাদি ইত্যাদি ।"

আমি বলল্ম, "না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পরলা-নন্বরের জাঁকজমক দেখে স্তান্তিত হয়ে গোছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসন্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দ্-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খ'জে বেড়াবার মতো অধাবসার আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীল পরলা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তার পরে জনশুনিত শোনা গেল, বতি আর হরেন পরলা-নম্বরে সংগীতের মজলিসে একজন বল্ল-হার্মোনিয়ম বাজার এবং একজন বাঁরা-তবলার সংগত করে, আর অর্ণ নাকি সেখানে কমিক গান ক'রে খ্ব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি, কিন্তু এদের যে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অর্ণের প্রধান শধ্যের বিষর হচ্ছে তুলনাম্লক ধর্মতত্ব। সে যে কমিক গানে ওসতাদ তা কী করে ব্রবন।

সত্য কথা বলি, আমি এই পরলা-নন্দরকে মুখে বতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্বা করেছিল্ম। আমি চিস্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে

সিতাংশ্রোলিকে আমার সমকক্ষ বলে কম্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু, তব্ব ঐ भान् विषेटक आमि नेवा कर्ताह। त्कन त्म कथा यीन भूतन वीन त्ना त्नात्क दामत्व। সকালবেলায় সিতাংশ, একটা দ্বেশ্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত—কী আশ্চর্য নৈপ্রণ্যের সপ্পোরাশ বাগিয়ে এই জম্তুটাকে সে সংযত করত। এই দুশাটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াদে ঘোড়া হাঁকিয়ে ষেতে পারতুম!' পট্ছ বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সূত্র ভালো ব্ঝি নে, কিল্ডু জানলা থেকে কর্তাদন গোপনে দেখেছি সিতাংশ, এসরাজ বাজাক্ষে— ঐ বল্টটার 'পরে ভার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যক্ষটা যেন প্রেয়সী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে— সে আপনার সমস্ত সার ওকে ইচ্ছা করে বিকিরে দিরেছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জণ্ডু-মান্য সকলের 'পরেই সিতাংশ্বে এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনিব'চনীয়, আমি একে নিতান্ত দ্বাভ না মনে করে থাকতে পারত্ন না। আমি মনে করত্ম, প্রথিবীতে কোনো-কিছ্ম প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আর্পান এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে বেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার শৈবভগ্নির অনেকেই পরলা-নন্ধরে টেনিস খেলতে, কল্সট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই ল্খেদের উত্থার করা ছাড়া আর-কোনো উপার খল্লৈ পেল্ম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপ্রের কাছাকাছি এক জারগার পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ফাঁকে প্রস্তুত হতে বলতে গেল্ম। তাকৈ ভাড়ার্যমেও পেল্ম না, রাম্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বলক্ম, "পরশ্রই নতুন বাসার যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সব্র করো।"

किछामा कत्रम्य, "रकन।"

র্জনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীন্ত বেরোবে— তার জন্য মনটা উদ্বিশ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্থারি সংশ্যে আমি কখনো আলোচনা করি নে। স্তরাং আপাতত কিছ্মিন ব্যাড়িবদল ম্লতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেল্ম, সিতাংশ্ম শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারতে বেড়াতে বেরোবে, স্তরাং দ্ই-নন্বরের উপর থেকে মস্ত ছারাটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাটের পশুমাংকর দেব দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হরে ওঠে। কাল আমার স্মী তাঁর বাপের বাড়ি গিরেছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের দৈবতদলের প্রণিমার ভোজ। তাই নিরে তাঁর সংখ্য পরামর্শ করবার অভিপ্রারে দরজার ঘা দিল্ম। প্রথমে সাড়া পাওরা গোল না। ডাক দিল্ম, "অন্!" খানিক বাদে অনিলা এলে দরজা খ্লে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করল্ম, "আজ রাত্রে রাহারে জোগাড় সব ঠিক আছে তো ?"

म कारना कराव ना निरंत्र भाषा दिनिरंत्र कानारन रव, चारह।

আমি বলল্ম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্নি ওদের খ্ব ভালো লাগে, সেটা ভূলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বলল্ম, "কানাই, আজ তোমরা একট্র সকাল-সকাল এসো।"

कानारे जान्हर्य दल्र वन्तन, "रत्र की कथा। आख आभारमत्र त्रका द्रव्य नाकि।"

আমি বলল্ম, "হবে বই-কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গার্কার নতুন গলেপর বই. বেগ্সার উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাট্নি প্রস্তি।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অশ্বৈতবাব্, আমি বলি, আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশন করে জানতে পারলম্ম, আমার শ্যালক সম্রোজ কাল বিকেলবেলার আরহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাস হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেরেছিল— সইতে না পেরে গলায় চাদর বে'ধে মরেছে।

আমি किজ্ঞাসা করল্ম, "তুমি কোথা থেকে শ্নলে।"

म वनान, "भन्नना-नन्दद्र (थरक।"

পরলা-নন্বর থেকে! বিবরণটা এই— সন্ধারে দিকে অনিলার কাছে বখন থবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অবোধ্যাকে সংগা নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ডাড়া করে বাপের বাড়িতে গিরেছিল। অবোধ্যার কাছ খেকে রাত্রে সিতাংশ্মোলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে প্রিলসকে ঠান্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংকার করিয়ে দেন।

ব্যতিবাদত হয়ে তথনি অন্তঃপ্রে গেল্ম। মনে করেছিল্ম, অনিলা ব্রি দরজা বন্ধ ক'রে অবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিরেছে। কিন্তু, এবারে গিরে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দার বসে সে আমড়ার চাট্নির আয়োজন করছে। বখন লক্ষ করে তার মুখ দেখল্ম তখন ব্রুল্ম, এক রাত্রে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি অভিযোগ করে বলল্ম, "আমাকে কিছু বল নি কেন।"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তৃলে একবার আমার মুখের দিকে ভাকালে— কোনো কথা কইলে না। আমি লম্ভার অত্যত ছোটো হরে গেল্ম। বদি অনিলা বলত 'তোমাকে ব'লে লাভ কী' তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিশ্লব— সংসারের সুখ দুঃখ— নিয়ে কী ক'রে বে বাবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

र्जाम तलन्म, "जीनन, এ-সব রাখো, আঞ্চ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খ্ব হবে। আমি এত ক'রে সমঙ্গত আরোজন করেছি, সে আমি নন্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বলল্ম, "আন্ধ্ৰ আমাদের সভার কান্ধ হওয়া অসম্ভব।" সে বললে, "ভোমাদের সভা না হয় না হবে, আন্ধ্ৰ আমার নিমশূল।" আমি মনে একট্ৰ আরাম পেল্ম: ভাবল্ম, অনিলের লোকটা তত বেশি কিছঃ নর। মনে করলন্ম, সেই-বে এক সময়ে ওর সঞ্চো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুই তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিল্তু তব্ পার্সোনাল ম্যাগ্নেটিজ্ম্ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যারে সময় আমার শৈবতদলের দ্ই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পরলা-নন্ধরে যারা টেনিসের দলে যোগ দির্মেছল তারাও কেউ আসে নি। শ্নল্ম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশ্যোলি চলে যাছে, তাই এরা সেখানে বিদার-ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনোদিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভপ্য হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হরে গেল। আমি ক্লান্ত হরে তথনি শত্তে গেল্ম। অনিলাকে জিল্ঞাসা করল্মে, "শোবে না?"

रम वलाल, "वामनभूत्ला जुनाउ হবে।"

পরের দিন যথন উঠলুম তথন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইরের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার-চশমা-চাপা-দেওয়া এক-ট্রক্রো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে— 'আমি চললুম। আমাকে খুজতে চেন্টা কোরো না। করলেও খুলে পাবে না।'

কিছু ব্রুবতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স— সেটা খ্রেল দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না— এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যাত্ত কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছু টাকা সিকি দ্র্য়ান। অর্থাৎ, মাসের থরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা-কিছু জমেছিল তার শেষ পায়সাটি পর্যাত্ত রেখে গোছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঞ্জো গায়লাবাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইট্কু ব্বতে পারল্ম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তয় তয় করে দেখল্ম—
আমার শ্বশ্রবাড়িতে খোঁজ নিল্ম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা
ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ বাবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছ্ই
ভেবে পাই নে। ব্কের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পরলা-নম্বরের দিকে
তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায়
তামাক টানছে। রাজাবাব্ ভোররাতে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছার্ক করে উঠল।
হঠাৎ ব্বতে পারল্ম, আমি যথন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিল্ম
তথন মানবসমাজের প্রাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল।
ফ্রোবেয়ার, টল্স্টর ট্রেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গলপলিখিয়েদের বইয়ে যখন এই
রকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে স্ক্রোতিস্ক্র করে তার তত্ত্বকথা
বিশেষ্যণ করে দেখোঁছ। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন স্নিশিচত করে ঘটতে
পারে তা কোনোদিন স্বন্ধেও কলপনা করি নি।

প্রথম ধারুটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্তুজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে

ষংখাচিত হাক্লা করে দেখবার চেন্টা করল্ম। বেদিন আমার বিবাহ হরেছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুন্ক হাসি হাসল্ম। মনে করল্ম, মান্ব কত আকাক্ষা,
কত আরোজন, কত আবেগের অপবার করে থাকে। কত দিন, কত রাহি, কত বংসর
নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্থাী বলে একটা সজাীব পদার্থ নিশ্চর আছে বলে চোখ
ব্জে ছিল্ম; এমন সমর আজ হঠাং চোখ খুলে দেখি, বুদ্ব্দ ফেটে গিরেছে।
গেছে যাক্ গে— কিন্তু, জগতে সবই তো বুদ্ব্দ নর। যুগব্গান্তরের জন্মস্তুকে
অতিক্রম করে টি'কে ররেছে এমন-সব জিনসিকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাং এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের স্কানীটা মুর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষ্মার কে'দে বেড়াতে লাগল। বারান্দায় ছাতে পায়চারি করতে করতে, শ্ন্য বাড়িতে ঘ্রতে ঘ্রতে, শেষকালে, যেখানে জ্ঞানালার কাছে কর্তদিন আমার স্থাকৈ একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখোছ একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাং টেনে খ্লতেই রেশমের লাল ফিতের বাঁধা এক-ভাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লান্দর থেকে এসেছে। ব্কটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, স্বগ্লো প্রাড়রে ফেলি। কিন্তু, বেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগ্রিল পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার ট্করো করে ছে'ড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছি'ড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গ'দ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

্আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছি'ড়ে ফেলো তব্ আমার দহঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু, দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বহিশ বছর বরসে প্রথম ঘটল। চোথের উপরে ঘ্যের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুইরে দিয়েছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখল্ম, যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই র্আনবর্চনীর তোমাকে। আমার বা পাবার তা পেরেছি, আর কিছ্ চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কপ্টে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না জানি— কিন্তু, আমাকে ভূল ব্বো না। আমি তোমার কোনো জাত করতে পারি, এমন সন্দেহমান্ত মনে না রেখে আমার প্রাকা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রম্থাকে বিদ তুমি শ্রম্থা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কখা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিন্দরই তা তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কখা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিন্দরই তা তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কখা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিন্দরই তা তোমার মনের কাছে গোগনে থাকবে না।'

এমন প'চিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর বে অনিলের কাছ খেকে গিরেছিল, এ চিঠিগর্নালর মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। বাদ বেত তা হলে তথনি বেস্বর বেজে উঠত— কিম্বা তা হলে সোনার কাঠির জাদ্ব একেবারে ডেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশ্ বাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিরে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগ্রিলর ভিতর দিরে তাকে প্রথম দেখল্ম। আমার চোখের উপরকার ঘ্যের পর্দা কত মোটা পর্দা না জ্ঞানি! প্র্রোহতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেরেছিল্ম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার শৈবতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। স্তরাং, যাকে আমি কোনো-দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জ্ঞাবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই---

'বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিণ্ডু অণ্ডরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই প্রেষের বাহু নিশ্চেন্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্ভের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উন্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার দৃঃখই তোমার অণ্ডর্থামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নির্মেছ। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই ন্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদেশিক নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্ত্র জপ করব য়ে, তোমার কল্যাণ হোক।

বোঝা যাচেছ, দ্বিধা দ্র হয়ে গেছে— দ্রুনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশ্র লেখা এই চিঠিগালি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগালি আজ আমারই প্রাণের স্তব্যক্ষ।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছ্তেই স্থির থাকতে পারল্ম না। খবর নিয়ে জানল্ম, সিতাংশ্র তথন মস্রি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশ্বকে অনেকলর পথে বেড়াতে দেখেছি, কিল্চু তার সংশ্য তো অনিলকে দেখি নি। ভর হল, পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সংশ্য গিয়ে দেখা করলম্ম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশ্ব বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জাবনে কেবল একটিমাত্র চিঠি পেরেছি— সেটি এই দেখুন।"

এই ব'লে সিতাংশ, তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল-করা সোনার কার্ড-কেস খ্লে তার ভিতর থেকে এক-ট্করো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, 'আমি চলল্ম, আমাকে খ্জতে চেন্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।'

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ, এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই ট্রকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

## পার ও পারী

ইতিপ্রে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপল্ম বসেছিলেন। তখন আমার বরুস বোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিরে দিলে বেমন ঘুম আর আসতে চার না, আমার সেই দলা হল। আমার বন্দ্বনান্দবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীর, এমন-কি ভৃতীর পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কোমার্যের লাস্ট্ বেণ্ডিতে বসে শ্ন্য সংসারের কড়িকঠ গণনা করে কাটিয়ে দিল্ম।

আমি চোন্দ বছর বরসে এন্ট্রেন্স্ পাস করেছিল্ম। তখন বিবাহ কিন্বা এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষার বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে দার্রীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হর নি। ই'দ্রে কেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদাই হোক আর অখাদাই হোক, শিশ্বোল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার ন্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইরের চেরে না-পড়ার বইরের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্য আমার পর্বাধির সোরজগতে ক্লুল-পাঠ্য প্রিবীর চেরে কেকুল-পাঠ্য স্ব্র্ব চোন্দ লক্ষ্যুলে বড়ো ছিল। তব্, আমার সংস্কৃত-পান্ডত-মলারের নিদার্শ ভবিব্যদ্বাণী সত্তেও, আমি পরীক্ষার পাস করেছিল্ম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপ্রটি ম্যান্তিস্টেট। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরার কিন্বা জাহানাবাদে কিন্বা ঐরকম কোনো-একটা জারগার। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সন্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে বে-কোনো স্পন্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগ্রেলাই স্কুপন্ট মিখা।; বাঁদের রসবোধের চেরে কৌত্তল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিরেছিলেন। মারের ছিল কী-একটা রত; দক্ষিণা এবং ভোজনবাবস্থার জন্য রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পশ্ভিতমশার ছিলেন মারের প্রধান সহার। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, বাদ্য বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভূক হলুম। সে পক্ষে যে আলোচনা হরেছিল তার মমটা এই।— আমার তো কলকাতার কলেজে বাবার সমর হল। এমন অবস্থার প্রতিবিচ্ছেদদৃঃখ দ্র করবার জন্যে একটা সদৃপার অবলন্দন করা কর্তবা। বিদ একটি শিশ্বেষ্ মারের কোলের কাছে খাকে তবে তাকে মান্য করে, যত্ন করে, তাঁর দিন কাটতে পারে। পশ্তিমশারের মেরে কাশশ্বেরী এই কাজের পক্ষে উপষ্ক— কারণ, সে শিশ্বে বটে, স্শালাও বটে, আর কৃশশান্দের গগিতে তার সপো আমার অন্কে অক্ষে মিল। তা ছাড়া রাহ্মদের কন্যা-দারমাচনের পারমার্থিক কলও লোভের সামগ্রী।

মারের মন বিচলিত হল। মেরেটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামার পশ্চিতমশার বললেন, তার 'পরিবার' কাল রাত্তেই মেরেটিকে নিরে বাসার এসে পশ্চিছেন। মারের পছন্দ হতে দেরি হল না; কেননা, ব্র্টির সন্দে প্রশার বাটখারার বোগ হওরাতে সহজেই ওজন ভারী হজা। মা বললেন, মেরেটি স্কেল্লা— অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ স্কুনরী না হলেও সান্দ্রনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরার আমার কানে উঠল। যে পশ্ডিতমশারের ধাতুর পকে বরাবর ভর করে এসেছি তারই কন্যার সংখ্য আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। র পকথার গল্পের মতো হঠাৎ স্বেশ্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অন্ম্বার-বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিরে বললেন, "সন্, পণ্ডিতমশারের বাসা থেকে আম আর মিন্টি এসেছে, থেরে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে প'চিশটা আম খেতে দিলে আর-প'চিশটার খ্বারা তার পাদপ্রেণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিরে আমার হৃদরকে আহ্বান করলেন। কাশান্বরী তার কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অসপত হরে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাগুতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া, আর গারে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট—সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। বতটা মনে পড়ছে—রঙ শাম্লা; ভূর্জোড়া খ্র ঘন; এবং চোখদ্টো পোষা প্রাণীর মতো বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। ম্থের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর বাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমান্বের মতো।

আমার ব্বের ভিতরটা ফ্লে উঠল। মনে মনে বলল্ম, ঐ রাঙতা-জড়ানে। বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার— আমি ওর প্রভূ, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দূর্লাভ সামগ্রীর জনোই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙ্কে নড়ালেই হয়, বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মাকে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্থাী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ স্তে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য-সমস্ত ব্রতের উপর ठेंगे ছिल्मन, किन्छू সাবিত্রীরতের বেলায় তিনি মুখে বাই বল্পন, মনে মনে বেশ একট্ব আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি; কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরন্ধি হবে, এইটেকে মা যে একাল্ড মনে ভর করতেন, এরই রসট্কু বাবা তাঁর সমস্ত পৌর্ষ দিয়ে সব চেরে উপভোগ করতেন। প্রাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাদের বৈধ वदान्म। किन्छू, मान्यस्वत्र नाकि छो। व्यदेवध भाखना, এইक्रात्मा खेळेत्र लाएछ छाएमद অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগালের টান সেদিন আমার উপরে পেশীছর নি, কিন্তু আমি বে প্রেনীয় সে কথাটা সেই চোন্দ বছর বয়সে আমার প্রেবের রঙে গাঁজিরে উঠল। সেদিন খ্ব গৌরবের সপ্সেই আমণ্যলো খেল্ম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলমে, বা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি: এবং তার कता সমস্ত অপরাহুকালটা অনুপোচনার গেল।

্সেদিন কাশীশ্বরী থবর পার নি আমার সপ্যে তার সন্বস্থটা কোন্ শ্রেশীর— কিন্তু বাড়ি গিরেই বোধ হর জানতে পেরেছিল। তার পরে যথনই তার সপ্যে দেখা হত সে শশবাসত হরে লুকোবার জারগা পেত না। আমাকে দেখে তার এই গ্রুস্ততা আমার খ্ব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জারগার কোনো-একটা আকারে খ্ব-একটা প্রবল প্রভাব সন্ধার করে, এই জৈব-রাসার্রানক তথাটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও বে কেউ ভর করে বা লক্ষা করে, বা কোনো একটা-কিছ্ করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কালীশ্বরী তার পালানোর শ্বারাই আমাকে জানিরে বেত, জগতের মধ্যে সে বিশেবভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগ্রুভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিংকরতা থেকে হঠাং এক মৃহতের্ভ এমন একাল্ড গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাধার মধ্যে রক্ত বাঁকা করতে লাগল। বাবা বেরক্ম মাকে কর্তব্যের বা রুখনের বা ব্যবস্থার চুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনভিপ্রেত कात्ना-अक्टो लका माधन करवार मधर या रहरक्य मारधात नानाशकार यत्नाहर কোশলে কান্ধ উত্থার করতেন, আমি কম্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবাস্ত হতে দেখলমে। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অব্কের ব্যাক্ত-নোট থেকে আরম্ভ করে হীরের গয়না পর্যাত দান করতে আরম্ভ করণমে। এক-এর্কাদন ভাত খেতে বসে তার খাওরাই হল না এবং জানলার ধারে বসে আঁচলের খটে দিয়ে সে চোখের জল মাচছে এই কর্ম দৃশ্যও আমি মনশ্চকে দেখতে পেল্মে, এবং এটা যে আমার কাছে অতান্ত শোচনীর বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আর্ম্মানর্ভারতার সম্বন্ধে বাবা অতান্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের মর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু, আমার মনের মধ্যে গাহ'ম্পের বে চিত্রগালি স্পন্ট রেখার জেগে উঠল, ভার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখছি। বলা বাহুলা, আমার গৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম चंदेनाई शूर्त अर्कापन चर्लिइन अर्ड कन्शनात मर्सा आमात खीर्तासनाानिति किछ्डे নেই। চিত্রটি এই— রবিবারে মধ্যাহ্র-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিরে পা ছড়িরে আধ-শোওরা অবস্থার খবরের কাগন্ধ পড়াছ। হাতে গভেগাড়ির नल। द्रेयर जन्मात्वरण नमणे नौक्त भए भागः वादाण्यात्र वस्म कामीन्वदी सावारक কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলমে; সে তাড়াতাড়ি ছটে এলে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বলল্ম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আল্মারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে. সেইটে নিয়ে এসো তো। কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে: আমি বললমে 'আঃ, এটা নর; সে এর চেরে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সব্যক্ত রঙের বই আনলে—সেটা আমি ধপাস্ করে মেবের উপর ফেলে দিরে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটাকু হরে গেল এবং তার চোধ ছল্ছল করে উঠল। আমি গিরে দেখলমে, তিনের শেল্ফে বইটা নেই, त्रिंगे আছে भौठित रेमन् रकः। बदेशे दार्क करत निरंत अस्म निः नरम विकास महस्म, किन्छु कानीक छुलात कथा किन्द्र वलान्य ना। तम याथा दर्ग करत विभव रखा ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নিব্ৰিক্ডার দোৰে প্ৰামীর বিপ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছু,তেই ভূলতে পারলে না।

বাবা ভাকাতি তদল্ভ করছেন, আর আমার এইভাবে দিন বাছে। এ দিকে আমার

সম্বন্ধে পশ্চিতমশারের বাবহার আর ভাষা এক মৃহ্তুতে কর্ত্বাচা থেকে ভাববাচো এসে পেশছল এবং সেটা নির্বাতশয় সম্ভাববাচা।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আন্তে আন্তে সময় নিয়ে ছবিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রামার সপো সপো একট, একট, করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলাকা বলে ঘূলা করতেন: মা নিশ্চরই প্রথমে পশ্ভিতমশায়ের মৃদ্রকম নিন্দা অথচ তাঁর দ্বা ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোডাপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্তমে পণ্ডিতমশারের আনন্দিত প্রগলভতার কথাটা চারি দিকে ছডিয়ে গিরেছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে. এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাব্রে পাকা দালার্নাট কর্মাদনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শুভকর্মে সকলেই তাঁকে বথাসাধ্য সাহাব্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের বায় বহন করতেও রাজি। ম্থানীয় এনট্টেন্স-ন্কলের সেক্রেটারি বীরেন্বরবাবরে ততীয় ছেলে ততীয় ক্রাসে পড়ে সে চাঁদ ও ক্মাদের রূপেক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে গ্রিপদী ছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাব সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শর্মন্যেছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খবে আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

স্তরাং, ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শৃভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কালা এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্নলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্লাসে প্রবল বেগে মামলা ডিস্মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পশ্ভিতমাশায়ের পদচ্যতি এবং রাঙতা-জড়ানো বেণী - সহ কালীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান— এবং ছুটি ফ্রোবার প্রেই মাড্সপা থেকে বিজ্ঞিল করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফ্টবলের মতো চুপসে গেল— আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

ŧ

আমার পরিণরের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্য— তার পরে আমার প্রতি বারে বারেই প্রজাপতির বার্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে—
আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিণ্ড নোট দ্টো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর
বরসের প্রেই আমি প্রো দমে এম্.এ. পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং
গোঁকের রেখাটাকে তা দেবার বোগ্য করে বেরিরে এসেছি। বাবা তখন রামপ্রেহাট
কিন্বা নোরাখালি কিন্বা বারাসত কিন্বা ঐরকম কোনো-একটা জারগার। এতদিন তো
শন্সাগর মন্দ্রন করে ভিগ্রিরল পাওরা গেল, এবার অর্থসাগর-মন্দ্রনের পালা। বাবা
তার বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিরে দেখলেন, তার সব চেরে বড়ো
সহার বিনি তিনি পরলোকে, তার চেরে বিনি কিছ্ব কম তিনি পেলসন নিরে বিলেতে,
বিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্চাবে বদলি হরেছেন, আর বিনি বাংলাদেশে বাকি

আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকার আশ্বাস দেন কিস্কু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ বখন ডেপ্টি ছিলেন তখন ম্র্ন্বির বাজার এমন ক্যা ছিল না, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্সন্ এবং পেন্সন্ থেকে চাকরি একই বংশে খেরা-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা বখন উদ্বিশ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদার্গার আপিসের নিন্দ গাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সমর এক ধনী রাহ্মণের একমার কন্যা তাঁর নোটিশে এল। রাহ্মণিট কন্ট্রাক্তির, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভৃতলের চেরে অদ্শ্য রসাতলের দিক দিরেই প্রশান্ত ছিল। তিনি সৈ সমরে বড়োদিন উপলক্ষেক্ষ আলেব্ ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী বথাবোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে বাস্ত ছিলেন, এমন সমরে তাঁর পাড়ার আমার অভ্যুদর হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহ্লা, ডেপ্টির এম্.এ. পাস-করা ছেলে কন্যাদারিকের পক্ষে থ্ব 'প্রাংশ্লভা ফল'। এইজন্যে কন্ট্রাক্তরবাব্ আমার প্রতি 'উদ্বাহ্' হরে উঠেছিলেন। তাঁর বাহ্ আধ্লিকান্বিত ছিল সে পরিচর প্রেই দির্মেছ— অন্তত সেবাহ্ ডেপ্টিবাব্র হ্দর পর্যন্ত অনারাসে পেশছল। কিন্তু, আমার হ্দরটা তথন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বরস তথন কুড়ি পেরোর-পেরোর; তথন খাঁটি দ্বারর ছাড়া অন্য কোনো রঙ্গের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শৃথ্য তাই নর, তথনো ভাব্কতার দাঁশিত আমার মনে উল্জন্তন। অর্থাৎ, সহর্যমিশী শব্দের যে অর্থ আমার মনে ছিল সে অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারি দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলার মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাশত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলার তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহা করতে পারতুম না। যে দ্বাকৈ আইডিরালের পথে সাংগলনী করতে চাই সেই দ্বাী ঘরকল্পার গারদে পারের বেড়ি হরে থাকবে এবং প্রভাক চলাফেরার ঝংকার দিরে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দ্বস্থাহ আমি স্বীকার করে নিভেনারাজ ছিল্ম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে বাদের আর্থনিক বলে বিপ্র্প করে, কলেজ থেকে টাটকা বেরিরে আমি সেইরক্ম নিরবাজ্জ্য আর্থনিক হরে উঠেছিল্ম। আমাদের কালে সেই আর্থনিকের দল এখনকার চেরে অনেক বেশিছিল। আশ্বর্য এই যে, তারা সতাই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দ্ব্যিতি এবং তাকে টেনে চলাই উর্যাত।

এ-হেন আমি শ্রীবৃত্ত সনংকুমার, একটি বলদালী কন্যাদারিকের টাকার থালির হাঁ-করা মুখের সামনে এসে পড়লুম। বাবা বললেন, শুভস্য দাঁট্রম। আমি চুপ করে রইলুম; মনে মনে ভাবলুম, একট্ দেখে-শুনে বৃবের-পড়ে নিই। চোথ কান খ্লে রাখলুম— কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেরেটি প্রতুলের মতো ছোটো এবং স্কুলর— সে বে স্বভাবের নিরমে তৈরি হরেছে তা তাকে দেখে মনে হর না— কে বেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে, তার ভূর্টি এ'কে, তাকে হাতে করে গড়ে ভূলেছে। সে সংক্রভভাবার গঞ্জার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে করলা পর্যন্ত গঞ্জার জলে খ্রের তবে রাঁখেন; জীববাহী বস্কুলরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে প্থিবীর সংস্কৃতিভ;

তার অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সপো, কারণ জলচর মৎসারা ম্সলমান-বংশীর নর এবং জলে পেরাজ উৎপার হয় না। তার জাবিনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়টোপড় হাঁড়িকু'ড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা। তার সমসত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হরে বায়। তার মেরেটিকে তিনি ন্বহদত সর্বাংশে এমনি পরিশান্ধ করে তুলেছেন বে, তার নিজের মত বা নিজের ইছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় বত অস্থাবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ্ঞ হয় বদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে ব্রিরে না দেওয়া বায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্তি হয়; সে ছায়া সন্বন্থেও বিচার করতে শিথেছে। সে বেমন পাল্কির ভিতরে বসেই গণ্গাস্নান করে, তেমনি অন্টাদশ প্রাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের পরে আমারও মারের রথেন্ট প্রখা ছিল, কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি প্রস্থা বে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গ্রমর করবে এটা তিনি সইডে পারতেন না। এইজনো আমি বখন তাঁকে বলল্ম "মা, এ মেয়ের যোগাপাত্য আমি নই", তিনি হেসে বললেন, "না, কলিবুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বলল্ম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মা বললেন, "সে কী স্ন্, তোর পছন্দ হল না? কেন. মেরেটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বলল্মে, "মা, দ্বাী তো কেবল চেরে চেরে দেখবার জ্বন্যে নর, তার ব্যক্তি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার! এরই মধ্যে তুই তার কম ব্দ্ধির পরিচর কী পোল।"

আমি বলল্ম, "বৃদ্ধি থাকলে মান্ব দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মারের মৃথ শ্কিরে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সন্বন্ধে বাবা অপর পক্ষেপ্রার পাকা কথা দিরেছেন। তিনি আরও জানেন বে, বাবা এটা প্রার ভূলে বান বে, অন্য মান্বেরও ইছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তৃত, বাবা বাদ অভ্যন্ত বেশি রাগারাগি জবদস্তি না করতেন তা হলে হরতো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পৃতৃত্বকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান-আছিক এবং রত-উপবাস করতে করতে গণগাতীরে সম্পতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মারের উপর বাদ এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধার মদ্দ স্বোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্য দিরে, ক্ষণে ক্ষণে অপ্র্পান্ত ক'রে, কাজ উন্থার ক'রে নিতে পারতেন। বাবা বখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিরা হরে বলল্ম, 'ছেলেবেলা থেকে থেতে-শ্বতে চলতে-ফিরতে আমাকে আন্ধানির্ভার উপদেশ দিরেছেন, ক্ষেল বিবাহের বেলাতেই কি আন্ধানির্ভার চলবে না।' কলেজে লাজকে পাস করবার বেলার ছাড়া নাারণান্দের জােরে কেউ কােনোদিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত ব্রিভ ভূতকের আগ্ননে কখনো জলের মতাে কাজ করে না, করও তেলের মতােই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন, ভিনি অন্য পক্ষকে কথা দিরেছেন, বিবাহের উচিত্য সন্ধন্ধে এর চেরে বড়ো প্রমাণ আর-কিছুই নেই। অথচ আমি বদি

তাকৈ স্মরণ করিয়ে দিতুম বে, পশ্ভিতমশারকে মাও একদিন কথা দিরেছিলেন, তব্ সে কথার শুধু বে আমার বিবাহ ফে'সে গেল তা নর, পণ্ডিতমশারের জীবিকাও তার সপো সহমরণে গেল-তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফোজদারি বাধত। বান্ধি বিচার এবং রুচির চেরে শ্রেচিতা মন্দ্রতন্ত্র ক্লিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিশ্ব যে স্ক্রেভীর ও স্বাদর, তার নিষ্ঠা বে অতি মহৎ, তার ফল বে অতি উত্তম, সিম্বলিজম্টাই বে আইডিয়ালিজম এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শ্নিরে শ্নিরে সমরে অসমরে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি, কিন্তু মনকে তো চুপ করিরে রাখতে পারি নি। বে কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে বেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব বাদ আপনি মানেন তবে পালবার বেলার মুর্রাগ পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত: বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিরে তাঁর অসূর্বিধা বা ক্ষাতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষার এ-সব অনুষ্ঠানের পশ্চতা নিরে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার কারে, অবলান্ধাতি স্বভাবতই অব্বৰ বলে মাথা হে'ট ক'রে বিরন্ধির ধাকাটা কাটিরে দিয়ে রাহমুণভোজনের বিস্তারিত আরোজনে প্রবৃত্ত হরেছেন। কিন্তু, বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব স্ক্রন করেন নি। অডএব কোনো মান্বের কথার বা কাচ্চে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিরে নেওরা বার না, রাগিরে দেওরা হয় মাত। ন্যায়শাস্কের দোহাই পাডলে অন্যায়ের প্রচন্ডতা বেড়ে ওঠে—যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থা আজিটেশনে শ্রন্থা-বান তাদের এ কথাটা মনে ব্লাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যার মনে করে তার উপরে লাখি চালার তখন অন্যায়টা তো খেকেই বায়, মাঝের খেকে তার পাকেও জ্বখম করে। বৌবনের আবেগে অল্প একট্বখানি তর্ক করতে গিরে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেরেটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, ভূমি আর্দ্ধনির্ভার করে। গে।"

আমি প্রণাম করে বলল্মে, "যে আস্কে।"

মা বসে বসে কাদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হসত বিম্থ হল বটে, কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষাণ ক্ষণে মানি-অর্ডারের পেরাদার দেখা পাওরা যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিম্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জ্লোরে ব্যাবসা শ্রু করে দিল্ম। ঠিক উন-আশি টাকা দিরে গোড়াপন্তন হল। আজ সেই কারবারে যে ম্লেখন থাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নর।

প্রজাপতির পেরাদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে বে-সব স্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন বৌবনের দ্নিবার দ্রাণার একটি বোড়শীর প্রতি (বরসের অকটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভরে কিছন সহনীর করে বলগ্ম) আমার হ্দরকে উন্মাধ করেছিল্ম, কিন্তু খবর পেরেছিল্ম কন্যার মাড়পক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তভ ব্যারিন্টারের নীচে তার দ্ভিট পেশিছর না। আমি তার মনোবোগ-মীটরের জিরো-পরেন্টের নীচে ছিল্ম। কিন্তু, পরে সেই যুরেই অন্য একদিন শুরা চা নর, লাক্ষ

খেরেছি, রাত্রে ডিনারের পর মেরেদের সপো হ,ইস্ট্ খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শত্রনছি। আমার মুশকিল এই বে, র্যাসেলস্ডেজাটেড ভিলেজ এবং আ্যাডিসন স্টীল পড়ে আমি ইংরিজ পাকির্মোছ, এই মেরেদের সঙ্গে পালা দেওরা আমার কর্ম নর। O my, O dear O dear প্রভৃতি উল্ভাষণগঞ্লো আমার মুখ দিয়ে ঠিক স্বরে বেরোতেই চার না। আমার যতট্টকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংর্মেঞ্চ ভাষায় বড়োঞ্চোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্ত বিংশশতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার ষেরকম দ্রভিক্ষ তাতে এদের সংগ্র খাঁটি বহিক্ষি সূরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। ভাতে মজনুরি পোষাবে না। তা বাই হোক, এই-সব বিলিতি-গিল্টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সূলভ হয়েছিল। কিন্তু, রুখ্ধ দরজ্ঞার ফাঁকের থেকে যে মায়াপ্রী দেখেছিল্ম দরজা যখন খলেল তখন আর তার ঠিকানা পেল্ম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল সেই-যে আমার বতচারিণী নিরথক নিয়মেব নিরুত্তর প্নরাব্তির পাকে অহোরাত ঘ্রে ঘ্রে আপনার জড়বান্ধিকে তৃণ্ড করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বৃদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসূর্গ গুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বংসরের পর বংসর, অনায়াসে অক্লানত-চিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। ভারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমার প্রলন দেখলে অশ্রন্ধায় কর্ণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তের্মান এক্সেণ্টের একট, খ'ত কিম্বা কটা চাম্চের অলপ বিপর্যায় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যুত্ব সম্বশ্যে সন্দিহান হরে ওঠে। তারা দিশি পতুত্ব, এরা বিলিতি পতুত্ব। মনের গতিবেগে এরা চলে না. অভ্যাদের-দম-দেওয়া কলে এদের চালার। ফল হল এই যে, মেরে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অগ্রন্থা জন্মালো; আমি ঠিক করলুম, ওদের বৃন্থি যখন কম তথন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাল্ড প্রকাল্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইরে পড়েছি, একরকম জীবাণ, আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মান্ত্র ঘোরে না, মান্ত্র চলে। সেই জীবাণরে পরিবর্ষিত সংস্করণের সংগ্রেই কি বিধাতা হতভাগা পরেষ-মানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বরস যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বরস আছে বখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বরস পেরোলে বিবাহ করতে দৃঃসাহসিকভার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোরা দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিন্ধ মেরে বিনা কারণে এক নিম্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে, আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শৃনেছি ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারব্দির দৃটো চোখের চেরে আরও বেশি চোখ আছে— সেই চক্ষ্ যখন বিনা নেশার আমার দিকে তাকিরে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পার আমি তাই ভাবি। আমার গৃন্দ নিশ্চরই অনেক আছে, কিন্তু সেগ্লো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোকা বার না। আমার নাসার মধ্যে যে ধর্বতা আছে বৃদ্ধির উরতি তা প্রেশ করেছে জানি: কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বৃদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। বাই হোক, যথন দেখি কোনো সাবালক মেরে অতালপ কালের নোটিলেই আমাকে

বিরে করতে অত্যালসমায় আপবি করে না, তখন মেরেদের প্রতি আমার প্রস্থা আরও কমে। আমি বদি মেরে হতুম তা হলে শ্রীব্ত স্নংকুমারের নিজের ধর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধ্রিসাং হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের-বোঝাই-হান নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ার ঠেকেছে, কিন্তু ঘাটে এসে পেশছর নি। স্থাী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উর্মাতর সপো বড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভূলে ছিল্ম, বরসও বাড়ছে। হঠাং একটা ঘটনার সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অদের খনির তদন্তে ছোটোনাগপ্রের এক শহরে গিরে দেখি, পশ্ভিতমশার সেধানে শালবনের ছারার ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বে'ধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেধানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁব্ পড়েছিল। এখন দেশ অন্তে আমার ধনের খ্যাতি। পশ্ডিতমশার বললেন, কালে আমি বে অসামান্য হরে উঠব এ তিনি প্রেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরক্ম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের শ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্ত-অবন্থার বন্ধপন্থজ্ঞান থাকে না। কাশশ্বরী শ্বশ্রবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধার আমি পশ্ডিতমশারের ধরের লোক হরে উঠল্ম। করেক বংসর প্রের্ তাঁর স্ক্রীবিরোগ হরেছে— কিন্তু তিনি নার্থনিতে পরিবৃত। সবস্থাল তাঁর স্বকীয়া নর, তার মধ্যে দ্টি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃত্থ এদের নিরে আপনার বার্ধকার অপরাহুকে নানা রপ্তে রন্ডিন করে তুলেছেন। তাঁর অমর্শতক আর্যাসশ্তশতী হংসদ্ত পদাধ্বদ্বতের শ্বোকের ধারা ন্ডিগ্রেলর চারি দিকে গিরিনদার ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেরেগ্রিলকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধর্নিত হরে উঠছে।

আমি হেসে বলল্ম, "পণিডতমশায়, ব্যাপারখানা কী।"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শালের বলে বে, শনিশ্রহ চাঁদের মালা। পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র বরের এই দ্শাটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। ব্রুতে পারল্ম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ড হরে পড়েছি। পশ্ডিতমশার জানেন না বে তাঁর বয়স হরেছে, কিন্তু আমার বে হরেছে সে আমি সপন্ট জানল্ম। বয়সুহরেছে বলতে এইটে বোঝার, নিজের চারি দিককে ছাড়িরে এসেছি, চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিরে, খ্যাতি দিরে, বোজানো বার না। প্রিবী থেকে রস পাছি নে, কেবল বন্তু সংগ্রহ করিছ, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভূলে থাকা বায়। কিন্তু, পশ্ডিতমশায়ের ঘর যথন দেখল্ম তথন ব্রুক্ম, আমার দিন শৃন্ত, আমার রাচি শ্না। পশ্ডিতমশায়ের ঘর যথন দেখল্ম তথন ব্রুক্ম, আমার দিন শৃন্ত, আমার রাচি শ্না। পশ্ডিতমশায়ের ঘর বামন করে আমার হাসি এল। এই বন্তুক্মণকে বিরে একটি অদ্যা আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সপ্যে আমাদের জীবনের যোগস্তু না থাকলে আমরা চিশব্দুর মতো শ্রেম থাকি। পশ্ডিতমশায়ের সেই বোস আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দ্বই হাতার দ্বই পা ভূলে দিয়ে সিগায়েট থেতে থেতে ভাবতে লাগল্ম, প্রেবের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বালো মা: বৌবনে ক্লী: প্রোচ্ কর্মা, প্তর্বহ্ : বার্থকো নাংনি, নাতবউ।

এমনি করে মেরেদের মধ্য দিরে প্র্যুষ আপনার প্রতা পার। এই তত্তা মর্মারত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃষ্ধবরসের শেষ-প্রাণ্ড পর্যণত তাকিরে দেখল্ম— দেখে তার নির্রাতশর নীরসতার হৃদেরটা হাহাকার করে উঠল। ঐ মর্পথের মধ্য দিরে ম্নফার বোঝা ঘাড়ে করে নিরে কোথার গিরে মুখ থ্বড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চলিশ পোরিরেছি— যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একট্মানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে অংশে ম্লজুবি পড়েছে সে অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তব্ তার ছিলতার তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ বায় নি।

এখান থেকে কান্তের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে ষেতে হল। সেখানে বিশ্বপতিবাব্ ধনী বাণ্ডালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খ্ব হৃশিয়ার, স্তরাং তাঁর সপ্যে কোনো কথা পাকা করতে বিশ্তর সময় লাগে। একদিন বিরক্ত হয়ে যথন ভার্বছি 'একে নিয়ে আমার কাজের স্ববিধা হবে না.' এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাব্ সম্বার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সপ্যে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একট্ মনোযোগ করলে একটি বিধবা বে'চে বার।"

ঘটনাটি এই 🛏

নন্দকৃষ্ণবাব্ বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হৈড্মাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খ্ব ভালো। সকলেই আশ্চর্ব হয়েছিল— এমন স্বোগ্য স্মিলিকত লোক দেশ ছেড়ে. এত দ্রে, সামান্য বেতনে চার্কার করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিরেছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর ফ্রান্তর রুপ ছিল বটে কিল্টু কুল ছিল না; সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগ্ত সাত্তিক গ্রাণ নন্দ হয়ে বায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিল্টু তব্ সে তাঁর স্থান তথন প্রশন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। বিনি প্রশন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাব্ তাঁকে বললেন, "আর্পান ছো লালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দ্টি স্থাী বিবাহ করেছেন, এবং ন্বিকনেও সন্টুন্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্টু অন্তর্বামী জ্বানেন, আমার বিবাহ আপ্রনার বিবাহের চেরে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মৃহুত্রত বৈধ— এর চেরে বেশি কথা আমি আপ্রনাদের সংগ্য আলোচনা করতে চাই নে।"

বাকে নম্পক্ক এই কথাগ্রিল বললেন তিনি খুলি হন নি। তার উপরে লোকের অনিন্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। স্তরাং সেই উপদ্রবে নম্পক্ক বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শ্রু করলেন। লোকটা অতাশত খ্বেখ্তৈ ছিলেন—উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর বত অস্ববিধা হোক, শেষকালে উর্লোভ হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একট্ব ছাছিরে বসেছেন

এমন সময় দেশে মণ্যশ্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে বায়। বাদের উপর সাহাব্যবিতরশের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি কর্মছল বলে তিনি ম্যাজিস্টেটকে জ্বানতেই ম্যাজিস্টেট বললেন, "সাধ্বলোক পাই কোথায়?"

তিনি বললেন, "আমাকে বদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহে মাঠের মধ্যে এক গাছতলার মারা বান। ডাঙ্কার বললে, তাঁর হ্ংপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হরে মৃত্যু হরেছে।

গলেপর এতটা পর্যালত আমার প্রেবিই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এ°রই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বর্লোছলমে, "এই নন্দক্ষের মতো লোক বারা সংসারে ফেল করে শ্রিকরে মরে গেছে—না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হরে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইট্কু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ার ঠেকে বাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হরে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খ্ব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি-শালী লোক খবরের কাগজ পড়াছলেন— তিনি তার চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দ্ভিট হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার!"

ষাক গো। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্থাী তাঁর একটি মেরেকে নিরে এই পাড়াতেই থাকেন। দেওরালির রাত্রে মেরেটির জন্ম হরেছিল বলে বাপ তার নাম দিরেছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেরেটিকে লেখাপড়া শিখিরে মানুষ করেছেন। এখন মেরেটির বরস পাঁচিশের উপর হবে। মারের শরীর রুগ্ এবং বরসও কম নর—কোন্দিন তিনি মারা বাবেন, এই মেরেটির কোখাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনর করে বললেন, "র্যাদ এর পার জাটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা প্রাক্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শ্কনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একট্ অবজ্ঞা করেছিল্ম। বিধবার অনাথা মেরেটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবল্ম, প্রাচীন প্রিবীর মৃত মামথের পাকবল্যের মধ্যে থেকে খাদাবীজ বের করে প্রতে দেখা গেছে, তার খেকে অঞ্কুর বেরিরেছে— তেমনি মান্বের মন্বাস্থ বিপ্লে মৃতস্ত্পের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চার না।

আমি বিশ্বপতিকে বলল্ম, "পাত আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক কর্ন।"

"কিন্তু মেরে না দেখেই তো আর—"

"ना म्हा इरव।"

"কিন্তু, পাচ বিদ সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য বিদ কিছু পার।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তীর নাম বিবরণ প্রভতি—"

"সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হরে বিবাহ ফে'সে বেতে পারে।" "মেরের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।" "বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মান্বের মতো দোবে গ্রেণ জড়িত। দোব এত বেশি নেই বে ভাবনা হতে পারে; গ্রেণও এত বেশি নেই বে লোভ করা চলে। আমি ষতদ্রে জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বরং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাব, এই ব্যাপারে যখন অত্যুক্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভান্তি বেড়ে গেল। যে কারবারে ইতিপ্রে তাঁর সংগ্য আমার দরে বর্নছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্মী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পার্চাটকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গ্রেণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

বে মেরে সমাজের আশ্রর থেকে এবং শ্রন্থা থেকে বণিত তাকে বদি হৃদরের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেরে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমান্ত কৃপণতা করবে। যে মেরের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অস্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেবলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সংশ্যা দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্বালাক কেউ নেই. তাই বাস্ত হয়ে পড়ল্ম। কোনো ভদ্র উপায় উল্ভাবনের প্রেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ত্তে প্রশাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজকে মান্ধ। আমি না তার ম্থের দিকে চাইল্ম, না তাকে কোনো কথা বলল্ম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিন্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেরে দেখলুম, সে মুখ ব্রন্থিতে কোমলতাতে মাখানো। মাধার ঘোমটা নেই—সাদা দিশি কাপড় এখনকার ফ্যাশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেন্টা করবেন না।"

আর বাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতার ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলম, "জানা অজানা কোনো পাতকেই তুমি বিবাহ করবে না?" সে বললে, "না, কোনো পাতকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেরে বস্তৃতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেরে কঠিন, তব্ কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব'লে মনে হল না। আমি বলল্ম, "বে পার আমি তোমার জন্যে বেছেচি লে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

জিজ্ঞাসা করল্ম, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?" আমি বলল্ম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সংশ্যে শ্রম্থা করে।"

"কিন্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।" "আমাকে বদি কোনো মেরে-ইম্কুলে পড়াবার কাজ জ্বটিরে দিরে এখান থেকে কলকাডার নিরে বান তা হলে ভারি উপকার হয়।" বলন্ম, "কান্ধ আছে, জুটিরে দিতে পারব।" .

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেরে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিম্তু, মেরে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিরে একবার মায়ের সংগ্যে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?"

আমি বললুম, "আমি কাল সকালেই বাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসল্ম। ভারাগ্রলাকে জিজ্ঞাসা করল্ম, 'কোটি কোটি বোজন দ্রে থেকে তোমরা কি সতাই মান্যের জীবনের সমস্ত কর্মস্ত ও সম্বন্ধস্ত নিঃশব্দে বসে বসে ব্লছ।'

এমন সময় কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সংগ্যে যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমান্ত ত্যাগ করতে প্রস্তৃত। বাপ বলেন, এমন দুক্ষার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন বোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশ্কাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমান্ত্রাত এবং নিরাশ্রর হয়ে দারিদ্রের কন্ট সহা করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছ্তে তার মীমাংসা হছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মঝো আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িরে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রফ্রিশটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে বেতে বলছে।

আমি বলল্ম, "বখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছ নে। আর. বদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।"

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেছি, কিন্তু তাতে তিনি সন্তৃত্ব হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি, কিন্তু তাবে বোধ হল সে সন্তৃত্ব হয়েছে। ইস্কুলে কাজ থালি ছিল কি না জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শ্না ছিল, সেটা প্র্র্থ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরপ্রক নয়, আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গ্রেদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিল্ম, সময়মত বিবাহ না সেরে রাথার ম্লতবি অসময়ে বিবাহ করে প্রদ করতে হবে, কিন্তু দেখল্ম উপর-ওয়ালা প্রসম হলে দ্টো-একটা ক্লাস ডিভিয়েও প্রোমোশন পাওয়া বায়। আজ পঞ্চাম বছর বয়সে আমার ঘর নার্থনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জ্বটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতি বাব্র সংশ্য আমার কারবার বায় হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পার্তিকৈ প্রদদ্য করেন নি।

#### নামঞ্জার গলপ

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঞ্কাকান্ডের পালার। হাল আমলের উত্তরকান্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাই নি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে, তা ছাড়া সেই অণ্নিদাহের খেলা কথা।

বপাভপোর রপাভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনর শ্রহ্ হল। সবাই জ্বানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অপ্কের দৃশ্য আলিপ্রে পেরিয়ে পেছিল আন্ডামানের সম্দ্রক্লে। পারানির পাথের আমার বথেন্ট ছিল, তব্ গ্রহের গ্লে এ পারের হাজতেই আমার ভোগসমাণিত। সহবোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত বাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হরেছিল, তাদের প্রণাম করে আমি পশ্চিমের এক শহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসার জ্মিয়ে তললেম।

তখনো আমার বাবা বে'চে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারি উকিল। উপাধি ছিল রায়বাহাদ্বর। তিনি বিশেষ-একট্ব ঘটা করেই আমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সপেগ আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হরেছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সপো। মনি-অর্ডারের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মারের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিরেই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার দ্বোপার্জিত কিন্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারও কারও মনে সংশয় আছে। তার কারণ, আমি পশ্চিমে বাবার প্রে তার সপো আমার সন্বন্ধ সন্প্রতি আরু ছিল। তিনি আমার কে তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার দ্নেহ না পেলে সেই আন্ধায়তার অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দঃখ পেতে হত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েছেন; সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধবা। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সন্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরও-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিরা। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্তাীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক ব্বতী দাসী, স্থাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেরেটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন—সে স্থানেও না বে, তিনি তার মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। বধন জেল-ধানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সংকীপ তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হ্দরে আশ্রর দিলেন। তার পরে বাবার দেহাল্ডে বখন জানা গেল, উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন নি, তখন সূথে দুয়খে আমার পিলির চোখে জল পড়ল। ব্রুক্তেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘ্রুকে। তাই বলে স্নেহ তো খ্রুকে না।

তিনি বললেন, "বাবা, বেখানেই থাক আমার আলীবাদ রইল।"

আমি বললেম, "সে তো থাকবেই, সেই সংশ্য ভোমাকেও থাক্যত হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজত থেকে বেরিরে বে মাকে আর দেখতে পাই নি ভিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে ভোষার কাছে নিবে এসেছেন।"

পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিরে আমার সন্ধো কলকাতার

চলে এলেন। আমি হেসে বললেম, "তোমার লেনহসংগার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বহন করে এনেছি, আমি কলির ভগাঁরধ।"

পিসিমা হাসলেন, আর ঢোখের জল মৃ্ছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছ্ দ্বিধাও হল, বললেন, "অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল, মেরেটার কোনো-একটা গতি ক'রে শেব বরসে তীর্থ করে বেডাব— কিল্ড. বাবা. আজ যে তার উল্টো পথে টেনে নিরে চর্লাল।"

আমি বলল্ম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আন্ধদান কর'-না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার বে প্রাণ্ডা আন্ধা।"

সব চেরে একটা যুদ্ধি তাঁর মনে প্রবল হল। তাঁর আশব্দা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির বোঁকটা আশভামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন প্রিলসের বাহুবন্ধনে বন্ধ হবই। তাঁর মতলব ছিল, যে কোমল বাহুবন্ধন তার চেরে অনেক বেশি কঠিন ও স্থারী আমার জন্য তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি তাঁথপ্রমণে বার হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুদ্ধি নেই।

আমার চরিত্র সম্বন্ধে এইখানে ভূল হিসেব করেছিলেন। কুণ্ঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অন্তিমে আমাকে শকুনি-গ্রিনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজ্ঞাপতির হাতে নৈব নৈব চ। কন্যাকতারা গ্রুটি করেন নি, তাঁদের সংখ্যাও অজপ্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপলে সজ্জলতার কথা সকলেই জ্ঞানত; অতএব, ইচ্ছা করলে সম্ভবপর ম্বশ্রেকে দেউলে করে দিয়ে কন্যার সপ্যে সপ্যে বিশ-প'চিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা ব্যাজিয়ে হাসতে হাসতে আদার করতে পারতেম। করি নি। আমার ভাবী চরিত-লেখক এ কথা ফেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সংকল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-প'চিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা খরচের অভকটা অনুশা কালীতে লেখা আছে ব'লে বেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভাজিয় সপ্যে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যক্ত আশা ছাড়েন নি। এমন সমরে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষান্তব্গের পরবর্তী ব্গের হাওয়া বইল। প্রেই বর্লোছ, এখনকার পালার আমারা প্রধান নারক নই, তব্ ফ্ট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিশ্চেকভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলছে। এত নিশ্চেক বে, পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিক্তই ছিলেন। আমার জনো কালীঘাটে ব্যক্তায়ন করবার ইছে এক কালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানিং আমার ভাগা-আকাশে লাল-পাগড়ির রন্ধমেঘ একেবারে অদ্শ্য থাকাতে তাঁর আর খেরাল রইল না। এইটেই ভুল করলেন।

সেদিন প্রজার বাজারে ছিল খন্দরের পিকেটিং। নিতানত কেবল দর্শকের মতন গিরেছিলেম— আমার উৎসাহের তাপমান্তা ৯৮ অন্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশক্ষার কারণ থাকতে পারে সে থবর আমার কৃতির নক্ষ্য ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সমর খন্দরপ্রচারকারিশী কোনো বাঙালি মহিলাকে প্রনিস সার্জন দিলে থাকা। ম্হ্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহবাগের ভাবখানা প্রবল দ্বংসহযোগে পরিণত হল। স্তরাং অনতিবিলন্দের খানার হল আমার গতি। তার পরে বখানির্মে হাজতের লালারিত কবলের থেকে জেলখানার অন্থকার জঠরদেশে অবতরণ করা জ্লো। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার

কিছ্কালের জন্যে তোমার মুদ্ধি। আপাতত আমার উপবৃদ্ধ অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থ দ্রমণ করে নাও গে। অমিরা থাকে কলেজের হস্টেলে; বাড়িতেও দেখবার-শোনবার লোক আছে; অতএব, এখন তুমি দেবসেবার ষোলো-আনা মন দিলে দেব মানব কারও কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জ্বেলখানা বলেই গণ্য করে নির্মেছলেম। সেখানে কোনোরকম দাবি-দাওয়া আবদার উৎপাত করি নি। সেখানে সূখ সম্মান সৌজনা সূত্র ও স্থাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগ্রেলাকে কঠোরভাবেই মেনে নির্মেছলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লম্জার বিষয় ব'লে মনে করতেম।

মেয়াদ প্রো হবার কিছ্ম প্রেই ছ্টি পাওয়া গেল। চারি দিকে খ্র হাততালি।
মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, 'এন্কোর! এক্সেলেন্ট্!' মনটা
খায়াপ হল। ভাবলেম, যে ভূগল সেই কেবল ভূগল—আর, মিন্টায়মিতরে জনাঃ, রস
পেলে দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাটামণ্ডের পদা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার
পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়ি-হাতকড়ার দাগ বার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই
চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথার, তার ঠিকানাও জানি নে। ইতিমধ্যে প্রেমের সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলার আমার সম্পাদক-বন্ধ্ এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, প্রেরের সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।"

জিজাসা করলেম, "কবিতা?"

"আরে, না। তোমার জীবনব্তান্ত।"

"সে তো তোমার এক সংখ্যায় ধরবে না।"

<sup>®</sup>এক সংখ্যায় কেন। ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ স্কুদর্শনচক্রে ট্রক্রো ট্রক্রো ক'রে ছড়ানো হর্মেছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকি চক্রে তেমনি ট্রক্রো ট্রক্রো ক'রে সংখ্যার সংখ্যার ছড়িরে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।"

"নাহর তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও-না।"

"कित्रकम चर्णना।"

"তোমার সব চেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খ্ব বাতে বাঁজ।"

"कौ হবে निष्य।"

"লোকে জানতে চার হে।"

"এত কৌত্হল? আচ্ছা, বেশ. লিখব।"

"মনে থাকে যেন, সব চেরে যেটাতে তোমার কঠোর অভি**জ্ঞা**তা।"

"অর্থাৎ, সব চেরে বেটাতে দৃঃখ পেরেছি লোকের ভাতেই সব চেরে মঞ্জা। আচ্ছা, বেশ। কিম্তু, নামটামগুলো অনেকখানি বালাতে হবে।"

"তা তো হবেই। বেগ্লো একেবারে মারাত্মক কথা তার ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মরিরা-গোছের জিনিসই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখো, তার পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্ডু, আর-কাউকে দিতে পারবে না বলে রাখছি। বিনি বভ দর হাঁকুন, আমি

তার উপরে--"

"আছা আছো, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, "তোমাদের ইনি—ব্ঝতে পারছ? নাম করব না— ঐ-যে তোমাদের সাহিত্যধ্রুগধর— মদত লেখক ব'লে বড়াই— কিন্তু, ষা বলো তোমার গটাইলের কাছে তার গটাইল যেন ডসনের বুট আর তালতলার চটি।"

ব্রুক্তেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষমাত, তুলনায় ধ্রুধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।—

'সংখ্যা' কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শ্রু সেইদিন থেকেই আহারবিহার সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাটার রিহাসলি বলা হত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠল। তাই প্রথমবার যথন ঠেললে হাজতে, প্রাণপ্রেষ বিচলিত হয় নি। তার পর বেরিয়ে এসে নিজের 'পরে কারও সেবাশা্খ্যার হসতক্ষেপমান্ত বর্শসভ কবি নি। পিদিমা দ্বেখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, "পিসিমা, স্নেহের মধ্যে ম্রিছ, সেবার মধ্যে বংধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ভাইয়াকি', দৈববাভা— সেইটের বির্দ্ধে আমাদের অসহযোগ।"

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বসতেন, "আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।" নিবোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভূলেছিলেম, দেনহাসেবার একটা প্রচ্ছল্ল রূপে আছে। তার মায়া এড়ানো শক্তঃ লিকের শিব যথন তাঁর ভিক্লের ঝালি নিয়ে দারিদ্রাগোরবে মণন তথন থবর পান না যে, লক্ষ্মী কোন্-এক সময়ে সেটা নবম রেশম দিয়ে বুনে রেখেছেন, তার সোনার সন্তার দামে সন্যানক্ষ্য বিবিত্তে যায়। যথন ভিক্লের অল্ল থাছিং বালে সন্মানী নিশ্চিণ্ড তথন জানেন না যে, অল্লপ্র্ণা এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নশনীর কানে কানে ফিস্ফিস্ করতে থাকেন। আমার হল সেই দশা। শ্যনে বসনে অশ্রন পিসিমার সেবার হলত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে লাগল, সেটা দেশাঝ্রোধীর অনামনদক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে বসে আছি, তপস্যা আছে অক্ষ্যা। চমক ভঙল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও প্রিলসের ব্যবস্থার মধ্যে যে-একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অলৈতব্যুদ্ধি শ্বারা তার সমন্বয়্র করতে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম : নিন্দ্রগ্রেগা ভ্রাজ্নি। হায় রে তপস্বী, কথন যে পিসিমার নানা গ্রণ নানা উপকরণ-সংযোগে হ্রম্বদেশ পেরিয়ে একেবারে পাক্যন্তে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারি নি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হল এই যে, বক্লাঘাত ছাড়া আর-কিছুতে যে শরীর কাব্ হত না সে পড়ল অস্থ হয়ে। জেলের পেয়াদা যদি-বা ছাড়লে জেলের রোগগলেরে মেয়াদ আর ফ্রোতে চায় না। কথনো মাথা ধরে, হলম প্রায় হয় না, বিকেল বেলা জরর হতে থাকে। জমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হয়ে এসেছে তখনো এ আপদগ্লো টন্টনে হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই ব'লে অমিরাটার কি

ধর্ম জ্ঞান নেই। কিন্তু, দোষ দেব কাকে। ইতিপ্রে অস্থে-বিস্থে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তাকে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন— আমিই বাধা দিরে বর্গেছি, ভালো লাগে না।

পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বলছি, তোর আরামের জন্যে নয়।" আমি বলেছি, "হাসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও-না।"

পিসিমা রাগ করে আর জবাব করেন নি।

আজ শ্রের শ্রে মনে মনে ভাবছি, 'নাহর এক সময়ে বাধাই দিরেছি, তাই বলে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গ্রেক্তনের আদেশের 'পরে এত নিষ্ঠা এই কলিষ্টো!'

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাঅবাধীর চোধ এড়িরে বার। কিন্তু, অসুখ ক'রে পড়ে আছি বলে আঞ্জনল দৃণ্টি হরেছে প্রথর। লক্ষ্য করলেম, আমার অবর্তমানে অমিরারও দেশাঅবাধ প্রের চেরে অনেক বেলি প্রবল হরে উঠেছে। ইতিপ্রে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার তার এত অভাবনীর উর্নতি হয় নি। আজ অসহবোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বস্থৃতা করতেও তার হংকশ হয় না; অনাখাসদনের চাঁদার জন্য অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিরেও সে ঝালি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য করে দেখলেম, আনল তার এই কঠিন অধ্যবসার দেখে তাকে দেবী ব'লে ভক্তি করে— ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তৈত্ব সে সোনার কালীতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিরেছিল।

আমাকেও ঐ ধরনের একটা-কিছ্ বানাতে হবে, নইলে অস্বিধা হচ্ছে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগ্লো যথানিয়মে কাজ করত; হাতের কাছে কাউকে না কাউকে পাওয়া ষেত। এখন এক-'লাস জলের দরকার হলে আমার মেদিনীপ্রেবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিতে ওম্ধ খাওয়া সন্বন্ধে নিজের ভোলা মনের 'পরেই একমান্ত ভরসা। আমার চিবদিনের নিয়মবির্ন্থ হলেও রোগশব্যায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দ্ই-একবার ডাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শ্নলেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায় কেবলই উস্খ্ন্ করতে থাকে। মনে দয়া হয়; বিল, "অমিয়া, আজ নিশ্চর তোদেব মিটিং আছে।"

অমিরা বলে, "তা হোক-না দাদা, এখনো আর-কিছ্কেণ--" আমি বলি, "না না, সে কি হয়। কর্তব্য সব আগে।"

কিন্তু, প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তাব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপান্ধিত হয়। তাতে অমিরার কর্তান-উৎসাহের পালে ফেন দম্কা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না।

শুধ্ অনিল নর, বিদ্যালয়-বন্ধক আরও অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্স্পিরেশন গ্রহণ করতে একর হয়। তারা সকলেই অমিয়াকে যুগলকারী ব'লে সম্ভাবণ করে। একরকম পদবী আছে, বেমন রায়বাহাদ্র. পাট-করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে খালিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে, বার ভাগো জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সংগ্রামাপসই করবার জনো অহরহ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। স্পন্টই যুখলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অভ্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপত হয়ে না থাকলে ভাকে মানায় না।

থেতে শনুতে তার সমর না-পাওরাটা বিশেষ সমারোহ করেই ঘটে। এ পাড়ার ও পাড়ার ধবর পেশছর। কেউ বখন বলে এমন করলে শরীর টি'কবে কাঁ করে, সে একট্খানি হাসে— আশ্চর্য সেই হাসি। ভদ্ধরা বলে, "আপনি একট্ বিশ্রাম কর্ন গে, একরকম করে কাজটা সেরে নেব"; সে তাতে ক্ষ্ম হয়—ক্লান্ত থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা। দ্বংপগৌরব থেকে বাণ্ডিত করা কি কম বিড়ম্বনা। তার ত্যাগম্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গোছ। আমি বে তার এত বড়ো জেল-খাটা দাদা— উল্লাসকর-কানাইবারীন-উপেন্দ্র প্রভৃতির সপো এক জ্যোতিক্ষম-ডলীতে বার ম্থান, গাঁতার শ্বিতীর অধ্যায় পার হয়ে তার বে দাদা গাঁতার শেষ দিকের অধ্যারের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও বথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সমর পার না। এত বড়ো স্যাক্রিফাইস! বেদিন কোনো কারণে তার দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তার উৎসাহের মোতাত জ্যোগাবার জন্য বলেছি, "আমিয়া, ব্যক্তিগত মান্বের সপো সম্বন্ধ তোর জন্যে নায়, তোর জন্যে বর্তমান ব্রগ।" আমার কথাটা সে গশ্ভীরমুখে নীয়বে মেনে নিয়েছে। জেলে বাওয়ার পর থেকে আমারে হাসি অন্তঃশীলা বইছে— বারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে ধ্ব গশভীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা পড়ে পড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি : বিমুখা বান্ধবা যান্তি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খ্রুছিল। গায়ের রেণ্ডিরা উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলার कञ्कालात आत् तारे— आध्यता जात अवन्था। अजन्ज घ्नात मर्ला जात्क म्दा-म्दा করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাবছিলেম, এতটা বেশি ঝাঁজের সংশা তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্বাচেশ মরণদশা দেখা দিয়েছে ব'লে। প্রাণের সংগীতসভার ওর অস্তিষ্টা বেস্বরো, ওর র্গ্ণতা বেরাদবি। ওর সঞ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারি দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা। সে দাবি করে, 'শিররের কাছে চুপ করে বসে থাকো।' প্রাণের দাবি, 'দিকে বিদিকে চ'লে বেড়াও।' রোগের বাধনে যে নিজে বন্ধ, অরোগীকে সে বন্দী করতে চার—এটা একটা অপরাধ। অতএব, জীবলোকের উপর সব দাবি একেবারে পরিত্যাগ করব মনে ক'রে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় বখন স্থিতখী অবস্থায় এসে পেশতৈছি, মনটা রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম কে আমার পা ছারে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষাম-ডলীভূব একটি মেয়ে। এ পর্যন্ত দ্রের থেকেই সাধারণভাবেই তাকে জানি; বিশেষভাবে তার পরিচর জানি নে— তার নাম পর্যণ্ড আমার অবিদিত। মাখার ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পারে হাত ব্লিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছারার মতো এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস করে ঘরে ঢ্কতে পারে নি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাখা ধরার, গারে বাখার, ইতিব্স্তান্ত সে আড়াল খেকে অনেকটা জেনে গিরেছে। আজ সে লন্জাভর দ্রে ক'রে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে বসল। আমি যে একদিন একজন মেরেকে অপমান খেকে বাঁচাবার জন্যে দ্বংখন্দ্বীকারের অর্থনারীকে দিয়েছি, সে হয়তো বা দেশের সমন্ত মেরের হরে আমার পারের কাছে ভারই প্রাণিতন্দ্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভার অনেক মালা পেরেছি,

কিন্তু আজ্ব ঘরের কোণে এই-যে অখ্যাত হাতের মানট্রকু পেলেম এ আমার হ্দয়ে এসে বাজল। নিন্দ্রগ্র্ণা হবার উমেদার, এই জেল-খাটা প্রব্রের বহু কালের শর্কনা চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। প্রেই বলেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নাই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশ্রবাড়ি। সেথানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে প্রো-অর্চনায তারা ছিল তাঁর সহকারিশী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকমে তাদের না হলে তাঁর চলত না। এ বাড়িতে আর সর্বাহই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল প্রক্রোর ঘরে না। অমিয়া তার কারণ জ্ঞানত না, জ্ঞানবার চেন্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালো-রকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবদিবজ্ঞ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শ্না হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু, এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হতেই পারে না- বাপেব পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে। সেই কাবণে অমিয়াকে তিনি চিলেমির ঢালা তট বেয়ে আধানিক আতারহনিতার মধ্যে উত্তবিণ হতে বাধা দেন নি। ছেলেবেল: থেকে অন্তেক আন ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্টা। বছরে বছরে মিশনারি ইদকল থেকে ফ্রকা পাবে বেণী দ্যালিয়ে চারটে-পাচটা কারে প্রাই*ভ*ানিয়ে এদেছে। যেবারে দৈবাং পরীক্ষায় নিবতীয় হয়েছে সে বারে শোবার ঘবে দরজা বন্ধ ক'বে কোদে চোৰ ফালিয়েছে: প্রায়োপবেশন করতে যায় আব-কি। এমনি কারে পরীক্ষা-দেবতার কাছে সিম্পির মানত ক'বে সে তারই সাধনায় দীর্ঘকাল তব্যয় ছিল। অবশ্যে অসহযোগের যোগিনীমনের দীক্ষিত হয়ে প্রীক্ষাদেবীর বর্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তবি হল। পাস্-গ্রহণেও ফেমন পাস্-ছেদনেও তেমনি, কিছ্তেই সে কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পড়াশ্যনো করে তার যে খ্যাতি – পড়াশ্যনা ছেডে তার চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বৈডে গেল। আভ যে-সব প্রাইজ তার হাতের কাছে ফিরছে তারা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রসেলিলে গলে, তারা কবিতাও লোখ।

বলা বাহনুলা, পিক্সিমার পাড়াগোঁরে পোষা মেরেগ্রেলর 'পরে অনিয়ার একটাও প্রশা ছিল না। অনাথাসদনে যে সময়ে চাদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেরেদের সেখানে পাঠাবার ছনে। পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেছেন, "সে কী কথা— এরা তো অনাথা নয়, আমি বেচি আছি কী করতে। অনাথ হোক সনাথ হোক, মেরেরা চায় খর, সদনেব মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দাী করে রাখা কেন। তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি।"

যা হোক, মেরেটি যখন মাথা হে'ট ক'রে পারে হাত বুলিরে দিক্ষে, আমি সংকৃচিত অথত বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিরে বেতে লাগলেম। এমন সমর হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত: নববুগের উপযোগী ভাইফোটার একটা নুতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চার; আমার কাছে তারই সাহায্য আবশাক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিরাতে ভক্তদল খবে বিচলিত— এই নিশ্লে তারা একটা

ধ্রমধাম করবে ব'লে কোমর বে'ধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যান্ত শক্ত হয়ে উঠল। তার দেশবিশ্রত দাদা বদি একটা ইশারামান্ত করত তা হলে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল। এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

থাকতে পারলে না। বললে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—"

প্রশনটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ক'রে ব'লে ফেল্লেম, "পারে বড়ো ব্যথা করছিল।"

প্লিস-সাজনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানার গিয়েছিলেম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জনো মিথো কথা বলে ফেলল্ম। এবারেও শাস্তি শ্ব্ হল। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বসল। হরিমতি তাকে কৃতিত মৃদ্কতে কাঁ-একটা বললে, সে ঈষং মুখ বাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আদতে আসেত উঠে চলে গেল। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতদিন প্রশত নিজের পায়ের সম্বশ্ধে যে স্বায়ন্তশাসন সম্পূর্ণ ব্রুষ রেখেছিলেম, সে আর টেকে না ব্রিষ!

ধড়্ফড়া করে উঠে বসে বললেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা ত**র্জমা করে** ফেলি।"

"এখন থাক্-না দাদা। তোমার পা কামড়াছে, একটা টিপে দিই-না?"

ানা, পা কেন কামড়াবে। হাঁ হাঁ, একট্ কামড়াচ্ছে বটে। তা, দেখ্ আমি, তোর এই ভাইফেটার আইডিয়াটা ভারি চমংকরে। কাঁ কারে তোর মাথায় এল তাই ভাবি। ঐ মে লিখেছিস বর্তমান থুলে ভাইরের ললাট আতি বিরাট, সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত ঘরে তার প্থান হয় না—এটা খ্ব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি: With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home। একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হয়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা টেপার ঝেকি একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধরে ছিল, লিখতে একট্ও গা লাগছিল না— তব্ এপেগিরনের বড়ি ছালে বসে গেলেম।

পর্যদিন দ্বপ্রবেলায় আমার জলধর ধখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গালর মোড় থেকে ভালকে-নাচওয়ালার ডুগাড়াগ শোনা থাছে, বিশ্রামহারা অমিয়া ধখন ধ্গালক্ষ্মীর কর্তবাপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জন বারালায় একটি ভীর্ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে শ্বিধা করতে করতে কথন হঠাং এক সময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ায় ম্থের ভাবখানা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হল না। এতক্ষণে নববংগার ভাইফেটিা-প্রচারের মিটিং বসেছে। অমিয়া বাসত থাকবে। তাই ভাবছিল্ম ভরসা করে বলে

ফেলি, পায়ে বড়ো বাথা করছে। ভাগ্যে বলি নি।— মিথো কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করছে ঠিক সেই সমরে অনাথাসদনের হৈমাসিক রিপোর্ট হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল; তার হৃৎপিশ্ডের চাণ্ডল্য ও মৃখগ্রীর বিবর্ণতা আন্দান্ধ করা শন্ত হল না। অনাথাসদনের এই সেক্টোরির ভরে তার পাখার গতি খুব মৃদ্র হয়ে এল।

অমিয়া বিছানার এক ধারে ব'সে খ্ব শক্ত স্বরে বললে, "দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্ররহারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাছে, অথত সে-সব ধনীঘরে তাদের প্রয়োজন একট্র জর্রি নয়। গরিব মেয়ে, বারা খেটে খেতে বাধা, এরা তাদেরই অয়-অজ'নে বাধা দেয় মাত। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে, বেমন আমাদের অনাধাসদনের কাজ— তা হলে—"

ব্রুলেম, আমাকে উপলক্ষ করে হরিমতির উপরে বন্ধুতার এই শিলাব্দি। আমি বললেম, "অর্থাং, তুমি চলবে নিজের শথ-অন্সারে, আর আশ্ররহীনারা চলবে তোমার হ্রুকুম-অন্সারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথা-সদনের সেবাকারিণী! তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে: ব্রুকতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ্ব নয়। দাবি নিজের উপরে করে।, অনোর উপরে কোরো না।"

আমার ক্ষান্তস্বভাব, মাঝে মাঝে ভূলে যাই 'অক্রোধন জরেং ক্রোধম্'। ফল হল এই যে, অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে— তার নাম প্রসন্ত্র। তাকে আমার পারের কাছে বাসিয়ে দিয়ে বললে, "দাদার পায়ে বাথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে বথোচিত অধাবসায়ের সপো আমার পাটিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ ম্থে বলে যে তার পায়ে কোনোরকম বিকার হয় নি। কেমন করে জানায় যে এমনতরো টেপাটোপ ক'রে কেবলমান্ত তাকে অপদন্ত করা হছে। মনে মনে ব্রুলেম, রোগশযায় রোগীর আর ন্ধান হবে না। এর চেয়ে ভালো, নববপোর ভাইফেটা-সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আন্তে আন্তে থেমে গেল। হরিমতি পাল্ট অন্ভেব করলে, অন্টা তারই উন্দেশে। এ হছে প্রসন্তর্কে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনের কণ্টকম্। একট্ পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার পায়ের কাছে মাখা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আন্তেত আন্তেত দুই পায়ে হাত ব্লিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খ্লতে হল। তব্ও শেলাকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি— কিন্তু, সেই একট্খানি ছারা আর কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসদ্মের দৃষ্টাশ্তে আরও দৃই-চারিটি মেরে অমিরার দেশ-বিশ্রত দেশভন্ত দাদার সেবা করবার জন্যে জড়ো হল। অমিরা এমন বাক্থা করে দিলে, বাতে পালা করে আমার নিতাসেবা চলে। এ দিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা ছেড়ে তার পাড়াগাঁরের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধ, এসে বললেন, "একি ব্যাপার। ঠাট্টা নাকি। এই কি তোমার কঠোর অভিয়ন্ত।" আমি হেসে বললেম, "প্রজার বাজারে চলবে না কি।"
"একেবারেই না। এটা তো অত্যাতই হাল্কা-রক্মের জিনিস।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অপ্র্রজন অন্তঃশীলা বইছে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হাক্ষা প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহুতে এল জনিল। বললে, "মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তার দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে; এ কথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার জন্মব্তাশত তাকে বলতে হল। সহজে বলতেম না; কিন্তু জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রম্থাপূর্ণ কর্ণা প্রকাশ করে থাকে। আমি তাকে বললেম, "পূর্বপ্র্যের কলব্দ জন্মের ম্বারাই স্থালিত হয়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পন্ট দেখতে পাছে। সে পন্ম, তাতে পব্দের চিহ্ন নেই।"

নববংশ্যর ভাইফোটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোটা ররেছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শ্নেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লার স্বরাজ-প্রচারের কী-একটা কান্ধ নিরেছে।

অমিয়া কলেজে ভর্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুখ্রবার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা দুটো খালাস পেয়েছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

#### সংস্কার

চিত্রগত্বত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতার জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ ব'লে, আর কেউ না। যেটার কথা লিখতে বসেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগত্বের কাছে জবার্বাদিহি করবার পূর্বে আগো-ভাগে কবলে অপবাধের মাত্রাটা হাংকা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী-একটা পরব ছিল। আমার ফ্রী কলিকাকে নিয়ে মোটরে কবে বেরিয়েছিল্ম - চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধ্ব নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্থার কলিকা নামটি শ্বশ্র-দত্ত, আমি ওর জনা দার্যা নই। নামের উপযুঞ্জার স্বভাব নয়, মতামত খ্রেই পরিস্ফুট। বড়োরাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি ক'রে তার নাম দিয়েছিল ধ্রেবতা। আমার নাম গিরী-দ্র: দলের লোক আমাকে আমার পঞ্জীব পতি ব'লেই জানে, স্বনামের সাথাকিতার প্রতি লক্ষ্ণ করে না। বিধাতার কুপায় পৈতিক উপাজ'নেব গ্রেপে আমারও কিঞ্জিং সাথাকিতা আছে। তার প্রতি দলের লোকেব দ্ভি পড়ে চাদি-আদায়ের সময়।

দ্বীর স্পে দ্বামীর দ্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালে: হয়, শ্কেনো মাটির স্পে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অভাণত চিলে, কিছাই বেশি কারে চেপে ধরি নে। আমার দ্বীর প্রকৃতি অভাণত জটি যা ধরেন তা কিছাতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষ্মের গ্রেণ্ট সংসারে শাণিতর্কা হয়।

কেবল একটা জারগার আমাদের মধ্যে যে অসামঞ্চস্য ঘটেছে তার আব মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি দ্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিজেব বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল— তাই আমার আণ্ডরিক দেশ-ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সংগে মেলে না ব'লে কিছ্ডেই তাকে দেশ-ভালোবাসা ব'লে স্বীকার করাতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিলাসী, নতুন বইরের খবর পেলেই কিনে আনি।
আমার শত্রাও কব্ল করবে যে, সে বই পাড়েও থাকি; বংধরো খ্রই জানেন যে,
পাড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।— সেই আলোচনার চোটে বংধ্রা পাশ
কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটিমাত্র মান্যে এসে ঠেকেছে, বনবিহারী, যাকে নিয়ে
আমি রবিবারে আসর জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি কোণ-বিহারী। ছাদে বাসে
তার সংশ্য আলাপ করতে করতে এক-একদিন রান্তির দ্টেটা হয়ে যায়। আমরা যথন
এই নেশায় ভেদ্ম তখন আমাদের পাক্ষ স্কাদিন ছিল না। তখনকার পালিস কারও
বাড়িতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভন্ত যদি দেখত কারও
যায় বিলিতি বইরের পাতা কটো তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওয়া
শ্যামবর্গের প্রলেপ দেওয়া শ্বত-শৈবপায়ন ব'লেই গণ্য করত। সরস্বতীর বর্ণ সাদা
ব'লেই সেদিন দেশভন্তদের কাছ থেকে তাঁর পাজা মোলা শন্ত হয়েছিল। যে সরোবনে
তাঁর শ্বেতপাম ফোটে সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগ্রন নেবে

না, বরণ্ড বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধর্মপার সদ্দৃষ্টান্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খন্দর পরি নে; তার কারণ এ নয় য়ে, খন্দরে কোনো দোষ আছে বা গ্ল নেই, বা বেশভ্ষায় আমি শৌখিন। একেবারে উন্টো— ব্যাদেশিক চাল-চলনের বির্শ্ধ অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছারতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আল্বাল্ল্র রকমে ব.বহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার প্রবিত্তী ষ্ণে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জ্বতো পরতুম, সে জ্বতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভূলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শার্ট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দ্টো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও থেয়াল করতুম না— ইত্যাদি কারণে কলিকার সংগ্গ আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশ্বন্ধা ঘটছিল।

সে বলত, "দেখো, তোমার সংশ্য কোথাও বেরোতে আমার লম্জা করে।"

অমি বলতুম, "আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ো।"

আজ যাগের পরিবর্তান হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তান হয় নি। আজও কলিকা বলে, 'তোমার সপো বেরোতে আমার লংজা করে।" তথন কলিকা যে দলে ছিল তাদেব উদি আমি বাবহার করি নি, আজ যে দলে ভিড়েছে তাদের উদিও গ্রহণ করতে পাবলমে না। আমাকে নিয়ে আমার দাীর লংজা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই দবভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেক ধারণ করতে আমার সংকোচ লাগে। কিছাতেই এটা কাটাতে পারলমে না। অপর পক্ষে মতাশতর জিনিসটা কলিকা থতম কারে মেনে নিতে পারে না। ঝনার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘ্রের ফিবে তর্জান করে ব্যা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিয়ে র্চিকে চলতে ফিরতে দিনে রাতে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না। প্রথক মত নামক পদার্থের সংস্পর্যাত ওর দনায়্তে যেন দ্নিবারভাবে স্ক্রেম্ড্রি লাগায়, ওকে একেবারে ছট্ফেটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্তবে যাবাব প্বেই আমার নিষ্খদন বেশ নিয়ে একসহস্ত্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল তাতে তার কণ্ঠদ্বরে মাধ্যনিমত ছিল না। বৃণ্ণির অভিমান থাকাতে বিনা তকে তার ভংগদনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি – পবভাবের প্রবর্তনায় মান্যকে এত বার্থা চেণ্টাতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্ত্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা নিয়ে বলল্ম, "মেয়েরা বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা বোমটা টেনে আচারের সপে আঁচলের গাঁট বে'ধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও বৃন্দির প্রাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংক্লারের জেনানায় পর্ণানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আতারজীর্ণ দেশে খন্দর-পরটো সেইরকম মালাতিলকধারী ধার্মিকভার মতোই একটা সংস্কারে পরিগত হতে চলেছে ব'লেই মেয়েদের ওতে এত আনকদ।"

কলিকা রেগে অস্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াক্ত শানে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্যাকে প্রেরা ওজনের গয়না দিতে ভর্তা ব্রি ফাঁকি দিরেছে। কলিকা বললে, "দেখো, খন্দর-পরার শ্রিচতা বেদিন গণ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে বাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সপ্গে এক হরে বার তথনি সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দ্টেবন্ধ হয় তথনি সেটা হয় সংস্কার; তথন মানুষ চোখ বুজে কাজ করে বায়, চোখ খুলে ন্বিধা করে না।"

এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আশ্ত বাকা; তার থেকে কোটেশনমার্কা। ক্ষরে গিরেছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বাচিশ্তিত বলেই জ্বানে।

বোবার শন্তন নেই' যে প্রেন্থ বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিল্ম না দেখে কলিকা দ্বিগ্ণ ঝে'কে উঠে বললে, "বর্ণভেদ তুমি মুখে অগ্নাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছন্ট কর না। আমরা খন্দর প'রে পারে সেই ভেদটার উপর অখন্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।"

বলতে যাছিল্ম, 'বর্ণভেদকে ম্থেই অগ্রাহা করেছিল্ম বটে যখন থেকে ম্সলমানের রামা ম্গির ঝোল গ্রাহা করেছিল্ম। সেটা কিন্তু ম্থম্থ বাকা নয়, ম্থম্থ কার্য— তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক; ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মৄছে দেওয়া হয় না।' তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার বোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভারি, পূর্বমান্য মাত্ত, চুপ করে রইল্ম। জ্ঞানি আপোসে আমরা দ্কলে বে-সব তর্ক শ্র করি কলিকা সেগ্রেলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছড়িয়ে কচলিয়ে আনে তার বাহিয়ের বন্ধ্মহল থেকে। দর্শনের প্রোফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দশিত চক্ষ্মনারব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, "কেমন জক্ষ।"

নয়নের ওখানে নিমল্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একট্ও ছিল না। নিশ্চর ছানি, হিন্দ্-কাল্চারে সংস্কার ও স্বাধীন বৃদ্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতার আমাদের দেশকে অন্য-সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তশ্ত চায়ের ধোয়ার মতোই স্ক্র্যু আলোচনার বাতাস আর্দ্র ও আছের হবার আশ্ সম্ভাবনা আছে। এ দিকে সোনালি পরলেখার মন্ডিত অর্থিডতপত্রবতী নবীন বহিগ্লিল সদ্য দোকান থেকে আমার তাকিয়ার পালে প্রতক্ষি করছে; শৃভদ্দিমার হয়েছে, কিন্তু এখনো ভাদের রাউন মোড়কের অবগ্র্টন মোচন হয় নি; তাদের সম্বন্ধে আমার প্রেরাণ প্রতি মৃহ্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হয়ে উঠছে। তব্ বেরোতে হল; কারণ, ধ্বরতার ইচ্ছাবেগ প্রতিহত হলে সেটা তার বাকোও অবাকো এমন-সকল ঘ্র্বিণ ধারণ করে যেটা আমার পক্ষে স্বান্থ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অলপ একট্ বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে খোলার চালের ধারে স্থালাদর হিন্দাস্থানি ময়রায় দোকানে তেলে-ভাজা নানা-প্রকার অপথা স্থিত হচ্ছে তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা হারা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োরারিয়া নানা বহুম্লা প্রজাপচার নিয়ে বাতা করে সবে-মাত বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেল। শ্নতে পেলেম মায়-মায় ধর্নি। মনে ভাবল্ম. কোনো গাঁটকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিশু। ফ্'কতে ফ'্কতে উর্জেঞ্জিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিরে দেখি আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একট্র আগেই রাস্তার কলতলায় মনান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বার্লাত জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাম্তা দিয়ে সে ঝাঁছল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সপো চলেছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দ্বজনকেই দেখতে স্প্রী, স্ঠাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সপো বা কিছ্র সপো তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই নিরম্ভর মায়ের স্থিট। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অন্নয় করছে, "দাদাকে মেরো না।" ব্ড়োটা হাত জোড় করে বলছে, "দেখতে পাই নি, ব্রুতে পারি নি, কস্রে মাফ করো।" আহিংসাত্রত প্শ্যাথীদের রাগ চড়ে উঠছে। ব্ডোর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহ্য হর না। ওদের সপ্সে কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করত্ম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব ব্রুতে পারলে। জ্বোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "করছ কী। ও যে মেধর!"

আমি বলল্ম, "হোক-না মেথর, তাই ব'লে ওকে অন্যায় মারবে?"

কলিকা বললে, "ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিরে যায় কেন। পাশ কাটিরে গেলে কি ওর মানহানি হত।"

আমি বলল্ম, "সে আমি ব্ৰি নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।"

কলিকা বললে, "তা হলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না— হাড়িডোম হলেও ব্রুত্ম, কিন্তু মেথর!"

আমি বলল্কে, "দেখছ না স্নান করে ধোপ দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের **অনেকের** চেয়ে ও পরিম্কার।"

"তা হোক-না, ও বে মে**থর**!"

भाकात्रक दलाल, "शशामीन, शीकरत **ठाल या**छ।"

আমারই হার হল। আমি কাপ্রেষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বটিত গভীর বৃত্তি বের করেছিল— সে আমার কানে পেশছল না, তার জবাবও দিই নি।

মাদার

५ देशाचे ५००५

### বলাই

মান্বের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মান্বের মধ্যে আমরা নানা জীব-জন্তুর প্রচ্ছেম পরিচয় পেরে থাকি, সে কথা জানা। বন্তুত আমরা মান্ব বলি সেই পদার্থাকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে— আমাদের বাঘ্যারিকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে প্রে, আহ-নকুলকে এক খাঁচায় ধ'রে রেখেছে। যেমন, রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সম্দের সা-রে-গা-মা-গ্লোকে সংগতিক রে তোলে— তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি স্বর অন্য-সকল স্বকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চন।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন ক'রে গাছপালার মূল স্বেগ্লোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নাড়ে-চাজে বেড়ানো নয়। প্রেদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তার স্তার স্তান্তিত হয়ে দাঁড়ার, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন গ্রাবদ-অরগোর গণ্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে, কমা কমা ক'রে বুডিট পড়ে, ওর সমদত গা ফেন শ্নতে পায় সেই বুডিটা শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেল্যকার বোদানার পাড়ে আদে, গা খালে বেড়ায়, সমগ্র আবাণ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আননদ জেগে ওঠে ওব রক্তের মধো, একটা কিসের অবান্ত স্মাতিতে: ফাল্যানে প্রাম্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিশ্বত হয়ে ওঠে, ভারে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন-মনে কথ। কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছা গল্প শানেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে। আঁত পারানে বটের কোটরে বাসা বে'ধে আছে যে এক-ভোড়া আঁত প্রোনো পাখি, রেগামা-বেগামী, তাদের গলপ। ঐ জ্যাবা-জাবা-চোখ-মেলে-সর্বাদা-তাকিয়ে-পাকা ছেলেটা বেলি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভারতে হয়। ওবে একবাৰ পাছাড়ে নিরে গিরেছিল্ম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সব্**রু** ঘাস পাচাড়ের চাল বে'য নীচে প্রবিত নেবে গিরেছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খ্লি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না: ওর নোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পঞ্জে একটা গড়িরে-চলা খেলা, কেবলই গড়াকে। প্রায়ই ভারই চেই চেল: বেরে ও নিজেও গড়াত— সমণত দেহ দিয়ে ঘাস হরে উঠত গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগার ওর ঘাড়ের কাছে স্ভূস্ভি লাগত আর ও থিলা খিলা কারে ছেসে উঠত। রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কঠি। সোনা-

রারে ব্যান্ডর পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দ্রে দেবদার্বনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না ব'লে আচেত আচেত
গিয়ে সেই দেবদার্বনের নিম্তর্থ ছায়াতলে একলা অবাক হরে দাঁড়িরে থাকে, গা
ছম্ছম্ করে— এই-সব প্রকাণ্ড গাছেব ভিতরকার মান্ত্রেক ও যেন দেখতে পায়:
তারা কথা কয় না, কিন্তু সমুস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজ্য'দের আয়ালেব।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নর, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াছে মাটির দিকে কী খ্রে খ্রে। নতুন অংকুরগ্রেলা তাদের কৌক্ড়ানো মাধাটাকু নিয়ে আলোতে ফ্টে উঠছে এই দেখতে তার ওংস্কেরর সীমানেই। প্রতিদিন ঝ্রেক পড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিল্পাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাণত গল্প। সদ্য-গজ্বিয়-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সংগা ওর কী-যে-একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিল্পাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে 'তোমার নাম কী', হয়তো বলে 'তোমার মা কোথায় গোল'। বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফ্ল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে ব্ঝেছে। এইজন্য বাথাটা ল্কোতে চেন্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগ্লো গাছে ঢিল মেরৈ মেরে অফ্লাকি পাড়ে; ও কিছ্ বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ওর সংগীয়। ওকে খাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দ্ পালের গাছগ্লোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ করে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁনতে লক্ষা করে, পাছে সেটাকে কেউ পালামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন মানিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রতাহ দেখে দেখে বিড়িয়েছে— এতটাকু-টাকু লতা, বেগনি হল্দে নামহারা ফ্ল, অতি ছোটো ছোটো: মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নলি নলৈ ফ্লের ব্রকের মাঝখানটিতে ছোট একটাখানি সোনার ফোটা: বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনাত্মল্ল; পাথিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি পাডে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী স্পের তার পাতা— সমস্তই নিষ্ট্রে নিড়ান দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের গোখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াডাকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্। ও যে সব জ্ঞাল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেক দিন থেকে ব্যতে পেরেছিল, কতকগা্লো বাথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বংসর আগেকার দিনে যেদিন সম্দ্রের গর্ভা থেকে নতুন-জাগা পংকস্তরের মধ্যে প্রথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম রুক্দন উঠিয়েছে— সেদিন পশ্ নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, স্থের দিকে জ্যেড় হাত তুলে বলেছে, আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহনীন প্রাণের বিকাশতীথে বাতা করব রোদ্রে-বাদলে— দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রাণ্ডরে; তাদেরই শাখায় পতে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মৃক্ ধাত্রী এই গাছ নিরবিচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দালোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃত-

ভান্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণা সপ্তর করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাদীকে অহনিশি আকাশে উচ্ছবিসত ক'রে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাদী কেমন-এক-রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শ্বনতে পেরেছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খ্ব হের্সোছল্ম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে বাস্ত ক'রে ধ'রে নিরে গেল বাগানে। এক জারগার একটা তারা দেখিরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখল্ম একটা শিম্লগাছের চারা বাগানের খোওরা-দেওরা রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হার রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতট্কু বখন এর অঞ্চুর বেরিরেছিল, শিশ্র প্রথম প্রলাপট্কুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একট্ব একট্ব জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই বাগ্র হয়ে দেখেছে কতট্কু বাড়ল। শিম্লগাছ বাড়েও দ্রুত, কিণ্তু বলাইয়ের আগ্রহের সংশ্য পালা দিতে পারে না। বখন হাত দ্রেক উচ্চ হয়েছে তখন ওর পত্রসম্খিধ দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশ্রে প্রথম ব্নিধর আভাস দেখবা মাত্র মা বেমন মনে করে— আশ্চর্য শিশ্ব। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমংকৃত ক'রে দেবে।

र्जाम वनन्म, "मानौरक वनरङ हरव, बड़ो छेशरफ रकरन रमरव।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দার্ণ কথা। বললে, "না, কাকা, ভোমার দুটি পাবে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বলল্ম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির ক'রে দেবে।"

আমার সংগ্য যথন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে ব'সে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে ফ'পিয়ে ফ'পিয়ে কাদতে কাদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ ক'রে দাও, গাছটা ফেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শ্নুনছ' আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিল্ম। গোড়ার বলাই না যদি দেখাত তবে হরতো ওটা আমার লক্ষাই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নিল'ল্ডের মতো মসত ব্যেড় উঠল। বলাইরের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাকে নিতাশত নির্বোধের মতো। একটা অজারগার এসে দাঁড়িরে কাউকে খাঁতর নেই, একেবারে খাড়া লন্দা হরে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে. এটা এখানে কী করতে। আরও দ্-চারবার এর মৃত্যুদশেভর প্রসভাব করা গোল। বলাইকে লোভ দেখাল্ম, এর বদলে খ্ব ভালো কডকগ্লো গোলাপের চারা আনিরে দেব।

বললেম, "নিতাশ্তই শিম্বাগাছই বাদ তোমার প্রদণ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে প্রতে দেব, স্থুদর দেখতে হবে।" কিন্তু কাটবার কথা বললেই অংকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হরেছে।"

আমার বৌদিদির মৃত্যু হরেছে— বখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেরাল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মান্ব। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কারদার শিক্ষা দেবেন ব'লে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিম্লের— তার পরে বিলেত নিয়ে বাবার কথা।

কাদতে কাদিতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শ্না।
তার পরে দ্বছর বার। ইতিমধ্যে বলাইরের কাকি গোপনে চোধের জল মোছেন,
আর বলাইরের শ্না শোবার ঘরে গিরে তার ছে'ড়া এক-পাটি জ্বতো, তার রবারের
ফাটা গোলা, আর জানোরারের গলপওরালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে
এই-সব চিহুকে ছাড়িরে গিরে বলাই অনেক বড়ো হরে উঠেছে, এই কথা ব'সে ব'সে
চিহুতা করেন।

কোনো-এক সমরে দেখল্ম, লক্ষ্মীছাড়া শিম্লগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদ্র অসংগত হরে উঠেছে বে আর প্রশ্রর দেওরা চলে না। এক সমরে দিল্ম তাকে কেটে।

এমন সমরে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিম্লগাছের একটা কোটোগ্রাফ পাঠিরে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শ্নছ, একজন ফোটোগ্রা<mark>কওয়ালা</mark> ডেকে আনো।"

किकामा कराज्य, "रकन!"

বলাইরের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কটো হরে গেছে।"

বলাইরের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করকেন না, আর অনেক দিন পর্যাত আমার সংগ্যে একটি কথাও কন নি। বলাইরের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিরে গেল, সে বেন ওঁর নাড়ী ছি'ড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইরের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর ব্যক্তের মধ্যে ক্ষত ক'রে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইরের প্রতির্প, তারই প্রাণের দৈনের 🗗

অগ্রহারণ ১০০৫

## চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইম্কুল থেকে ম্যাণ্ডিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অলপ কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সব তেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকলেপর মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, পয়সা করবই সমস্ত জাবিন উৎসর্গ করে দিয়ে।' সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খ্ব-একটা দর্শন স্পর্শন ঘানের যোগা প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মাহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘ্রের ঘ্রের ক্ষয়ে-যাওয়া মলিন-হয়ে-যাওয়া পয়সা, তায়্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বর্প, যা রুপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা ম্তি পরিগ্রহ ক'রে মানুষের মনকে ঘ্রিয়ে নিয়ে বড়াছে।

নানা বাঁকা পাথের ভিতর দিয়ে নানা পাঞ্চ আবিল হাতে হাতে আজ গোরিংন তার প্রসাপ্রবাহিনীর প্রশানতধারার পাকা বাঁধানো খাটে এসে পোঁচিছে। গানি-বাাগা্ওয়ালা বড়োসাহের ম্যাক্ত্গালের বড়োবাব্র আসনে তার ধ্বে প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্ত্লাল।

গোবিদ্যর পৈতৃক ভাই মাকুদ্দ ধর্ম উকিল-লীলা সদবাদে করলেন তথ্য একটি বিধ্যা প্রাী, একটি চার বহরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছা জ্বমা টাকারেথে তিনি গেলেন লোকান্ত্রে। সদপত্তির সংগ্য কিছা খ্যাও ছিল, সাভ্যাং তাঁব পরিবারে অন্তর্কের সংপ্যান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নিভার করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমন্ত উপকরণের মধ্যে মান্য, প্রতিবেশীদের সংগ্য তুসনায় সেগ্লি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মাুকুরনদানর উইল-অন্সারে এই পরিবারের সম্প্রি ভার পড়েছিল গোবিনদব পরে। গোবিন্দ শিশ্বেল থেকে ভাত্তপ্রের কানে মন্ত নিজে— প্যসা করে।।

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তবি মা সতাবতী। দপ্ট কথায় তিনি কিছ্ বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহাবে। দিশাকাল থেকেই তাঁর ব্যতিক ছিল শিশপকালে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের ছিনিস নিয়ে, কগেছ কেটে, কপেড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস—ফলসার রস— ভবার রস— শিউলিক্রেটার রস দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস—ফলসার রস— ভবার আগ্রহের অণত ছিল না। এতে তাঁকে দাখেও পেতে হরেছে। কেননা, যা অন্তর্কারি, যা অকারণ, তার বেণ আষাঢ়ের আকস্মিক বন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যাত বেশি, কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার শাক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে জাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সতাবতী ভূলেই গৈছেন, শোবার ঘরে দরজা কথা, এক তাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জাতিরা বললে, বড়ো অহংকার! সাক্তোমভনক ভবার দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে ম্ল্যাবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মাকুদ্র জানতেন। আর্টা শব্দটার মাহাথ্যা শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গ্রিণীর হাতের কাজেও যে এই শক্ষটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষ্টির স্বভাবটিতে কোখাও কটিখোঁচা ছিল না। তাঁর স্চী

অনাবশ্যক খেরালে অবধা সমর নন্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত. সে হাসি ন্দেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ বদি কটাক্ষ করত তিনি তথনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুশ্দর স্বভাবে অভ্নত একটা আশ্ববিরোধ শ্বিল—ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিম্তু ঘয়ের কাজে বিষয়বঃম্থি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তরি কাজের মধ্যে দিয়ে বথেন্ট বইত, কিল্ড ধ্যানের মধ্যে আটকা পঞ্চত না। সেইজন্য बनरों हिल मूड: अन्दर्भे लाकरमंत्र 'भरत निरक्षत्र देख्य हामावात्र स्थाना क्याना দৌরাখ্যা করতে পারতেন না। জীবনযান্তার অভ্যাস ছিল খবে সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ वा प्राचा निरंत श्रीतकनएमत 'शरत कारनामिन अवधा मावि करतन नि । शश्मारतत लारक সভাবতীর কাল্কে শৈথিলা নিরে কটাক্ষ করলে মকুন্দ তথনই সেটা থামিরে দিতেন। মাবে মাবে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেশ্সিল, কিনে এনে সভাবতীর অজ্ঞাতসারে তার শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধকেটার পরে সাজিয়ে রেখে আসভেন। কোনোদিন বা সভাবভীর আঁকা একটা ছবি তলে নিরে বলতেন, "বা. এ তো বড়ো সন্দের হরেছে।" একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধরে তার পা দুটোকে পাখির মুস্ড ব'লে স্থির করলেন; বললেন, "সত, এটা কিল্ড বাধিরে রাখা চাই—বকের ছবি বা হরেছে চমংকার!" মাকুল **ভার** স্থার চিত্ররচনার ছেলেমানাথি কম্পনা করে মনে মনে যে রসটাকু পেতেন, স্থাও ভার স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত থৈব, এত প্রপ্রর, আশা করতে পারতেন না: শিল্পসাধনার তার এই দূর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সপো পথ ছেডে দিত না। এইজনো বেদিন তার স্বামী তার কোনো রচনা নিরে অভ্যন্ত অত্যান্ত করতেন সোদন সতাবতী কেন চোখের জল সামলাতে পারতেন ना ।

এমন দ্র্ল'ভ সোভাগ্যকেও সতাবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে ভার স্বামী একটা কথা সপন্ট ক'রে ব্রেছিলেন বে, তাঁব স্বপঞ্জিত সম্পান্তর ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওরা দরকার বাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকোও পার হরে বাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তাঁর ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিরে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জামিরে দিলেন, সর্বাস্ত্রে এবং সকলের উপরে পরসা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা স্ক্রেভীর হীনতা ছিল বে, সভাবতী লক্ষার ক্রিউত হ'ত।

তব্ নানা আকারে আছারে-বাবহারে পরসার সাধনা চলল। তা নিরে কথার কথার আলোচনা না ক'রে তার উপরে বাদ একটা আরু থাকড, তা হলে কাঁত ছিল না। সতাবতী মনে মনে জানতেন, এতে তার ছেলের মনুবাছ ধর্ব করাঁ হর— কিন্তু, সহা করা ছাড়া অন্য উপার ছিল না; কেননা, বে চিব্রভাব স্কুমার, বার মধ্যে একটি অসামাল্য মর্বাদা আছে, সেই সব চেরে করিক্ডি; তাকে আখাভ করা, বিলুপ করা, সাধারণ র্চুস্বভাব মানুবের পক্ষে অভানত সহস্ক।

শিষ্পাচতার জন্যে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সভাবতী তা না চাইতেই পেরেছেন, সেজনো কোনোদিন তাঁকে কুণ্ডিভ হতে হয় নি। সংসারবছার পক্ষে এই-সমন্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, ব্যায়ের ফর্মে থারে দিতে আজ কো ভারু মাধ্য

কাটা ষায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিলেপর সরঞ্জাম কিনিরে আনাতেন। যা-কিছ্ কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ ক'রে। ভর্গনার ভরে নয়, অর্রসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিলপ-রচনার একমান্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশরে এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগরেলা অতিক্রম ক'রে দেয়ালের গারে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতার কলন্দ্ধ ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশরে চিত্তকেও প্রলুম্থ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দৃঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন ষতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাব্কে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে বেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমান্ধির একশেষ! ষে-সব জন্তুর ম্তি হত বিধাতা এখনো তাদের স্থিত করেন নি— বেড়ালের ছাঁচের সপো কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমন-কি মাছের সপো পাথির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত স্ভিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না— বড়োবাব্ ফিরে আসবার প্রেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দ্বজনের স্ভিলীলায় রহ্মা এবং র্দুই ছিলেন, মাঝখানে বিক্ষুর আগমন হল না।

শিলপরচনাবার্র প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বর্পে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রপ্সালাল চিত্রবিদ্যার হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ, দেশের র্রাসক লোক তাঁর রচনার অভ্তুত্ব নিয়ে থ্ব অটুহাস্য জমালে। তারা যেরকম কল্পনা করে তার সপ্পো তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গ্র্মণপার সম্বন্ধে তাদের প্রচন্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রুপের আবহাওয়ার তাঁর ঝ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট্ হিসাবে ফাঁকি—এমন-কি, তার টেক্নিকে স্কুপন্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আগিসের বড়োবাব্রে অবর্তমানে এলেন তাঁর মাসির বাড়িতে। ন্বারে ধারা মেরে মেরে ঘরে যথন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রপালাল বললেন, "এতদিন পরে দেখা গেল, গ্র্ণার প্রাণের ভিতর থেকে স্ট্ ম্তি তাজা বেরিয়েছে— এর মধ্যে দাগা-ব্লানোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে বিধাতা র্প স্থিট করেন তাঁর বয়সের সপ্পে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগ্রলো বের ক'রে আমাকে দেখাও।"

কোথা থেকে বের করবে। যে গ্রণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন টিউনি তাঁর কুর্হেলিকা-মরীচিকাগ্রনি বেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীতিগর্লোও সেইখানেই গেছে। রঞ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মাসিকে বললেন, "এবার থেকে তোমরা যা-কিছ্ব রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

্বড়োবাব্ এখনো আসেন নি। সকাল থেকে প্রাবশের ছারার আকাশ ধ্যানমণন, ব্যাণ্ট পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন বার না। আন্ধ চুনিবাব্ নোকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর চেউগ্রেলা মকরের পাল, হাঁ ক'রে নোকোটাকে গিলতে চলেছে এর্মানতরো ভাব; আকাশের মেঘগ্রেলাও বেন উপর থেকে চাদর উড়িরে উৎসাহ দিছে ব'লে বোধ হচ্ছে—কিন্তু, মকরগ্রেলা সর্বসাধারণের মকর নর, আর মেঘগ্রেলাকে 'ধ্মজ্যোতিঃসলিলমর্তাং সমিবেশঃ' বললে অভুচিত করা হবে। এ কথাও সভ্যের অন্রোধে বলা উচিত বে, এইরকমের নোকো যদি গড়া হর তা হলে ইন্স্রোরেশ্য আপিস কিছুতেই ভার দারিছ নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও বা-থ্যিশ তাই করছেন আর ঘরের মধ্যে ঐ মন্ত-চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেরাল ছিল না বে, দরজা খোলা। বড়োবাব্ এলেন। গর্জন ক'রে উঠলেন, "কী হচ্ছে রে!"

ছেলেটার ব্ক কে'পে উঠল, মৃখ হল কাকাসে। স্পন্ট ব্রুতে পারলেন, পরীকার চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভূল হচ্ছে তার কারণটা কোথার। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে ল্কোবার বার্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিরে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক—এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেরে যে ইতিহাসের তারিখ ভূলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি করে ছি'ড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফু'পিরে ফু'পিরে কে'দে উঠল।

সতাবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরছরেই কাটাতেন। সেইখান খেকে ছেলের কালা শানে ছাটে এলেন। ছবির ছিল্ল খন্ডগালো মেঝের উপর লাটোছে আর মেঝের উপর লাটোছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভূলের আদি কারণগালো সংগ্রহ কর্যছলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সতাবতী এতদিন কথনো গোবিন্দর কোনো বাবহারে কোনো কথা বলেন নি। এ'র্ই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভার স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আন্ধৃ তিনি অগ্রতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কপ্তে বললেন, "কেন তুমি চুনির ছবি ছি'ড়ে ফেললে।"

र्गाविन्म वनातान, "भ्राम्याना कत्राव ना? आर्थात छत्र द्वा कौ।"

সত্যবতী বললেন, "আথেরে ও বদি পথের ভিক্ষ্ক হর সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো বেন না হর। ভগবান ওকে বে সম্পদ দিরেছেন তারই গৌরব বেন তোমার পয়সার গর্বের চেরে বেশি হর, এই ওর প্রতি আমার, মারের আশীর্বাদ।"

গোবিষ্দ বললেন, "আমার দারিত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিরে দেব— নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।"

বড়োবাব্ আপিসে গেলেন। ঘনব্তি নামল, রাস্তা জলে ভেসে বাছে।

সভাবতী চুনির হাত ধরে বললেন, "চল্, বাবা।"

**চু**नि वन्तरण, "काथाम यात्व, भा।"

"এখান থেকে বেরিয়ে বাই i"

রপালালের দরজার এক-হাঁট্র জল। সভাবতী চুনিলালকে নিরে তার ছরে চ্রকলেন; বললেন, "বাবা, ভূমি নাও এর ভার। বাঁচাও এ'কে পর্যসার সাধনা খেকে।"

# চোরাই ধন

মহাকাবের বৃংগে স্থাকৈ পেতে হত পোর্বের জোরে; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ব। আমি লাভ করেছি কাপ্রবৃষতা দিরে, সে কথা আমার স্থার জানতে বিলম্ব ঘটেছিল। কিম্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে; যাকে ফাঁকি দিরে চুরি করে পেরেছি তার মূল্য দিরেছি দিনে দিনে।

দান্পত্যের ন্বম্ব সাবাসত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন ক'রে, আঁথকাংশ প্রেষ্
ভূলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্টম হৌসে মাল খালাস ক'রে নিয়েছে
সমাজের ছাড়চিঠি দেখিরে, তার পর কেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহারওয়ালার সরকারি প্রতাপ উপরওয়ালার দেওয়া তকমার জোরে; উদিটা খ্লে নিলেই
অতি অভান্ধন তারা।

বিবাহটা চিরজ্ঞীবনের পালাগান; তার ধ্রো একটামান, কিন্তু সংগীতের বিশ্তরে প্রতিদিনের নব নব পর্যারে। এই কথাটা ভালোরকম করে ব্রেছ্ছ স্নেনার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্ষ, ফ্রোতে চার না তার সমারোহ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্সার সবরং, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে; তার পালেই ছোটো রুপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইস্ক্রীমের বল্টে জমানো, লাসে রঙ্গে মেশানো, তালশাস এক-পেরালা, আর পিরিচে একটিমান্ত স্থাম্থী। ব্যাপারটা শ্নতে বেশি কিছ্ নয়, কিন্তু বোঝা যায় দিনে দিনে নজুন ক'রে সে অন্ভব করেছে আমার অস্তিছ। এই প্রোনোকে নজুন ক'রে অন্ভব করার দান্ত আহি, 'ইতরে জনাঃ' প্রতিদিন চলে দম্ভুরের দাগা ব্লিয়ে। ভালোবাসায় প্রতিভা স্নেনার, নবনবোন্মেষণালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অরুণার বয়স সভেরো, অর্থাণ ঠিক বে বয়সে বিয়ে হরেছিল স্নেনার। ওর নিজের বয়স আটান্ত্রণ, কিন্তু স্বত্বে সাজসন্তা কয়াটাকে ও জানে প্রতিদিন প্রজার নৈবেদা-সাজ্ঞানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আছিক অনুষ্ঠান।

স্নেত্রা ভালোবাসে শান্তিপুরে সাদা শাড়ি কালো-পাড়-ওরালা। খল্পর-প্রচারকদের থিকারকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিরেছে, কিছুতেই স্বীকার করে নি থল্পরকে। ও বলে, 'দিলি তাঁতির হাত, দিলি তাঁতির তাঁত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, ভাদেরই পছদেদ স্তুতো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিরে।' আসল কথা, স্নেত্রা বোবে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সছজে। ও সেই কাপড়ে ন্তুনম্ব দের নানা আভাসে, মনে হর না সেজেছে। ও বোকে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উল্ভাসিত হর ওর সাজে— আমি খ্লি হই, জানি নে কেন খ্লি হরেছি।

প্রত্যেক মান্বেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমের রহস্যের অসমি ম্লা জোগার ভালোবাসার। অহংকারের মেকি পরসা ভূচ্ছ হরে বার এর কাছে। স্নেতা আপন মনপ্রাণ দিয়ে এই পরম ম্লা দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধারে। ওর শহ্র সলাটে কুজুমবিন্দরে মধ্যে প্রতিদিন লেখা হর অক্লান্ড বিন্দরের বাদী।
ওর নিখিল জগতের মর্মন্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজনো, আমাকে আরকিছ্ হতে হর নি সাধারণ জগতের বে-কেউ হওরা ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ
ক'রে আবিন্দার করে ভালোবাসা। শালের বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে জাপনাকেই
জানি আর-একজন বখন প্রেমে র্জেনেছে আমার আপনকে।

a

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যান্তের অন্যতম অধিনায়ক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি। বাকে বলে ঘ্মিয়ে-পড়া অংশীদার একেবারেই তা নর। আন্টেপ্টে লাগাম দিরে জ্তে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীর-মনের সপ্সে এই কাজটা মানানসই নর। ইছা ছিল, ফরেস্ট্ বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বিস, খোলা হাওয়ায় দৌড্যাপ করি, শিকারে শখ নিই মিটিয়ে। বাবা ভাকালেন প্রতিপত্তির দিকে; বললেন, 'যে কাজ পাছে সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগো।' হার মানতে হল। ডা ছাড়া মনে হর, প্রুক্তের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেরেদের কাছে দামী। স্নেলার জন্মপিতি অধ্যাপক; ইম্পীরিএল সাভিসি ভার, সেটাতে ওদের মেরেমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। বিদ জংলি 'নিস্পেকেটুর সাহেব' হরে সোলার হাটে প'রে বাঘ-বাল্কের চামড়ার মেকে দিতুম ঢেকে, ভাতে আমার দেহের প্রুষ্থ কমিরে রাখত, সেই সপো কমাত আমার পদের গোরব আর-পাঁচজন পদন্ধ প্রতিবেশীর ভূলনার। কী জানি, এই লাখবে মেরেদের আন্ধাভিমান বৃক্তি কিছু ক্রম্ন করে।

এ দিকে ডেস্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার বাঁবনের ধারা আসছে ভোঁতা হরে। অন্য কোনো প্রেব হলে সে কথাটা নিশ্চিক্ত মনে ভূলে সিরে পেটের পরিধি-বিক্তারকে দ্বিশাক ব'লে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, স্নেতা মন্থ হরেছিল শ্ব্ আমার গ্লে নর, আমার দেহসোঁওবে। বিধাতার শ্বরচিত বে বরমাল্য অপো নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভার্থনার। আশ্চর্ব এই বে, স্নেতার বােকন আজ্ঞ রইল অক্রের, দেখতে দেখতে আমিই চলেছি ভাটার মন্থে—শ্ব্ ব্যাকে ক্সছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভ্যুদরকে আর-একবার প্রতাক্ষ চোথের সামদে আনল আমার মেরে অর্শা। আমাদের ক্ষাবনের সেই উবার্ণরাগ দেখা দিরেছে ওদের তার্ণোর নবপ্রভাতে। দেখে প্লাকত হরে ওঠে আমার সমস্ত মন। শৈলেনের দিকে চেরে দেখি, আমার সেদিনকার বরস ওর দেহে আবিভূতি। বোবলের সেই ক্ষিপ্রশতি, সেই অজস্র প্রফ্রেলতা, আবার কলে ক্ষণে প্রতিহত দ্রাশার লারমান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। সেইদিন আমি বে পথে চলতেম সেই পথ এরও সামনে, তেমান করেই অর্শার মারের মন বন্ধ করবার নানা উপলক্ষ ও স্বিট করছে, কেবল বথেন্ট লক্ষনেচর নই আমিই। অপর পক্ষে অর্শা জানে মনে মনে, তার বাবা বোধে মেরের ফরণ। এক-একদিন কা জানি কেন দ্বৈ চক্ষে আম্লা অপ্র কর্ণা নিরে চুপ করে এনে বনে আমার পারের কাছে মোড়ার। ওর মা নির্মন্তর হতে পারে, আমি পারি নে। অর্শার মনের কথা ওর মা বে বোধে না তা নর; কিন্দুত তার বিন্দাস, এ সমস্ভই

TVINIA\_BHARSTT

'প্রভাতে মেঘড-বরম্', বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই স্নেরার সঞ্চো আমার মতের অনৈকা। থিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া বায় না তা নয়, কিস্তু ন্বিতীয়বার বথন পাত পর্ডবে তথন হালয়ের রসনায় নবীন ভালোবাসায় স্বাদ বাবে ময়ে। মধ্যাহে ভোরের স্রে লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার বয়েস হোক আগে, তার পরে, ইত্যাদি। হায় য়ে, বিবেচনা করবার বয়েস ভালোবাসায় বয়েসের উল্টো পিঠে।

করেকদিন আগেই এসেছিল 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগনেলা এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রথম মুখরতা অপ্র্-গদ্গদ কণ্ঠন্বরের মতো হল বাম্পাকুল। ওর মা জানত অর্ণা আমার লাইরেরি ঘরে পরীক্ষার পড়ার প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাছেল দিনান্তের সঞ্জল ছারার জানলার সামনে সে চুপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, প্রে হাওয়ায় ব্নিটর ছাট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

স্নেত্রাকে কিছু বললেন না। তথান শৈলেনকে লিখে দিলেন চারের নিমল্ফণচিঠি। পাঠিরে দিলেন আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার অকস্মাৎ
আবিভবি স্নেত্রার পছন্দ নয়, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি শৈলেনকৈ বললেম,
"গণিতে আমার যেট্কু দখল তাতে হাল আমলের ফিজিক্সের তল পাই নে, তাই
তোমাকে ডেকে পাঠানো; কোয়াণ্টম্ খিওরিটা যথাসাধ্য ব্বে নিতে চাই, আমার
সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অভ্যান্ত বেশি অথব হয়ে পড়েছে।"

বলা বাহনুলা, বিদ্যাচচা বেশিদ্রে এগোয় নি। আমার নিশ্তিত বিশ্বাস অর্ণা তার বাবার চাতুরি স্পণ্টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা অন্য কোনো পরিবারে আজ পর্যস্ত অবতীর্শ হয় নি।

কোয়াণ্টম্ থিওরির ঠিক শ্রেতেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা—ধড়ফাড়িরে উঠে বললেম, "জর্রি কাজের ডাক। তোমনা এক কাজ করো, ততক্ষণ পালারি টেনিস থেলো, ছ্টি পেলেই আবার আসব ফিরে।"

টেলিফোনে আওয়ান্ত এল, "হ্যালো, এটা কি বারোশো অমুক নম্বর।" আমি বললেম, "না, এখানকার নম্বর সাতলো অমুক।"

পরক্ষণেই নীচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিমে পড়তে শ্রের করলেম, অন্ধকার হয়ে এল দিলেম বাতি জেবলে।

স্নেতা এল ঘরে। অত্যত গশ্ভীর ম্ব । আমি হেসে বললেম, "মিটিররলজিস্ট্ তোমার ম্ব দেখলে কড়ের সিগ্নাল দিত।"

ঠাট্টার বোগ নাঁ দিরে সংনেতা বললে, "কেন তুমি লৈলেনকে অমন করে প্রশ্রর দাও বারে বারে।"

আমি বললেম, "প্রশ্রর দেবার লোক অদ্শ্যে আছে ওর অভ্যরান্ধার।"

"ওদের দেখাশোনটো কিছ্বিদন কথ রাখতে পারলে এই ছেলেমান্বিটা কেটে কেত আপনা হতেই।"

"ছেলেমান্বির কসাইগিরি করতে বাবই বা কেন। দিন বাবে, বরুস বাস্তবে, এমন ছেলেমান্বি আর তো ফিরে পাবে না কোনো ফালে।"

"ভূমি গ্রহনক্ষর মান' না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।"

"গ্রহনক্ষর কোথার কী ভাবে মিলেছে চোখে পাছে না, কিন্তু ওরা দ্বেনে বে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা বাছে খুব স্পন্ট করেই।"

"ভূমি ব্রুবে না আমার কথা। বর্থনি আমরা জন্মাই তর্থনি আমাদের বধার্থ দোসর ঠিক হরে থাকে। মোহের ছলনার আর-কাউকে রণি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসভীয়। নানা দৃঃথে বিপদে ভার শাস্তি।"

"বখার্থ দোসর চিনব কী করে।"

"নক্ষের স্বহস্তে স্বাক্ষর-করা দলিল আছে।"

0

यात्र मृत्काता हमम ना।

আমার শ্বশ্র অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনেদি পশ্চিত-বংশে তাঁর জন্ম। বুাল্যকাল কেটেছে চতৃম্পাঠীর আবহাওরার। পরে কলকাতার এসে কলেজে নিরেছেন এম.এ. ডিগ্রি গণিতে। ফলিত জ্যোতিবে তাঁর বেমন বিশ্বাস ছিল তেমনি বাংপাত্ত। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা নৈর্যায়ক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিন্দ; আমার শ্বশ্রেও দেবদেবী কিছুই মানতেন না তার প্রমাণ পেরেছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে পড়েছিল গ্রহনক্ষত্রের উপর, একরকম গোড়ামি বললেই হয়। এই ছরে জন্মেছে স্নুনেরা; বাল্যকাল থেকে তার চার দিকে গ্রহনক্ষত্রের কড়া পাহারা।

আমি ছিল্ম অধ্যাপকের প্রির ছাত্ত, স্নেতাকেও ভার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার স্বোগ হরেছিল বারবার। স্বোগাটা বে বার্থ হর নি সে ধ্বরটা বেতার বিপদ্দ্বাতার আমার কাছে বার হরেছে। আমার শাশ্ভির নাম বিভাবতী। সাবেক কালের আওভার মধ্যে তার জন্ম বটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তার মন ছিল সংস্কারম্ব, স্বছা। স্বামীর সংগা প্রভেদ এই, গ্রহনক্ষত ভিনি একেবারেই মানতেন না, মানতেন আপন ইন্টদেবতাকে। এ নিরে স্বামী একদিন ঠাটা করাতে বলেছিলেন, "ভরে ভরে ভূমি পেরেদাগ্লোর কাছে সেলাম ঠ্কে বেড়াও, আমি মানি স্বাং রাজাকে।"

স্বামী বললেন, "ঠকবে। রাজা থাকলেও বা, না থাকলেও তা; লাঠি-ঘাড়ে নিশ্চিত আছে পেরাদার দল।"

শাশ্মিজ-ঠাকর্ন বললেন, "ঠকব সেও ভালো। তাই ব'লে দেউড়ির দরবারে গিরে নাগরা জ্বতার কাছে মাধা হোট করভৌপারব না।"

আমার শাশ্বিভ আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ছিল অবারিত। অবকাশ ব্বে একদিন তাঁকে বললেম, "মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে লাও তোমার ছেলের জারগাটি। তোমার সম্মতি পেলে ভার পরে পারে ধরব অধ্যাপকের।"

তিনি বললেন, "অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাছা, আগে ভোমার ঠিকুজি এনে দাও আমার কাছে।"

শিলেম এনে। তিনি বললেন, "হ্বার নর। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেরেটিও তার বালেরই শিক্ষা।" আমি জিজাসা করলমে, "মেরের মা?"

বললেন, "আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জনো নক্ষালোকে ছোটবার শখ নেই আমার।"

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বঙ্গলেম, এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সংশা লড়াই করব কী দিয়ে।

এ দিকে মেরের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্মতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেরে ছিদ করে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে, বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে ব্রুলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা ব্রুলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগল দিয়ে বললেন, "স্নেরার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্রী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দৃঃখ সইতে পারব না।"

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অন্কন্ধাল থেকে স্নেরাকে উন্ধার কারে আনলেম। চোথের জল মৃছতে মৃছতে মা বললেন, "প্ণাকর্ম করেছ বাছা।" তার পরে গেছে একুশ বছর কেটে।

8

হাওরার বেগ বাড়তে চলল, ব্লিটর বিরাম নেই। স্নেত্রাকে বললেম, "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।

বৃদ্ধিধারার মধ্যে দিরে রাস্তার ল্যান্ডেপর ঝাপসা আভা এল অব্যক্ষর ধরে। সোফার উপরে স্নোন্তাকে বসালেম আমার পালে। বসলেম, "স্নি, আমাকে তোমার বথার্থ দোসর ব'লে মান তুমি?"

"এ আবার কাঁ প্রন্ন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।"

"তোমার গ্রহতারা যদি না মানে?"

"নিশ্চয় মানে, আমি বুৰি জানি নে?"

"এতদিন তো একতে কাটল আমাদের, কোনো সংশয় কি কোনোদিন **উঠেছে তোমার** মনে।"

"অমন সব বাজে কথা জিজাসা কর বাঁদ রাগ করব।"

"স্নি, দ্বলনে মিলে দ্বংশ পেরেছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলেটি মারা গেছে আট-মাসে। টাইফঁরেডে আমি বখন মরলাপার, বাবার হল মৃত্যু। শেবে দেখি উইল জাল ক'রে দাদা নিরেছেন সমস্ত সম্পরি। আজ চাফারিই আমার একমার ভরসা। তোমার মারের স্নেহ ছিল আমার জীবনের প্র্বতারা। প্রজার ছুটিতে বাড়ি বাঙারার পথে নৌকোভূবি হরে স্বামীর সপো মারা গেলেন মেখনা নদীর পর্তে। দেখলেম, বিবরব্নিষ্টীন অধ্যাপক কল রেখে গেছেন মোটা অক্ষের; সেই কল স্বীকার ক'রে নিলেম। কেমন ক'রে জানব এই-সমস্ত বিপান্তি ঘটার নি আমারই দ্বেটাহ? আগে থাকতে বদি জানতে আমাকে তো বিরে করতে না।"

স্কুনেতা কোনো উত্তর না ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, "সব দ্বংখ-দ্বাক্ষণের চেরে ভালোবাসাই যে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।"

"নিশ্চর, নিশ্চর হরেছে।"

"মনে করো, যদি গ্রহের অন্গ্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হর, সেই ক্ষতি কি বে'চে থাকতেই আমি প্রেণ করতে পারি নি।"

"थाक थाक, आत वना रहा ना।"

"সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সংশ্য এক দিনের মিলনও বে চিরবিচ্ছেদের চেরে বড়ো ছিল তিনি তো ভার করেন নি মৃত্যগ্রহকে।"

চুপ করে রইল স্নেতা। আমি বললেম, "তোমার অর্ণা ভালোবেসেছে লৈলেনকে, এইট্কু জানা যথেন্ট; বাকি সমস্তই থাকা অভানা, কী বল, স্নি।"

म्यानिश कारना छेस्त्र क्रवरण ना।

"তোমাকে যখন প্রথম ভালোবেসেছিল্ম, বাধা পেরেছি। আমি সংসারে দ্বিতীর-বার সেই নিষ্ঠার দৃঃখ আসতে দেব না কোনো গ্রহেরই মল্লগার। ওদের দৃ্জনের ঠিকুজির অধ্ক মিলিয়ে সংশার ঘটতে দেব না কিছুতেই।"

ঠিক সেই সময়েই সি'ড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে বাছে। সন্নেরা ভাড়াভাড়ি উঠে গিয়ে বললে, "কী বাবা শৈলেন! এখনি ভূমি বাছ নাকি।"

শৈলেন ভয়ে ভয়েই বললে, "কিছ্ম দেরি হয়েই গেছে, ঘড়িছিল না, ব্ৰতে

স্নেতা বললে, "না, কিছু দেরি হয় নি। আ**ল রাতে তোমাকে এখানেই খেরে** যেতে হবে।"

একেই তো বলে প্রভায়।

সেই রাত্রে আমার ঠিকুজি-সংশোধনের সমস্ত বিবরণ স্থানেরাত্রক শোনালেম। সে বলে উঠল, "না বললেই ভালো করতে।"

"**[क**न।"

"এখন খেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে খাকতে হবে।"

"কিসের ভয়। বৈধব্যবোগের?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল স্নি। তার পর বললে, "না, করব না ভর। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে বাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে বিবগুণে মৃত্যু।"

কাতিক ১৩৪০